# বাংলা পীর-সাহিত্যের কথা

## वाश्वा श्रीत-प्राहिएकात कथा

& Girindra Nath Das
ভক্তর গিরীজ্ঞনাথ দাস

এমৃ. এ., পি-এইচ্. ডি. ( কলিকাডা ), সাহিত্য-ভারতী ( বিশ্বভারতী )

শেহিদ লাইব্লেরী কাজীপাড়া, বাবাসত ব্র প্রকাশক ঃ কান্ধী আবহুল ওহুদ, শেচিদ লাইব্রেবীব পক্ষে কাজীপাডা ( নর্থ ) বারাসভ, চবিবশ পবগণ!

#### © Girindra Nath Das

প্রথম প্রকাশ: রবিবাব ৫ই বৈশাখ, ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ ১৮ই এপ্রিল, ১৯৭৬ প্রীষ্টাব

মুজাকৰ: শ্রীসনংকুমার চৌধুবী নিশু প্রিক্ট

২০এ পটুয়াটোলা লেন

কলিকাভা-৭০০০০৯ এবং

শ্রীতারকচন্দ্র নাথ

ইফ বৈঙ্গল প্রেস

৫২/৯ বিপিন বিহারী গান্ধুলী দ্বীট

কলিকাডা-৭০০০১২

#### **ऍ**९मर्ग

পরম জ্রছেয়

শ্রীযুক্তা শান্তি প্রধানের

कव्रकसाल

#### কৃতজ্ঞতা

মরন্থম কাজী আবন্ধস শেহিদ, মবন্থম কাজী আবন্ধল মরিদ ও মবন্থম কাজী কামকল ইসলাম ট্রাষ্ট ফাণ্ড ( কাজীপাড়া ), সমাজ কল্যাণমূলক এই গবেষণা কার্যেব জন্ম অত্তপ্রস্থ প্রকাশের বিভিন্ন খরচ বাবদ পুরস্কাব-স্বরূপ দুই হাজার টাকা প্রদান করে আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন।

---গ্ৰন্থকাব

#### গ্রন্থকারের নিবেদন

সর্বাত্তে আমি আমাব পরম গুক স্বর্গতঃ পিতা অধরচন্ত্র দাস ও মাতা ববদাসুন্দরী দাসেব পুণ্যকথা শ্ববদ করি।

আমাৰ সহোদৰ দাদা শ্ৰীযুক্ত হাজাবীচৰণ দাসকে প্ৰণতি জানাই।

কাজী আবহুল মুজিদ, কাজী আবহুল ওহুদ, কাজী আবহুব রসিদ. মোসাম্মেং থাষকরেসা ও কাজী নুকল ইসলাম এই গ্রন্থ প্রকাশেব সর্বপ্রকার দারিত নিয়ে আমাকে অপবিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ কবেছেন।

আচার্য ডক্টর সুকুমার সেন, আচার্য ডক্টর দেবীপদ ভট্টাচার্য সহযোগিতা না কবলে আমাব এ কাজ সুসম্পন্ন হত না। তাঁদেব কাছে আমি চিব-ঋণী বইলাম।

গ্রীপ্রফুল্লক্ষ কর (সাংবাদিক), শ্রীববীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত আই.এ.এস, কাজী আজিজাব বহুমান, শ্রীচিন্মর চক্রবর্তী, শ্রীঅজিভকুমাব সাহ্যাল, শ্রীনবেশচন্দ্র গুপ্ত, ডাঃ ধীবেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীবঞ্জিতকুমাব বসুমল্লিক, শ্রীগণেশচন্দ্র দাস, মহন্মদ হবমুজ আলি, শ্রীপ্রীতীন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীঅহিভূষণ মুখার্জী, শ্রীপূর্ণচন্দ্র সবকাব, ডাঃ কাজী আবুল হাসেম, শ্রীঅনিলকুমাব ঘোষ, ডাঃ ভবানীপ্রসাদ বাব, শ্রীমধুসুদন হাউলী, শ্রীদীনেন বিশ্বাস, বৌদি শ্রীমতী সরলা দাস, সহধর্মিনী শ্রীমতী ককণাময়ী দাস প্রমুখ আমাকে আত্তবিক সহযোগিতা দিয়ে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ কবেছেন!

কলিকাডা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগাব, বঙ্গীষ সাহিচ্য পরিষদ, জাতীয় গ্রন্থশালা (কলিকাডা ), আচার্য ডক্টর মুকুমাব সেনের ব্যক্তিগভ সংগ্রহ, হজবড একদিল শাহ্ সাধাবণ পাঠাগাব, শেহিদ শ্ব্ডি পাঠাগাব এবং আরো অনেক প্রতিষ্ঠান আমাকে এই কার্যে সহযোগিতা করেছেন। তাঁদের প্রতিগুড আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কবি।

সাউথ ইক্টার্গ রেলওরে
কোন্নার্টার নং ৮২ বি/০
শালিমাব বি, এফ, সাইডিং,
হাওড়া-৩।
১৮ই এপ্রিল, ববিবার
সব ১৯৭৬

खीं शिवोद्ध ताथ काज

## विषय भृष्टी

বিষয় ' পৃষ্ঠাঙ্ক

ক) প্রকাশকেব নিবেদন

থ) ভূমিকা

গ) উপক্রমণিকা

7-074

পীব সাহিত্য ১১, পীব সাহিত্যের মূল্য ১৩, পীব সাহিত্যেব ঐতিহাসিক পটভূমি ১৪, পীব মঙ্গল-কাব্য ১৯, পীব-মঙ্গল কাব্যেব সাধাবণ বৈশিষ্ট্য ২১, পীব জীবনী গদ্য সাহিত্যেব সাধাবণ বৈশিষ্ট্য ২৫, পীব নাট্য সাহিত্যেব সাধাবণ বৈশিষ্ট্য ২৬, ও পীব লোক-সাহিত্যেব সাধারণ বৈশিষ্ট্য ২৭।

| 2    | ঐতিহাসিক পীর          | ৩২৩৭০                                                                                                                                                                                                         |
|------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8    | আদম পীব               | ৩২                                                                                                                                                                                                            |
| 8    | আবালসিদ্ধি পীৰ        | ৩৬                                                                                                                                                                                                            |
| :    | <b>बकिन नार</b> ्     | 80                                                                                                                                                                                                            |
| :    | কান্ত দেওয়ান         | ৯২                                                                                                                                                                                                            |
| 8    | কালু পীব              | ఎత                                                                                                                                                                                                            |
| •    | খাজা মঈনৃদ্দীন চিশ্ভী | ৯৯                                                                                                                                                                                                            |
| * \$ | খাষ বিবি              | 20%                                                                                                                                                                                                           |
| :    | গোবাচাঁদ              | 222                                                                                                                                                                                                           |
| :    | গোৰা সইদ              | 767                                                                                                                                                                                                           |
| :    | চম্পাবতী              | 266                                                                                                                                                                                                           |
| 2    | ঠাকুবৰৰ সাহেব         | <b>2</b> @৮                                                                                                                                                                                                   |
| :    | ভিতৃ মীৰ              | ১৭৬                                                                                                                                                                                                           |
| :    | দাদা পীৰ              | 220                                                                                                                                                                                                           |
| 8    | निर्घिन गार्          | २०১                                                                                                                                                                                                           |
| :    | পাঁচ পীৰ              | ২০৩                                                                                                                                                                                                           |
| :    | ফাতেমা বিবি '         | <b>২0</b> &                                                                                                                                                                                                   |
| :    | বদব পীব               | 25%                                                                                                                                                                                                           |
|      |                       | ঃ আদম পীব ঃ আবালসিদ্ধি পীব ঃ একদিল শাহ্ ঃ কান্ত দেওয়ান ঃ কালু পীব ঃ আজা মঈন্দীন চিশ্তী ংখাৰ বিবি ং গোবাচাদ ঃ গোবা সইদ ঃ চম্পাবতী ঃ ঠাকুববব সাহেব ঃ তিতু মীব দাদা পীব ঃ নির্ঘিন শাহ্ ং পাঁচ পীব ঃ ফাডেমা বিবি |

|     | অফীদশ পবিচ্ছেদ 🧦                | :      |   | বডখাঁ পাজী      | · \$\$8              |
|-----|---------------------------------|--------|---|-----------------|----------------------|
|     | উনবিংশ পবিচ্ছেদ                 | 9      |   | বড পীব          | ২৯৬                  |
|     | বিংশ পবিচ্ছেদ                   | 0      |   | বাবন পীব        | 627                  |
|     | একবিংশ পবিচ্ছেদ                 |        |   | यञ्जन जानि      | 07¢                  |
|     | দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ               | 8      |   | মাদাৰ পীৰ       | 659                  |
|     | ত্ৰযোবিংশ পৰিচ্ছেদ              |        |   | ব্লওশন বিবি     | ७५४                  |
| ,   | চতুর্বিংশ পবিচ্ছেদ              | :      |   | नानन माह्       | 998                  |
|     | পঞ্চবিংশ পবিচ্ছেদ               | 9      |   | শফীকুল আলম      | <b>ල</b> ලල          |
|     | ষট্বিংশ পৰিচ্ছেদ                | 8      |   | শাহ সুফী সুলতান | 489                  |
|     | সপ্তবিংশ পবিচ্ছেদ               | :      |   | শাহ চাঁদ        | 4062                 |
|     | অফ্টবিংশ পবিচ্ছেদ               | g<br>B |   | সাভবন পীব       | ৩৫৬                  |
|     | উনত্রিংশ পবিচ্ছেদ               |        |   | সাহান্দী সাহেব  | 990                  |
|     | ত্রিংশ পবিচ্ছেদ                 |        |   | হাসান পীর       | 066                  |
|     | একত্রিংশ পবিচ্ছেদ               | 8      |   | হাষদাব পীব      | లక్రిప్              |
|     | C-9                             |        |   | কাল্পনিক পীব    | <del>1</del> 092—624 |
| (B) | দ্বিতীয় খণ্ড                   | 6      |   | ওলা বিবি        | <b>ම</b> දම          |
|     | দ্বাত্রিংশ পবিচ্ছেদ             | 8      |   | খুঁডি বিবি      | ় তব্দ               |
|     | ত্ৰযোত্তিংশ পৰিচ্ছেদ            | :      | - | তৈলোক্য পীব     | ৩৮২                  |
|     | চতুস্ত্রিংশ পবিচ্ছেদ            | 8      |   | পাগল পীব        | `<br>৩৮৬             |
|     | পঞ্চত্ৰিংশ পৰিচ্ছেদ             | 8      |   | বনবিবি          | <b>ల</b> వం          |
|     | ষট্ অিংশ পবিচেছদ                | 8      |   | বিবি ববকত       | 670                  |
|     | সপ্তবিংশ পবিচ্ছেদ               | 8      |   |                 |                      |
|     | অফট্রিংশ পবিচ্ছেদ               | 8      |   | মানিক পীর       | 824                  |
|     | · छन <b>ठञ्चाविश्य शविटळ्</b> म | •      |   | সভ্যপীৰ         | 889                  |
|     |                                 |        |   |                 |                      |
|     |                                 |        |   |                 |                      |
|     |                                 |        |   |                 |                      |

# গরিশিষ্ট ঃ বাংলা পীর-সাহিত্যেব গ্রন্থ ভালিকা গ্রন্থ-নির্ঘণ্ট

জ) গ্রন্থকারসহ অন্যাত্ম ব্যক্তি-নির্ধন্ট ৫১০০

**606** 

ৰ) শকাৰ্থ ৫১৮-ঞ) শুদ্ধিপত্ৰ ৫২৪:

ট) তথ্যপঞ্জী ৫২৫

## िख मृठी

| 51         | পীৰ গোৰাটাদেৰ সমাধি-স্থান         | হাডোরা             | প্রথম পত্রা     |
|------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| \$ 1       | পীর একদিল শাহেব সমাধি-স্থান       | কাজীপাডা           | <u>ن</u> ه ا    |
| 01         | পীর গোৰা সঈদ বা দাযুদ আকববের      | সমাধি-ভান সৃহাই    | Š.              |
| 8 1        | পীর বড়খাঁ গাজীব সমাধি-ছান        | ঘূটিয়াবী শবীফ     | ď               |
| ¢ i        | পীর শাহ সুফী সুলভানের সমাধি-স্থান | পাতৃষা             | ঐ               |
| <b>6</b> 1 | তিত্মীর এখানে ১৮৩১ খৃফাব্দে শহীদ  | À                  |                 |
|            |                                   | নাবিকেলবেডিয়া     |                 |
| 91         | দাদাপীৰ সাহেবেৰ সমাধি-স্থান       | স্বজ্বা শবীফ       | দ্বিতীয় পত্ৰ্য |
| ४।         | ঠাকুরবৰ সাহেবেৰ সমাধি-স্থান       |                    |                 |
|            | ( সমাধিব গায়ে পৈতা জভানো )       | চাৰঘাট             |                 |
| ۱ ه        | চাঁদখাঁর মসজিদের ধ্বংসাবশেষ       | <b>बीक्कश्र्</b> व | ঐ               |
| 20 I       | ওলাবিবিব দবগাহ                    | গৈপুৰ              | <b>A</b> -      |
|            |                                   |                    |                 |

#### প্রকাশকের নিবেদন

প্ৰম সৃষ্টি-উৎস আল্লাৰ অনুগ্ৰহের উপৰ নিৰ্ভৰ কৰে এই ক্ষুদ্ৰ পৃস্তক্ষানি সমাজেৰ খেদমতে পেশ কৰার সাফল্যে আমবা আনন্দিত।

ষতদূব জানা যায় সুফী বা পীর-দববেশগণের জীবনাদর্শ অন্টম শতাব্দী হতে প্রথম এ দেশে আসতে শুক কবে। সর্বপ্রথম তাবা সিদ্ধু প্রদেশে বসতি স্থাপন। কবেন এবং তাঁদেব সংস্পর্দে এসে স্থানীয় লোক ইস্লাম ধর্ম গ্রহণ কবেন। বহিরাগত ও এদেশেব ধর্মান্তরিত মুসলমান, স্থানীয় হিন্দুদেব সঙ্গে মিলে মিশে বসবাস কবতে থাকেন।

আববগণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলো নিষে ইউবোপ, আফ্রিকা এবং এশিয়া ভূখণ্ডে ইস্লামকে ছডিরে দেওবাব দায়িছ, এত হিসাবে গ্রহণ কবেন। ১২৫৮ খ্রীষ্টাব্দে বাগদাদ ধ্বংস করে হালাগু, শেষ নামমাত্র খলিফা, মোস্তাসিম বিল্লাহকে সবংশে নিহত কবেন। সেই সাথে খেলাফতেব শেষ চিহ্নটুকু জগত থেকে বিলুপ্ত হয়। খেলাফতেব সূত্র ধবে তুর্কীগণ বিজ্ঞেতা হিসাবে প্রবেশ করলেন এদেশে। তুর্কীদের আগমনে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় হিন্দুদের মধ্যে।

তুর্কীদেব বাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে প্রবল বাধাব সম্মুখীন হতে: হব। বাজনীতিব ক্ষেত্রে সফল হলেও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তাঁবা সফল হন নি। ভারতের ইতিহাসে হিন্দু-মুস্লিম সংস্কৃতিব হল্ম আজও বিদ্যমান। মুস্লিম সংস্কৃতি মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলির মত এদেশে সফল হতে পারে নি।

সুকী বা পীব-দববেশপদের তোহিদ অর্থাং সাম্য, ভাতৃত্ব এবং স্বাধীনতা-ভিত্তিক জীবনধাবার অন্প্রেরণা নিয়ে রামানন্দ, নানক, চৈতন্ত প্রম্থ সংস্কারকগণ হিন্দু সংস্কৃতিকে নৃতন করে প্রাণবন্ত কবলেন। আর এদেশীয় ধর্মান্তবিত মুসলমানদের মধ্যে ইস্লামের ধর্মবিশ্বাসেব সঙ্গে দেশীয় প্রাচীন বীতি-নীতির সংমিশ্রণ ঘটল। বোডশ শতাব্দীতে মোগলদের সময় হতে মুসলমানগণ এ বিষয়ে চিন্তা করতে থাকেন। তাঁরা মুস্লিম সংস্কৃতিব. ভবিশ্বং সম্পর্কে উদ্বিশ্ব হয়ে ওঠেন। এই সময়ে জোডা-তালি দেওয়া মুয়িমা

সভ্যভাব বিকদ্ধে মুজাদ্ধিদে আলফিসানী বিদ্রোহ ঘোষণা কবেন। আলফিসানী মুসলমানদেব জানালেন জীবনেব প্রকৃত লক্ষ্যের কথা, ঘোষণা কবলেন ইস্লামেব মহং আদর্শের কথা। তিনি বিশেষভাবে বললেন যে, বাজনীতিব খাতিবে ইস্লামেব বিশ্বজনীন মানবীয় সভ্যভাকে বিসর্জন দেওয়া চলবে না। দেশ এবং কালগভ কাবণে ইস্লামেব মৌলিক জীবনধাবাব (সাম্য, জাতৃত্ব ও স্বাধীনতা) কোন পরিবর্তন হয় না। এ বিষয়ে বাদশাহ আওবলজেব মুসলানদের সাংস্কৃতিক আন্দলনের নেতৃত্ব দেন শেষ মৃহূর্তে। কিন্তু স্বাধীয়েবী বাধাব জন্ম তিনি কিছু কবে উঠতে পাবেন নি। কাবণ গণ-চেতনায় উদ্বুদ্ধ ইউবোপীয় শক্তিৰ নিকট মুয়িম শক্তি তখন হীন বলে প্রতিপর হয়। উনবিংশ শতকে ভাবতীয় স্বাধীদ্বেষী সম্প্রদায় ইংবেজদেব সহিত হাত মিলিয়ে তাব সাংস্কৃতিক শ্রেতত্বের প্রতিষ্ঠায় প্রচাব কবেন যে,—হিন্দু সংস্কৃতি ও সভ্যতাই ভাবতের একমাত্র সংস্কৃতি ও সভ্যতা। অপর দিকে আব এক সম্প্রদায় হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতির কথা জোব দিয়ে প্রচাব কবেলন। এই সময়ে মুসলমানব। ছিলেন দিশেহাবা।

সর্বপ্রথম কবি মৃহদ্মদ ইকবাল প্রচাব কবলেন যে এই ভাবতবর্ষ তাঁদেবও
-দেশ। অতীতে যে সকল সাধক, পীব-দববেশ এই দেশেব সঙ্গে একাছা হবে
জন মানসে স্থান লাভ কবেছেন তাঁদেব অনুসবণ কবা কর্তব্য। মৃগ্লিমদেব
পূর্ব-পূক্ষ (সৃফী বা পীব-দববেশ) এদেশে এসে ত্যাগ, বৈর্য্য, স্থানবের
প্রসাবতা প্রভৃতি মানবিক ব্যবহাবের মাধ্যমে প্রমাণ কবলেন যে ইস্লাম
সর্বকালের এবং সর্বমানবের জীবন ধাবার একমাত্র অবলম্বন। তিনি আবও
বল্লেন যে, এদেশবাসীকে অতীতের সামস্ততান্ত্রিক মনোভাব থেকে মৃক্ত
হবে আসতে হবে আধুনিক চিন্তা-ভাবনার জগতে। মানবভাবাদ প্রতিষ্ঠা
হওষার অন্তবার জাতীরতাবাদ। সেই জাতীরতাবাদের সম্পর্কে ইক্বাল
গাইলেনঃ—

সব দেবতাব সেবা সে দেবতা

শাহাবে কহিছ শ্বদেশ ফের।

বসন তাহাব বনেছে কাফন

· আববি বদন ইসলামেব।

( अनुवान : भनिव-छे क्रीन इँछेमूक )

# এই প্রসঙ্গে বিশ্বকবি ববীক্রনাথ ঠাকুবেব উক্তি প্রণিধানযোগ্য'— জাতি প্রেম ছুটিয়াছে মৃত্যুর সন্ধানে বাহি স্বার্থ-তরী শুপ্ত পর্ববতেব পানে।

বিশ্বমানবতাৰ আদৰ্শে সঙ্কীৰ্ণ এই কল্পিত ধাৰাকে প্ৰতিবোৰ কৰে সাম্য, ভ্ৰাতৃত্ব ও স্বাধীনতা প্ৰতিষ্ঠাৰ মাধ্যমে প্ৰকৃত মুল্লিমেৰ পৰিচয় রযেছে।

হজবত,মোহম্মদ (দঃ) মানবাভাবাদেব ব্যাখ্যা দিষেছেন আজ থেকে প্রায় । কিন্দুলত বংসব পূর্বে । সূফী বা পীব-দূরবেশগণ এই মানবভাব আদর্শকে বান্তবাষনের জন্য, ভৌগলিক সীমা পেবিয়ে ষেখানে মানবভাব পতন ঘটেছে সেখানে হাজির হবে জীবন-পণ সংগ্রামে রত হয়েছেন । সমগ্র মানব-জাতির অগ্রগতিতে—সুফী বা পীব-দববেশগণের প্রযোজনীয়ভা এখনও নিংশ্বেষিভ হয় নি । সুভবাং সুফী বা পীব-দববেশগণের জীবন-সম্প্রলিভ সাহিভ্যেব ইভিহাস কোন সাম্প্রদায়িক ব্যাপার নয় বরং ভা হচ্ছে গোটা মানব জাতিব ইভিহাস ও আদর্শ।

সমগ্র বিশ্বে পবিপূর্ণ জীবন-ধাবাৰ জন্ম এক সর্বজন গ্রাহ্ম আদর্শেব প্রযোজন। ইস্লামেব আদর্শ হলো সকল জাভিগভ, বর্ণগভ, শ্রেণীগভ এবং অর্থনৈতিক অবস্থাব কৃত্রিম বিভেদগুলিব মূল উচ্ছেদ কবা।

এই কাবণে সুফী বা পীর-দববেশগণেব জীবনাদর্শ তথা ইস্লাম, কোন -দেশ ও কাল সম্পর্কিত গণ্ডীব মধ্যে সীমিত নয়। এই কাবণে এই সকল মহং ব্যক্তিবর্গেব ইতিহাস ও সাহিত্য সমগ্র মানব-জাতির ইতিহাস ও সাহিত্য।

-কাজিপাড়া নর্থ, বাবাসত ১৮ই এপ্রিল, ববিবাব, সন ১৯৭৬ শ্রীফাব্য

ইভি— কাঞ্জি আবছল ওছদ শেহিদ লাইবেবীৰ পক্ষে

### ভূমিকা

আৰ্য ভাষাৰ উৎপত্তি ধৰ্মকে আশ্ৰয় করে। বাংলা ভাষাবও উৎপত্তি-হয়েছে তৎকালীন বাহ্মণ্য-জৈন-বৌদ্ধাদিৰ মিশ্ৰিত ধৰ্মাদৰ্শকে আশ্ৰয় কৰে।

বাংলা সাহিত্যের জন্মলগ্ন থেকে বাঙালী নর-নাবীব সমাজ-চিত্র তাভে সর্বপ্রথম প্রতিফলিত হতে শুক্ত করে। মধ্যবুগের প্রথমার্থ পর্যান্ত সে বাবার। কপান্তব সবিশেষ উল্লেখযোগ্য নর।

প্রীষ্টীর অরোদশ শভাকীর শেষ দশক থেকে চতুর্দ্দশ শভাকীর প্রথম দশকের মধ্যে বঙ্গদেশে তুর্কীগণের আগমন ঘটে। চতুর্দ্দশ শভাকীতে তুর্কী সুকভানগণের আবিপভ্য প্রভিন্তিভ হলে এখানে ইসলাম ধর্ম বিস্তাবেব পথ আবো প্রশস্ত হয়, এবং ভখন থেকে হিন্দু সমাজ-ব্যবস্থার পাশাপাশি ইসলামি বীভি-নীভি-অনুসাবী আব এক নৃতন সমাজ-ব্যবস্থাব ভিত্তি স্থাপিত হয়।

হিন্দু থেকে ইসলাম ধর্মে দীকিত হওয়াৰ ফলে নব দীকিত মুসলিমগণেবন পক্ষে বংশ প্রকাশবাৰ অর্জিত হিন্দু-সংস্কার তংক্ষণাং পূর্ণ মাত্রায় পরিত্যাগ করা সম্ভব হয় নি। তাছাভা হিন্দু ও মুসলিম পরস্পর পরস্পরের পাশাপাশি বসতির ফলে স্থানীর সামাজিক ও ব্যবহারিক কারণে এক মিশ্র সংস্কৃতি সে সময় থেকেই গভে উঠতে থাকে। হিন্দু ও মুসলিমের উভয় তরফ থেকে সময়য়য়য় জয়্ম সক্রিয় প্রচেষ্টার ময় দিয়ে সে সংস্কৃতি দৃষ্টতর হয়। ইসলাম ধর্ম প্রচারক পীর ও পীরানী প্রভাবান্থিত হিন্দু মুসলিমের সেই মিশ্র সংস্কৃতিকে পার-সংস্কৃতি' বল। হয়েছে।

মধ্যযুগের বিভীয়ার্য থেকে বাংলা সাহিত্যে, বিশেষ কবে ইসলাম ধর্ম প্রচাবক পীব-পীরানীগণেব অসৌকিক কীর্তিকলাপপূর্ণ কাহিনী-সাহিত্যে পীব সংস্কৃতি-ভিত্তিক সেই সমাজ ব্যবস্থার প্রতিকলন হয়। তখনই বাংলা সাহিত্যে পরিলক্ষিত হয় এক বিশেষ কপান্তব। সমগ্রন্তাবে কপান্তবিত সেই সাহিত্য-

শাখাই হল পীব-সাহিত্য শাখা। অভএব বাংলাব পীর-সাহিত্য, বাংলা-সাহিত্য ও তার ইতিহাসেব এক অবিচ্ছেল মূল্যবান অস।

বাংলা পীর-সাহিত্য প্রধানতঃ চাবভাগে বিভক্ত। যথা,—১। পীর লোককথা, ২।পীব কাব্য, ৩। পীব জীবনী গদ্ধ-রচনাও ৪। পীর নাটক।

পীব লোককথা, যা অনাদৃত অবস্থায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িবে আছে, ভাব সামান্য কিছু সংগ্রহ করে এখানে প্রদণ্ড হল। বলা বাহুল্য কত পীব লোককথা যে এদেশে ছডিয়ে আছে ভাব ইয়ন্ত। কবা হঃসাধ্য।

পীর কাব্য, মঙ্গল কাব্য জাতীব পাঁচালী কাব্য। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ডক্টব সুকুমার সেন মহোদবেব আগে আব কেউ এ শাখাটি নিয়ে আলোচনা কবেন নি। অথচ এই শাখাটি সাহিত্য গুণসম্পন্ন হয়েও এতদিন তা বাংলা মন্ধলকাব্যের ইতিহাসে অনাদৃত ছিল।

পীব জীবনী গদ্য-বচ নাগুলিব কিছু কিছু ধর্মগ্রন্থ বলে বিবেচিত। আবার কিছু কিছু গদ্য-রচনা গ্রন্থ, পীর চন্নিত-গ্রন্থরূপে বিবেচিত।

পীর নাটক সমূহ সাধাবণভাবে ঐতিহাসিক এবং কল্পনাশ্রয়ী নাটকের অন্তর্ভুক্ত।

কাব্য-শাখাৰ বিশেষ উল্লেখযোগ্য কন্তকগুলি পীর পাঁচালী নিয়ে এই গ্রন্থে আলোচনা কবা হল। বাকী শাখাগুলি অর্থাৎ পীর জাবনী গদ্য-বচনা, পীৰ নাটক ও পীৰ লোককখা,—বাদের নিয়ে ইতিপূর্বে আদে আলোচনা হয নি, —সে সব সর্বপ্রথম এই গ্রন্থে আলোচিত হল। তাছাতা পীব-পীবানীব বিশেষ প্রভাবযুক্ত অঞ্চল চব্বিশ পরগণাব পূর্বেভাগ ও ষশোহর-খুলনা জেলাব পশ্চিম ভাগেব প্রায় সকল পীব-পীবানীকে নিয়ে কিছু বিশেষ আলোচনা কবা হল। আশাকরি এ সবই বাংলা মক্ষলকাব্যেব ইতিহাসকে সম্পূর্ণতা দান,—বাংলা জীবনী গদ্য-রচনা সাহিত্যেব ইতিহাস, বাংলা নাট্য সাহিত্যেব ইতিহাস এবং বাংলা লোক-সাহিত্যেব ইতিহাস তথা সমগ্র বাংলা সাহিত্যেব ইতিহাসকে সমৃত্বতৰ করতে সাহায্য কববে।

পীব-পীবানীগণকে সাধাবণভাবে ছুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত কবে এই গ্রন্থে আলোচনা কবা হবেছে। যথা—ঐতিহাসিক পীব-পীবানী ও কাল্পনিক পীব-পীরানী।

এ দেশেব অসংখ্য পীর-পীবানীব কথা জানা যায়। সকল পীব-পীবানীব নামে সাহিত্য বচিত হয় নি। এ পর্যান্ত অনুসন্ধান-প্রাপ্ত প্রায় সমস্ত পীব-সাহিত্যেব বিশেষ উল্লেখযোগ্য বচনাসমূহ এই গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে। মধ্যযুগীয় সাহিত্য-ধাবাব পাঁচালী কাব্য বচনাব ধাবা কদ্ধ হলেও আধুনিক যুগশাবায় জীবনী গল্ল-রচনা বচিত হতে আবন্ধ হওয়াব পব সে ধাবা আজও ব্যেছে অব্যাহত। কাল্পনিক এমন কি প্রাচীন ঐতিহাসিক পীব-পীবানীব জীবনী নিষে যদি ভবিষ্যতে গ্রন্থ বচনা বন্ধ হয়ে যাবও তবু সাহিত্যেব ইতিহাসে ঐ সব বচনাবলীব উল্লেখযোগ্য স্থান অবশ্বই থাক্বে।

# वाश्वा श्रीत-সाहिएछात कथा

প্রথম ভাগ

ঐতিহাসিক পার



১। পীব গোরাটাদের সমাধিস্থান ( হাডোয়া )

২। পীব একদিল শাহেব সমাধিস্থান (কাজীপাড়া)

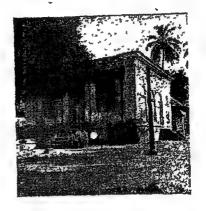



৩। পীর গোরা সঈদ বা পীর দায্দ আকববের সমাধিস্থান ( স্বহাই )



৪। পীব বড় থাঁপাজীব সমাধিস্থান( ঘুটিষাবী শবীফ )

পার শাহ্ ছফী

হলতানের সমাধিহান

(পাঞ্বা)





৬। তিতৃমীব এধানে ১৮৩১ গ্রীষ্টাব্বে শহীদ হবেছিলেন। (নারিকেলবেডিয়া)



গালাপীর সাহেবেব সমাধিছান
 (\_ছ্বছ্বা শরীফ )



৮। ঠাকুববব সাহেবের সমাধিস্থান সমাধিব গাবে শৈতা জড়ানো (চারখাট)





১০। ওলাবিবিব দরগাহ (সৈপুর)

ا با

### উপক্রমণিকা

'পীব' শব্দেব আভিধানিক আৰ্থ বৃদ্ধ বা প্ৰাচীন এবং ভাবাৰ্থ আধ্যাৰ্ছ্মিক গুৰু। শব্দটি ফাবদী শব্দ। ফাবিদী 'পীর' শব্দেব ক্লায় বৌদ্ধাণ কর্তৃ ক ব্যবহৃত 'থের' শব্দেব অর্থ বৃদ্ধ । সংস্কৃত 'স্থবিব' শব্দেব'ও অর্থ বৃদ্ধ।

পীবগণ ছিলেন ইসলাম ধর্মপ্রচার্ক। তাঁবা স্থদী নামে অভিহিত।
'স্থদী' শব্দটি আবিবী 'তসাউওক্' বা 'স্ফ্' শব্দ থেকে এসেছে।
'তসাউওক্' শব্দেব অর্থ পবিত্রতা। 'স্থদ্' শব্দেব অর্থ পশম।

কাবো মতে, যাঁবা পশমী বস্তু পবিধান কবতেন তাঁবা স্থাই। কাবো মতে, 'আইল্-উন্-সফ্ফা' অর্থাৎ হজবত মহম্মদ (দঃ)-এব সময় যাঁবা মসজিদেব মেঝেতে বসে সাধনা করতেন তাঁদের থেকেই স্থাই শব্দেব উংগত্তি। ,কাবো মতে, 'সাফ্-ই-আউয়াল' অর্থাৎ যাঁরা সামনের সাবিতে নামান্ধ আদায় কবতেন, তাঁদেব থেকেই স্থাই শব্দেব উংপত্তি। (স্থানীয়া ও আমাদেব সমাজ)। ৬১

क्कीवव महन ज्यवी वरनन, जिनिहे क्की विनि मानिस हर्ज मुक ।

বাগদাদেব স্থানী মান্নফ্-আল্-কব্ধী বলেন,—ভক্তিই মৃক্তিব পথ, কিন্তু তা মান্থবেব সাধনায় মিলে না,—তা জালাহ্ব দান। তিনি বাকে কৰণা কবেন তাকে দান কবেন। 'তঁসাউজ্জ্' হল সভ্য বন্তসমূহেব উপলব্ধি। আব স্থাই জীবগণেব হাতে বা ববেছে তা আগেই উপলব্ধিব স্চনা। এক কথায—বিষয় নিস্পৃহতাব উপবই ভত্তজান প্ৰতিষ্ঠিত।

ফুলীবাদেৰ সংজ্ঞা দিতে সিমে John A. Subhan তাঁৰ Sufi Saints and shrines in India প্রন্থে লিখেছেন: Sufism is that mode of religious life in Islam in which the emphasis is placed not so much on the performances of external titual as on the activities of the inner self—in other words it signifies Islamic Mysticism. তিনি আরো লিখেছেন,—This term has been popularised by western writers, but the one in

common use among Muslims is 'Tasawwuf' while its cognate 'Sufi' is used for the mystic.

প্রথ্যাত তাপস জনিদ বাগদাদী বলেন ,—ক্ষণী হলেন পবিত্রাতা শ্ববি।
মৃত্তিকাবং তাঁব ওপব সমৃদ্য জ্ঞাল নিক্ষিপ্ত হয়, কিন্তু তা হতে সমৃদ্য কল্যাণ
বহির্গত হয়। যিনি সংসাবে নির্লিপ্ত তিনিই ক্ষণী।

স্থদীদেব নিজেদেব কথাষ 'স্থদী' শব্দেব ব্যাখ্যা আছে ,—একদা তাপস মহম্মদ ওবাসা, 'সোক্' নামক স্থুল কম্বল-বিশেষ পবিধান ক'বে 'কতিবা' নামক এক সাধু-পূক্ষমের নিকট উপস্থিত হন। কতিবা তাঁকে 'সোক' পবিধান কবাব কাবণ জিজ্ঞাসা কবলে ওবাসা নিকত্তব থাকেন। কতিবা পূন্বায় জিজ্ঞাসা কবলেন ,—ভূমি উত্তব দাও না কেন গ

ওয়াসা বল্লেন ,— যদি বলি বৈবাগ্যবশতঃ 'সোফ' পবেছি, তবে আত্মপ্পাঘা কৰা হয়। যদি বলি দাবিদ্ৰতা হেতু সোফ পবেছি তবে ঈশ্বকে নিন্দা কৰা হয়। তাই নিক্তৰ আছি।

উক্ত কথোপকথন খেকে বোঝা যায় যে, স্থফীবা ছিলেন—একদিকে বৈবাগী, অক্তদিকে দবিদ্র। স্থতবাং স্থফীদেব নিজেদেব কথায় প্রমাণিত হচ্ছে,— সংসাব-বিবাগী পশম-বন্ত্র পবিবানকাবীবা ছিলেন স্থফী।

কালজমে ইসলামেব মত ব্যবহাবিক ধর্মেও এমন একটি মতবাদ গড়ে ওঠে যাব প্রধান নীতি সংসাব ত্যাগ না হলেও এই মতাবলম্বীদেব অনেকেই সংসাব বিবাগী ছিলেন। এই মতবাদকে বলা হয় তলাউওফ এবং মতাবলম্বীদেব বলা হয় স্ক্রমী।

অথচ ইসলামধর্মে সংসাব ত্যাগেব বিধান নেই। হজবত মহম্মদ (সাঃ)
সংসাব ত্যাগেব মনোভাবকে শুধু নিক্ৎসাহই কবেন নি সংসাবত্যাগীব স্থান
তিনি নির্দেশিত কবেছেন ইসলামী লাভুগোঞ্চীব বাইবে। ইসলামে বৈবাগ্য
নেই। তবে কেন এমন একদিন এল ষ্থন সংসাব ত্যাগ কবে কিছু ব্যক্তিকে
স্বাহী হতে হল ?

হজবত নবী কবিম ( সাঃ)-এব পবও বিছুদিন খেলাফতেব আদর্শ চলেছিল।
সে আদর্শকে সমৃদ্ধত বাধতে হজবত ইমাম হোসেন কাববালায় শহীদ হলেন।
এব পব খেলাফতেব নাম কবে দামেশ্কে বংশ-ভিত্তিক স্বৈবতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হল।
ইসলামী ধাব। হাবিষে গেল গভামুগতিক সামস্ততান্ত্রিক স্রোতে। উদ্মিয়া

বাজবংশ, আঝাসিয়া বাজবংশ দেলজুক বাজবংশ. উসমানিয়া-তুর্কী বাজবংশ, ফাডেমী থালান, তৈম্বী থানদান, সাকাভী থানদান প্রভৃতি কত না বাজবংশেব উথান-পতনে আকীর্ণ হল মৃসলমানেব ইতিহাস। আদর্শ বিবর্জিত হল, মানবতা পবিত্যক্ত হল, সাম্যেব গলায় বসানো হল ছবি, ল্রাভ্র একটা দ্বাগত প্রতিধ্বনিতে বপাস্তবিত হল, স্থায়পবায়ণতাব ক্ষীণকঠ ক্ষমতাগর্বীব আট্রহাসিব দাপটে স্থান্ডিত ও নির্বাক হয়ে বইল। মূল জীবনধাবা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে হেথায় হোথায় গড়ে উঠল অসংখ্য আশ্রম ও খান্কা, মৃত ব্যক্তিব কর্ববেব উপব নির্মিত হল বড বড মোজাব ও তাতে চল্ল গুহুপদ্বায় সাধন-ভজন। বাগদাদেব অভিজাত শ্রেণীব ভোগোয়ন্ততা বোমনগর্বীব উচ্ছ খল বিলানেব সহোদবা হল, এক মুসলমান অমিত ঐশর্বেব অধিকাবী হল, অন্ত মুসলমান উদব-পূর্তিব জন্ত আশ্রম নিল ভিক্ষাবৃত্তিব। তথনও শাহী মসজিদে আজান হাক্ছে 'মুযাজ্জিন', মূহুর্তেব জন্ত অবাবিত হচ্ছে মসজিদী সাম্য এবং খৈবাচাবী সম্রাটদেবকে 'থতীব' ঘোষণা কবে চলেছে 'খলিফাতুল মুসলিমীন' বলে।

নাধারণ মান্ত্রম দেখলো এ সেই গতাহুগতিকতা, সেই বিভেদ্যুলক স্যাজ্ঞ.

—যাব মধ্যে অহলাব ও হীনমন্ততাকে আইনেব অনুশাসনে শৃঞ্জিত কবে পাশাপাশি বাস কবাব জন্ত বাধ্য কবা হয়েছে। কোথায় শাস্তি কোথায় সাম্য! বস্থুলাহ ব সকল সামাজিক প্রচেষ্টা যেন একটা স্বপ্ন বলে প্রতীয়মান হল। সমাজে বিভেদকে পাকাপাকি কবাব জন্ত যত্ত্বেব বিবাম নেই শাসক-গোষ্ঠাব। উদাবতাব নামে আমদানী হতে থাকে কত না ইসলাম-বিবোধী মতবাদ। দিন যায়, মান্ত্র্য বুবো,—বাজ্বত্ত্ব চিবস্থায়ী, গবীবেব ছঃখ চিবস্থায়ী, পাপ চিবস্থায়ী, তাব বিপবীত পুণ্যও চিবস্থায়ী। স্থতবাং আব ভ্য নেই স্বৈবাচারী শাসক ও সামন্ত্রতান্ত্রিক স্যাজেব। মান্ত্র প্রণন যত ইচ্ছা ইসলামেব চর্চা কক্ষক—থর্মে উদাব Laissez-faire-নীতি অবলম্বিত হোকু। চলুক—শিয়া-স্থায়ীর 'মজহবী'-দম্ব; শবীয়ত ও মা'বেকতেব মধ্যে বিভেদ রচিত হোকু, কেউ সংসাবকে মাধ্য কিংবা ছঃখেব নিকেতন ভেবে বিজন নত্ন-কান্তারে প্রয়াণ কবে পবলোকেব জন্তু সাধন-ভঙ্গনে আল্লনিযোগ ককক। স্থলতানেব প্রাণাদেব অন্তর্পন কবে তৈবী কবা হোক সংসাবত্যাগ্যী কনিবেব স্নাধি ও আন্তানা। স্থৈবাচাবী স্মাট নগ্নপানে কনিবেব দ্ববাবে আগমন কবে প্র্যাণ

ককন তিনি ধর্মভীক। ,বিজ্ঞান্তি, বিজ্ঞান্তি,—জীবন, মাধা-ম্বীচিকায় বপান্তবিত হযে সাধাৰণ বোধ-বুদ্ধিব আওভার বাইবে চলে যাক।

হ'লও তাই। শবীষতেব অমুসাবী মানুষ 'জেহাদে'ব কথা ভূলে শুধ্ নামাজ, বোজা, হল্প ও জাকাত অনুশীলন কবতে লাগলেন। মা'বেফতেব অমুসাবী মানুষ 'নদ্সকুশী'তে ভূবে গিষে ভাবলেন জেহাদে আকববেব অনুশীলন হচ্ছে। স্বৈবাচাবী স্থলতান তাঁব ঐশ্বৰ্থ-পিপাসা চবিতাৰ্থ কবাব জন্ম পাশ্বৰ্তী অঞ্চলে অভিযান চালিষে সেটাকে বল্লেন,—কুফবেব বিক্দে জেহাদ।

অসাম্যের উপর স্থাপিত বিভেদমূলক সমাজে লোভ, স্বার্থপরতা, ঈর্বা,
অসংবম প্রভৃতি বে-সব মনোভার ব্যক্তি-চবিত্রকে অধিকার করে, স্থফীগণ
মাভাবিকভাবেই সেগুলিকে ধর্মজীবন লাভেব পরিপন্থী বলে দেখলেন এবং এই
দেখাকে মান্থবের অস্কবন্থিত বিক্বতি বলে নির্দেশ কবলেন। স্থতবাং স্থফীপন্থার
পূর্বোক্ত বিক্বতি-সংহারই হল সাধনার পথে প্রথম কর্তব্য। সাধনার দ্বিতীয়
পর্বায়ে জন্ম নিল ত্যাগ, তিতিক্ষা, প্রেম ও প্রাভৃত্ববাধ।

এইভাবে স্থানী ইদলাম-সমর্থিত ব্যক্তি-চবিজেব উপযোগী ত্যাগ-তিতিক্ষা, সংখ্য-সেবা ও খোদাপ্রেমেব প্রচাবক হন। বছ ঈশ্ববাদেব স্থানে একেশ্ববাদকে সংশ্বাপিত কবা, সর্বমানবেব প্রতি মমন্ববোধ, সাম্যবোধ এবং ব্যক্তিগত শুদ্ধিব বাণী প্রচাব কবাব দাখিন্তও তাঁবাই গ্রহণ কবলেন। তাঁদেব চবিজেব মহন্ত ও পবিজ্ঞতা, তাঁদেব দৃষ্টিব উদাবতা ও হৃদ্ধেব প্রেমার্দ্রতা সাধাবণ মুসলিমেব ভক্তি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ কবল। তাঁদেব ব্যক্তিশ্বকৈ ঘিবে বচিত হল শ্রেষ ও প্রেমেব তেজন্তিলকীয় মাহান্ম্য। এইবকম সামাজিক পবিপ্রেক্ষিতেই আব্বর ও মন্যপ্রাচ্যেব দেশগুলিতে স্থানীবাদেব উত্তব হয় ও তাৰ জনপ্রিয়তা ক্রমে বেডে চলে। ( স্থানীবাদ ও আমাদেব সমাজ। ১০

অতঃপব দেখা ষাষ হজবত মহমদ (দঃ)-এব তিবোধানেব শতাৰীকাল মন্যেই মূসলমানগণ ধীবে ধীবে সংসাব ত্যাগেব ও সমাজ সম্পর্কে উদাসীনতার মনোভাবকে শুরু হজমই কবে নেষ নি ববং তেমন মতবাদেব অনুসাবীকে মহত্বেব দ্বাবা চিহ্নিতও কবেছে। এই সমষেব মধ্যে ইসলামেব ত্বত আদর্শকে পুনক্ষাব কবতে ইবাহিম, ইমাম মালিক প্রমুধ নির্ঘাতিত হ্বেছিলেন। হজবত বাবোজিদ বিস্তামী, হজবত বাবা অদ্হম শহীদ, হজবত শাহ, জালাল এম্মনি,

হজবত 'থাজা মঈসুন্দীন চিশ্ তি, হজবত গোবার্টাদ এবং আবো বছ পীব-দববেশ এদেশে ধর্মাদর্শ প্রচাবার্থে আগমন কবেন'। তারা জাতিব কথা সমাজেব কথা ভাবেন নি। বেখানে মাস্কবেব পতন হবেছে, মাস্কবেব করুণ বিলাপ ধ্বনিত হবেছে, তাবা সবকিছু বিশ্বত হবে সেইসব মাসুষকে আপনার ক'বে নিথেছেন,—তাদেব জন্ম প্রযোজনে অনেকে জীবন পর্যন্ত দান কবে শহীদহ বেছেন।

স্ফীগণেব এদেশে স্বাগমনেব ইতিহাসে দেখা যায,—থুষ্টীয় স্বষ্টম শতান্ধীতে বছ স্বাবৰ বণিক দলে দলে বাণিজ্যপোত ও নৌচালনা কবে বিভিন্ন দেশে যাতায়ত কবতেন। এইভাবে তাদেব সঙ্গে এদেশেব বছ প্রাচীন সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

'বাজনাহী জেলাব পাহাডপুবেব বৌদ্ধ-বিহাবেব ধ্বংসম্ভণে আবিষ্কৃত একটি প্রাচীন আববীয় মূলা ( আব্বাসীয়া খলিকা হান্ধন-উর্ বিদি এর রাজত্ব কালে ৭৮৮ খুটাবে আল্ মূহমনীয়া টাকশালে মৃদ্রিত।) থেকে তাব প্রমাণ পাওয়া 'বায়। ( স্ক্রীবাদ ও আমাদেব সমাজ)। ৬ >

খুষ্টীয় ছাইম ও নবম শতান্ধীতে চট্টগ্রাম বন্দব ছাববদেব উপনিবেশে পবিণত হয়। হজবত হুলতান বায়োজিদ বিস্তামী সম্ভবতঃ খুষ্টীয় নবম শতান্ধীর শেষার্থে ইসলাম ধর্ম প্রচাবার্থে চট্টগ্রামে এসে থাকবেন। খুষ্টীয় দশম শতান্ধীর মাঝামাঝি চট্টগ্রামে ইসলাম ধর্ম বহু বিস্তৃতি লাভ কবে। খুষ্টীয় জ্রেদাদশ শতান্ধীব প্রথমে গাজী ইখতিয়াব-উদ্দীন মূহম্মদ বখতিষাব খিলজী কর্তৃ ক প্রথমে বাজশক্তি নিয়ে গৌছ-লক্ষণাবতী অধিকৃত হয়। পববর্তী সময়ে অনেক পীর দববেশ বন্দে আগমন কবেন। এই সময়ে সনাতনী বক্ষণশীল হিন্দুসমাজ কর্তৃক অহুস্তত বর্ণাপ্রম প্রথাব অপপ্রযোগে উচ্চ-বর্ণেব লোকের নিকট সংখ্যাগবিষ্ঠ নিয়বর্ণেব লোকেবা সামাজিকভাবে নির্বাতন ভোগ কবতে বাধ্য হতেন। তাবা ইসলামেব উদাবতাৰ আকৃষ্ট হয়ে মুসলিম হলেন।

ভক্তব ভূপেশ্রনাথ দত্ত নিথেছেন,—হিন্দু সমাজেব বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার হাত থেকে নিন্তার লাভেব স্বাশাষ ভাবতেব পতিতেব। দলে দলে সাম্যবাদী নবধর্ম গ্রহণ কবল। ভাবতেব জাতীয় বাজশক্তি ও তং প্রতিষ্ঠিত সমাজ তাদেব প্রতি কোনদিন গ্রায় বিচাব কবেনি, সেজন্মে এবা একবাব স্বাশ্রয় কবে বৌদ্ধর্মে,
—স্বাবাব মুসলমান বাজশক্তি একটা সাম্যবাদী সমাজ পদ্ধতিব স্থবিধা

দেখানোব পব ছুটে চলে যায় সেই দিকে। সবচেয়ে আশ্চর্যেব বিষয় হল এই
. ব্যে—বে সব স্থানগুলোকে ব্রাহ্মণেব। ব্রাভ্যদেব দেশ আব বৌদ্ধ প্রধান দেশ বলে
'ব্রাহ্মণ-বর্জিভ' স্থান হিসাবে দ্বণা কবত, সে সব আজ হয়ে দাঁডিয়েছে মুসলমান
প্রধান। (বাঙ্গালাব ইভিছাস)।

ডক্টব অববিন্দ পোদ্ধাব লিখেছেন,—সামাজিক চিন্তাধাবাব ক্ষেত্রে এই উদাবতা এবং সমান অবিকাবেব আদর্শই ইসলামেব সর্বপ্রেষ্ঠ অবদান। (মানবধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধ্যমুগ)। १९१

পীব দৰবেশদেব দৰগাই ও আন্তানায় জাতিবৰ্ম নির্বিশেষে সকলেব প্রবেশ-অধিকাব থাকায় সেগুলি সবাব পুণ্যতীর্থে পরিণত হয়। পীব দৰবেশদের সামাক্ত আন্তানাগুলি শান্তেব নীবস আলোচনা বা ধম সংস্থাবেব পবিবর্তে প্রাণের লীলা ও আন্থাব স্বাভাবিক ক্ষ্বণে পূর্ণ ছিল। এই আন্তানাগুলি বিজিত ও বিজ্ঞোব মিলনস্থল। (পূর্বে পাকিন্তানের স্থনী সাধক)। ২৫

খুষীয় নবম শতান্দীতে হিন্দু, ও মুসলিমেব মধ্যে সমন্বয়েব চেষ্টাব প্রপ্রোভ হয় সমন্বয়েব অগ্রদৃত তৎকালীন পীব-দববেশগণেব মাধ্যমে। তাঁদেব সে প্রচেষ্টাব লিখিত কোন নিদর্শন আজ নেই। তাঁবা এদেশেব ভাষাকে আয়ন্ত কবেছিলেন, এ দেশেব ভাবজগতেব সঙ্গে প্রিচিত হয়েছিলেন,—প্রাকৃতিক অবস্থাকে মেনে নিবেছিলেন,—নির্বাতিত সাধাবণ মান্থবেব হুংখেব ভাগ নিয়ে সামগ্রিকভাবে মানবীয় কল্যাণকব পরিস্থিতিব সঙ্গে মিতালি করেছিলেন। অপবপক্ষে তাঁবা মান্থবেব প্রতি সামাজিকভাবে অগ্রায়-অত্যাচাব, ব্যক্তিস্বার্থগত শাসন-শোবণ প্রতিবোধেব জন্ম জীবনপণ সংগ্রাম কবেছিলেন এবং শেষ পর্বন্ত এদিশেব আত্মাব সঙ্গে নিজেদেবকে একাজ্ম কবে দিবেছিলেন।

খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে আবু বয়হান মোহাম্মদ ইবনে আহম্মদ আল্-বেকনী সংস্কৃত ভাষা ও ভাষতবর্ষীয় জ্ঞান জগতেব পবিচয় লাভ কবেন এবং "কিতাব্-আত্ তহকীক-আল্-হিন্দ্" নামক বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ বচনা কবেন। তিনি ইসলামি আদর্শভিত্তিক জ্ঞান-জগতেব দ্বাব ভাষতীয়দেব নিকট উন্মৃত্ত কবাব মাধ্যমে সমন্ববেব স্ত্রপাত লিখিত আকাবে উপস্থাপিত করেন। সামগ্রিক কল্যাণকব সেই ইসলামী ভাষজগত তথা সংস্কৃতিব সাথে ভারতীয় কল্যাণকব ভাষজগত তথা সংস্কৃতিব সমন্বন্ন প্রবাহ প্রগ্রুসব হয়ে চল্তে থাকে। সম্ভবতঃ এই দৃষ্টিভঙ্গিতে মোলানা আক্রাম খাঁ, ইজরত মহম্মদ (দঃ)-এর কথায় এসে 'সর্ব ধর্ম-সমন্বয়কে তাঁর চবিত্রেব দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য' বলে বর্ণনা কবেছেন। (সাধক দারা শিকোহ)। ৬৩

বেজাউল কবিম সাহেব লিখেছেন.—স্থনী মতেব প্রধান বৈশিষ্ট্য এই ষে ইহা সকল ধর্মেব সহিত খাপ খেতে পাবে ৷ (সাধক দাবা শিকোহ) \*\*

কিন্তু সংস্কৃতি সমন্বয়ের নামে যা ধর্ম অর্থাৎ বিশ্ব-কল্যাণ আদর্শ থেকে বিচ্যুত, ইসলামে তাব কোন মূল্য স্বীকৃত নয়।

পীর-দববেশগণ এসেছিলেন ইনলাম ধর্মাদর্শ প্রচার করতে, এসেছিলেন ইনলামেব বিশ্বজনীন আদর্শকে সকলেব মধ্যে সঞ্চাবিত কবতে, ইনলাম ধর্ম-মৃত্ত বহিন্ত্ তি কোন সংস্কৃতিব সঙ্গে আপোষের মাধ্যমে সামগ্রিক কল্যাণাদর্শ থেকে সবে আনবাব জন্ত নয়। কাবণ ইনলামি আদর্শে ধর্ম ও সংস্কৃতি পৃথক নয়। একটি পবিপূর্ণ জীবনাদর্শ প্রাপ্তিব জন্ত অবিশ্রান্ত সংগ্রামই হল ইনলাম ধর্মেব লক্ষ্য এবং সেই মানসিকতাই ইনলামী সংস্কৃতি। অভ্যান্ত বংশ্বৃতিব বে-সব আচাব-ব্যবহার সামগ্রিকভাবে সমাজ কল্যাণের সহায়ক নয়,—ইনলামে তার অন্তযোদন নেই।

वर्ष वक्षणेनीन हिन् म्यां मश्चि नामक त चांगंव-वावरांव, ( यां के वर्णाध्येय क्षणंव चांग्यतांव वर्णाध्येय क्षणंव चांग्यतांव वर्णाध्येय क्षणंव चांग्यतांव वर्णाध्येय क्षणंव चांग्यतांव वर्णाव क्षणंव क्षणंव चांग्यतांव क्षणंव क्षणंव क्षणंव क्षणंव क्षणंव क्षणंव वर्णाव क्षणंव क्षणंव

এ-বিষষে কয়েকটি বঢ় বাস্তব বক্তব্য প্রকাশিত আছে। কেছ লিথেছেন, হিন্দু-মুসলিমেব কুসংস্কাৰও মিলতে লাগল। ক্রমে গাজীমিয়া, পাঁচ পীব, পীব বদব, থাজা থিজিয়েব পূজা চলল। ডেবা গাজী থাঁর 'সথী সব্বব' তীর্থ হিন্দু- মুসলমান-শিখেব তীর্থস্থান । · · বাংলাদেশে সত্যপীব ও সত্যনাবায়ণ, ছিন্দু মুসলমানেব উপাস্য । (ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনাব ধাবা)। ° °

তত্বগতরপে দৃষ্ট হলে ইসলাম এতই অসহিষ্ণু ও হিন্দু ধর্ম এতই স্বতম্ব ও মিশ্রবর্জনকাবী বে এ ছ্বেব সহাবস্থান অসম্ভব। কিন্তু বাত্তব অবস্থা যে কোন তত্বেব চেবে শক্তিশালী ও অমোদ, এবং এক শতকেব মধ্যেই বাংলা-দেশেব মুসলিম শাসকেবা উপলব্ধি কবেছিলেন যে এদেশকে অধিক্বত বাথতে এবং দিল্লীব প্রতাপ অস্বীকাব কবে স্বাধীনতা বজাম বাথতে গেলে স্থানীয়দেব বিবোধীতে পবিণত কবা চলে না এবং সকল ভ্রামীদেব পরিবর্তন কবাও তাঁদেব আবত্তব মধ্যে নয়। স্থানীয় ঐতিহ্যেব প্রাবল্য ও স্বাভাবিক পাবিপার্থিক প্রভাব এতই শক্তিশালী যে, তাবা বছ স্থানেই সত্যপীবেব পূজা প্রভৃতি হিন্দু-ভাবাদর্শ ও সর্ব-প্রাণবাদী মনোভাবকে আত্মন্থ কবেছিল। স্বাই হোকু, কঠোবভাবে ব্যাখ্যাত নীতিতত্বেব ভিত্তিতে স্থাপিত ক্রিশ্চান ধর্মেব মৃত ইসলামও বছদিন হল এব উন্নেষ-কালাগত মতাদর্শ থেকে সবে এদেছে। (এক্ষণ)।

ডঃ স্থনীতি কুমাব চট্টোপাধ্যাব লিখেছেন,—ধর্ম, আধ্যাত্মিক জগতেব, কিন্তু সংস্কৃতি পার্থিব জগতকে নিযে। মানবীব জাচাব গদ্ধতি, শিক্ষা দীক্ষা, মানসিক উন্নতি, পারিপার্শ্বিকভাব প্রভাব এই সবেব সমন্বরে এক অপূর্ব মনোভাবই হচ্ছে সংস্কৃতি। একথা সভ্য যে ধর্মেব জাদর্শ সংস্কৃতিব উপব প্রভাব বিস্তাব করে, কিন্তু ভাই বলে ধর্ম ও সংস্কৃতি একই বস্তু নয়। সেই জয় বিভিন্ন ধর্মেব মধ্যে সমন্বয় সাধন বভই কঠিন হউক না কেন বিভিন্ন সংস্কৃতিব সমন্বয় সাধন কঠিন ভো নয়-ই, ববং মূগে মূগে প্রভাক দেশেই তা হয়ে আসছে। পৃথিবীব কোন শক্তি এ সমন্বয়েব গভি বোন করতে পাববে না, সমন্বয়েব কাজ অনন্তকালব্যাপী চলতে থাকবে, এতে কাবো কোন বাধা টিকবে না। (সাবক দাবা শিকোহ: ভূমিকা)। ""

নাধাবণভাবেই আমবা অন্তব কবি সংস্কাব থেকে সংস্কৃতি শব্দটিব উৎপত্তি।
সংস্কাব বশতঃ যিনি যে কাজ কবেন, বা বা চিন্তা কবেন, বা যে আচাব-ব্যবহাব
ক বন,—তা তাঁব সংস্কৃতি। যে সংস্কাব কোন জাতিব আচাব-ব্যবহাব ও
চিন্তা-ভাবনাব পবিচাষক তা সেই জাতিব সংস্কৃতিবও পবিচাষক। সংস্কৃতিব
পবিধি যে কতথানি বিভূত সে প্রসঙ্গে সাহিত্যিক গোপাল হালগাব লিখেছেন:

সংস্কৃতি বলতে বোরায় সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান (Sciences)'ও সমস্ত স্কৃষ্টি-সম্পদ (Arts)—অর্থাৎ আমবা যা জেনেছি (প্রকৃতিব নিয়ম, নীতি প্রভৃতি), যা কবেছি (যন্ত্রশিল্প, সামাজিক বীতি-নীতি, আচাব-অর্প্তান, মানসিক প্রযাস, চিন্তা-ভাবনা, নৃত্য-শীত, চিত্র-কাব্য প্রভৃতি)। আর্ট বা শিল্প এই সংস্কৃতিরই একটি এলাকা। শিল্প বলতে বোরায় বাস্তর্ব কৃষ্টি আব মানস-স্কৃষ্টি তৃই-ই, কাবণ ছই-ই কৃষ্টি। (বাঙালী সংস্কৃতির রূপ)। 8 ব

শংশ্বতিব যে সংজ্ঞা বা ব্যাখ্যা থাকুক, পীব-দববেশগণের আগমনের পর বছদেশের সংস্কৃতির কি পরিচম আমরা পাই। আমরা পাই, —পীব-দববেশ অর্থাৎ অফী মতাবলম্বী সাথক ও ধর্মপ্রচারকগণের প্রচাবিত আদর্শভিত্তিক ভাবনা এবং তদ্জাত সংস্কার থেকে উংপন্ন কর্মধারা অন্ত্সবন্দ করার মানসিক অবস্থা। বঙ্গে ইসলাম আগমনের পর হিন্দু ও মুসলিমের মধ্যে তা মিলনের সেতৃবন্ধ রচনা করেছে। একেই বলা হল হিন্দু-মুসলিমের মিশ্র-সংস্কৃতি বা পীর-সংস্কৃতি। এই পীর-সংস্কৃতি উংপত্তির পশ্চাতে ত্রিমুখীন প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। যথা—ধর্মপ্রচাবকগণের উদার ও সংস্কারমুক্ত মনোভার, এদেশের প্রকৃতি (Natural environment) এবং সংস্কার বা culture. পীর সংস্কৃতির নিম্নলিখিত সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি থেকেও তা প্রমাণিত হতে পাবে,—

- ক) মুদলিমগণ পীবেব আত্মাৰ শান্তি কামনা কবে জিয়াবত কবেন।
   হিন্দুগণ পীবেব প্রতি ভক্তি নিবেদন কবতে নানাবিধ অর্থ্য প্রদান কবেন।
- খ) ছাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সকল ভক্ত পীবেব দবগাহ, অর্থাৎ সমাধিস্থানে বা নজবগাহ, অর্থাৎ কল্পিত দরগাহে হাজত, মানত ও শির্মনি প্রদান করেন।
- গ। মুসলিম আদর্শে দবগাহে কোবান পাঠ হব, কিন্তু নামাজ অহন্তান হয় না। হিন্দু আদর্শে লুট প্রদত্ত হয়, সন্তান কামনায় বা বোগ নিবাময় কামনায় দবগাহে ইট বাঁথা হয়, ফুল প্রদত্ত হয় এবং ছক্তনগ কর্ভূক শান্তি-বাবি গৃহীত হয়। বৌদ্ধ আদর্শে অনেক জানগায় জীব হত্যা না করে পীবের অবগে গৃহ, মুবগী প্রভৃতি বনে নিয়ে গিবে হাজত-স্বৰূপ মুক্ত করে দেওবা হয়।
- ঘ) পীবগণের সৃত্যু-বার্ষিকীতে হিন্দু-মুসলিম জনসাধাবণ দ্বগাহ বা নজবগাহে সাড়ম্ববে মেলা জমুষ্ঠান উদ্যাপন কবেন। দ্বগাহের সেবায়েভগণ অতিথি সংকার কবেন।

1 ,

উ) হিন্দু-মুসলিম ভক্তগণ পীবেব অলৌকিক কীর্ত্তি-কথা-ভিত্তিক কাব্য, নাটক বা জীবন-চবিত বচনা কবেছেন। এই সকল কাব্য, নাটকাদি বচনা, পঠন-পাঠন এবং প্রবণেব মাধ্যমে ভাবা আনন্দলাভ কবাব সাথে ধর্মামুষ্ঠান কবছেন বলে মর্নে করেন।

এ সবকে ভিত্তি কবে পীব-সংস্কৃতি জনসাধাবণেব মধ্যে প্রচাবিত হতে থাকে।

#### পীর-স।হিত্য

স্থদী মতাবলম্বী ইসলাম ধর্মপ্রচাবক পীবগণকে কেন্দ্র কবে যে বাংলা জীবনী সাহিত্য গড়ে উঠেছে, সংক্ষেপে তা-ই পীব-সাহিত্য।

বাংলা পীব-সাহিত্য, 'মন্থল' জাতীৰ সাহিত্য। মন্থল এই জন্যই বলা হয়েছে, পীবভক্ত হিন্দু-মুনলমান জনসাধাবণেৰ সংস্থাব এই যে, পীবেব' জীবন কাহিনী ও তাব অলৌকিক শক্তিকখা পাঠ কবলে বা প্রবণ কবলে প্রোতা বা পাঠকেব পুণ্য অর্জন হয়, যাব কলম্বরণ তাদেব জীবনে মন্থল বা কল্যাণ হয়ে থাকে।

ু আবাব 'বিজয়' অর্থে 'মদল' শব্দটি গ্রহণ কবলেও বলা বায় যে, ইসলাম ধর্মপ্রচাবক পীরের বিজয় অভিযানকে নিয়েই পীব-সাহিত্য গড়ে ওঠায় তা মদল সাহিত্য বটে।

এখানে পীব-সাহিত্য বলা হল, কাবণ, এই সাহিত্যধাবাৰ, পীব-কাব্য পীর-নাটক, পীব সন্বন্ধে গভে বচিত জীবন-কথা ও পীব লোক-কথা পৃথক পৃথক ভাবে স্থান পেষেছে। অতএব পীব-সাহিত্য, যা হিতেব সহিত বর্তমান, তাকে সাহিত্য পদবাচ্য করলে সাহিত্যে, মন্ধল বা কল্যাণেব কথা আপনা আপনিই এসে পড়ে। স্থতবাং পীব-সাহিত্যকে আব আলাদাভাবে পীব মন্ধল সাহিত্য বলে উল্লেখ করাব তেমন আবশ্রকতা এখানে নেই।

পীব-সাহিত্যকে প্রধানতঃ চাবভাগে বিভক্ত কবা হল। যথা—১। পীব-কাব্য, ২। পীর জীবনী গছ বচনা, ৩। পীব নাটক ও ৪। পীব লোক-কথা।

বাংলা পীব-সাহিত্যেব বিভিন্ন অংশে কিছু কিছু বক্তব্য আছে, যাতে এ-দেশেব সমাজ ব্যবস্থায় অনৈশ্লামিক চিত্র, ইতিহাসেব অঙ্গ হিদাবে এনে পডেছে। ইসলামী মূল আদর্শেব দিকে লক্ষ্য রেখে এ-দেশেব কিছু কিছু মুসলিমেব পক্ষে অগ্রগামী হওবাব চিত্রও তাতে বরেছে। অবশ্র তাদের কোনো প্রবাহ আজো ক্ষম হযনি। সাহিত্যরূপ সমাজ-দর্পণে তাব প্রতিকলন হওয়াই স্বাভাবিক। তাই বাংলা পীব-সাহিত্য, হিন্দু আদর্শেব ওপর ইসলামী আদর্শেব

প্রভাব বিস্তাব ও ধীবে ধীবে তা সংমিশ্রিত হওয়াব একটা তথ্যনির্ভব ধাবাবাহিক সাহিত্য-ইতিহাস বটে। হিন্দু আদর্শ থেকে ইসলামী আদর্শে উত্তবণেব
প্রচেষ্টাব মধ্যে ঠিক এই কাবণেই অনৈশ্লামিক চিত্র সম্বলিত কিছু ইতিহাস
তাতে থাকতে পাবে। এই প্রসঙ্গে এ দেশে ইসলামী বেনেসানের অগ্রদৃত
সাপ্তাহিক মুখপত্র 'মিজান'-এব (১৫ই জুন ১৯৭৫) সম্পাদকীয় অংশেব
বক্তব্য লক্ষ্ণীয়,—

"এ-দেশের মুসলমানবা প্রধানতঃ হিন্দুদের বংশধব। তাঁদের পূর্বপুক্ষবা এককালে হিন্দুই ছিলেন, তাই মুসলমানদের মধ্যে আজো অনেক
হিন্দু আচাব-আচবণের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এসর কাজ অনেক ক্ষেত্রেই
তাঁবা জ্ঞাতসারে করেন না। সভ্যি কথা বলতে কি, ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ প্রভাব
কপান্তবিত হযে তাঁদের ধর্মীয় চেতনার মধ্যে আল্পগোসন করে বয়েছে,
আথচ নে সম্পর্কে তাঁবা অসচেতন। তাই শ্বীয়তের স্ক্রাভিস্ক্র সীমা নিয়ে
চুলচেবা বিশ্লেষণ এধানে বড কথা নয়,—বড কথা হচ্ছে মুসলমানের সচেতন
মুসলমান হওয়া ও তাঁব কৃত কার্যাবলীর বিভিন্ন দিক সম্পর্কে অবর্গত হওয়া।"

### পীর-দাহিত্যের মূল্য

যে কোন সাহিত্য, তাব সাহিত্য গুণ যত লঘুই হোক, তবু তা সাহিত্য হিসাবে কিছু না কিছু ম্ল্যবান বটে। কোন বচনা, সাহিত্য হযে উঠেছে কিনা তাব মানদণ্ড নির্ণযে নানা মনীয়ীব নানা মত। সাধাবণ ভাবে অনেকে সাহিত্যেব ম্ল্য তাব বস বিচাবেব মাধ্যমে নির্ধাবণ কবেন। অবশু বস বিচাব সহজ্বসাধ্য নয়। এক জনেব কাছে যে বচনা স্থলব বলে অন্থভ্ত হবে, অগ্রজনেব কাছে তা ততখানি স্থলব বা আদে স্থলব নাও হতে পাবে। একেবাবে অন্ধ পল্লীগ্রামেব নগেন মাহাতো বড় জোব স্থব কবে গাঁচালী পড়তে পাবে, এবং পড়ে সেবসাম্বাদন কবে আনন্দ অন্থভ্ব কবে কিছু তাব পক্ষে ববীস্ত্রনাথেব বক্ত কববী'ব বস গ্রহণ কবা সম্ভব নয়। আবাব কল্কাতাব অমৃক সাহিত্য সংঘেব সম্পাদক অব্যাপক প্রীঅমৃক, 'উর্বনী' কবিতাব বস-মাধ্র্য অন্থভ্ব কবে তাব তাবিদ কবতে পাবেন, কিছু তাব পক্ষে 'পীব গোবাটাদ' পাঁচালীব বসাম্বাদনে কিছু মাত্র তৃপ্তি না পাওয়া স্বাভাবিক।

সাহিত্য তা যত প্রসাদগুণ সম্পন্ন হোক্, কালেব অমোঘ গতিতে তাব ম্ল্যমানের তাবতম্য হতে বাধ্য। অধিকাংশ ক্ষেত্রে গুক্তর বা বসমাজা-বোধ কম হযে থাকে। কাবণ সমাজ বিবর্তনশীল বলে যে সমাজ-ব্যবস্থাব চিত্র তাতে প্রতিফলিত হয়, তা অন্ত কোন্ সমাজ ব্যবস্থাব মাহুবের কাছে ততথানি হৃদমগ্রাহী হয় না। তাছাভা যে সাহিত্য কোনো নির্দিষ্ট স্থানকেন্দ্রিক কাহিনী নিয়ে বচিত, তাকে অন্ত স্থানেব লোক সেই পবিবেশ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল না হওয়ায়, সামগ্রিকভাবে অন্থ্যাবন ও বস গ্রহণ কবতে পাবে না। তাই বলে সেই স্থানেব এবং সেই কালেব সাহিত্য মুলাহীন নয়।

দাহিত্যেব অক্সতম প্রধান চবিত্র-বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ষে তা সমাজ-দর্পণ বা সমাজ-চিত্র। কোন স্থান ও কালেব সমাজ জীবনে যে উথান-পতন, যে ছল্ফ-দন্ধি ঘটে, যে হাসি-কান্না দেখা দেয়, যে প্রেম বিবহ যে আনন্দ-বেদনা জাগে, যে ইতিহাস স্থাষ্ট হয়, তাব স্থায়ী দর্পণ হল তথনকাব সেই স্থানেব সাহিত্য। অতথব সেই সমাজ ব্যবস্থাব অর্থনৈতিক, সামাজিক. বাজনৈতিক, শৈলিক, দার্শনিক অবস্থা প্রভৃতিব একমাত্র পবিচাষক হল তাব সাহিত্য। অতথব পীব-সাহিত্যেব বসমূল্য কাবে। কাছে যত কম থাক, সমাজ-চিত্র হিসাবে তাব সাহিত্য মূল্য কোন দিন অপাংক্রেম হতে পাব্রে না।

# পীর-সাহিত্যের ঐতিহাসিক পটভূমি

খুষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী থেকে ভাবতবর্ষে ইসলাম ধর্ম প্রচাবকগণের আগমন ঘটতে থাকে। স্থলী পীর-দরবেশগণ দেই সময় থেকে এ-দেশের জনসাধাবণের মনের উপব প্রভাব বিস্তাব কবতে থাকেন। তথনও বাংলা সাহিত্যের প্রথম নিদর্শন 'চর্য্যাশ্চর্য্যবিনিশ্চর্য-এব পদগুলি বচিত হয় নি।

বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ হল স্বর্ণযুগ। এই যুগেই বাংলা কাব্য সাহিত্যের নানাদিকে চবম উৎকর্ষ পবিলক্ষিত হয়। এ সময়ে দেবতা বা দেবতা স্থানীয় চবিত্রকে কেন্দ্র কবে প্রশক্তিজ্ঞাপক কাব্যের ব্যাপক প্রসাব দেখা যায়, এবং দেব ধর্ম-ঠাকুব, দেবী মনসা, দেবী চন্তী, ঠাকুব বামচন্দ্র, ঠাকুব ক্লচন্দ্র, পীব-দববেশ প্রভৃতিকে নিয়ে পাঁচালী-কাব্য বচিত হতে থাকে।

দেব-দেবীকে নিষে বচিত পাঁচালী কাব্যধাবা আধুনিক যুগে এসে প্রায় কদ্ধ হবে গেল,—কিন্তু পীর-দববেশগণকে নিয়ে বচিত কাব্যধাবা কদ্ধ হল না। এব মূল কাবণ হ'ল, দেব-দেবী চবিত্র ভিত্তিক সাহিত্য ধাবাব পাশে এই পীব দববেশগণেব মানবীয় জীবন-ভিত্তিক লাহিত্য ধাবাব উত্তবণ ও তার হুত:ফুর্ত প্রসাব এবং তৎকালেব মানবতাবাদেব ব্যাপক প্রভাব বিস্তাব। পীব-দরবেশগণেব চবিত্র ভিত্তিক লাহিত্য ধাবায় সম্পূর্ণভাবে মানবতাবাদ-আদর্শ হ'ল সোচ্চাব,—বাব ফলে তাতে এল খববেগ। তাই বাংলা সাহিত্যেব এই স্বর্ণযুগে প্রীচৈতত্তদেব থেকে আবস্ত কবে তৎপববর্তীকালেব আদর্শ মানব-জীবন ভিত্তিক সাহিত্য বচনাব প্রবণতা বিশেষভাবে দেখা দিল। এইভাবে বাংলা সাহিত্যে পীর-পীবানীগণেব জীবন কথা,—কাব্যে, তা থেকে আধুনিক যুগে গছে বচিত হ'ল এবং শেষ পর্যন্ত নাটকেব যুগে সে কাহিনী নাট্যকণ নিষে অভিনীত হ'তে আবস্ত কবল।

ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত বাঙালী নব-নাবীব সমাজ-চিত্র এই পীব-সাহিত্য মাধ্যমেই প্রথম লিখিত আকাবে বাংলা ভাষাব প্রকাশিত হওষাব স্থলগাত হতে থাকে। পীব পাঁচালী কাব্যসমূহ হল তৎকালীন বাঙালী মৃসলমান সমাজেব সংস্কৃতিব একমাত্র পবিচাষক। আধুনিক ষুগে উপস্থাস ও গল্প সাহিত্য বা জীবনী সাহিত্য বচিত হওয়াব পব থেকে পীব-পাঁচালী কাব্য প্রকাশেব প্রবাহ-বেগ কমতে থাকে। আজ কাহিনী-কাব্য স্বষ্টিব দিন অতিবাহিত হয়েছে। ঠিক অমুকপভাবে পীব-পীবানীব জীবন চবিত্র কাহিনী কাব্যাকাবে বচিত হওয়াব দিন অতীত হযে গেছে। পীব কাব্য-সাহিত্য তাই বাংলা সাহিত্যেব মধ্যযুগেব ইতিহাসে বাঙালী মৃসলমানগণেব একমাত্র সমাজ-চিত্র অরূপ হয়ে বইল, এবং সেই কাবণেই এব ঐতিহাসিক মূল্য অপবিসীম।

মধ্যযুগ অর্থাৎ তুর্কী-স্থলতান কর্তৃক বন্ধে আধিপত্য বিন্তাবের সময় থেকে হিন্দু-সংস্কৃতি, মুসলিম সংস্কৃতির সাথে মিশে যেতে আবন্ধ কবে,—বার শেষ পবিণতিতে হিন্দু-মুসলিমের বাঙালী সংস্কৃতি আজ একটা অথও বাঙালী সংস্কৃতিরূপে গড়ে উঠেছে। যে বে ভিত্তিতে এই মিশ্রণ হ্মেছে তা প্রধানতঃ ,—

- ১। মৃসলিম বাজশক্তি বঙ্গে আধিপত্য বিস্তার লাভ কবলে তাব প্রভাব থেকে হিন্দুগণ মৃক্ত থাকতে পাবেন নি, সহাবস্থান নীতি অস্কুস্থত হয়েছিল।
- ২। চিশতিষা ও স্থহরাবর্দীয়া তবীকার স্থলীগণও অবৈতবাদে বিশ্বালী। তাঁবা প্রাথমিক যুগে ভাষতবর্ধে সাগমন কবেন। হিন্দু অবৈতবাদের সঙ্গে উক্ত তবীকাছরেব স্থলী সাধকগণের মতাদর্শের সঙ্গে নাদুপ্ত থাকার ফলে তাঁদের মতবাদ এ-দেশে শ্বায়ী আসন কবে নিতে পেরেছিল। আবার, ছজবত আবত্ন কাদের জিলানী প্রবর্তিত কাদেবীয়া তবীকা ও হজরত বাহাউদীন নক্শবন্দ প্রবর্তিত নক্শবন্দীয়া তবীকায় বৈতবাদ বা শ্রষ্টা ও স্পষ্টির পার্থক্য শ্বীকাব কবা হয। ১ হিন্দু বৈতবাদ তাঁদের অন্তর্কুলে বাওয়ায় কাদেবীয়া ও নক্শবন্দীয়া মতবাদও এদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়। স্থতবাং পীরগণ প্রভাবিত ছিন্দু মুস্লিম নব-নাবীব মধ্যে এক সমন্বয়ভাব গডে ওঠে। ফলে পীর-সংস্কৃতি হিন্দু ও মুস্লিমেব মিশ্র সংস্কৃতি কপে প্রতিষ্ঠিত হয়।
- ৩। স্থফী মতবাদ-আঞ্জিত মানবভাবাদের আদর্শ, বাঙালী হিন্দুব মনন শক্তিতে আধিপত্য বিস্তাব কবেছিল।
- ৪। হিন্দু থেকে ধর্মান্তবিত ব্যক্তিগণ, জন্মগত ভাবে প্রাপ্ত হিন্দু সংস্কাব সম্পূর্ণকপে ত্যাগ কবতে সক্ষম হন নি।
  - ৫। গুৰু-শিশ্ব সম্পর্কিত মানসিকতায আচ্ছন্ন স্থানীয় সামাজিক

আবহাওয়ায়, পীৰগণকে দেবতাজ্ঞানে শ্রদ্ধা কবাৰ তুর্বলতা। তৎকালীন সাধারণ মুসলিমেব পক্ষে ত্যাগ কবা সহজ ছিল না।

পীব-পীবানীগণেব ব্যাপক প্রভাব ভাগীবণী নদীব দক্ষিণ প্রান্তেব পূর্ব অঞ্চলে যেরপ পড়েছিল, সমগ্র বঙ্গেব আব কোথাও সেরপ পড়েছিন। এ-বিষয়ে ডক্টব স্কুমাব সেনেব বক্তব্য অবশুই প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন—চর্বিশ পবগণাব পূর্ব ভাগ ও প্রাক্তন যশোহব জেলাব পশ্চিম ভাগ – এই অঞ্চল অনেক দিন হতেই পীব প্রভাবিত। বড খাঁ গাজী ও গোবাচাদ পীব উভষেব শীঠস্থান আছে এই অঞ্চলে। এখনও যাবা পীবেব গান গেযে কলিকাভায ভিন্দা কবে তাবা পূর্ব চরিব্দ পবগণাব লোক। উনবিংশ শতান্বেব মাঝেব দিকে এই সব অঞ্চলে পীবেব ছভাগান কেমন ধবণেব ছিল, সে পবিচম দীনবন্ধু মিত্রেব জামাই বাবিক' নাটকেব ভৃতীয় অঙ্কে সরিবিষ্ট প্যাবভি হতে পাওয়া যায়। এ প্যাবভিতে পীবেব গানেব স্বচ্ছ, আসল কাঠামো ঠিক আছে। যেমন,—

ध्या: गानिकशीय, ख्यशाय शावाय ना,

ष्ठ्रमान क्किवि त्रल, क्विन शाल मा।

ষ।বস্তঃ আল্লা আলা বল বে ভাই নবি কৰ পাৰ,

মাজা ছলিষে চলে ধাবা ভবনদী পাব।

শেষঃ যাঁডেৰ মাখাষ শিং দিষেছে, মানষিৰ মাথাৰ কেশ

আলা আলা বল বে ভাই পালা কলাম শেষ।

( বান্ধালা সাহিত্যেব ইতিহাস ) ISS

খুষ্টীয় ষোডশ শতান্ধীর প্রথমার্থের মধ্যেই পীর কাব্য বচিত হতে ক্ষম কবে। ১৫৪৫ খুটান্ধে সত্যপীর কাব্য বচিত হয়েছে। বাংলা পীর-সাহিত্যের অবির্ভাব কাল্পনিক পীর কাব্য দিয়ে। সত্যপীরই সেই কাল্পনিক পীর। সত্যপীর হিন্দু ও মুসলিমের মধ্যে সমন্বয় স্থাপনকারী দৃতস্বরূপ।

ভাছাড়া হিন্দূব অনেক দেব-দেবী, হিন্দু—মুসলিমেব পীব-পীবাণী হিসাবে সাহিত্যে আগমন কবেছে। হিন্দু ব ওলাই চণ্ডী পীব সাহিত্যে হয়েছে ওলাবিরি। অহকপ ভাবে বনদেবী থেকে বনবিবি, মংস্যেক্সনাথ ও মস্নদ-আলি থেকে মছন্দলী, উদ্ধাব দেবী থেকে উদ্ধাব বিবি, বাস্তদেবী থেকে বাস্ত বিবি প্রভৃতি,। (পুথিব কসল)।২৬ ্.., ঐতিহাসিক পীবগণেব জীবনীভিত্তিক কাব্য, গছ-বচনা প্ড- নাটক কুমান্বযে এনেছে। লোককথা আগে ছিল, এখনও আছে। " ".

খूব महावर्ध कान्निक भीरवर मर्ववृहर कार्य, कवि क्रम्म्यवि हारमेव 'वर्ष मछाभीव छ, मह्यावर्धी कन्नाव मृ भि'। ध्ये कार्याव त्रामांकान : छनिविश्म भछानीव छावस्वनान। यस यथि मछाभीरवत्र मर्वाधुनिक भीषानी-कार्य। धेर्जिशामिक भीव खीवनी छिक्कि 'मर्ववृहर ध्वर मर्वाधुनिक भाषानी कार्या 'भीव धकिन मार् कार्या। ध्येर कार्याव त्रामा कान खडीहम भछानी व स्मार्थ खथवा छनिवश्म मछानीव स्मार्थ खथवा छनिवश्म मछानीव स्मार्थ खथवा छनिवश्म।

পীব জীবনী গন্থ সাহিত্য আহুমানিক বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বচিত হতে আবস্ত ক.ব। মনিব্-উদ্দীন ইউন্থক সাহেবেব 'হজরত ফাতেমা'. নামক গ্রন্থ বাংলা ১৩৭৩ সালেব পয়লা বৈশাধে প্রকাশিত হয়। ইতিপূর্বে এই শ্রেণীব আবে। গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল।

পীব নাটক আহ্মানিক উনবিংশ শতান্ধীব শেষে বা বিংশ শতান্ধীর প্রথম দশকেব মধ্যে বচিত হতে আবস্ত কবেনা নাট্যকার সতীশচন্দ্র চৌধুরী মহাশযেব 'বনবিবি' নাটকেব বচনাকাল ১৯১০:খুষ্টান্ধ দ

পীব লোককথাগুলি, বা বড়পীব সাহেবের জীবনী-গছ সাহিত্যে জলোকিক কীর্তি-কলাপ শীর্ষক অংশে প্রকাশিত হয়েছে, তা বদ্দদেশের সমাজ-; ভিত্তিক নব। বদদেশেব সমাজভিত্তিক পীব লোককথা খুব সম্ভবতঃ আবহুল আজীজ আল্ আমীন সাহেব বচিত 'ধক্ত জীবনেব পুণ্য কাহিনী' নামক গ্রন্থে বাংলা ১০৬২ সালেব প্যলা ফাল্কন তাবিখে স্বপ্রথম প্রকাশিত হয়।

পীবেব পাঁচালী-কাব্য আজো বছ বাঙালীব ঘবে পঠিত হয়। সত্যপীবের পাঁচালী, সত্যপীবেব শিবনি প্রদান ব্রত পালন উপলক্ষ্যে পঠিত হয়।

প্রতি বংসব পীবেব দবগাহে 'মেলা' উপলক্ষ্যে লোক-গায়কগণ ঢোলক হাবমনিষ্ম শক্ষনী প্রভৃতি সহযোগে পীবেব গান পবিবেশন কবে থাকেন। :

পীবেব জীবনী-গদ্ম সাহিত্য আজে। গ্রাম বাংলাব সাধাৰণ মান্ত্র ভক্তিভবে প্রতিক্রেন।

পীব নাটক আজো বাংলাব বছগ্রামে খ্ব উৎসাহ সহকাবে অভিনীত হয়। সাধাবণ দর্শকেব সমবেত হওয়া এবং সেই অভিনয় দেপে স্বত-ফুর্ত অভিপ্রকাশ কবা তাব জনপ্রিয়তাব দৃষ্টান্ত। আমি জানি ১৯৭১ খুটান্সেব জামুযাবী মাদে চন্দিশ প্রগণাব হাসনাবাদ খানাব অন্তর্গত ভবানীপুবে 'বনবিবি' ধোনা ত্থেব পালা, নাটক সাদল্যেব সঙ্গে অভিনীত হয়েছে।

পীর-লোককণা এবং পীরপ্রবাদ বিশেষভাবে পল্লী অঞ্চলে আছো বছল প্রচলিত।

শাশ্রতিককালে প্রকাশিত ক্ষেক্খানি পীব-সাহিত্যেব নাম ও তাদেব প্রকাশকাল উল্লেখ ক্বা হল ,—

- >! শহবাচার্য ও ব্রামেশব বিবচিত সত্যনাবাষ্টের পাঁচালী । সম্পাদনার ক্ষেচরণ পথিত। সম্পাদনাকাল—বাংলা ১৩৭৫ সালের আখিন মাস।
- ২। ছদ্ধরত গাজী সৈষদ মোবাবক আলি সাহ সাহেবেব জীবন চরিভাখ্যানঃ গৌবমোহন সেনঃ দ্বিভীষ সংস্কৰণ, বাংলা ১৩৬৮ সাল।
- ৩। ফুরফুবা শবীকেব ইতিহাস ও আদর্শ জীবনীঃ মোহামদ গোলাম ইয়াছিনঃ বাংলা ১৩৭৩ সাল (বিতীয় সংস্করণ)।
  - ৪। হন্ধবন্ড ফাতেমাঃ মনিবউদীন ইউফুফঃ বাংলা ১৩৭৩ সাল।
- ং। মেরেদেব ব্রতকথা (সত্যনাবারণ ব্রত)ঃ সম্পাদনার পণ্ডিত গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্বঃ অহমান ১৯৭০ খুটাক।
- ি ৬। খাজা মন্দ্রফ্দীন চিশ্ তি: মওলানা আৰু ল ওয়াহীদ আল্কাসেমী': বিতীয় সংস্করণ ১৯৬৭ খুটান্দ।
- १। হছবত বড়পীবেব জীবনীঃ মোলবী আজহার আলীঃ বিতীয়
   সংকরণ ত্রেদশ মূদ্রন, বাংলা ১৩৭৪ সাল।
- ৮। বাঁশেব কেলা (ঐতিহাসিক নাটক)ঃ প্রসাদরুক্ষ ভট্টাচার্যঃ আহুমানিক ১৯৬০-৬৫ খুট্টাব্দ।
- । হজবত একদিল সাহেব জীবনীঃ কাজী সাদেক উল্লাহঃ ১৯৭১
   পুথাব্দেব পরলা জানুষাবী।
- ১০। তিতুমীব (নাটক ঃ শ্রীশ্রামাকান্ত দাসঃ ১৯৭৪ খুটাবেব অক্টোবব মাস।
- ১১। হজবত বঁড পীৰেৰ জীবনীঃ কাজী আশবাফ আলীঃ চতুর্থ সংশ্ববণ, আনুমানিক ১৯৭০ খুষ্টান্দ। ইত্যাদি।

## পীর মঙ্গল-কাব্য

পীব কাব্যে 'মঙ্গল' শব্দটিব অর্থ 'কল্যাণ' বংপ গৃহীত হয়েছে। মনসার গান এক মঙ্গলবাবে গাঁযক-গায়িকাগণ আবস্ত কবে পরের মঙ্গলবারে সমাপ্ত কবতেন বলে তাকে 'মঙ্গলকাব্য' নামে অনেকে অভিহিত কবেন। পীর মঙ্গল-কাব্য দে অর্থে মঙ্গল-কাব্য নয়। পীবের মাহাত্ম্য-কথা আলোচনা কবলে বা পাঠ কবলে বা প্রবণ কবলে, পাঠক ও শ্রোতা উভয়েব মঙ্গল হয় বা পুণ্য সঞ্চয় হয়—এমন বিশ্বাস সাধারণ মান্ত্রের মনে অ্মপ্রেবণাব সঞ্চাব কবে, এবং সেই অর্থে পীব-কাব্য, 'মঙ্গল-কাব্য'-শ্রেণীভূক্ত।

পীব-মঙ্গল-সাহিত্য ধর্ম-বিষয়ক আখ্যান-সাহিত্য,—দে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সে ধর্ম ইসলাম ধর্ম। সাম্য, মৈজ্রী, সংহতি ও বিশ্বস্থান্তব্যের আদর্শে প্রতিষ্ঠিত বলে তাকে 'বিশ্বজনীন' এই বিশেষণে বিশেষিত করা হয়। ইসলাম বেহেত্ বিশ্বজনীন, সেই হেত্ এই ধর্ম এবং ধর্মাদর্শ ভিত্তিক সাহিত্য সাম্প্রদায়িক হতে পাবে না। তবে সংস্কৃতি যে কারণে কোনো ধর্মেব কঠোব বীতি-নীতিব নির্মৃত অঞ্সবণ করে না,—ঠিক সেই কারণেই পীব মঙ্গল-কাব্যে হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ ধর্মান্ত্রিত সংস্কৃতির সমন্বয়, সাধিত হবেছে। ঠিক সেই কাবণেই পীব মঙ্গল সাহিত্যকে সাম্প্রদায়িক—এরপ্রদান বিশেষ অভিধাষ বিচাব করা বাবে না।

পীব যে একজন অসাধাৰণ পুৰুষ, তা বিশেষ ভাবে উল্লেখিত হয়েছে 'পীব একদিল শাহ' কাৰ্যেৰ নিম্নলিখিত বক্তব্যের মধ্যে,—

স্থান্নাব দৰবাবে বিবি কবে নোনাঞ্চান্ত,
কবুল হইল গিয়া খোদাব দবগাতে।
স্থান্নাব হজুবে স্থাবজ কবিল হখন,
কাঁপিতে লাগিল তবে স্থান্নাৰ স্থাসন।
এলাহি বহিল ভবে জীববিলেব ভবে,
স্থামাৰ স্থাবশ কাঁপে কিসেব খাভেবে।

—(প্রতিনিপিব প্রথম পাতা, ভৃতীয় পৃষ্ঠা)

6 .

জীববিল জানালো ষে 'খানা-পিনা' ত্যাগ ক'বে আশক মুবি নামী এক মহিলা পুত্র কামনায 'মোনান্ডাত' কবছে। হে এলাহি। আপনি আপনাব দববাবেব এক লাখ আশী হাজাব 'ওলি'ব একজনকে আশক তুবিব পুত্রৰূপে প্রেবণ কবে তাব সাধনাব সফলতা দান ককন। এলাহি তাতে সম্মত হলেন,—

> পয়গম্ব বলে বাবা একদিল খনকাব, আল্লাব ছকুম হইল জনম লইবাব। खनम नहें वां धंकि प्रकारित अन्मिन, কাফেৰ তুডিয়া লও আলেমেৰ সিবনী। (১।৪)

লম্মীয় যে, পীব একদিল শাহ আসছেন এলাহিব দরবাব থেকে, কিন্তু এখানে তাকে বেশীকণ থাকতে হবে না,---

> প্ৰগন্ধৰ কহেন ভবে একদিলেৰ ঠাই, অবশ্য যাইতে হবে কিছু চিন্তা নাই। যাহ বাছা একদিল জননীব উদবে, षाडाहे वाह वाल षाहेम थानाव नववाव। (३।६)

অর্থাৎ এলাহি-প্রেবিত ব্যক্তি, মহান্ পুক্ষরণে মর্তে আগমন কবতঃ কাৰো মনেৰ গভীৰ ছংখ নিবসন কৰছেন এবং অসাধাৰণ হিসাবে অস্তবে স্থানলাভ ক্ৰছেন।

এই ধবণেৰ কাহিনী হিন্দু ধর্মান্ত্রিত মঞ্চকাব্যেও দৃষ্ট হয়।

# शीत मझनकारवात माधातन रेवाँमछा

দেব-দেবী চবিত্র-কেন্দ্রিক মন্থল কাব্যেব স্থায় পীব মন্থলকাব্যে কয়েকটি -সাধাকা বৈশিষ্ট্য আছে। সেগুলি নিয়ন্ত্রণ ,—

- ১। शांठानी काराजगृर दिशनी वा जिननो ছत्म विठि ।
- ২। কবিব আৰু পবিচৰ প্ৰদত্ত হয়েছে।
- ৩। কাবোৰ মধ্যে কষেক স্থলে ভণিতা থাকে।
- 8। आह्नार् रुमना वा शामानानायां ७ ५३ मर कार्याय अह।
- ে। মূলতঃ ধর্মভিত্তিক কাব্য।
- ৬। দেব-দেবী-মাহাম্ম্যবং পীৰ মাহাম্ম্য বৰ্ণিত হবেছে।
- १। কাল্পনিক পীব-কাব্যাংশে মানবৰূপে দেবভাব লীলা দৃষ্ট হয়।
- ৮। काहिनी काज्ञनिक (काज्ञनिक शीव-काव्याः (अ)।
- । দেবে-মানবে বা দেবে-দেবে সংঘর্ষ নয়, মানবে-মানবে বা মানবে-মানবর্রপী বাক্ষনেব য়ুদ্ধ বর্ণনা। এ সংঘর্ষ ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তিব ব। সমষ্টিব সঙ্গে সমষ্টিব বা শ্রেণীব সঙ্গে শ্রেণীব হলেও ম্লতঃ তা একটি স্বাদর্শেব সঙ্গে স্বয় স্বাদর্শেব সংঘর্ষ।
  - ১০। লৌকিক এবং অলৌকিক শক্তি পৰিচাৰক কাহিনী।
  - ১১। कात्राममूह धकक वा ननतप्ताचादि शहैवाव छेशयुक । '
- ১২। কষেকটি পীব কাব্যে দেব-দেবীব স্থায় পীবেব স্বৰ্গ থেকে মতে আগমন ঘটেছে। ক্বফহরি দাস, আশক মহম্মদ প্রমুখেব পীর-কাব্য এব উদাহরণ।
  - ১৩। इन्नदिनीय इनना-वर्तना, या मजाभीय कार्या नव्यनीय।
  - ১৪। নব ও নাবীব চবিত্র অন্ধিত হয়েছে।
  - ১৫। পশু নদী, নৌকা প্রভৃতির বহুতব নাম বিববণ আছে।

দেব-দেবী মন্দল-কাব্যেব বৈশিষ্ট্য খেকে পীর মন্দল-কাব্যেব অনেক বৈশিষ্ট্যের পার্থক্যও পরিলক্ষিত হয়। সেগুলিব দাধারণ কয়েকটি নিয়রূপ,——

- ১। দেব বা দেবী স্বয়ং নবৰূপে মানব কল্যাণার্থে মর্ডে আগমন কবেন —
  , কিন্তু পীর বা পীবানী কখনই আল্লাহ্ নন, আল্লাহ্ ভা'লাব বান্দা মাত্র। তাবা
  আল্লাহের আল্লায় কল্যাণকব কাল্ল কবেন।
  - ২। দেব-দেবীৰ, মানৰ মানবীৰূপে লীলা নম,—মানবেবই যথাৰ্থ মানবো-চিত ক্ৰিয়াকলাপ পীৰ বা পীৰানীগণেৰ চবিত্ৰে দৃষ্ট হয়।
  - ও। পীরেব আগমন ব্যক্তি-পূজা প্রতিষ্ঠাব জন্ম নয —একমাত্র আল্লাহ্-মাহাল্ক্য প্রকাশ কবণেব জন্ম ও জনসাধাবণেব মঙ্গল বা কল্যাণ প্রতিষ্ঠাব সংগ্রাম করাব জন্ম।
  - ৪। ঐতিহাসিক পীবকাব্যে পীরেব স্বর্গ থেকে স্বাগমনের কল্পনা 'পীব
     একদিল শাহ্,' কাব্য ব্যতীত দৃষ্ট হয় না।
- - ৬। দেব-দেবী কেন্দ্রিক মঙ্গল-কাব্য কবিব স্বকপোল-কল্লিড, কিন্তু পীরমঙ্গল কাব্য (কাল্পনিক পীব ব্যতীত ) বাত্তব ঘটনা-ভিত্তিক।
  - ী। দেব-দেবী কাব্যে মানবমহিমা, দেব-দেবী মহিমায উন্নীত করা হয়েছে, কিন্তু পীর-কাব্যে পীব-মাহাত্ম্য প্রকাশ কার্যতঃ আল্লাহ মাহাত্ম্যেব প্রকাশ ব্যতীত আব কিছু নয়।
  - ৮। স্বৰ্গ থেকে দেব-দেবীগণেব মৰ্ভে স্থাগমন উাদেব মহিনা প্রচারেব উদ্দেশ্যে; পীবগণ স্বালাহকে সর্বশক্তিমান-জ্ঞানে মানবোচিত কর্তব্য পালনের ব্রুড উদ্যাপন-হেতু স্থাপন হযেছেন।
  - । দেব-দেবী চেষেছেন নিজেদেব জ্বল্য মানবেব পূজা পেতে,—পীব চেয়েছেন মানবগণকে আলাহ-অভিমুখী কবতে।
  - ১০। দেব-দেবী মঙ্গলাদর্শে ভক্তগণ, দেব-দেবীব নামে কল্পিড স্থানে ঘট স্থাপন কবতঃ পূজা কবেন বা গীত-ন্তোত্ত পবিবেশন কবেন,—এমন কি কোন কোন স্থলে মূতিও স্থাপন কবে পূজা কব। হয়,—কিন্তু পীব মঙ্গল আদর্শে (কেবলমাত্ত কাল্পনিক পীর-পীবানী ব্যতীত) দরগাহে পূজার প্রচলন নেই। দরগাহে পীবেব আত্মার শান্তিব উদ্দেশ্তে 'জিবাবত' কবাব মাধ্যমে আল্লাহ তা'লাব নিকট 'মোনাজাত' করা হয় মাত্র।

্পীবমন্ধল কাব্যে আবো যে সব স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আছে সেগুলিব ক্ষেক্টি -নিয়ন্ত্রপ ,—

- ১১। গ্রন্থ উৎপদ্ভির কাবণ বর্ণিত হয়নি।
- ১২। বাবোযাবী বর্ণনা নেই।
- ১৩। চৌতিশা স্তব নেই।
- ২৪। নারীব পতিনিন্দা নেই।
- , ১৫ । স্বৰ্গাবোহণ বৰ্ণনা নেই।
- ১৬। কোন কোন কাব্যে, বেমন পীব গোবাচাঁদ কাব্যে, নামেম।ত্র নাবী-, চবিত্র স্থান পেবেছে।
  - ় ১৭। অধিকাংশ কাব্য আকাবে খুব ছোট।
  - ১৮। কাব্য হিসাবে সমাজেব উচ্চ শিক্ষিত লোকেব। নিকট এতমন শ্ল্যবান নয়,—কিন্ত গ্রামের গবিষ্ঠতম অংশেব নিবন্ধর সাধাবণ মাস্ক্ষের নিকট খুবই মূল্যবান।
  - ় ১৯। বাঙালী ম্শলিম সমাজের চিত্র এতে দর্বপ্রথম স্বন্ধিত হতে স্থারম্ভ করেছে।
    - ২০। কোথাও হাল্ডরুস পবিবেশনেব প্রচেষ্টা নেই।
    - , २১। व्यातवी-कावनी भरत्यव वहन व्यक्ष्यत्य रहारह ।
  - ্রা, ২২। , প্রায় সমস্ত কাব্যে সেমেটিক রীতিতে পৃষ্ঠাগুলি দক্ষিণ ইদিক থেকে বাম দিকে সাজানো।
    - . ২৩। প্রায় সমস্ত কাব্যের প্রথম শংক্তিব শেষে ছুই দাঁড়ি এবং দিতীয় শংক্তির শেষে তাবকা চিহ্ন।
  - ২৪। কোন কোন কাব্যে কবির ভণিতায় বৈক্ষব হলত বিনয় দৃষ্ট হয় যথা,—

হীন খোদা নেওয়ান্ত কহে আমি গুনাগাব, না জানি কি পরকালে হইবে আমাব।

২৫। কোন কোন কাব্যে সংস্কৃতেব প্রভাবজাত রূপ-বর্ণনা দৃষ্ট হয়।
যথা,—

ছু আঁথে কাজন অতি দেখিতে উত্তম, চলন ধঞ্জন পাখি পাইবে শবম। (পীর একদিল কাব্য) শ্বি মন্ধল, কাব্যে বাঙালী, বিশেষতঃ মুসলিম বাঙালী—সমগ্র 'বাংলাষ ধাঁবা সংখ্যাব গরিষ্ঠতম, তাঁদেব সামাজিক, বাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা তথা সমাজ-মান্দেব প্রতিফলন হ্যেছে। অংচ কেউ কেউ ধর্ম মন্দল কাব্যকে পশ্চিম বাংলাব জাতীব কাব্য বলে অভিহিত করেছেন।

ধর্ম মন্দল কাব্যকে যদি পশ্চিম বন্ধেব জাতীয় কাব্য বল্তেই হয়, তবে তাকে হিন্দু-বাঙালীব জাতীয় কাব্য বলা যেতে পারে। মুসলিম বাঙালীর নিকট ধর্মমন্দল কাব্য জাতীয় কাব্য বলে স্বীকৃতিলাভ কবছে ন।। ববং বাংলা পীরকাব্যকে সেই অর্থে বাঙালাব জাতীয় কাব্য বলাই শ্রেয়:। কাব্য ,—

- ১। বাংলা পীৰ কাব্যে বাঙালী হিন্দু ও বাঙালী মুসলিমের সমাজেব চিত্র প্রতিক্লিত হ্যেছে। সভ্যপীব কাব্য, পীব গোরাচাদ কাব্য, পীর একদিল্শাহ কাব্য, প্রভৃতি স্তষ্টব্য।
- ় ২। বাংলা পীর-কাব্য, হিন্দু ও মুসলিম কবিব সমিলিত প্রচেষ্টায় সাহিত্য সম্ভাররপে বাঙালী জনসাধারণেব কাছে এসেছে। কবি ফয়জুলাহ, আরিফ, আশক মহমদ প্রমুখ থেকে কবি রুফহবি দাস, রামেশব ভট্টাচার্য, রায়গুণাকর ভাবতচক্র প্রমুখ পর্যন্ত প্রায় একশত কবির সে ঐতিহাসিক স্থাষ্ট এর উজ্জল দৃষ্টান্ত।
- ত। পীব কাব্য, হিন্দু-মুদলিমেব সংমিশ্রণে উৎপন্ন পীব-সংস্কৃতিডিজিক মানসিক ক্ষেত্রেব ফদল। হিন্দু ও মুদলিম ভক্তপণ পীরের দবগাহে হাজত-মানত-শিরনি প্রদান করেন।
- ন্দ্ৰ নিষ্য কাৰ্য প্ৰসঞ্জে মনসাব প্ৰতি কতিপৰ মুদলিমের আদ্ধাপ্ৰদৰ্শন বিষয়ক যে কথা বলা হত,—মুদলিমদেৰ মধ্যে সে মানসিকতা আজ বিরল। লৌকিক দেবী হিসাবে মনসাব 'থানে' হিন্দুগণ কর্তৃক আঘোজিত পূজা-অষ্ট্রানে বছকাল পূর্বে কিছু মুদলিম-বমণী পূর্বপূক্ষেব সংস্কাব বশতঃ চাল-পয়সাদি দিতেন কিছু তা দেওয়া বদ্ধ হয়ে গেছে বলা যায়।

এই প্রসঙ্গে অবশ্যই বলা ঘাষ ষে পীবগণ ছিলেন ঐতিহাসিক ব্যক্তি। সেই পীবগণেব জীবনী ষে কাব্যে স্থান পেষেছে, বিশেষভাবে তাকে বাংলাব জাতীয় ঐতিহাসিক কাব্য বলা যাব এবং তা বাংলার প্রথম জাতীয় ঐতিহাসিক মঙ্গলকাব্য।

# পীর জীবনী গগু সাহিত্যের সাধারণ বৈশিষ্ট্য

পীব জীবনী গছ সাহিত্যেব নিম্নলিখিত সাধাবণ বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্ণীয ,—

- ১। ইসলাম ধর্ম প্রচাবক পীবগণের মহান কীর্তিকলাপ-পূর্ণ কাহিনী।
- ২। ধর্মীয় সংস্থাব বশতঃ কোন কোন গ্রন্থে অধিকমাত্রায় আরবী-ফাবসী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।
- ৩। নব-নাবীৰ প্ৰণয়-স্টুচক কোন কাহিনী বা ভাৰ অংশ বিশেষ এই সৰ প্ৰায়ে নেই।
- ৪। কোন কোন গ্রন্থে বন্ধান্ত্বাদসহ আববী এবং ফাবসী কবিডাংশ পবিবেশিত হয়েছে।
- ে ৫। প্রতি পীবেব নামেব সঙ্গে সম্মান-স্চক শব্দ প্রায় প্রতি ক্ষেত্রেই ব্যবস্থাত হয়েছে।
- ভ । জীবনচবিত কাহিনী; ,যাতে আফুবলিক কোন অতিবিক্ত কাহিনী সংযুক্ত হয়নি।
- ৭। জীবনী বর্ণনা কবতে গিয়ে গ্রন্থকাবগণ রস-বচনা স্থাইর চেটা কবেননি।
- ৮। পীবগণেব অলৌকিক শক্তি পবিচায়ক ক্রিমা-কলাপে অধিকাংশ স্থান পূর্ণ।
  - ৯। অধিকাংশ গ্রন্থে পীবপণেব বংশ পবিচয় প্রদত্ত হয়েছে।
- ১০। কোন কোন প্রন্থে পীব সাহেবেব প্রতি 'মোনান্ধাত' কবা হয়েছে। ভাদেব কোনটি বাংলা ভাষায়, কোনটি বা আববী-ফারসী ভাষায় লিখিত।

ষ্ম্যান্ত বৈশিষ্ট্যের কথাও গ্রন্থালোচনা প্রসঙ্গে বথাস্থানে বলা হয়েছে।

# িশীর-নাট্য দাহিত্যের দাধারণ বৈশিষ্ট্য

পীব নাট্য সাহিত্যের নিমূলিখিত সাধাবণ বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষণীয় ,—

- '>। প্রতি পীব নাটকে হিন্দু-মুসলমান উভব ধর্মাবলম্বীব চবিত্র স্থান পেয়েছে।
- २। शीव-नार्टें का जार्-माराक्य-कथा खेकार ने दिखांत पृष्टे इस ना।
- ও। নারী-পুরুষের প্রণয় বা ছইটি পরস্পার বিরোধী শক্তির হন্দ দিয়ে নাটারস জমিয়ে তুললেও মূলতঃ পীব বা পীয়ানীয় মাহাত্ম্য-কথাই বিবৃত হয়েছে।
- ৪। পীব-নাটকেব কয়েকখানি গীতিনাট্য, বা বাত্রাগানেব স্বাসবে উপস্থাপিত কবার উপবোগী।

• **অন্তান্ত** বৈশিষ্ট্যের কথাও নাটক আলোচনা প্রসক্ষে বথাস্থানে বির্ত হরেছে।

# পীর লোকদাহিত্যের সাধারণ বৈশিষ্ট্য

পীর' লোক-সাহিত্যে পীব লোককধা ও পীব প্রবাদেব নিম্নলিখিত 'বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষণীয',—

- ক) পীব লোক-কথাঃ
- ১। আলাব শক্তিতে বলীয়ান হবে পীবগণ বে সব অলোকিক শক্তির পবিচয় দিয়েছেন গল্লাকাবে লোকমুখে প্রচলিত সেই কথাগুলিই পীব-লোক-কথা।
- ২। ভক্তগণ যদি গীরেব নিকট প্রার্থনা ক'বে ইন্সিত ফল লাভ কবেন,— লোকমুখে প্রচলিত দেগুলিও পীব-লোক-কথা।
  - ে। পীব লোককথাগুলিব অধিকাংশ নাতি-দীর্ঘ।
- 8। কিছু কিছু পীব লোককথা ভোজবাজাব যাত্ বিভাব অন্তর্গ বলে অন্তন্ত হয়।
- ৫। পীর লোককথাগুলি প্রণয়-মূলক নয়। কোনটি বীব রুসাত্মক, কোনটি ভয় মিশ্রিভ, কোনটি বা ঐতিহাসিক ঘটনাবছল। তবে সর্বত্র তা পীবের অলোকিক শক্তি পরিচায়ক।

অনেকেব মতে পীবলোককথাব অলোকিকবাদেব কোন মূল্য ইসলামী আদর্শে স্বীকৃত নয়। অনেকেব মতে অলোকিক কীর্তিকলাপ অস্বীকার্য নয়। পয়গন্ধবেব পরিচয় প্রসঞ্জে মোহাম্মদ কেবামত আলি লিখেছেন,—প্রয়োজন বিশেষে পয়গন্ধবর্গণ খোদাব তবফ খেকে মো'জেজা বা অলোকিক শক্তি প্রাপ্ত হন। হজবত মহম্মদ (দঃ) প্রযোজন বিশেষে খোদাব তরফ খেকে মো'জেজা প্রাপ্ত হ্যেছিলেন,—বেমন তাঁব বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেব শেষ বিশ্দু 'সিদ্রাত্বল মৃস্তাহা' অমণ। ইসলামী ইতিহাসে এই ঘটনাই 'মে'রাজ্ব' নামে অভিহিত, যা একবাত্তেব অল্ল অবসবেই সংঘটিত হয়েছিল। ফিরিস্তাকর্তৃক তাঁর সিনাচাক বা বক্ষ বিদাবণ, তাঁর অস্থুলি সংক্তেত আকাশের

চাঁদ দ্বিপণ্ডিত হওষা ,—ভাঁব বিশ্ববন্দিত পবিত্র কোবানেব মত বিশ্বয়কর ঐশীগ্রন্থ প্রাপ্তি,—ইত্যাদি। (মিজান: বিশ্বনবী সংখ্যা: ১৯৭৫)।

মোহাম্মর্ন (দঃ) সভিাই মে'বাজে গিষেছিলেন আধ্যাত্মিক শক্তি দিয়ে।
তিনি প্রকৃত নবী ছিলেন। কাবণ আমবা প্রভ্যক্ষরশী, তার অঙ্গুলি
ইশাবায় চাঁদে বযেছে তুইভাগের জোড়া লাগানো প্রকট দাগ।

( कार्यान প्रচाद, २८ वर्ष, १म मःश्रा, (म-১৯१२ )।

পাশ্চাভ্যেব বিখ্যান্ত ম্নীয়ী Bos Worth Smith ভাব Life of Mohammad প্ৰস্থে লিখেছেন,—It is the only miracle claimed by Mohammad, his standing miracle he called it and a miracle indeed it is.

(মিজান: বিখনবী সংখ্যা: ১৯৭৫)

- भीव व्यवान ः
- ১। ৰাধাৰণভাবে পীবেৰ শ্বৰণে ব্যবহৃত প্ৰবাদৰাক্য ,—
  - क) विरन्त शक्, वहरवन भिवनि।
- অর্থাৎ বেওয়াবিশ। অথবা ব্যক্তিগত নয়, সর্বসাধারণের জিনিস।
  - খ) মব্লো তবু হবি, ঠাকুববব বল্ল না।
- অর্থাৎ হবি হিন্দু ধর্মাবলম্বী—নে, মুদলিম পীব ঠাকুববব সাহেবেব মহত্তেব স্বীকৃতি দিল না। সে জিদ কবে মৃত্যুও শ্রেয়ঃ মনে কবল।
  - २। व्यक्षेत्रात शीवन्रत्व माशाचा-श्रकायक श्रवामवाका ,--
    - क) शीर ना भन्नभवत।
  - অর্থাৎ পীবেব কার্যাবলী অথবা প্রগন্ধবেব কার্যাবলী। জাবাব বিজ্ঞপার্থে,—ভূমি পীবও নও পন্নগন্ধবও নও।
- খ) তৃষানে পডে বলে 'গীব বদব বদব।'
   অর্থাৎ বিপদে পডে, বিপদ হতে বক্ষ। পাওয়াব জন্ত জলবাশিব ওপব
  প্রভাব বিস্তাবকারী পীব বদবকে স্থবণ কবা।
  - গ) বদর বদর গাজী

    ়ুমুখে সদা বলে মাঝি।

    (—কশব্যক্ত গুপ্তা)

च) পাথবে পৃজিলে পাঁচে, সেও পীব হবে পডে।

(--হতোম পাঁচাব নকা।)

- ---- জর্বাৎ পাঁচ জনে পৃজিলে পাধব, সেও পীর হযে পডে। এথানে "দশচকে ভগবান ভূত" এই প্রবাদেব প্রভাব পডেছে।
  - ছ) গোলী থা ডালেগা।
- —শহীদ তিতৃমীরেব মতন প্রবল মানসিক আবেরপূর্ণ যোদ্ধা বিনি 'গুলী' থেষে ফেলাব স্পর্দ্ধা প্রকাশ কবেন।
  - हेक्व नीत, मुजनमादनव शीव।

(—শ্রীবামক্তঞ্চ কথামৃত।)

- ছ) পীবেব কাছে মান্দোবাজি!
- छ) शीरवत्र गरक मूथ वांकारना !
- ষ) মবতে বলে পীরেব দিকে পা।
- ঞ) আবেৰ সঙ্গে বেমন-তেমন পীৰেৰ সঙ্গে মন্ধবীকৰণ।
- ৩। পবোক্ষভাবে পীৰগণেৰ মাহাত্ম্য-প্ৰকাশক প্ৰবাদ ,---
  - (क । मान्रल शिव ववावव ना मान्रल कीव ववावव ।
- অর্থাৎ শুদ্ধ ভক্তি থাক্লে কীব ব। শিবনি প্রাপ্তিটি বড কথা নয় ,—কিছ ভাগ্রেব কার্চে কীবটাই লক্ষ্য।
  - (খ) যে শবীবে দয়া নেই সেও কথনো শবীব, মৃদ্ধিলে যাব আসান নেই সেও কথনো পীব।
  - ৪। পীবেব অলোকিক শক্তি পবিচাষক প্রবাদ বাক্য,---
    - (ক পাজীব কৃডুল।

(—সাংস্বৃতিকী: স্থনীতিকুমাৰ চটোপাধ্যায।)

- --- অর্থাৎ ত্রিশঙ্গুব অবস্থা।
- থ) গৈদ খাব মসজিদ।
- অর্থাৎ কোন কাছে হাত দিবে এমন পর্ণাদে আসা, যা আব কোন মতেই শেষ কবা সম্ভব হম না।

- ে। বিবাটত্ব বা মাত্রাধিক্য বোঝাতে ব্যবন্ধত প্রবাদ ,—
  - (ক) গাজীব পট।
  - (খ) গাজীব গীত।
- অর্থাৎ এমন গান আবস্ত কবল, তা ষেন আব শেষ হতে চায না।
  - (গ) হেই বন্বন্ ঘোবে লাঠি তিতুমীদেব হাতে
    ফট্ ফটাফট্ গুলী চলে বাঁশেব কেলা ফতে।

( -- সিবাজ গাঁই: দেবেন নাথ।)

- (**प) শালা, যেন তিতুমীবেব লাঠি**।
- গুটানাপ্তলী ব্যানাষ ফা
   বেদিক পাবিস, সে দিক ফা।
   নিলাম নাম একদিল পীব
   চলল গুলী হুমাইপুর ।
- অর্থাৎ 'ভাং-গুলী খেলায়', একদিল পীব কর্তৃক 'ভাং'-এব সাহায্যে 'গুলী'-কে এক গ্রাম থেকে দূবের আব এক গ্রামে নিক্ষেপ করণ।
  - ৬। পীরেব প্রতি অবজ্ঞাস্থচক ভাব-প্রকাশক প্রবাদ ,—
    - (ক) ফিকিবে ধবেছি বগ পীবকে দেব লাউ এব ভগ।
    - (a) বন-মুবগী দিয়ে পীবেব ধার শোধ।
    - (গ) বাজাবে স্বাপ্তন লাগলে পীবেব ঘবও মানে না।
    - (**ছ) তোমাব পীব, শিরনি খে**য়েছে।
    - (ই) সরবে খেতে পড্
      শুলী খেবে মব।

      মৃকি জাব জালা

      বল্ডি দেলে না॥

( — নহীদ তিতুমীৰ সম্পৰ্কে প্ৰবাদ।

[ मूकि = मूर्य, वन्छि = वन्रक, (मरन = मिरन । ]

(চ) নিষেধ কবি তোবে হবি ষাস্নে ভূই দবগা বাডি।

'-- অর্থাৎ নিষিদ্ধ স্থানে যাবে না, নিষিদ্ধ কাজ কব্বে ন।।

#### ছ) আজ বেগুড়ের হাট

দাভ়ি কান্তে দিয়ে কাট। [বেগ্ডে—বাগ্ডিয়া]
-শানীদ ভিতুমীর সম্পর্কে প্রবাদ।

- **জ) চেয়ে খেকো পীর।**
- প রুকে নিয়ে অনৈয়ামিক আচবণের প্রতিবাদ-জ্ঞাপক প্রবাদ ঃ—
   ক) পীরের শিরনি হারাম।

অর্থাৎ পীবকে পৃজাকপ শিরনি প্রদান কবা এবং সে শিরনি গ্রহণ করা মুসলিমেব নিকট বে-শবা অর্থাৎ অনৈপ্রামিক কাজ বলে গণ্য !

থ) পীর বরাবব নেছে
সোনার খুরে এঁছে
ঘবের পাশে গেঁছে
বে বিশ্বাস করে
সে ভেডের ভেড়ে।

— অর্থাৎ পীরের মূল্য তাঁদেব কাছে বাঁরা নেড়ে— অর্থাৎ মৃত্তিত-মৃত্তক বোঁত্ত থেকে মৃসলমান হয়েছেন। বাঁরা পীব পৃঞ্জার বিশ্বাস করেন তাঁরা মুর্খ,—বেমন এঁডে গকব সোলার ধুর হর বলে বিশ্বাস করা।

অন্য ব্যাখ্যা ;—নীচ শ্রেণীর ব্সলমান বদি গাঁরের নাম নিয়েও শপথ করে, তথাপি তাকে বিশ্বাস নেই; আর এঁড়ে গব্দর খুর বদি সোনা দিয়েও বাঁধানো হর তথাপি তাকে বিশ্বাস নেই। এদের উভরের কাছে যেতে নেই। ( সুবল মিত্রের অভিধান ১৯৭১ খুঃ)।

বলা বাহুল্য, নানা ছনে এক একটি প্রবাদের নানা রক্ষ ব্যাখ্যা করতে " পারেন এবং ভা অধাভাবিকও নয়।

পীরগণের অলোকিক শক্তি দেখে বা জনে সাধারণ লোক বিশায় বোধ-করেছেন এবং সেইগুলিই পরবর্তীকালে সাধারণের মাঝে গল্পের আকারে ', প্রচারিত হবেছে। সেই সব গল্পের অধিকাংশ মানব সম্পর্কীয়। অবশ্য পশু-পক্ষী সম্পর্কিত কিছু গল্পও আছে। সে গল্পগুলি মানব সম্পর্কীয় গল্পের স্থায় আনন্দদারক। লক্ষ্য করলে আবো অনুভব করা যার বে ;--এই সব অলৌকিক কার্য্যাবলী-সমন্থিত গল্পগুলি মূলতঃ ইসলামের মহতু প্রচারে সহায়ক হয়েছে। সভান্তবে এই গল্প-সমষ্টি বা লোককথা কোন কোন কেত্ৰে মানুষকে বাস্তব জগত থেকে দূরে সরিরে নিয়ে গিরেছে। নিবক্ষর সাধাবণ মানুষের কাছে, সচরাচর বা ঘটতে দেখা বার না, এমন ঘটনা বিশ্বয়ের উদ্রেক করবে এটাই সম্ভব। বিশ্বস্নকর ঘটনা গল্প-প্রবণ মানুষের কাছ থেকে রস পেয়ে আরো বিশ্বরকৰ হয়ে পঠে। তখন ভার মধ্যকার বডটুকু বাস্তবভা ছিল ভা কর্পুরের মতন অদৃশ্য হয়ে বার এবং এক এক জনের মনে এক এক বকমের প্রতিক্রির। সৃষ্টি করে। অবস্তু একথাও সত্য বে কিছু কিছু স্বার্থান্নেষী লোক পীরের মহানুভব কর্ম-ক্ষমভার দৃষ্টাক নিজেদেব সুবিধা মতন ক'বে প্রকাশ করে। পীরের প্রতি ভক্তি আকর্ষণ করার এ একটা মন্ত কৌশল। বংশর্থ যা ছিলেন ভা বদি রঙের আভালে চাপা পড়ে ভবে ভা সেই পীরের নিকট মৃত্যুর সমতুল। মানুষ তাঁর বাস্তব কর্মধারাকে বতখানি জীবনের সঙ্গে নিয়ে অগ্রসর হবে ডড ভার স্থায়ী মূল্য বাডবে; আর বভ ভার অবাস্তব বা সাজানো কথা নিয়ে কানুস উভানোর উংসাহ নেবে, ততই তা দিনে দিনে ক্রত ক্ষীণ থেকে ক্ষীণভর হরে অবশেষে ইভিহাসের পৃষ্ঠা থেকে অদৃত্ত হয়ে যাবে।

মৃখ থেকে মৃখান্তরে প্রবাদশুলি কিরছে একেবারে অবিকৃত অবস্থার বলা চলে। বাংলাভানী জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলেই সেই সব প্রবাদ স্বভঃস্কৃতভাবে ব্যবহার ক'রে থাকেন—প্রবাদশুলি সেদিক দিয়ে লোককথাশুলি অপেকা ভালে।।

# ताश्ला भीत-माहिराजात कथा

প্রথম ভাগ

[ ঐতিহাসিক পার ]

## প্রথম পরিচ্ছেদ আদম পীর

১২৫৮ খুইনিক বাগদাদ ধ্বংসের পব থেকে ভাবতে সুফী প্রভাবেব শ্রোড জবাধগড়িতে বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হতে থাকে। অবশ্ব বাগদাদ ধ্বংসেব পূর্বেও ও দেশে তার প্রভাব একেবাবেই ছিল না তা নয,—তবে তাব গতি ছিল আত্যন্ত ক্ষীণ। যদিও প্রীষ্ঠীয় একাদশ শতাকীকে ভারতে সুফী-প্রভাবেব যুগ বলা হব তবু বাগদাদ ধ্বংসেব পূর্ব যুগে মাত্র ক্ষেকজন সুফী-সাধক ওদেশে প্রবেশ ক্রেছিলেন। আদম পীব তাঁদের মধ্যকার একজন।

আদম পীর ব্যতীষ্ঠ আবো যাঁরা এদেশে এসেছিলেন বলে জান। যায তাঁদের মধ্যে শাহ্ স্বলতান ক্লমী, খাজা মইনুদ্দীন চিশ্তী, মথহম শেখ জালালুদ্দীন তবরেজী প্রমুখ খুবই প্রসিদ্ধ। এঁদের বিস্তৃত বিবৰণ পাওয়। আজি সুকঠিন। আদম পীর সন্বন্ধেও তাই সবিশেষ তথ্য তেমন পাওব। যাঁর না!

হজরত পীর আদমকে কেহ বলেন আদম পীব, কেহ বলেন বাবা আদম শহীদ। কবে তাঁৰ জন্ম, কোন নির্দিষ্ট তাবিখে তিনি ইন্তেকাল করেন, তাঁর পিতৃকুল বা মাতৃকুলে কাবা ছিলেন,—এ সব বিবৰণ আজো অজ্ঞাত।

আদম পীর এ দেশে বিশেষতঃ চাকা জেলাব বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলাম ধর্ম প্রচাবের চেফা করেছিলেন। ঢাকা অঞ্চলে আরও বছ সুফী-সাধক ইসলাম প্রচারের জন্ম জীবন পণ করেছিলেন। এ দের মধ্যে এ পর্যান্ত প্রায় চল্লিশ জনেব নাম জানা গেছে। উক্ত চল্লিশ জন ধর্ম-প্রচাবকের মধ্যে সর্ব প্রাচীন ছিলেন মুসীগঞ্জের অন্তর্গত রামপাল নামক স্থানের পীব হজবত আদম শহীদ। এতদ্ অঞ্চলে নিজ জান-মাল কোরবান করে বাঁর। ইসলামেব আদর্শ প্রচার কবে অবিশ্বরণীর ইরেছেন আদম পীর সম্ভবতঃ তাঁদের শিবোমনি। ১৯

বলা বাহুল্য, আদম পীর ষধন এ দেশে ইসলাম ধর্ম-প্রচাব কব্ছিলেন, তথন আক্ষণ্যবাদী উচ্চবর্গের লোক ছিলেন শাসন-দন্ত নিয়ে। স্তরাং তথন ইসলামি মিশনেব পক্ষে ধর্ম-প্রচাব কবতে গিয়ে প্রত্যক্ষভাবে ব্রাহ্মণ্যবাদীগণের সঙ্গে সংঘর্ষে আসতে হয়েছিল।

তুর্ক বিজ্ঞাবে পব এই শাসকগণ গেল শাসিতের পর্য্যাষে। এতদিন স্থানীয় লোকিক দেব-দেবী ও তাদের কাহিনী শাসক রান্ধণ্যবাদী উচ্চবর্গের দৃষ্টিতে অবজ্ঞেয় ছিল। ৪৩ বঙ্গে ইসলাম ধর্ম প্রচাবের জন্ম তাই মনে হব আদম পীবই সর্বপ্রথম শহীদ এবং এই জন্মেই বুঝি তিনি আদম শহীদ রূপেও প্রাদৃদ্ধ।

খৃষ্ঠীর স্বাদশ শতাব্দীতে বল্লাল সেনেব বাজত্বকালে (১১৫৮-১১৭৯ খৃঃ) পীব আদম শহীদ সদলবলে ঢাকা জেলাব বামপাল নামক স্থানেব নিকটবর্তী আবহুল্লাপুব গ্রামে ইসলাম ধর্ম প্রচাব কবতে আগমন কবেন। কথিত আছে যে, গো-কোববানীব অপরাধে নির্যাতিত জনৈক মুসলিম হজ্জ ষাত্রীব মুখে তাব নির্যাতনেব কাহিনী শুনে তিনি পাঁচ হাজাব অনুচরসহ মলা হতে এদেশ অভিমুখে অভিযান কবেন এবং বঙ্গে এসে উপস্থিত হন। বাজা বল্লাল সেনেব সঙ্গে তাঁব মুদ্ধ হয়। সেই মুদ্ধে বাবা আদম, শহীদ হন। পবে বাজাও ভাগ্য-বিভন্থনাৰ সপরিবারে অগ্নিকুণ্ডে বাঁগে দিবে আগ্রহত্যা কবেন।

শহীদ . আদম পীবেব দবগাহ্-সংলগ্ধ প্রাচীন মসজিদটি বাবা আদমের মসজিদ নামে পবিচিত। মসজিদটির গাত্রে উৎকীর্ণ শিলালিপি অনুসারে জানা বার বে উক্ত মসজিদ ১৪৮৩ খৃষ্টাব্দে মালিক কাফুব কর্তৃক নির্নিভ হব। গোপাল ভট্ট কর্তৃক বল্লাল চবিতের বর্ণনা অনুযারী তিনি ১১৭৮ খৃষ্টাব্দেব পূর্বে শহীদ হন। আনন্দ ভট্ট তাঁব বচনায় আদমের সহিত বল্লালের যুদ্ধ কাহিনী বর্ণনা কবেছেন। (সুফীবাদ ও আমাদেব সমাজ)। ৬১

বিক্রমপুবের ইভিহাসে বলা হবেছে যে মক্কার শেখ পীর বাবা আদম বঙ্গে এসে চতুর্দশ শতাব্দীতে ধর্মীয় ব্যাপার নিবে বল্লাল সেনের সঙ্গে যুগে শ্বহীদ হন। ৪৮

বগুড়া জেলার ওলী দববেশদের মধ্যে বাব। আদম বিশেষ প্রসিদ্ধ। বল্লাল সেনের ৰাজ্যকালে, তিনি কষেকজন শিশুসহ উত্তববঙ্কে এসে শাভাহাব থেকে কিছুদ্রে একটি আন্তানা প্রতিষ্ঠা কবেন এবং ঐ অঞ্চলের পানিব অভাব দ্ব কববাব জন্ম একটি প্রকাণ্ড পুকুর খননের ব্যবস্থা করেন। তাঁব নাম, অনুসাবে সেই পুকুরটিব নাম হয় 'আদম দীঘি।' কথিত আছে যে ইসলাম প্রচাবের জন্ম তিনি স্থানীয় হিন্দু রাজ-কর্মচারী

ও সৈতাদলেব দারা উৎপীডিত হন। তাব ফলে অবশেষে তাদের বিরুদ্ধে তিনি অস্ত্র ধাবণে বাধ্য হন। ঢাকা,জেলাব বিবৰণে বর্ণিত খ্যাতনামা পীর বাবা আদম শহীদ ও আদম দীঘিব পীব বাবা আদম অভিন্ন কিনা,নিশ্চিতরণে বলা যায় না। তবে সময়ের হিসাবে উভয়ে একই ব্যক্তি হওয়া সম্ভব। (ক্ষ্ট্বাদ্ ও আমাদেব সমান্ধ্য)। ৬১

চিবিশে প্রগণা ছেলাৰ বাবাসত মহকুমার অন্তর্গত আদম পীরের নামে একটি দ্বগাহ আছে। এতদ্ অঞ্চলে তিনি আদম ফকির বলে সমধিক প্রসিদ্ধ। বহেবা প্রামেব এই আদম ফকির সম্ভবতঃ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যক্তি। বামপাল বা বগুড়াব পীব আদমেব নামে কল্পিড কোন নজরগাহ ও সম্ভবতঃ এটি নয়। বহেবা গ্রামেব আদম ফকিবের দরগাহের বর্তমান '(১৯৬৯ খ্রঃ) সেবাবেড মহম্মদ ইয়াহিয়া শাহ জ্লী বলেন,—

শেখ চাঁদ নাম বাব
আদম কব্জন্দ তার
বহেরাতে আদমেব বব
বহেবা গ্রাম আনোধারপুর
বহেবা নামেতে বালাই দুর।

অর্থাৎ শেখ চাঁদের ্র 'আদম' আনোয়ারপুব পরগণার বহেরা নামক গ্রামে বসতি করেন। তাঁর নাম শ্ববণ কর্বে 'আপদ-বিপদ' হতে রক্ষা পাওয়া যায়।

চিবিশ পরগণা ছেলার বসিবহাটের অন্তর্গত বাছড়িয়া থানাধীন আঁধার মানিক নামক গ্রামে পীব হত্তরত শাহ্ চাঁদের দরগাহ্ আছে। বহেরা গ্রামের আদম পীরেব পিতা শেখ চাঁদ এবং আঁধার মানিকের পীর শাহ্ চাঁদ, শুধু 'চাঁদ' এই নামগত মিল ছাড়া আর কোন ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যাম না যাতে তাঁবা একই ব্যক্তি বলে প্রমাণিত হতে পাবেন।

পীর হজরত আদম বাজীব দবগাহের বর্তমান (১৯৭০ খৃঃ) সেবায়েড
মহম্মদ ইযাহিষা শাহ্জী (৬০) বলেন যে তিনি শুনে এসেছেন, আদম
পীর ছিলেন তাঁদের বংশেব বহু পূর্বেব এক মহাপুরুষ। তাঁরা বংশ পরস্পরায়
এই দবগাহে প্রতি সন্ধ্যায় ধূপ-বাতি দিয়ে "জিয়াবং" অর্থাৎ পীবের আত্মার
শান্তির জন্ম আলাহ্ তাল,ন নিকট 'মোনাজাত' করে আস্কেন।

আদম পীবেব ভক্তবৃন্দ তাঁর সমাধির উপর একটি স্থান্থ শ্বতি-চিহ্ন
নির্মাণ কবেছেন। সেটি প্রায় পাঁচ-ছ্য বিঘা জমিব মধ্যে অবস্থিত। তাঁব
প্রতি শ্রদ্ধায় রক্ষচন্দ্র রাষ বংশেব সঙ্গে সম্পর্কিত ধবণী মোহন বাষ বেশ
কিছু জমি পীবোত্তব দিষেছিলেন। (Bengal Settlement Record) \* \* ।
পীরের ভক্তগণ উক্ত দবগাহেব পাশে একটি মসজিদও নির্মাণ করেছেন।
হিন্দু-মুসলিম ভক্ত জনসাধাবণ সেই দবগাহে হাজত-মানত-শিরনি দিয়ে
থাকেন। পূর্বে প্রতি বংসর এপ্রিল মাসে পীবেব উরস্ উপলক্ষ্যে চাব
দিনের মেলা হত। তাতে গড়ে প্রতিদিন প্রায় চাব-পাঁচ শত লোকেব
সমাগম হত।

এতদ্ অবলে আদম পীরেব অশৌকিক কীর্তিকলাপ-সম্পর্কিত নিম্নলিথিত ক্ষেকটি লোক-কথা প্রচলিত আছে ,—

#### ১। ফণার ছায়া-

গোচাৰণ ভূমি। নিকটেই এক বিশাল অশ্বথ গাছ। গাছেব নীচে মানিক পীবেব থান। আদম পীব ছিলেন গো-পালক। তিনি গোচারণ-ভূমির মধ্যস্থ এইখানে মাঝে মাঝে বসতেন,—বিশ্রাম নিতেন।

একবাব গ্রীমকালে তিনি এই অশ্বথ গাছের ছাষাষ বিশ্রাম নিতে নিতে গাঢ়নিক্রায় অভিভূত হন। তুপুর গভিষে এল বিকেল। গাছের ছাষা সবে গেল পূর্বে। আদম ফকিরের মুখে এনে পড়ল রোদ।

সেই গাছেব ভালে ছিল বিশালকায় এক বিষধৰ সাপ! সে দেখ্ল পীব আদমের নিজার ব্যাঘাত হয়। সাপটি তৎক্ষণাৎ তার বিশাল ফণা বিস্তাব কবে সূর্বেব রোদকে আভাল কর্ল। পীরের আর ঘুমেব ব্যাঘাত হল না। বোদ সম্পূর্ণকপে পীরের মুখেব উপব থেকে সবে গেলে সাপটিও ধীরে ধীবে স্থানাস্তরে চলে গেল।

#### ২। উটন ডাঙ্গা—

় বহেবা গ্রামেব একপ্রান্তে কিছু অধিবাসীব একটি পাড়া ছিল। সেধানকার অধিবাসীরা একবার আদম পীবেব প্রতি কিছু অবমাননাকর ব্যবহাব কবেছিল। এ কাবণে পীর সাহেব নাকি ভাদেবকে সেন্থান ভ্যাগ কবে অস্তান্ত বেতে বলেন। সেই পাড়ার অধিবাসীগণ পীবেব সে আদেশ অমাস্থ

কবে। ফলে কষ্কেদিনের মধ্যে সেখানে ব্যাপক মহামারী দেখা দেয। বহু লোকেব ভাতে মৃত্যু হয়। অবশিষ্ঠ লোক ভষে সেখান থেকে বাস উঠিয়ে অক্সত্র চলে যায়। বসভি উঠে যাবাব জন্ম ঐ স্থানটিকে লোকে উটনডান্থা ব'লে অভিহিত কবে।

#### ৩। আঞ্চনের নিজ্ঞিয়তা—

বহেবা গ্রাম ও তৎ-পার্শ্ববর্তী অধলে ক্ষ্ম-দেন।ই কাছের ব্যাপক প্রচলন আছে। একদিন বহেরা গ্রামেব কতিপয় ক্টী-শিল্পী একত্ত্বে বদে শিল্প কর্মে নিযুক্ত ছিলেন। সেই সময়ে দৈবত্রমে একডনের চাদরে আগুন লেগে যায়। সে আগুন নাকি 'কল্কেব' আগুন। তাদেব পাশে ছিল দেলাই কব্বার জন্ম কাপডের বাশি। আগুন তৎক্ষণাৎ সেই সব কাপডে ছড়িযে পডে। কিংকর্তব্যবিষ্ট হযে যান সকলে। কেউ কেউ ত্রাসে শীব আদমের নাম শ্বন্থ কব্তে থাকেন এবং সকলে আগুন নিভিয়ে ফেলেন। পরে তাঁবা বিশ্বিত হয়ে দেখেন যে পীবের নাম মহিমায় উক্ত ব্যক্তির চাদবেব একস্থানে সামাশ্র পুডে গেছে;—কিন্তু সেলাই করার জন্ম স্বশীক্বত মূল্যবান কাপডগুলির কোন শতি হয়ন।

### দিতীয় পরিচেত্রদ

# আবালমিদ্ধি পীর

পীর হত্তরত আবালসিদ্ধি রাজী ইসলাম ধর্ম প্রচাবার্থে পীর হত্তরত গোরাটাদ রাজীর নেভূত্বাধীন কাফেলা বা ধর্ম প্রচারক দলের সঙ্গে বঙ্গে আপ্রয়ন করেন। (পীর গোরাচাঁদ্য) : ২২

আবালসিদ্ধি পীবের জন্ম মৃত্যু, বংশ পবিচন বা অন্তকোন বিবৰণ জানা ষায় না। মৃত্যুর তাবিথ পৌষ-সংক্রান্তি বলে নির্ণীত, কারণ ঐ দিনে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল বলে পীব-ভক্ত দেব।বেতগণ কর্তৃক 'উব্স' উৎসব পালিত হয়।

চৰিকশ পরগণা ছেলাব বাবাসত মহকুমাব অহর্গত হাবডা থানাধীন মগুলপাডা নামক গ্রামে আবালসিদ্ধি পীবের 'মাজার' শরীক্ষ আছে। <sup>88</sup> বাংলাদেশেব খুলনা জেলার অন্তর্গত সাতক্ষীবা মহকুমাধীন বৈকারী নামক গ্রামেও তাঁর নামে একটি 'নজবগাহ' আছে।

মণ্ডল পাডায় অবহিত দরগাহেব বর্তমান (১৯৭০ খ্রীঃ) সেবায়েত আব্দুল ওয়াহাব প্রমুখ। তাঁরা প্রতি সন্ধ্যার পীরের দবগাহে ধূপ ও বাতি প্রদান করে 'জিয়ারত' কবেন। ইতিপূর্ব্বে মহম্মদ মেচেব আলি মোলা এই দরগাহে নিয়মিত ভাবে 'জিয়ারত' কবতেন। প্রতি বৎসর পৌষ সংক্রান্তির সময় 'উর্স' উপলক্ষ্যে নেখানে একদিনের 'মেলা' হয়। সেদিনেব মেলায় পাঁচ-ছয় শতাধিক লোকের সমাবেশ হয় এবং হিন্দু ও ম্সূলিম বছ ভক্ত পীর আবালসিছিরে দবগাহে হজাত-মানত-শিরনি দিয়ে থাকেন।

আবালসিদ্ধিব দরগাহটি ইটের হৈবী। স্রোতস্বতী বা স্থাটী নদীর (মাকে অনেকে স্থবিবেখা নদীও বলেন) তীরে প্রাচীন একটি বটগাছের নীচে মনোরম পল্লী পরিবেশে উক্ত দবগাহটি অবস্থিত। দরগাহ-গৃহস্থ 'মাজার' স্থানটি একটি ছোট চিপিব মতন উঁচু। বাসবিহ।বী ধব ও অফান্ত আবালসিদ্ধি পীরেব নামে জমি পীবোতর দান করেন। \*\*

দরগাহেব গাযে জানালাব শিক কাঠিতে ঝুলন্ত ইট সহজেই সকলেব দৃষ্টি আকর্ষণ কবে। অনুসন্ধান কবে জানা বাষ ধে নিঃসন্তানা বর্ণণ সন্তান কামনা করে ভক্তির নিদর্শন-শ্বরূপ ঐ ইট দভিতে বেঁবে জানালার গায়ে ঝুলিবে বেখেছেন। অনেকে নাকি বোগ নিবাময় প্রার্থনা কবে ঐক্লগভাবে ইট ঝুলিযে গেছেন। তাঁরা ঈস্পিত কল পেলে সামর্থ্যামুঘায়ী দরগাহে এমে প্রতিশ্রুত হাজত, মানত বা শিবনি প্রদান কবার পর সেই ঝুলন্ত ইট খুলে দেন।

বাংলাদেশান্তর্গত সাতন্দীরার বৈক।বী গ্রামের মংন্মদ আছাত্র রহমান সাহেব বলেন,—বাবু অমুকূলচন্দ্র সবদাব সেথানকাব দবগাহটি (বাবু মহেদ্র সরদারেব বাজীর সীমানাব মধ্যে) নির্মাণ করে দেন। সেধানে পূর্বে ধূপ বাজি দিবে জিয়ারত কবা হত।

कवि गर्भन अवारनाम। निर्थरहम,---

ছোন্দলেব সহ গোবা চলিতে চলিতে,
একদল পীব সঙ্গে দেখা হল পথে।
ছালাম আলেক কবি সকলে তথন,
বসিলেক একসাথে হয়ে যন্ত মন।
গোবাই জিজ্ঞাসা কবে সকলেব তবে,
কোথায় চলেছ ভাই কহ দেখি মোবে।
দাবাক থা বলে আমি যাইব জিবেণি,
আবাল কহিল আমি থাকিব সির্মিণি।

উপবোক্ত 'দির্দিণি' নামক স্থানটি কোথায় অবস্থিত তা নির্ণয় করা যায় নি। বাবাসত মহকুনাব আমডাঙ্গা থানাবীন 'শিবাশিনি' নামক একটি গ্রাম আছে। এ গ্রামটি মঙলপাডা নামক গ্রাম থেকে প্রায় ৩/১ বিলোমিটাব দূবে অবস্থিত। অনেকেব অন্তমান যে মঙলপাডা এককালে
শিবাশিনি অঞ্চলেব অন্তর্গত ছিল।

বালাণ্ডার পীর হন্তবত গোবাটাদ বাজী ১০ প্রন্থে আছে যে 'নির্বিটা' নামক প্রামে হন্তবত আবহুবাহ, রাজী আন্তানা স্থাপন করে ইম্বান রুর্ প্রচাব করেছিলেন। সিন্টিশী সাহের নিমেনেন, – '২ডনত আবহুলাহ লাগী। ইহাব পৰিত্ৰ বওজা 'শিৰ্ষিণী' নামক স্থানে। ইহাব সম্বন্ধে এ পৰ্যন্ত কোন বিশেষ পুঁ্থি কেতাৰ আমি সংগ্ৰহ কৰিতে পাৰি নাই।" (বালাণ্ডাৰ পীৰ হজবত গোবাটাদ ৰাজী)। <sup>১</sup>°

निष्किनी नाट्हरवि গ্রন্থে পীব গোবাটাদেব নাথী যে একুশজন পীব हेमनाम ধর্ম প্রচাবার্থে এদেশে এসেছিলেন বলে উল্লেখ আছে,—ভাদেব মধ্যে কাবো নাম আবালসিদ্ধি নয়।

#### আবালসিদ্ধি পীব সম্পর্কিত লোককথা :---

#### ১। অনাচারের ফল--

একবাব মগুলপাড়াষ আবালসিদ্ধি পীবেব দবগাহে 'উর্স'-এব সময় 'মেলা' উপলক্ষ্যে প্রচুব জন-সমাবেশ হবেছে। দূব থেকে ভক্তগণ এসেছেন মেলায়। তাঁবা অবশ্ব মেলাব আগেব দিনই এসে হাজিব হয়েছেন। কিছুলোক এসেছেন যাঁবা পীবেব প্রতি ষথায়থ শ্রদ্ধা প্রদর্শন না কবে উচ্চুম্খল ভাবে চলান্দেরা করছেন। এতে সেথানকাব লোকদেব ওপর পীবেব কোপ-দৃষ্টি পডে।

পবদিন দেখা গেল সেখানকাব বেশ কিছু লোক কলেবা মহামাবীতে আক্রান্ত হয়েছেন। ভাদেরকে নিষে অন্ত লোকজনেরা সমূহ বিপদ্ গণলেন। আগত যাত্রীগণ তো হায় হায় কবৃতে লাগলেন।

শ্বিলম্বে কিছু ভক্ত গিয়ে হাজির হলেন পীবের দরগাহে এবং পীরের নিকট আত্মসমর্পণ কবে 'ধর্ণা' দিলেন। সকলে সংযতভাবে পবিত্র আচবণ কব্তে লাগলেন। তারা মানত ও শিরনি দিলেন সেথানে। তাবপর থেকে মহামারীর প্রকোপ প্রশমিত হল।

#### ২। অবহেলার প্রতিফল-

মণ্ডল পাডাবই এক যুবক। তাব নাম মহম্মদ হুরুদীন। সে মেলার এমেছিল বেড়াতে। পীবেব প্রতি তার ভক্তির লেশমাত্র নেই। সে তামাশা দেখতেই এসেছিল মাত্র।

দবগাহেব সামনে আছে একটি বট গাছ। গাছটি প্রাচীন বটে। বেশ কয়েকটি 'বোয়া' বা 'ঝুরি' ঝুল্ছে তার ডাল থেকে। ছফদ্দীন একটা ছুরি কিনেছিল মেলাষ। সে তাব ছুবিব ধাব পৰীক্ষা কৰাব জন্ম ঐ বটেব একটা ছোট ঝুবি কাটতে উন্নত হল। কে একজন তাকে নিষেধ কবল ,—কেটো না কেটো না ঝুবি, ও যে আবাল সিদ্ধি গীবেব বটগাছ।

ন্থকদীন সে নিষেধেব কোন গুৰুত্ব দিল না। উচ্চুখলভাবে মেলার ঘুবতে ঘুরতে সে সেই বটগাছেব একট। ঝুবি কেটে দিল। অনেকে শঙ্কিত হলেন এ ঘটনা দেখে।

মেলা শেষ হবে গেল। আবো কিছুদিন গেল কেটে। অকস্মাৎ একদিন সেই যুবক এক কঠিন পীভাষ আক্রান্ত হল। সবাই বলল, পীবকে অবমানন। কবাব এই হল উপযুক্ত ফল। ফুফদীন ভীত হল না। সে গেল নানা প্রকাবেব চিকিৎসকেব কাছে। শেষ পর্যন্ত বোগ আব নিবাম্য হয় না। সবাই জানল ভাব কুকর্মেব প্রতিফলেব কথা। এবাব সে গেল দমে। একজন এসে বল্লে, বাঁচতে যদি চাও, শীগগীব ষাও আবালসিদ্ধি পীবেব দবগাহে। পীবেব কাছে আত্মদমর্পণ কব, শিরনি দাও।

যুবক স্থক্দীন তা-ই কবল। তাবপব থেকে সে আবোগ্য-লাভ করতে- ু: আবস্ত করল এবং স্বস্থ হযে উঠল।

পীবেব দবগাহেব বটগাছেব সে ঝুরিব কাটা অপব ঝুলস্ত অংশটি আংজে। (১৯৭০ খুঃ) দেখতে পাওরা যায়।

## তৃতীয় পরিচ্ছে

## একদিল শাহ্

পীব হজবত একদিল শাহ্বাদ্ধীব পুবা নাম পীব হজবত আহ্মদ উল্লাহ রাজী। জনসাধাবণ তাঁকে 'একদিল শাহ্' খেতাবে ভূষিত করেছেন।

সাহিব-দিল্ শব্দটি অপশ্রংশে সাহ্-ইব্দিল সাহ্-এবদিল এবং তা থেকে সাহ্ একদিল শব্দে কণান্তবিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক। একদিলের শব্দগত অর্থ এক বা অন্বিতীয় স্থানন। অর্থাৎ তিনি শ্রেষ্ঠ হৃদয়ের অধিকাবী। পরবর্তীকালে সাহ্ শব্দটি হয়ত উপাধি হিসাবে ব্যবহৃত হতে আরম্ভ করে।

"Sahib-dil (clear thoughted stoic) which is often used to mean a Sufi: Lit. master of one's heart or passiors" (AKBARNAMA)

পীর হজরত একদিল শাহ্বাজী এদেশে পীব হজবত গোবাটাদ রাজীব দহিত ইসলাম ধর্ম প্রচাব কবতে আসেন। তিনি চবিশে পরগণা জেলার বারাসত মহকুমার আনোয়াবপুব নামক পবগণায় ধর্ম প্রচাবেব ভাব প্রাপ্ত হন। তাঁর মোর্শেদ তাঁকে 'একদিল শাহ্' এই খেতাব দিয়ে ছিলেন কিনা জানা যায় না।

একদিল শাহেব জন্ম কোথায় তাব কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই। তাঁর জন্ম তারিথ জানা যায় না।

গোডে হাব্শী স্থলতানদেব বাজত্বের শেষ সময়ে কিংবা স্থলতান হোশেন শাহেব রাজত্বের প্রথম দিকে এই দববেশ ইসলাম ধর্ম প্রচাবার্থে বাবাসতে গমন করেন বলে অহুমান কবা হয়। (পূর্বে পাকিন্তানে ইসলামেব আলো) ১১।

কবি আশক মহম্মদ সাহেব ভাব 'পীব একদিল শাহ্' নামক পাঁচালী কাব্যে লিখেছেন:

> মেবা জন্মস্থান জান সাহানা নগব, বাপের যে নাম সাহানির সদাগর।

## বাপ মেবা সাহানির মাতা আশক হুনি, আডাই বোজেন হইয়া ঘাই নিবাঞ্চন পুরি।

একদিল শাহের মৃত্যুর ভাবিগ গৌষ সংক্রান্তিব পূর্ব-বাত্তি বলে কথিত। ভার মৃত্যু কোনু মালে হয়েছিল ভাও অজ্ঞাত।

চন্ধিশ প্রগণ। জেলাব বাবাসত নহকুমাব অন্তর্গত কাজীণাড়ার অবিবাসী ছুটি মণ্ডল ওরকে ছুটি খাঁ সাহেবেব বাডীতেই তিনি অবস্থান করতেন। তাঁর প্রভাব প্রায় ছুই শতাধিক বর্গ কিলোমিটার অঞ্চলে বিভৃত।

পীর একদিল শাহ, কাব্যে তার রূপ বর্ণনা এইভাবে দেওয়া আছে ,—

উপনীত হইল পীর রাজ-দববারে ॥

আকাশের চন্দ্র যেন নামিল ভূনেতে পূর্ণিমাব চন্দ্র জিনে একদিল বরণ ॥

রবির কিরণ নহে তাহার নতন \*
কাল মেঘের আড মেন বিজ্ঞলীর ছটা ॥

বাচা সোনা জলে মেন সানিরের বেটা \*
ছ আঁথে কাজল অতি দেখিতে উত্তম ।

চলন ধংন পাধি পাইবে শব্ম \*

হাতে পত্র পার পত্র কপালে রতন জলে :

শীব্যক দেখিয়া প্রজাবক্ত করে ।

পীর একদির শাহ্ একজন নাবাদে দাখালের বেশে আনোয়ারপুর প্রথোঞ্চলে তাঁর আনৌলির শন্তিদ পদিছা দিয়ে গুলে বেছাতেন। কাজী-পাড়াস ছবি থ-র নিয়েম্ব ন প্রী 'স্পাতি র নিসার ছিনি পুরেল হায় স্থাতনে থার্থেন। তিনি সাথদিন উপনিত বিজেন বাধনা ও স্বাচনিত বার্থে ধারে ধারে উপাত্তা ওলাও এবাধ বিভাগিত বিজ

সংক্রা হার সালালে সাক্রেরেলপুর প্রাচ্চ প্রান্ত সালার সাক্রে হিন্দুন মধ্যে দির স্থিতি ভারতে না আস্তার দ্বাহন দি ভারে ইল্ফপুরের ইলেশ্য নীম্বা ব্যাত্তিশিদ্ধি নাম্মূর্তি হোর হলে উত্তর্গতার স্থিতি হলে স্থানি ম্বানী বিশ্বা সংস্থা মুখ্যি দিন দ্বা স্থানিত স্থানি ব্যাহর স্থানিক স্থানিক প্রান্তি স্থানিক স্থান করেন। তাঁব অসাধাৰণ সর্বভাব স্থযোগ নিষে কিছু স্বার্থান্থেয়। লোক চাদ-খাঁব উক্ত মস্জিদ নির্মাণে বাধা স্ষষ্ট কবেছিল বলে তাদেব ধাবণা।

চিবিশ প্রগণা জেলাব বাবাসত মহকুমাব অন্তর্গত আনোয়াবপুর প্রগণাব কাজীপাড়া নামক গ্রামে পীব হজবত একদিল শাহ বাজীব পরিত্র মাজাব শবীফ আছে। এখানে প্রতি বছব পৌষসংত্রান্তিব পূর্ব ব্যত্রে উবস উৎসবেব প্রপাত হয় এবং সাধাবণতঃ আট দিন ধবে তা চলে। উবসেব প্রপাতেই দ্বগাহের সমুখেব এক স্কুউচ্চ মিনাবের শীর্ষভাগে বসে বাল্পক।বগণ নহবং বাজাতে থাকেন। প্রভাতকালীন নহবতের স্থমধুব ধ্বনি পার্শ্ববর্তী জনসাবাবণকে জাগবিত ও সচকিত কবে তোলে। প্রচণ্ড শীতের মধ্যেও উবস উৎসবকে সাফল্যমণ্ডিত কবার জন্ম কর্তৃপক্ষ কর্মব্যন্ত থাকেন। দ্বদ্বান্ত হতে ফ্কিব-দরবেশ, মানিক পীবের গাষকদল এসে জ্মাবেত হতে থাকেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের জনেকেব বাভীতে ভাদের আল্লীয়-বজন জাগমন কবেন,—পাডায় পাডায় আবাল-বৃদ্ধ-বণিভাব মনে আনন্দের সাডা পড়ে বায়।

পীব হজবত একদিল শাহ বাজীব বওজা শ্বীফ ইটেব তৈবী একটি স্থান্থ সৌধ। সৌধেব গাবে কাফকার্যথচিত। দবগাহেব চাবপাশে প্রাচীব। সামনেব চন্থবে শালিখ পাখীব কবব ও কটি বকুল গাছ স্থানটিকে রমণীয় কবে বেখেছে। দবগাহেব পশ্চা২-দিক দিয়ে স্থবর্ণবেখা অপশ্রংশে স্থটী নদীব কদ্ধ প্রবাহ-বেখা বিশ্বমান।

উব্দ উৎদব আবস্তেব সময দবগাহ-সৌবকে সাধাবণভাবে স্থদজ্জিত কৰা হয়। দবগাহেব বছ পুবাতন সাধাবণ লঠন, ঝাডলগ্ঠন প্রভৃতি পবিকাব পবিছের কবে ব্যবহার-উপযোগী কবাব পব বাবান্দায় স্থালিয়ে দেওরা হয়। রাজা বামমোহন বাষের পুত্র বমাপ্রসাদ বায় তৎ-পুত্র প্যাবীমোহন বাষেব পোস্থপুত্র ধবণী মোহন বায় স্থাং প্রথমেই দবগাহে খ্ব প্রাতঃকালে এনে শিবনি (তুই ছাডি বাতাসা ও বিবস্তুগী) প্রদান কব্তেন। তাঁব পবলোক-গমনেব পব বামমোহন বাষেব সেবেস্তাব তবফ থেকে আজে। উক্তর্মপ শিবনি প্রদান অমুষ্ঠান উদ্যাপিত হয়। বর্তমানে (১৯৭০ খুঃ) ৺জেতমোহন তেওয়াবীব পুত্র প্রীভূদেবচক্র তেওয়াবী (আস্থমানিক বন্দ ৭০) স্বয়ং শিবনি দেওর। পূর্বে শিবনির সংগে সমপরিমাণ 'চেরাগী' অর্থাৎ নজরানা দেওরা

হত এবং শিবনি-প্রদানকাবী তাঁব প্রদত্ত দ্রব্যেব অর্থেক প্রসাদকণে পেতেন। শ্রীভূদেব তেওয়াবীর বক্তব্যে একখা জানা যায়।

লক্ষণীয় যে দবগাহে প্রথমেই হিন্দুগণ কর্তৃক শিবনি প্রাদত্ত হয়। এ বিষয়ে একটি প্রবাদ আছে।

দবগাহের বর্তমান (১৯৬৯ খৃঃ) খাদিমদাব আল্হাজ ফকিব আহ্মদ, কাজী আজিজাব বহমান প্রমুখ বলেন যে বাজা ক্লফচন্দ্র রাম ও তাব পরবর্তী কোন ব্যক্তি, একদিল শাহেব প্রতি ভক্তিব নিদর্শন-শ্বরূপ নম শত উনত্তিশ বিঘা পাঁচ কাঠা জমি পীবোত্তব দিষেছিলেন। বায় সেবেস্তাব কর্মী প্রীভূদেবচন্দ্র তেওয়ারী বলেন যে পীরে।ত্তব প্রদত্ত হমেছিল বাজা বামমোহন রাযেব সেবেস্তা খেকে। উক্ত থাদিমদাবগণ আবো বলেন যে, উল্লিখিত জমিব মব্যে উত্তবহাট মৌজাষ একশত তুই বিঘা পনরো কাঠা জমির একস্থানে এই দবগাহ্-গৃহটি অবস্থিত।

প্রতিদিন প্রাত্তকালে ও সন্ধ্যাকালে পীর হছবত একদিল শাহ, বাজীর উক্ত দবগাহের নির্ধাবিত সেবাধেত বা খাদিমদাব আগমন কবতঃ দবগাহ-গৃহ ও তং-সংলগ্ন প্রাক্তন স্বহস্তে পবিদ্যাব-পরিচ্ছন্ন করেন। প্রাত্তকালে তিনি 'অজু' করার পব পীরেব মাজাব অর্থাৎ সমাধিতে ধূপ-ধূনা প্রদান কবেন এবং সন্ধ্যাকালে ধূপ-ধূনাব সাথে বাতিও জ্বেলে দেন। বাতি বল্তে মোমবাতি নয,—তা সব্বের তেলের প্রদীপ। এই সব দেবাব পব তিনি কোবান শ্বীফ থেকে স্বংশ বিশেষ পাঠ করেন এবং পীবেব আ্থাব শান্তির ছন্ত আল্লাহ, তা'লাব নিক্ট প্রার্থনা জ্ঞানান।

তিনি দরগাহ,-গৃহ থেকে বাইবে এসে অতিথিশালায় কোন অতিথি আছেন কিনা অন্সন্ধান কবেন। যদি কাউকে দেখতে না পান তবে তথনকাব মতন তাঁব কর্তব্য সম্পন্ন হয়। যদি দবগাহ-পাদমূলে অতিথিব সন্ধান পাত্তয়া যায় তবে তিনি সেই অতিথিব আহাব ও প্রযোজনে থাকবার ব্যবস্থা করে দেন। পূর্বে এখানে গডে প্রায় শতাধিক অতিথির সংকার কবতে হত, বর্তমানে (১৯৭০ খৃঃ) প্রতিদিন গডে দশ-বাবো জন অতিথিব সংকার কবা হয়ে থাকে। পূর্বে পীরোত্তব স্থানের আয় ও ভক্তদের দেওয়া অর্থাদি খেকে সে ব্যয়-নির্বাহ সহজ্বসাধ্য ছিল, কিন্তু এমণে আর তা সহজ্বসাধ্য নেই।

া প্রতি শুক্রবারে বহু হিন্দু-মুসলিম নব নাবী পীবেব দবগাহে হাজত, থানত বা শিবনি দিতে আসেন। তাতে এমন জনসমাবেশ হয় যাকে ছোট একটি মেলাও বলা ধাষ।

वारमिवक छेन्दमत ममय त्य तमा तत्म छ। এछन् क्रांस्ति मर्वतृश्र तमा। श्रीय मन-वादाहिन यदा এই तमा हता। श्री छाउना त्याक विम्नू-म्मिक छङ्गा कृत ७ छरमर नहावाना, राह्मछ, मानछ, निविन श्रिष्ठ नित्य हता। श्री छाउन अवता अविन श्री छाउन । विम्नू विम्नू विम्नू हात्म छाउन । विम्नू विम्नू हात्म छाउन । विम्नू विम्नू हात्म छाउन । क्री हात्म हात्म । क्रिया मा वा क्र्राम भान। क्र्राम भान। क्र्राम भान। क्र्राम भान। क्र्राम भान। क्र्राम भान। क्र्राम छाउन । क्रिया हम। क्रिया छुछ भीदात मूहे हित्य थात्मन। भीदात मुहे रिम्नू क्रिक 'इतित मृत्वेन' मछन।

দরগাহেব প্রবেশ পথেব ধারে ধাবে শিরনিব ডালা বিক্রেভাগণ বসে থাকেন, এই ডালায সাধাবণতঃ থাকে বাতাসাদি মিট দ্রব্য ও ফুল। আব থাকে অসংখ্য ফকিব, বিভিন্ন পোষাকের, বিভিন্ন বর্মসেব। ভক্তগণ শিরনি, হাজত বা মানত দেবাব পব ফেবাব মুখে কিছু কিছু খরবাত কবে যান। খাদিমদাব-গণের সংখ্যাও বেশী। পীবোত্তব সম্পত্তিব অংশীদাবগণেব নামেব এক বিরাট তালিকা আছে। সেই ভালিকা-অন্থ্যারী তাদেবকে পব পর ঠোঙায় কবে প্রসাদ এবং আপন আপন পাত্রে শান্তিবারি দেওবা হয়। তাবা সাবিবদ্ধভাবে তা গ্রহণ কবেন। দক্ষিণা-প্রাপ্ত অর্থেবও তাবা অংশ পেষে থাকেন।

দরগাহেব সামনেব চন্থবে গাষকেব পাঁচ-ছবটি দল ঢোলক, হারমনিয়ম্ ও জুডি সহযোগে পীবমাহান্ম্য স্থচক গানেব মাব্যমে স্থানটিব পবিবেশ জম-জমাট কবে ভোলেন। তাঁদেব এক একটি মূল গায়েন থাকেন। মূল গায়েনেব পোষাক ফকিবি পোষাক। তিনি চামব তুলিষে সকলকে 'দোবা' জানিয়ে, বিশেষ করে শিশুগণকে হাতে নিষে বিভিন্ন নৃত্য ভদিমায় গানেব মাধ্যমে, তাদের মঙ্গল কামন। কবেন। ভক্তগণ ভাতেও মথেই উৎসাহ বোব কবেন এবং ঐ সব গায়কগণকে প্যসা দান কবেন।

মেলায় সার্কাস থেকে ভাজাব দোকান, শাক সন্ধিব দোকান, মনোহারী দোকান প্রভৃতি অসংখ্য বিক্রেতা পশাব সাজিষে বসেন। এই মেলান প্রায লক্ষ লোকের সমাগম হরে থাকে। দূবেব বাত্তীগণ স্ত্রী-পুত্র-পরিজন নিয়ে গঞ্ব গাড়িতে কবে আদেন এবং মেলার আশ-পাশে স্থবিধামতন স্থানে থেকে মেলায় ভ্রমণ কবেন। তাঁরা দেখানে চডুই ভাতি কবে থান।

পীর একদিল শাহেব নামে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, এক মাইল দীর্ঘ একটি বাস্তা, সাধারণ পাঠাগাব প্রভৃতির নামকরণ হয়েছে।

া কাজীপাডার পীব হজবত একদিল শাহ বাজীব দরগাহগৃহ ব্যতীত নিম্ন-দিখিত স্থানে তাঁব নামান্ধিত নজবগাহ বমেছে। তাদেব সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হল.—

#### ১। বারামত -

কলিকাতা-যশোহর পাকা সডকেব ধাবে বাবাসত শহবেব প্রায় কেন্দ্রন্থলে পীর একদিল শাহেব নামে একটি নজবগাহ আছে। এটি একটি পাকা গৃহ। প্রচলিত ধাবণা এই যে পীব একদিল শাহ্ কাজীপাডায় যাওয়ার পথে এথানে কিছু কণেব জন্ম অবস্থান কবেছিলেন। সেই সময় থেকে এই স্থানটি ভক্তগণের নিকট একটি পবিত্র স্থান হয়ে ওঠে এবং লোকে ধূপ-বাভি দিভে থাকেন।

এই নজবগাহেব সেবাবেতেব নাম ভাং বসন্ত কুমাব চট্টোপাধ্যায়। ইনি একজন খ্যাত নামা এলোপ্যাথ চিকিৎসক। তাঁবা নিজেবা বা তাঁদেব নিযুক্ত লোক নিযমিতভাবে প্রতি সন্ধ্যায় পীবেব স্থানে ধৃপ-বাতি দিয়ে ভক্তিঅর্ঘ্য নিবেদন কবেন। অবশ্র এথানে বাৎসবিক উবস্ বা বিশেষ অফ্টান বা মেলা হয় না। এথানে কোন কোন ভক্ত হুধ, বাভাসা, ফল ইত্যাদি অর্পণ করে ধাকেন। ভং বসন্ত কুমাব চট্টোপাধ্যাবেব নিজেব কথাব,—

' জনসাধাবণের জনেকে এখানে মানসিক কবে যান। কেউ বা জন্ম বিস্থাপের জন্ত সদ্ধ্যায় দবগাহে জন বেখে খান এবং প্রবাদন সকালে নিয়ে গিয়ে রোগীকে দেন। শুনা যায়, ভাতে নাকি উাদের উপকাবও হয়।"

বসন্তবাব্ নিজেব উৎসাহে এবং ভল্তিতে পীবেব নামে উক্ত পাকা নভবপাহ্
গৃহটী নির্মাণ কবিষেছিলেন। বহুকাল পূর্বে কে বা কাবা ঐস্থানে ভক্তিঅগ্য অর্পণ কবছেন তা জানা যাব না। তথন ঐস্থানে একটি ছোট মাটিব চিপি মাত্র ছিল। এই নজবগাহটিব আশ-পাশে কোন মুলবান বসতি নেই। মানত, চন ফল প্রভৃতি প্রধানতঃ হিন্দু ভক্তগ্রহু এগানে দিমে গাকেন। নজবগাহটি প্রায় এককাঠা ভ্রমিব উপব অবস্থিত।

### ২। খোলা-কাজীপাড়া---

বাবাসত-বসিবহাট সডকেব ধাবে কাজীপাড়া গ্রামেব দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত হাটখোলাট ঘোলাব হাট-খোলা নামে খ্যাত। এই হাটখোলায় একস্থানে স্থাটী নদীব তীবে পীর একদিল শাহেব একটি নজবগাহ, আছে। নজবগাহটি ইটেব তৈবী। স্থানীয় জনসাধাবণ এখানে ধৃপ-বাতি দেন। জমিব পরিমাণ ক্ষেক শভক মাত্র। এক সাধাবণ বাখাল বালকেব বেশে একদিন দুপুবে পীব একদিল শাহকে নাকি এই স্থানে খেল। কব্তে দেখা গিযেছিল। সেই স্ব্রেই এখানে নজবগাহ, তৈবী হয়। অবশ্ব এখানে কোন মেলা হয় না।

#### ৩। কাটারাইট—

বারাসত মহকুমাব অন্তর্গত এই স্থানটি বারাসত-বসিবহাট সডকেব ধারে অবস্থিত। সাধাবণে ঐ স্থানটিকে দবগাহ বাড়ী বলেও অভিহিত করেন। এখানে প্রায় দশ শতক জমির উপব একটি ইটেব স্থপ দেখতে পাওয়া ষাবে,—তাব ওপর রয়েছে একটা অশ্বর্খ গাছ। এই স্থানটিই পীর হজরত একদিল শাহ্বাজীর নজবগাহ্। পূর্বে এনাব আলি এবং জ্যোনাব আলি নামক ছই ব্যক্তি এখানকাব সেবায়েত ছিলেন। হাজী আনোষাব আলী, মোহাম্মদ বদক্ষিন প্রমুখ এই নজগাহের মূল তত্ত্বাবধাষক। বর্তমানে মোহাম্মদ মনস্থর আলি সাহেব প্রত্যহ এখানে ধূপ-বাতি দিয়ে থাকেন। প্রতি বংসর দোসরা ফাস্কন তাবিখের অপরায়ে এখানে প্রায় হাজার লোকেব সমাবেশে একটি মেলা বসে। লে সময়ও ভক্তগণ হাজত-মানত-শিবনি দিয়ে পীবের প্রতি শ্রন্ধা নিবেদন কবেন। মেলা শেষে কোন কোন বছরে যাত্রাগানও হবে থাকে।

#### ৪। বাছ্

বারাসভ থানার অন্তর্গত বাত্ একটি বর্ধিষ্ণুগ্রাম। মধ্যমগ্রাম-থভিবেভিষা সভকেব ধাবে প্রায় তৃই শতক জমির উপর ইটেব তৈবী এই নজরগাহটি প্রাচীর দিয়ে স্বক্ষিত। প্রাচীবেব মধ্যের স্থানটিতে কিছু ফুলগাছ সাজানো। সর্বসাধাবণ এখানে প্রত্যন্ত সন্ধ্যায় ধৃপ-বাতি প্রদান করেন। বসন্তর্গ্ধন মোদক মহাশ্য নজবগাহটিকে পাকা কবে দিষেছিলেন। আনী বংসর ব্যুসের স্থানীয় বৃদ্ধ প্রীমাখনচন্দ্র মোদক মহাশ্য জানালেন যে, পার্থবর্তী 'কাঠোব' নামক গ্রামের মোহাম্মদ জমাধেত জালি 'কান' নামক এক ব্যক্তি এই নজবগাহের সেবাথেত ছিলেন। তার বংশের এক খোঁডা ব্যক্তি পীব একদিল শাহের জীবন কথা স্থর-সহযোগে গেযে গেযে বেডাতেন।

এই নজরগাহে ভক্তগণ হাজত-মানত-শিবনি ছাড়া ফল, ফুল, দুধ প্রভৃতিও দিযে থাকেন। এথানে শিবলিজের ক্সায় একটি বস্তু আছে, আর আছে পোডামাটির একটি পুতুল। পুতুলটি ঘোডার আরুতি বিশিষ্ট।

## ৫। वालिशूর—

বালিপুব-বজবজিয়া হল বারাসত থানাব অন্তর্গত একটি মৌজা। পীর একদিল শাহেব নামে প্রায় এক বিঘা জমিব উপর এই নজরগাহটি অবস্থিত। ইটেব গাঁথুনিব উপব অশ্বর্থ গাছেব ধারা স্থানটি চিহ্নিত। এথানে প্রতি বৎসব দোসরা ফাল্কন তাবিখে মেলা বসে। প্রায় হাজার লোকেব সমাবেশ হয়। মেলা চলে প্রায় পনরো দিন ধরে। সেবাযেতের নাম মোহাশদ হাজেব মগুল (৮০)। এঁবা বংশ পরস্পবায় এথানকার সেবাযেত। হিন্দু-মুসলিম ভক্তগণ মোবগ বা থাসি হাজত দেন। তাছাভা শিবনি ও মানত প্রদত্ত হয়। মেলায় পীবের গান হয়, যাত্রাও হয়। সম্প্রতি কিছু লোক জুয়া খেলা ও টয়া-খেউড গানেব আমদানী করে এখানকার পবিত্রতা নই করছে বলে অনেকে ক্ষোভ প্রকাশ কবেন। হিন্দু-মুসলমান ভক্তগণ পীরেব নাম করে নিজেদের মন্ধল আশায় তেল-পানি গ্রহণ কবেন। এথানে যুপ-বাতিও দেওয়া হয়ে থাকে।

# ৬। রঘুবীরপুর—

বারাসত থানাব অন্তর্গত এই গ্রামে সদর রান্ডাব ধাবে অবস্থিত নজবগাহটি
ইট দিয়ে গাঁথা। এই গ্রামেব মাসচটক পবিবাব পীবেব স্থানটিব তরাবধায়ক।
শীনবেন্দ্রনাথ কর্মকাব মহাশয় এখানকার সেবায়েত। তিনি নিয়মিতভাবে
নজবগাহে ধ্প-বাতি প্রদান কবেন। জনিব পবিমাণ প্রায় এক কাঠা। এধানে
কোন মেল। বসে না। বট অথথ গাতেব নীচে অবস্থিত এই স্থানটি বেশ
মনোবন।

#### ৭। জাফরপুর—

বাবাসত মহকুমাব অন্তর্গত জাফবপুরগ্রামে একটি নজবগাছ আছে।
স্থানটির পরিমাণ প্রায় এক বিঘা। এখানে কোন গৃহ বা স্থাতিতত্ত নেই।
অথচ সেই সাদা জমিতে চাষ হয় না, শুধু গরু-বাছুবাদি বিচরণ করতে
দেখা যায়। এখানে একটি বিশাল অশ্বর্থ গাছ ছিল। গাছটি বিক্রী করে
দেওুয়া -হয়েছে - এবং সেই অর্থ দারা স্থানীয় মসজিদেব সংস্কার সাধন করা
হয়েছে। এখানে ধূপ-বাতি - দেওয়া হয় না অর্থাৎ দেবাব বীতি নেই।
ঈদের সময় জনসাধাবণ এখানে নামাজ পডেন। পীব সাহেব কোন এক
সময় এখানে উপাসনা করেছিলেন বলে কথিত।

# ৮। গোপালপুর—

বারাসত মহকুমার অন্তর্গত এই গ্রামে একটি মাটিব চিপি আছে। চিপিটী
পীর একদিল শাহের নামে চিহ্নিত। ডাংগুলি ক্রীডাবত রাখাল বেশী পীর
একদিল শাহের হাতের শুলি নাকি এখানে এনে গডেছিল বলে প্রবাদ আছে।
এখানে ধূপ-বাতি দেওয়া হয় না, মেলাও বলে না,—কেহ কেহ মানত দিয়ে
থাকেন। জনসাধারণই এখানকাব সেবায়েত।

#### ঠ। আৰদেলপুর--

বারাসত মহকুমাব অন্তর্গত এই গ্রামে ছই-তিন কাঠা স্থান জুড়ে একটি
মাটির টিপি পীক একদিল শাহেব নামে চিহ্নিত। এখানেও ক্রীডাবত বাখাল
পীর একদিল শাহেব হাতেব 'গুলি' এনে পডেছিল বলে ক্ষিত। এখানে
ধূপ-বাতি প্রদত্ত হয় না, কোন মেলাবসে না। ঈদ উৎসবের সময় ভক্তগণ
আল্লাহ তালাকে শ্ববণ করে ক্ষীব সমর্পণ কবেন এবং পরে সকলে মিলে
তা বাঁটোয়ারা কবে গ্রহণ করেন। উক্ত চিপিটা প্রায় আট-দশ হাত
উঁচু। জনসাধাবণই এই স্থান দেখা-শুনা কবেন।

# ১০। - পাটুলী—

বাবাসতের অন্তর্গত পাটুলীগ্রামে ছই বিঘা পীবোত্তব জাষগাব উপব দশ-বারো হাত উঁচু একটি মাটিব চিপি আছে। সেথানকাব বট ও অশ্বৰ্থ গাছেব ছায়ায়, আম ও বাঁশবাগানে ঘেব। স্থানটি বুহেলিক। আচ্চন্ন। বট-অশ্বর্থ গাছে দহন্র দহন্র বাছ্ড ঝুল্ছে,—তাদেব কাকলীতে অঞ্চলটি পূর্ণ দমাবোহে আবিষ্ট। এখানে ধূপ-বাতি প্রদন্ত হয় না। তবে প্রতি বংসব কাজীপাড়াব দরগাহে অন্তর্গ্রিত উৎসবেব সময় অর্থাৎ মাঘ মাসে এখানে গ্রামেব বাখালগণের মধ্যে বনভোজনের অন্তর্গ্গান হয়ে থাকে। এই নজবগাহের সেবায়েতগণের নাম ম্ব্যাক্রমে শেখ নেসার আলী, বিলায়েত আলি, শ্রীশনীভূষণ ঘোষ ও বাঁকাউলা বিশ্বাস। এখানে পীরপুকুর নামে একটি পুকুব আছে। এখানে বাখাল বালকগণের বাৎসরিক বনভোজন উৎসবের সময় প্রাচ গাঁচ-ছয় শত লোকেব সমাগম হয়। তাতে হিন্দুন্ম্লনমান সকলেই অংশ গ্রহণ কবেন। তাছাঙা বাৎসরিক উৎসবের সময় 'মিলাত' দেওবা হয়, কোবান থেকে অংশ বিশেষ পাঠ কর। হয়।

## ১১। ভ্যাইপুর—

পীব একদিল শাহেব নামে বারাসত মহকুমাব ছমাইপুবে একটি

মতি চিহু ছিল বলে শোনা যায়। পাটুলি গ্রামেব অশীতিপর বৃদ্ধের নিকট

জানা যায় যে ছমাইপুব গ্রামেব নাধাবণ কবর স্থানেব পূর্বদিকে পীর

একদিল শাহেব নামে একটি স্থতিচিহ্ন ছিল। সেটীও ছোট একটি মাটির

টিপি বিশেষ এবং পীবসাহেবেব হাতেব ডাং-গুলিব একটি গুলি এইথানে এসে

পড়েছিল। একথা সকলে ভূলে গেছেন বলে তাঁব অভিমত। সে টিপিটীও

কালক্রমে অবলুপ্ত হযে গেছে। ক্রীভাবত পীর একদিল শাহের হাতের 'গুলি'

এখানে এসে পড়েছিল বলে একটি শ্লোক প্রবাদরূপে আজো ব্যবহৃত হয়।

#### ১২। গোবরা—

বাংলা স্বকাবের ১৯৫০ খুষ্টাব্যের গেছেটে উল্লেখ আছে যে পীর একদিল শাহের নামে এই গ্রামে ছ্যদিনের মেলা বস্ত। মেলাটি হন্ত ক্ষেত্রযাবী মাসে, ভাতে গড়ে তিনশত লোকের সমাবেশ হন্ত।

#### ५०। धना--

বারাসত মহকুমাব অন্তর্গত ধলা গ্রামে পীর একদিল শাহের নামে একটি মেলা হক্ত বলে বাংলা সবকাবের ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দেব গেকেটে লিপিবদ্ধ আছে। তাতে আবো নির্দিষ্ট আছে বে সেখানে প্রতি বংসর মার্চ মাসে চাব দিনের মেলাম ভিন শতাবিক লোকের সমাবেশ হত। সবেজমিনে ভদন্ত কবে জানা যাম যে, উপবোক্ত তথ্য ক্যার্থার্থ নয়।

# পীর একদিল শাহ্কাব্য

পীব হজবত একদিল শাহ্ বাজীব নামে এ পর্যন্ত একখানি মাত্র কাব্য-গ্রহেব সম্বান পাওমা পেছে। কাব্য খানির নামপৃষ্ঠা না থাকাষ "পীব একদিল শাহ্ কার্য"— এইবপ নামকবণ কবে নিতে হল।

পীর র্থকদিল শাহ্ কাব্যেব বচবিতা কবি আশক মহমদ ওবফে হেনু
মিয়া। তাঁর বসতি ছিল হবিপুব নামক গ্রামে। তণিতায় তিনি
বলেছেন,—

আশক মোহাত্মদ কছে জোনাবে স্বায়। ছবিপুৰ গ্ৰাম বিচে বসত যাহার \*

অনেক হবিপুব নামক গ্রামেব কোন্ হবিপুবে তাঁর বসতি ছিল তা জানা দু: সাধ্য। কবির জাব কোন পবিচয় বিশেষতঃ বংশ পরিচয়, জন্ম-সাল বা তাবিখ প্রস্কৃতি জানা যায় না। তবে ভণিতায় তাঁব ভক্তি প্রণতঃ কবি ফামেব স্কুম্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। যথা, —

আসক মহাম্মদ বলে একদিলেব পাব।।
লেহ ভাই আল্লাব নাম দেলেতে সদাব \* (২।৫)

কিংবা আশক মহাত্মদ কহে একদিলেব পায় 
আলা নবী বদ সবে দিন ববে বায় ^ (২৮৪)

= -

পীব হছবত একদিল শাহেব জীবনী সম্বলিত এই পাঁচালী কাব্যখানি স্বৃহং। কাব্যখানি মৃদ্রিত। আকৃতি १३ × ৪३ । গ্রন্থখানি এখন খ্ব সম্ভবতঃ একেবাবেই তৃত্যাপ্য। আমি বাবাসতেব কাজীপাড়া গ্রামেব জনাব বাহাব আলী সাহেবেব নিকট থেকে কাজী আজিজাব বহমান সাহেবেব সহাযতায় উক্ত ছাপা গৃথিখানি আবিদ্ধাব কবি। জনাব বাহাব আলী সাহেব পুত্কখানি-হত্তাত্তবিত কব্তে বাজী না হওয়ায আমি তাব নকল কবিয়ে রেবেছি। তাব নাম পৃষ্ঠা নেই, সেই বেশ ক্ষেক্টি গৃষ্ঠা। প্রথম দিকের

তেরো পৃষ্ঠা পর্যন্ত নেই এবং শেষেব দিকে একশত ছাব্বিশ পৃষ্ঠাব পর খণ্ডিত। হেমেটীক রীতিতে শব্দ সমূহ এবং সেমেটীক বীতিতে পৃষ্ঠাগুলি সজ্জিত। কাব্যখানি নিম্নলিখিত পালায বিভক্ত :---

- ১ জন্ম পালা,
- ২. শিক্ষা লাভ পালা,
- ৩. ডাকিনীব পালা,
- ৪ কাঞ্চন নগবেৰ পালা,
- ৫ मूर्निएनव शाना,
- ৬ হবিণীব পালা,
- ৭. ছটীর পালা,
- ৮. বছুয়াব বিডম্বনার পালা,

এব পব থণ্ডিত বলে আবো পালা ছিল বিনা জানা বায় না। এতে কয়েকটি ধ্যা আছে, প্রতি অন্নজেলে আছে শিবোনামা। ভণিতাব নর্না এইরপ ,—

বিশেষ কাতব হৈল একদিলেব সায় ॥
বচে পুথি কবিকার একদিলেব পায় \* (১১১২)

অথবা,

আলা নবীর নাম এবে বল সর্বজন।
একদিলেব জন্মপালা হৈল সমাপন \* ' ১১১৯ )

প্রতি পালার আবস্তে 'গালা আবস্ত' এবং শেষে 'গালা শেষ' এইদ্বপ লিখিত আছে। প্রথম গংজিব শেষে ছুই দাঁড়ি এবং দ্বিতীয় পংজিব শেষে একটি তারকাব চিহ্ন আছে। একই শব্দ ছুইবাব না লিখে কবি একটি শক্ষের পব '২' লিখেছেন। কাব্যটী দ্বিগদী ও ত্রিপদী ছন্দে বচিত।

প্রতি অনুচ্ছেদেব আবন্তে 'খেদার্থে পরাব' ও 'করুণার্থে পরাব' ইত্যাদি নিখিত আছে।

'পীব একদিল শাহ,' পাচালী কাব্যখানি বাংলা মুনলমানী ভাষায় লিখিত। এতে ইংরেজী শব্দ দৃষ্ট হয় না। তবে প্রচুব স্বারবী, ফাবসী, হিন্দী প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। षांत्रवी, कांत्रभी ७ हिन्ती भरकत नमूना,—

স্থাববী :--খাতেবে, স্বণ্ডাব, তলব প্রভৃতি।
ফারসী :---এয়াদ, বওয়ানা বেছস প্রভৃতি।
হিন্দী :---ভালিয়া, বিচে, উভাবে প্রভৃতি।

সমগ্র কাব্যখানি বারাসত-বসিবহাটেব আঞ্চলিক ভাষার লিখিত। উক্ত অঞ্চলে ব্যবহৃত বিশেষ কয়েকটী শব্দ এইরূপ:—

> নাতে অর্থাৎ নাথে বা সঙ্গে আন্তে অর্থ আন্তে বা আনিতে নোগে অর্থ শোকে বা ত্থথে লিয়া অর্থ নিয়ে বা লইয়া ইত্যাদি।

বলা বাছল্য, উক্তরূপ শব্দ সমূহ নিবক্ষব সাধারণ গ্রামবাসীই ব্যবহাব করে থাকেন;—এ ধারা এখনও অব্যাহত আছে৷ এ কাব্যের আরো ক্ষেক্টী ভারা-বৈশিট্য নিমন্ত্রপ ,—

- ১. অনেক ছলে পদান্তে সমাপিকা বা অসমাপিকা ত্রিয়া ব্যবন্ধত হয়েছে,
- ২. বছ স্থানে বর্ণাগুছি আছে.
- প্রধানতঃ সাধৃভাষা এবং কিছু কিছু চলতি ভাষা ব্যবহাব কবা হয়েছে,
- 8. भार्टी मी-ऋदा अकाकी वा मग्रत शहराव छेपरशंत्री,
- \* শাবারণ ভাবে চৌদ্দ অক্ষব-যুক্ত , কোথাও কোথাও পনেবোটি অক্ষবও ব্যবহাত হবেছে ।

ভাষাব নম্না এইরূপ :---

#### সংক্রিপ্ত কাহিনী—

সাহানা নগরেব সংদাগব সাহানীব। তাঁব বিত্তবান সংসাব পুত্র-অভাবে বিধাদম্য। তদীব পত্নী আশক ভূবি, পুত্র লাভের আশাষ আহার নিদা ত্যাগ কবতঃ আল্লাহ্ তালাব নামে কঠোব সাধনাম নিযুক্ত। একে একে বাব বছিব অতিক্রান্ত হল,—তিনি অচেতন হবে শয়্যাশায়ী হলে খোদার অনুসন নডে উঠ্ল। আল্লাহ্ তা'লা তংক্ষণাং জিববিলকে ভাকিবে হুন্তান্ত জেনে নিলেন এবং এক লাখ আশী হাজাব পীবেব মধ্য খেকে পীব একনিল শাহ্কে মানব জনম নিয়ে আশক মুবিব গর্ভে অধিষ্ঠিত হতে নির্দেশ নিলেন। এতে পীর্ একদিল শাহেব আগত্তি ছিল, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা আভাই দিন পবে তাকে ফিবিয়ে আনাব আখাস দিলে একদিল শাহ্ তাতে সম্বত হলেন।

আলাব নির্দেশ মত 'ত্লাল' নামক ফুলেব ৰপ ধবে একটি পাছত্রব মন্যে থেকৈ 'সান' নামক নদীব জলে একদিল শাহ্ ভাস্তে লাগলেন। বাত্রে খণ্নে তিনি আশক স্থবিকে দর্শন দিলেন। প্রাত্যকালে সান নদীব ঘাটে এসে আশক স্থবি সেই ভাসমান স্থলের পাত্র দেখে আনন্দিত চিত্তে সেটী' ধরনেন এবং ফুলেব আণ নিলেন। তাতেই তাব পর্ত-সঞ্চাব হল। সাহানীব এ সংবাদ খনে খুবই খুনী হলেন।

গর্ভবতী আশক সুবিব দশ মাস দশ অবস্থাব মধ্য দিবে অতিবাহিত ই'ল।
বথা সমযে তিনি পুত্র-সম্ভান প্রসব কবলেন। সাহানীব মিঞা আনন্দের
আতিশব্যে 'দাই'কে দক্ষিণা-স্বরূপ হাজার টাকাব ধলি দান কবলেন। আশকস্থারিও আনন্দে তাকে নিজেব গলাব হার, মাণিকেব ছড়া, অসুবীয় প্রভৃতি
দান কবলেন। সাহানীব ধনভাগুবি থেকে লক্ষ টাকা নিয়ে ককিন্ত-বৈক্ষবকৈ
দিলেন। বিয়ারিশ বাজনা বেজে উঠ্ল। তিনি লক্ষ টাকাব শিবনি দিলেন
মসজিদে এবং বল্লেন,—

#### "এবে লে জানিম্মুই পুতা বড ধন।" -

সকলে দানে পবিভূষ্ট হয়ে সাহানীবেব পুত্র একদিল শাহ্কে আছিরিক আশীর্বাদ করে প্রস্থান করেল।

আনন্দ-লহরীর মধ্য দিষে একে একে আডাই বোজ পূর্ণ হঁতে চন্দ। প্রতিশ্রুতিমত একদিল শাহকে কিবিয়ে আনাব জন্ত আল্লাহ, তালা এবার ধওয়াজ অর্থাৎ তাব দৃতকে আদেশ দিলেন।

খণ্ডবাজেব গাঘে বিচিত্র পোষাক। তাঁব পাষে খড়ুম, হাতে সোন।র 'আশাবাডি'। ফ্রকিব বেশে তিনি সাহানীবেব বাডী এনে একদিন শাহ্কে দেখ তে চাইলেন। আডাই দিনেব শিশুকে ঘরেব বাইবে আনতে সাহানীব স্বীকৃত নন। তাতে খণ্ডমাজ বাগান্বিত হযে সাহানীরকে নানারপ ভীতি প্রদর্শন করতে শেষ পর্যন্ত সাহানীর তাব পুত্রকে ফকির সাহেবের নিকট মানয়ন কবলেন।

শকলের অলক্ষ্যে আলাহ্র নির্দেশ বিষয়ে খণ্ডবাজ ও একদিল শাহের মধ্যে কথোপকথন হল। খণ্ডবাজ, সাহানীবের সঙ্গে ছলনা করে পীর-সহ অকশ্বাং অনুশ্র হযে গেলেন এবং একদিল শাহ্কে আলাহর দ্ববাবে উপস্থিত কবলেন। আলাহ্ ভা'লা ভাঁকে বল্লেনঃ – একদিলকে মোলা আতাব বাড়ীতে নিমে বাও। সেখানে একদিল শাহ্ কোরান পাঠ নিক্। খণ্ডবাজ ভংক্ষণাং শীরকে সঙ্গে নিষে মোলা আতাব নিকট পেলেন এবং আলাহ্র ফ্বমানেব কথা আতা সাহেবকে জানালেন। আতা সাহেব ও ভদীয় পত্নী, পুলকিত হৃদয়ে পীরকে অন্তর্থনা জানালেন।

আতা সাহেবের নিঃসন্তানা পত্নীব বক্ষে তৃথা সঞ্চারিত হল। তৃথা পোষ্য একদিল সেই তৃথ পান কবে বর্ষিত হতে লাগলেন। আল্লাহ্র নির্দেশ মড সেখানে তিনি কোরান পাঠ নিলেন।

এদিকে ফকির-রূপী থওযাজকে অকস্মাৎ অদুশু হতে দেখে সাঁহানীরের মাথায় বেন বজ্ঞাভাত হল। তিনি চীৎকাব করে কেঁলে উঠ্লেন। ত্ঃসংবাদ চারিদিকে ছডিয়ে পডতে সকলে হাহাকাব কবৃতে লাগ্ল। আশক ছরি পাগলিনীব ভায় বাড়ীর মধ্যে ভূমূল কাগু আরম্ভ কব্লেন। সাহানীর মাটিতে মাথা কুট্লেন, চাদর ছিঁডে কৌপিন পর্লেন, তুর্গল্ধ কাঁথা ছিঁডে গলায় বীধ্লেন, সারা অঙ্কে চূন-কালি মেখে হাডের পুটুলি ও কালো হাঁড়ি হাতে নিয়ে পুত্রের সন্ধানে পথে পাও এগিয়ে চল্লেন। তিনি বহু স্থান ঘুরে অবশেষে এলেন সমৃদ্ধালী কাঞ্চনা-নগরে।

কাঞ্চনা নগরেব রাজা ছত্রজিতেব একমাত্র কন্সা ডাকিনী হলেন সেই রাজ্যের প্রিচালিকা। তিনি প্রমা স্থানরী। তিনি একাগ্রমনে কোরান পাঠ করেন। তার রাজ্যের বাজকর্ম কেবল নাবী কর্মী দাবা সম্পাদিত হয়। সেই স্থানকে তাই লোকে বলে 'স্ত্রীমা পাটন'।

্যা ভাকিনী ইতিপূর্বে সাহানীরকে স্বপ্নে দেখে তার প্রতি অন্তরক্তা হয়েছিলেন।
তিনি মনে মনে নিজেকে সাহানীরেব প্রতি সমর্গণ কবে বিবাহের আকাজ্ঞায়

প্রতীক্ষা কবছিলেন। সাহানীবেব আগমন-বার্তা শুনে তিনি খুশী হযে 'নর্জ্ক্ম' অর্থাৎ গণৎকাবকে ডেকে পাঠালেন।

গণংকাব গণনা কবে জানালেন যে ইনিই ডাকিনীব ইন্সিত সেই সাহানীর। ডাকিনী জিজ্ঞানা কবলেন,—সাহানীব তো পুত্রশাকে পাগল প্রায়, তাঁকে কবায়ন্ত কবাব কৌশল কি! গণংকাব ডাকিনীকে স্থিগণ-পবির্তা এবং বত্বাভবণে বিভূষিতা হয়ে সাহানীবকে ভূলাতে প্রায়র্শ দিলেন। ডাকিনী সেই প্রায়র্শ অঞ্যায়ী একাগ্র প্রচেষ্টায় স্বলকায় হলেন। সাহানীবের সঙ্গে তাঁব বিবাহ হল। সাহানীব কাঞ্চনানগরেব রাজা বলে বিধোষিত হলেন। রাজ্যশুতির মহাস্থ্যে দিন ক।ট্তে লাগ্ল।

এদিকে পুত্রহাবা জননী আশক স্থাবিব তু:থে তদীয় স্থিদ্ব রুপি ও জিবা এবং সমগ্র প্রকৃতি যেন কাদতে লাগ্ল। বিবির ক্রন্দন শুনে গাভীব গর্ভেব বাছুব নডে উঠ্ল, বুক্ষেব পাতা ঝব্ল, পাষাণ গলে গেল, বৃক্ষ-লতা এমনকি গশু-পাখী কাদ্ল। আশক স্থাবি বল্লেন,—

#### "মবিব মরিব জিব! মবিব নিশ্চ**ষ**।"

তিনি আত্মহত্যার জন্ত খরস্রোতা "সান" নদীতে ঝাঁপ দিলেন, কিন্তু সেনদীব পানি শুকিবে পেল। এগিয়ে গেলেন বিষর্ব সাপেব মুখে, কিন্তু সাপ তাঁকে দংশন না করে চলে পেল। গভীর জন্মলেব দাবায়িতে ঝাঁপ দিলেন, কিন্তু আশুন নিভে 'পানি' হ্যে গেল। হিংস্র বাবের মুখে এগিয়ে গেঁলেন তিনি, কিন্তু বাঘ বরং এসে তাঁকে 'সালাম' জানিয়ে প্রস্থান করল। অনাহাব, অনিদ্রা ও অত্যধিক স্রমণে যখন তাঁব মৃত্যুদশা উপস্থিত হল তখন খোদাব আসন আবার টল্ল। আলাহ্ তা'লা ঘটনা জান্তে পেবে খণ্ডযাজ্বকে ডাকিয়ে আনালেন। তিনি পীব একদিলকে অবিলম্বে সাহানা নগবে ফিরিয়ে আন্তে খণ্ডযাজকে আদেশ দিলেন। খণ্ডযাজ্ব সেই আদেশ অন্ত্যায়ী মোলা আতার ঘর থেকে একদিলকে এনে তাঁব মাতা আশক ত্বিব নিকট হাজির কর্লেন।

আশক মূবি প্রথমে পুত্র একদিলকে চিন্তে পার্লেন না। পরে পরিচয পেষে তিনি ক্ষোভে, অভিমানে ব্যথিত হুষে বল্লেন,---

> একধার তুধ মাথেব শুধা নাহি যায়। শত শত সসজিদ দিলে সমান না হয় গ (১৮৭)

পীর একদিল মনে বাথা পেষে গলবন্ত্র হবে মাষেব কাছে কমা চাইলেন এবং পা জড়িয়ে ধবে কাঁদতে লাগ্লেন। মা এবাব পুত্রকে কোলে তুলে নিলেন, চারিদিকে নেমে এল আনন্দের জোষার! আশক স্থরি আপনার হাতে 'খানা' তৈরী করে পুত্রকে খাওবালেন এবং পবে মাতা-পুত্র একত্রে শ্যন কব্লেন। একদিল শাহ্ পরম আদবে মাতাৰ গলা জড়িষে ধবে গভীর স্থাধে নিল্রাভিভৃত হয়ে পড়লেন।

প্রভাতে কোকিলের ভাকে পীবের ঘুম ভেঙে গেল। বাত্তে খ্বপ্নে পিতাকে শেখা অববি তাঁর মন বিষয় হয়ে আছে। মাতার নিকট তিনি পিতার বিষয়ে জিজ্ঞাসা কর্তে আশক হুরি আহুপূর্বিক সমস্ত বেদনাপূর্ণ ঘটনার কথা বিবৃত্ত কর্লেন। পীর তংক্ষণাং ধ্যানে বসে পিতাব বর্তমান অবস্থান ও অবস্থা জেনে নিলেন এবং তাঁকে কিরিয়ে আনবার জন্ত ব্যাকুল হয়ে উঠ্লেন।

একদিল বল্লেন:—আমি পিতাকে ফিবিষে আন্তে বাব। মাতা প্রথমে পুত্রকে কছে-ছাড়া কর্তে রাজী হন নি কিন্তু পবে অনুমতি দিলেন।

পীর একদিল গন্ধাতীবে এসে গগন মণ্ডল, গন্ধাদাস এবং আরো অনেককে ছেকে নৌক। আন্তে বল্লন। তাঁর আদেশ অন্থারে মধুকর, চদ্রদেন প্রভৃতি সাতথানি নৌকা যাত্রাব অন্ত প্রস্তুত করা হল। মাতার আশীর্বাদ নিয়ে তিনি একজন ফকিরেব বেশে যাত্রা কব্লেন। অশক স্থরি অনেক তৃংখে অনেক বেদনায় পুত্রকে বিদায় দিলেন।

নৌবহব ভেসে চল্ল, —লসমানপুরি, কাকুরাই, টুন্দিপুর প্রভৃতি কত নগর কত জনপদ পার হযে এসে উপস্থিত হল কাঞ্চনা নগরে। মাঝি-মাল্লারা ভালার নেমে রন্ধন-উপচাব সংগ্রহে ব্যাপৃত হল। তাঁদের আগমনে কাঞ্চনা নগরের চারিনিকে সাভা পডে গেল। দলে দলে লোক এসে হাজির হল তাঁদেবকে দেখবার জন্ম। সকলে দেখ্ল,—

#### পূর্ণিমার চন্দ্র জিনে একদিল ববণ ॥ ববির কিবণ নহে তাহাব সমান গ

একদিল গলে বস্ত্র দিয়ে জোড হাতে পিতাব সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন।
- সাহানীব প্রথমে পুত্রকে চিনতে পাবলেন না। পরে সমস্ত বিববণ শুনে তিনি
দ্রবীভূত হলেন এবং আনন্দাতিশয়ে কেঁদে ফেল্লেন। পিতা-পুত্রের মিলন হল।

পিতা-পুত্তে একাসনে আহাবে বস্লেন। একদিল অমুবোধ জানালেন পিতাকে দেশে ফিবে যাবাব জন্ত। পিতা তাতে সন্মত হলেন এবং পুত্তকে সঙ্গে কবে ডাকিনীব নিকট গেলেন।

ভাকিনী ছিলেন ৰাজদরবাবে। ভিনি একদিলেব পবিচষ পেষে চমৎকৃত হলেন এবং তাঁদের প্রস্তাব শুনে বল্লেন,—

তুমি তো জান না স্বামী নাবীর গোঁসাই।
স্বামী বিনা নাবীদেব কোন লক্ষ্য নাই \*

ষ্ববেশ্বে ডাকিনী পীতাষ্বী শাড়ী পবে, জন্তান্ত অলহাবে স্থাজিত। হয়ে ষামী ও সতিন পুত্রেব অন্নগামিনী হলেন। সতিন সম্পর্কে উৎকণ্ঠা ছিল ডাকিনীব। একদিল তার নিবসন কবলেন। ডাকিনী নৌকায় আরোহণ কবে পুত্রকে কোলে নিষে বসলেন। নৌবহব বরুনদী, গোবা নদী, বেলপুর, দণ্টিরাছ প্রভৃতি পণ্চাতে কেনে এসে উপস্থিত হল গন্তব্যস্থলে।

আশক স্থবি অবীর আগতে একদিলের প্রত্যাগমনেব পথ পানে চেয়ে রোদন করছিলেন। দূব খেকে একদিলকে আস্তে দেখে তাঁর দেহে যেন নতুন প্রাণেব সঞ্চাব হল। পীর এবাব মাতাব নিকট এসে পিতাও সতিন ভাকিনীব আগমন বার্তা জানালেন। সতিনকে আন্বাব জন্ত যদি অভিযোগ করেন তাই পূর্বেই তিনি মাতাকে জানালেন,—

#### গুণাগার হব তবে আল্লার দববাবে +

আশক ছরি জ্ঞানালেন, তুমি ফিবেছ তা-ই আমার ষথেষ্ঠ। তোমাব পিতাকে বিনি সহত্বে বেখেছিলেন তিনি আমাব ভগিনী, তিনিও আমার প্রাণাধিক।

আশক স্থবি ও ডাকিনী তুই ভাগিনীব স্থাধ প্রক্ষার প্রক্ষাবের নিকট আদান-প্রদান কবলেন।

পুত্রেব আবেদনে মাতা আশক মুবি বিনা আগুনে খানা প্রস্তুত কবলেন i আশক মুব্রি,—

> কোলে কবি ডাকিনীব ধোওষাইল হাত । ছই বহিন একাস্তরে বদে খায় ভাত ∽

তাবপর তার। সকলে নিজ নিজ কক্ষে নিজার উদ্দেশ্যে গমন কবলেন। বাত্তে স্বপ্নে আলাহ্ তালার নির্দেশ হল পীর একদিল চট্টগ্রাণে গিছে मूर्निटर्पर रमराग्न नियुक्त रहाक। প্রভাতে निजालक हटन একদিল চট্টগ্রামে যাবার উদ্যোগ কব্লেন। এ-খবব রটে গেল ক্রুত গতিতে। চারিদিকে শোকেব ছায়া নেমে এল। আশক ছবি পবেব বাত্তিতে একদিলকে পাহাবা দিয়ে

আটকে রাখতে চাইলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি নিদ্রাভিভূত হয়ে পড়ায় পীব গৃহত্যাগ করে চট্টগ্রাম অভিমূখে যাত্রা কর্লেন।

চট্টগ্রামে এসে পীর একদিল শাহু দেখেন যে বদর পীব, বাথাল বালক কপে ষ্ম্যাশ্য রাখালদের সঙ্গে খেলা কবছেন। রাখাল বালক বলে তাঁকে একদিল শार् উপराम कत्राम वस्त्रभीव व्यकत्रार व्यन्ध रूप्य त्रात्म। धक्तिन भार অনেক অহুসন্ধান করেও বদবপীবকে দেখুতে পেলেন না। তিনি সক্ষা নামক এক ব্যক্তির বাড়ীব নিকট কবর নিষেছেন বলে জানতে পাবলেন। সাথে সাথে **धकिन राजन मक्यां व वास्त्री धवर मक्यां क मान्य निष्य वनव शीरवद राहे कवरद** গেলেন। সেথানে বদর পীরের সাক্ষান্ত পাওয়ার জন্ত অনেক বোদন কর্লেন किन्छ कान माणा পেলেন ना। कवत्र भूँ एए त्मरथन शीरतत त्मर गीनि भरव পরিণত হবেছে। সিন্ধুকে সেই গলিত দেহকে ভরে নিষে মাথায় করে পীর **धक्तिन स्था कर्** ए नाशतन। स्नाहात स्निसाम धकिन मत्रानाम् हरनन। व्यवस्थात जिनि मत्रवात कम व्याखान वाँभ मिरनन, किन्छ शंर। আগুন ফুল হযে গেল।

**এবার বদরপীর সদ্ধ হলেন।** তিনি একদিলকে দর্শন দিলেন। সমন্ত বিবরণ শুনে তিনি এক দিল শাহ কে মুবিদ করে নিলেন এবং দীক্ষা দিলেন ;—

> ফকিরেব যত হদ বদর কাছে ছিল। भक्ति अक्तिन ज्दा मा यहत हिन \* ( ১।১৪৪ )

গুরু শিস্তে একতে ছ্যমাস থাকার পর একদিল শাহ, গুক্ব আশীর্বাদ नित्र विषाय एटनन ।

शीद अकिषन मार् हनात भर्ष अस्म राष्ट्रित रहन अक भर्डीत खत्रा। সেখানে এক হবিণী তার আডাই দিবসের ছটি শিশু সন্তানকে নিযে বাস কবছিল। পিপাসার্ভ হয়ে হরিণী জল পান কবতে কালিন্দী নদীতে গেলে,

রাজা নছিরাম সেথানে শিকাবে এসে স্থােগমতন হবিশীকে বন্দী কবেছিলেন। হবিশীর শিশুদ্ব মাকে দীর্ঘক্ষণ না দেখে কেঁদে আকুল হল। এমন সময় তারা দেখতে পেল পীর একদিল শাহ্কে। তাবা কেঁদে গিমে পডল পীরের পায়ে। পীর তাদের মাকে উদ্ধার করে দেবার কথা দিলেন। সেজ্জে তিনি তংক্ষণাৎ রাজবাটী-অভিমুখে রওনা হলেন।

ব্ৰাহ্মণ বাজা নছিরাম অতি গুৰ্দান্ত প্রকৃতিব লোক। তিনি মুসলমানের মুখ দর্শন করেন না। একদিল শাহ্ বাজবাটীতে এসে জিগীর ছাড়তে নছিরাম ক্ষিপ্ত হয়ে উঠ্জেন। পীবকে বন্দী করাব জক্ত তিনি কোটালকে আদেশ দিলেন। বল্লেন, পবদিন কাছাবীতে এনে তাকে হত্যা কবা হবে।

কোটাল গিয়ে পীরকে বন্দী কবে জান্ল এবং তাঁকে হাতে কড়া, পারে বেড়ী, গলায় জিঞ্জিব ও বুকে পাষাণ চাপা দিয়ে বন্দীশালায় সেই হরিণীব ঘরে জাবদ্ধ করে বাখল। কিন্তু পীর একদিল আলাব কুপায় বন্ধন মুক্ত হয়ে নিজ্ঞ দেহ-জ্যোতিতে কাবাগার আলোকিত করে অবস্থান কবতে লাগলেন।

পরদিন যথাসময়ে বাজসভা বস্ল। রাজার আদেশে ফকিরকে 'আন্তে কারাগারে গিয়ে কোটাল, পীরেব সে অপরপ রূপ দেখে মুর্ছিত হয়ে পড়ল। সংবাদ জনে রাজা নিজে গেলেন কারাগাবে। রাজাও সে দৃশ্ত দেখে তো অবাক্। তিনি তাসে জোড় হতে বল্লেন ,—

#### ক্ষমা কব অপবাধ কবিয়াছি ভাবি 🛊

পীর সদয় হলেন এবং রাজাকে অনেক বিষয়ে উপদেশ দিয়ে হরিণীর মৃতি
চাইলেন। রাজা প্রথমে তাতে স্বীক্বত হলেন না। পবে হবিণীকে নির্দিষ্ট
সময়ের মধ্যে ফিবিষে দেবার প্রতিশ্রুতিতে বাজা তাকে মৃক্ত করে দিলেন।
নির্দিষ্ট সময় পাব হতে না হতে দেখা পেল, হরিণী তাব শিশু সন্তানগণকে ছুখ
খাইয়ে য়থাসময়ে ফিরে এসেছে। রাজা তখন গভীব ভাবে পীর একদিল শাহের
মহত্তের পরিচয় পেলেন। তিনি কেনে এসে পডলেন পীরের পায়েব ওপর।
পীর তখন নছিবায়কে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করলেন। নছিবামের মৃসলমানী
নাম হল দিন মামুদ।

দিন মামূদ লক্ষ টাকা থবচ কবে সেখানে মদজিদ নির্মাণ করে দিলেন,
আঠারোটি থাসি কোরবানি কবে পীরেব নামে শিবনি দিলেন, এবং শিরমি

আহারেব পব পীব শ্বন কব্লে বাজা নিজ হাতে তাঁকে চামবেব সাহায্যে বাতাস দিতে লাগলেন।

রাত্রি প্রভাত হল। পীব গাজোখান কব্লেন। নামাজ সমাপ্ত কবে বাজা তাঁর কাছে উপস্থিত হলেন। এবাব পীব একদিল, বাজাব কাছে বিদায় চাইলেন। রাজা বল্লেন,—এ বাজ্য আপনাব,—আপনি এধানে থাকুন। রাজাব অন্থবোধ রক্ষা না করে তিনি বল্লেন,

### ভের। বাজ্যে নাহি প্রযোজন। পৃথিবী জুডিয়া রাজ্য দিছে নিরাঞ্চন \*

রাজা দিন মামুদের বাজত্ব থেকে বিদায় নিষে সাদা মাছিব রূপ ধবে একদিল পীব উত্তে এসে উপস্থিত হলেন আনেষাবপুর পবগণায়।

আনোয়াবপুর পবগণায় এনে পীব একদিল শাহ, এক বালক-ফকিবের বপ ধাবণ করলেন। এধানকাব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য তাঁকে মৃদ্ধ কর্ল। আনওযাব-পুরেব অধিকর্তাব নাম 'মন্দির' বাষ। ধনধান্তে পূর্ণ তাঁব রাজত্বে অথ বিনা কেউ তৃঃখ আনে না। ভিক্ক দেখলে তাকে কেউ ভিক্ষা দেয় না পরস্ক লাঠি নিষে তাড়িকে-দেয়। পীব একদিল শাহ, ভিক্ষাব ছলে লোক চবিত্র জানতে চাইলেন। কোথাও তিনি ভিক্ষা না পেযে খ্রাস্ত ক্যে পথি-মধ্যে রাখাল-গণকে জিজ্ঞানা করলেন,

#### 'বল এখা আছে কি মোমিন মুসলমান \*

বাখাল বালকগণ তাঁকে সেখানকাব ছুটি মণ্ডলেব বাডীতে ধাবাব পরামর্শ দিল। তারা ছুটি মণ্ডলেব গুণবতী পত্নী 'সম্পতি' নামী মহিলাব অতিথি-পরাযণতার ও ধর্মপ্রাণতাব কথাও বল্ল।

বেলা তথন ছুই প্রহর, ছুটী মগুল গেছেন বাজদববাবে। এমন সময় পীব একদিল, ছুটি মগুলেব বাডীতে উপস্থিত হয়ে 'সম্পতি'ব নিকট নিজের ক্ষ্বাব কথা জানালেন। নিঃসম্ভানা সম্পতিব নাবীক্ষণ বেদনায় ব্যাকৃল হল। সম্পতি জান্তে চাইলেন সেই রাখাল বালকেব পরিচয়। বালক জানালেন যে তাঁব কেউ নেই। কোন মুসলমান তাঁকে বাখালকপে রাখলে তিনি সেখানে থাক্বেন। পুনবায় তিনি তাঁব ক্ষ্বার কথা জানাতে সম্পতি সহাত্ত্তিতে মনে মনে কেঁদে ফেললেন। সম্পতি তৎক্ষণাৎ তাঁকে 'অস্কু' কৰাৰ 'পানি' দিলেন এবং বিশ্রাম কবতে বলে খানা প্রস্তুত কবতে গেলেন।

পীর একদিল সেখানে অবস্থান না কবে অক্তদিকে এগিষে চললেন। তিনি পথি-মধ্যকার এক শুষ্ক কদমতলাষ এসে থামলেন এবং সেখানে বসে আল্লাহতালাব প্রতি প্রার্থনা কবতে লাগলেন।

'সম্পতি' ক্ষীব প্রস্তুত কৰে ফকির বালকেব সন্ধানে এসে দেখেন যে বালক সেখানে নেই। অনেক অনুসন্ধানেও ভাঁকে পাওষা গেল না। এমন সময় ছুটি মণ্ডল বাজ-দববাব থেকে এলেন ফিবে। তিনিও বিষয়টি অবগত হলেন। স্তনেই তিনি ব্যথিত হলেন। সে বাতে ছুটি মণ্ডল কিছু অতিথি সংকাব কবলেন এবং আপনাব শয়া ত্যাগ কবে ভূমাসনে বাত্তি যাগন করলেন। সম্পতিও অভুক্ত অবস্থায় কাদতে কাদতে আঁচল বিছিয়ে যাটিতে শয়ন কবলেন।

সে বাতে খপ্নে পীর ও সম্পতিব মধ্যে একবাব সাক্ষাতকাব হল।

পবদিন দেখা গেল বাজ-দববাবে হিসাবেব খাতায ছুটি থাঁর নামে বাইশ হাজাব টাকা বকেষা বয়েছে। তা দেখে ছুটি খাঁব প্রতি জবি-পবাষণ জনৈক বাল্লণ দেওয়ান, সেবেন্ডাব কাগজ-পত্র লুকিষে ফেল্লেন। এদিকে পীর একদিল শাহেব ইচ্ছায় ছুটি খাঁব বিরুদ্ধে প্রজাগণেব মধ্যেও অসস্ভোষ দেখা দিল। প্রজাগণ এলে ছুটি খাঁব বিবৃদ্ধে বাজদববাবে নালিশ করে গেল। তাঁব অপরাধ এই যে তাবই বড ভাই বড়ু মণ্ডল নাকি তাদেবকে খুব অত্যাচার করেছে।

রাজা, ছুটি থঁঁ।ব সমস্ত কাজে খুব সস্তুষ্ট । তা ছাডা তিনি নানা কারণে ছুটি থঁঁ।ব নিকট রতক্ষ । তাই তিনি নিবপবাধ ছুটি থঁঁ।ব উপব কঠোব হতে পাবছেন না । তাতে প্রজাগণ অসম্ভুষ্ট হযে দববাব ত্যাগ করল । বাজা অগত্যা প্রজাগণের সম্ভুষ্টি বিধানেব জন্ত ছুটি থাঁকে বেঁধে আনতে কালু কোটালকে আদেশ দিলেন । কালু কোটাল সে আদেশ পালন কবতে ছুটি থাঁব বাড়ী গেল । তাকে দেখে সকলে বিশ্বয়ে হতবাকু হযে গেল । পূর্ব দিনে বাইশ হাজাব টাকা জমা লিখে দেখোৰ পবে কি ভাবে বকেষা পডতে পাবে তা ছুটি থাঁ ভেবেই পেলেন না ।

কালু কোটালের সাথে হাত বাঁধা অবস্থায় ছুটি খাঁ চলেছেন বাজ দরবারে। গ্রামবাসীগণ বলতে লাগল ,—আনোবাবপুবে তো ছুটি খাঁব কোন শত্রু নেই,—তবে তার অ।জ এ দশা কেন ? গ্রামের ব্যাণীগণ বড়ু খাঁব অসদাচবণ শ্বরণ করে বলল ,—বড়ুখার যদি এমন দশা হত ভবে বড়ই ভাল হত।

রাজ দরব।বে বন্দী অবস্থায় যাওয়ার পথে ছুটি খাঁ একটি শুক কাষ
বৃংক্ষব তলে এক বাখাল বালককে দেখতে পেলেন। পিতৃ-স্থলভ বাংসলাে ছুটিখাঁ তাব কাছে পেলেন এবং ভাব পবিচয় নিবে জানতে পাবলেন যে সে বালক কোনও মুসলমান পবিবাবে মেহনত প্রদানের পরিবর্তে থাকতে চায়। ছুটিখাঁ তংক্ষণাং সেই বালককে গ্রহণ ক্বতে সন্মত হলেন।

বালক এবার ছুটি খাঁব বন্ধন দশাব কথা জানতে চাইলো। ছুটি খাঁ তাঁর বন্ধন দশাব আফুপূর্বিক ঘটনা বালককে বললেন। সব শুনে বালক জানালো যে তিনি যদি পীব একদিল শাহের নামে শির্মনি দিতে প্রতিশ্রুত হন তবে অবশ্রুই তাঁর মুশ্ধিল আসান হবে। ছুটি খাঁ তা কবতে প্রতিশ্রুত হযে বাজ দববারে গেলেন।

় পীরের অলোকিক ক্ষমতাষ বাজ-দরবারের খাতায় লেখা বকেষা উপ্তল হয়ে গেল.। খাতার বকেষা উপ্তল দেখে বাজা তো অবাক। লক্ষায় তিনি মাথা হেঁট কবলেন এবং তৎক্ষণাৎ নিজের মাখার পাগড়ী খুলে ছুটি খাঁব মাথায় পবিষে আলিঙ্কন কবলেন।

ছুটি খঁ। হাষ্ট মনে বাজ দববাব থেকে ফিবে এলেন সেই বালক বেথানে ছিল সেথানে। কিন্তু কি আশ্চর্য। সে শুক্ত কদম্ব বৃক্ষ গেল কোথায়! তার পরিবর্তে সেখানে সতেজ ভালপালায় স্থশোভিত কদম্ব বৃক্ষ এলো কি কবে। সাভ বংসবের বালকই বা এই মৃহুর্তে কির্নেপ বাবে। বছরেব কিশোব হলো! তিনি আবুল হযে কেঁদে উঠলেন।

দয়ালু পীব এবার নিজেকে ধবা দিলেন এবং পুনবাব লাভ বংসবেব বালকের কপ ধবে ছুটি খাঁব বাডী গেলেন। এব পবও পীব নানাকপ পবীক্ষাব দাবা ছুটি খাঁর ভক্তিব বিশুদ্ধতা যাঁচাই করতে চাইলেন।

ছুটি খাঁব ভাই বড়ুখাঁব বড আশা,—নিঃসন্তানা ছুটি দম্পতির মৃত্যুব পর
সমস্ত ধন সম্পদ সে একাই ভোগ করবে। পোল্রপুত্র বাখাল বালকের
উপস্থিতে সেই আশা-ভঙ্গেব আশস্বাব বড়ুখা হিংল্ল হবে উঠল। তাই সে
গক্ষ চবাবাব অলুহাতে বনেব মধ্যে লাঠিব ঘাবে অথবা অন্ধর্পে নিক্ষেপ ক'বে
বালক শীবকে হতা। কবতে মনস্থ করল।

অন্তর্গামী পীর এ সবই জানতে পাবলেন। তিনি প্রবিদন গো-পাল নিয়ে মাঠে চরাবার জন্ত চলেছেন। পথে জনেক বাগাল বালকেব সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হল। তাদের সঙ্গে তিনি উথ্ডা নামক বনে এলেন। সেখানে গো-পাল ছেডে তিনি বাথাল বালকগণের সাথে ক্রীডায় রক্ত হলেন। সকলে একদিল শাহের নিকট বাব বাব প্রাজিত হল। মনে মনে তারা কুজ হয়ে তাঁর সাথে আর খেলতে রাজী হল না। একজন রাখাল বিদ্রুপের স্থাবে মন্তর্গ করল: একদিলের নিশ্চয় ভোজ বাজার যাত্ব-বিভা জানা আছে। বিদ্রুপের জ্বাব দিতে একদিল শাহ্ অনেক বিচিত্র বাঘের সমাবেশ করলেন। সেইসব বাঘের নাম,—খালদে ডা, হালিষা, নিহালা প্রভৃতি। রাখালগণ ভয়ে এবার পীবের কাছে আল্ল-সমর্পণ করল। পীর ভাদেরকে ক্ষেকটি বাঘ-তামাশাও দেখালেন।

এইসব ঘটনার কথা বড়ু খাঁব কানে গেল। সে জুদ্ধ হলো এবং পীরের সাথে কিছু অসদ আচবণ কবল। পীর সেদিকে ক্রক্ষেপ করলেন না। ববং তিনি নানা প্রকাবে ছুটি খাঁও ভদীষ পত্নী সম্পতিব বিশুদ্ধ ভক্তিব পবীক্ষা কবে খুসী হলেন।

পীব একবাব গো-পাল নিষে গেলেন কম্বতলিব বনে। সেখানে তাদেব চরাতে চবাতে দেখতে পেলেন ফ্সলে পবিপূর্ণ এক ধান-খেত। ধান-খেতেব মালিকেব নাম কুঙৰ শাহ। তিনি দক্ষিণ আনোষারপুরে বাস করেন। সেই জমিব মালিক কুঙৰ শাহ্কে দেখবার জন্ম তিনি এক কৌশল অবলম্বন কবলেন। পীব সেই ধানগাচ গৰু দিয়ে খাওয়ালেন।

ফসল ক্ষতিব সংবাদ গেল কুঙৰ শাহেৰ কাছে। কুঙর শাহ্ নিজে এসে একদিল শাহকে তিরস্কাৰ করলেন। একদিল শাহ্ বিনীতভাবে জানালেন যে তাঁব অস্তাৰ হয়েছে, তাঁকে ক্ষমা করা হোক। কুঙৰ শাহ্ বভূয়াৰ বিভ্ন্তনার কথা শ্বণ কবে একদিলকে লাঠি দ্বাবা মাৰতে গেলেন। একদিল দৃচতায় তাবও প্রতিবাদ কবলেন। তখন কুঙৰ শাহ্ লাঙল কাঁখে নিষে রাজ দরবারে অভিযোগ পেশ কবলেন।

বাজা জুদ্ধ হয়ে একদিলেব পালক ছুটি খাঁ-কে কারাগারে নিক্ষেপ কব্লেন। ছুটি খাঁ বুঝলেন,—এটি পীরেরই লীলা। পীব একদিল এসব ধ্যান্যোগে জেনে অদৃশুভাবে চলে গেলেন লক্ষ্মী দেবীর নিকট। লক্ষ্মী দেবী তাঁকে সাদবে অভ্যর্থনা জানালেন এবং তাঁব আগমনেব কাবণ জান্তে চ.ইলেন। ধান থেতেব ঘটনাটি বলে এ ব্যাপাবে পীর চাইলেন লক্ষ্মীর সাহায্য। লক্ষ্মী সানন্দে তাঁকে সাহায্য কবতে চাইলেন। বিলম্ব না করে রথ-যোগে উভবে গেলেন ইক্ষেব কাছে। ইম্র গোদেব অভীক্ষা জানতে পেবে সেই জমিতে বাবি বর্ষণ কবলেন।

> পীবেব দোষায় আব লক্ষ্মীব ববেতে। যেমন আছিল ধান হুইল সেই মতে ৮

প্ৰদিন ৰাজ দ্ববাবে বাদী-বিবাদী উপস্থিত হল। পীৰ একদিন শাহ্ও উপস্থিত হলেন। ফসলেব ক্ষতি হয়নি বলে একদিন শাহ্ দৃঢ অভিমত প্ৰকাশ কব্লে বাজা তা সবেজমিনে ভদস্ত করাব জন্ম চাঁদ খাঁ, মনোহৰ খাঁ, শুকদেব ও নবহবি নামক চাব ব্যক্তিকে পাঠালেন।

ভদস্তকারীগণ এনে দেখলেন যে শাস্তেব কোন ক্ষতি হয় নি । বাজদববারে ফিবে তাঁরা যথাযথ বিববণ দিগেন। সকলে তো হতবাক্। বাজা তথন একদিল শাহেব নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কবলেন এবং ছুটি থাঁব পাষেব বেডী কুটর শাহেব পাষে পরাতে আদেশ দিলেন। ছুটি থাঁ, একদিল শাহ্দক কোলে নিযে, বাজ-প্রদন্ত ঘোড়ায় চডে গৃহে ফিবে এলেন। পথিমধ্যে বছু, তাঁকে কটু কথা বল্লে ছুটি থাঁ বডুকে জুত। দিয়ে প্রহাব কবলেন।

জুতাব প্রহাব পেয়ে ক্রোবে বড়ু চলে গেল বস্তব বাড়ী। প্রদিন সে গেল রাজদববাবে ছুটি খাঁব বিহুছে নালিশ কবতে। বাজা পূর্বেই বড়ুর কুকীর্ত্তিব কথা শুনেছিলেন। বাজা তখন মহাপাত্রকে ডাকিয়ে বড়ুও ছুটিব সম্পত্তিব ভাগাভাগিব বাবস্থা কবে দিলেন। ভাগ বাঁটোযাবাব জন্ম সমস্ত মাল-পত্র ঘবেব বাইবে জান। হল। (পুঁথি এথানেই খণ্ডিত হয়েছে)।

পীব হজবত একদিল শাহ বাজীব চবিত্রকেক্সিক এই স্থবৃহৎ পাঁচালী কাব্যের আবস্তে বিশেষতঃ জন্মপালাষ আলাহ্-মাহাত্ম্য প্রচাবিত হবেছে।
শিক্ষালাভ পালাও আলাহ্ মাহাত্ম্য-ক্রাপক। ডাকিনীব পালাব বাজকতা ডাকিনীব কথা, কাঞ্চন নগবেব পালাব নাহানীব ও ডাকিনীব প্রণাব কথা,

মূবশিদেব পালায় বদৰ পীবেৰ মাহান্মা-কথা, হবিণীৰ পালায় ও ছুটি'ব পালায় ইসলাম এবং একদিল শাহেৰ মাহান্মা-কথা লিখিত হযেছে। এ সবেৰ ওপৰে বস বিচাবে কাব্যখানি বাংসলা বসেব উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

खन्नणानाय भृद्वित खन्न बाह्नार जानात निकि बाणक स्तित य बाक्न श्रार्थना जा श्रान्जामी माजात मर्मकथा। भृव-विरुद्ध जात की निर्मे तथा, — भृव विरुद्ध धनतान मारानीत ममाभदित मः माद्ध निर्मे विषाणां में स्वा अवा कि स्व कि स्व

छन्मत्मय विक् पिन निक्त्रवर कोला। इस्त्रमा छेम्य एवन अंशन युक्तन → (১।১৭)

শিক্ষালাভ পালাষ দেখা যায় আল্লাহ্ ভা'লা আপন-মাহান্ম্য বিষ্তু ক্ৰছেন,—

এলাহি বলেন খোণ্ডাজ শোন মেবা ঠাই।

জিত্বনেব লক্ষ্য আমি আমাব লক্ষ্য নাই \*
কে বুঝিতে পাবে খোণ্ডাজ আমার চবিত্ত।

মন্ত্র্যা মবে মন্ত্র্যা কান্দে সে হব পবিত্ত \*
দমা মাধা থাকিত ধদি মেবা শবীবেতে।

ছনিযাব কাববাব পাবি কি বানাতে \*
দমা হইতে ধদি আমি ফিবাই নধান।

খান খান হইষা পড়ে জমিন আছমান \* (১৷২০,২১)

মাতা-পিতাব সঙ্গে পুত্রেব বিচ্ছেদেব দকণ যে মর্মবিদারক অবস্থা স্থাই হয় সেই ককণ চিত্র এথানে প্রকৃষ্টবপে অন্ধিত হমেছে। পীবের সে কি হৃদম বিদাবী বেদনা তাঁব মাতা-পিতাব জ্যা। তাঁব ছংখে বাদ ও বাদিনী পর্যন্ত কাঁদল। পিতা সাহানীবেব অবস্থা বস্তুতঃ পাগলেব প্রায়। তিনি চোখ বন্ধ করে কাঁদছেন,—চোখ দিয়ে অবিবল ঝব্ছে অঞ্ধারা। চাদব ছিঁভে তিনি কৌপিন প্রেছেন, গলাম বেঁধেছেন ছেঁডা ছুর্গন্ধ কাঁখা, সারা অক্ষে চূণ-কালি, হাতে হাডেব গাট্বী আব ভাঙা কালো হাঁডি। কবিব এই চিত্রাক্ষন বাস্তব্তাসম্মত।

ভাকিনীর পালাষ কেবলমাত্র নাবী পবিচালিত বাঞ্চত্বে বর্ণনা প্রদান কবির বিশেষ কল্পনা শক্তিব পবিচাষক। এই পর্বে বিশেষ ভাবে লক্ষ্ণীয় ঘটনা এই যে—উক্ত বাজ্যের হিন্দু নামধারী বাজা ছত্তজিতের কল্পা ভাকিনীয

> কোবাণ-কেতাৰ বিনে অস্তে নাহি মন। পাঁচ ওক্ত নামাজ পডে খোদাৰ কাৰণ ধ (১।৪৮)

অথচ ভাকিনী ব্রাহ্মণের গণনায বিশ্বাসী। আবাে আশ্চর্য ঘটনা
এই যে তিনি পূর্বায়েই মুসলমান ধর্মীয় এক ব্যক্তিকে আপনার পতিরূপে
গ্রহণ করেছেন। কোন ধর্মীয় সংস্থার তাঁব মনকে এই অভীঙ্গা থেকে
বিচ্ছিন্ত করতে পারেনি। সাহানীবের স্ত্রী-পূত্র আছে একথা জেনেও তিনি
বিচলিত হলেন না। বরং সাহানীবকে বাজ-সিংহাসনে বসালেন এবং
বিবাহ বন্ধনে আবন্ধ হলেন। গ্রন্থখানি বাৎসল্য রসেব ভিত্তিতে রচিত
হিন্দু-মুসলমানের তৎকালীন ঐক্যবদ্ধ জীবনেব কাব্য। কবি হয়ত শে
সময় যেমন ছিল তেমনি স্বাভাবিক ভাবেই দেখিযেছেন। হিন্দুব সহিত
ফুসলমানের বিবাহ এবং হিন্দুব ধর্মান্তব গ্রহণেব ঘটনা—যেন যা ঘটেছে
তা কর্মবেব ইচ্ছায় ঘটেছে। সে জন্ম সামাজিক বিবাধিতাব কোন
স্থান সেখানে ছিল না। যে সকল সংস্থাব আজ-কালকাব দিনে হিন্দুমুসলনানের মধ্যে বিরোধ স্থান্ট কবে থাকে তাব কোন দৃষ্টান্ত এই কাহিনীতে
পাওয়া যায় না। কাবণ বোধ কবি, কবিব ইচ্ছা—বিবোধ অপেফা
মিলনকে ২ড কবে দেখানো। অথবা আজকাব মত সামান্ত কাবণে সেকালে
বিরোধ হত না। এই কাব্য তাব অন্তত্ম প্রমাণ বলে মনে হয়।

একদিল শাহেব মাতা বিবি আশক স্থবি পুত্রশোকে বিহ্বল, অচেডন। পুত্রেব বিবহে আশক স্থবি যখন মবণোমুখ তখন আল্লাব আসন কম্পিত হল। আল্লাহ্ তা'লা ডেকে পাঠালেন খওয়াজকে। তাঁব নির্দেশ একদিলকে ফিবিযে দাও তাৰ মাথেব কোলে।

একদিল শাহ্ এতদিনে মোলা আতাৰ ঘবে সস্তানবং শিক্ষা-লাভে ব্যাপৃত ছিলেন। আলাহ্ব নির্দেশে খণ্ডবাজ তৎক্ষণাং গেলেন আতাব কাছে এবং সেখান থেকে একদিলকে ফিবিষে এনে পৌছে দিলেন আশক স্থবিব নিকট। আশক স্থবি অব্যর্থ মৃত্যুব হাত থেকে বক্ষা পেলেন।

পীব একদিল শাহ, কাব্যেব কাঞ্চনা নগবেব পালায মনসা মন্থল, চণ্ডী মন্থল বা বায় মন্থল কাব্যেব ছাষ সমূদ্ৰ ষাত্ৰা এবং বিভিন্ন নামেব জল-ষানেব বিবৰণ প্ৰদন্ত হ্যেছে জল বানেব নাম। বথা,—মধুকব, চন্দ্ৰসেন, খাসিষা প্ৰভৃতি। প্ৰদন্ত হ্যেছে গ্ৰামেব নাম। বথা,—লসমানপুবি, কাকুডাই, টুলিপুব, গাজিপুব, ঝাউডালা ইত্যাদি।

মাতা-পুত্রেব সম্পর্ক বিশেষতঃ সংমা ভাকিনী এবং সতিন পুত্র একদিলেব মধ্যকার স্বমধুব ব্যবহার যেন যশোদাব সঙ্গে শ্রীক্তমেন সম্পর্ক ও ব্যবহাবেব সমতুল। এথানে তুই সতিনেব যে মিলন-চিত্র তাও এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

মনসা মঙ্গল কাব্যে বর্ণিত বেহুলা কর্তৃক লোহাব কড়াই সিদ্ধ করার অহুরপ চিত্রও কাহিনীতে আছে। একস্থানে আছে,—

> বিছমিলা বলিষা বিবি চুলা ফুকে দিল। বেগব অগনিতে খানা তৈয়াব হইল॥ । ১।১৩০)

ম্বশিদেব পালাব ঘটনাব সঙ্গে পীব গোবাটাদ কাব্যে বর্ণিত ঘটনার সাদৃষ্ট দৃষ্ট হয়। মোর্শেদ পীব শাহ্ জালালেব নিকট কঠিন পবীকা দিবাব পব পীর গোবাটাদ যেমন আশীর্বাদ লাভ করেছিলেন, গুৰু-ভক্তির কঠোরতব পবীক্ষাব মধ্য দিয়ে তবেই পীব একদিল শাহ্ তাঁব গুৰু পীব বদবেব নিকট দীক্ষা লাভে সমর্থ হুষেছিলেন।

এই কাব্যে পীব বদবেব উক্তিতে কিছু তত্ত কথা এবং মান্থ্যেব জন্ম বৃহস্থের কথা সংক্ষেপে স্থান পেয়েছে। হবিণীর পালাষ কবি প্রধানতঃ ইসলাম মাহাদ্ম্য প্রচাব কবেছেন। ইসলামের ব্যাখ্যায় ব্রাহ্মণ বাজা নছিবাম (লক্ষীবাম ?) বিমুগ্ধ হযে মুসলমান হযেছেন। হবিণী ও তাব শাবকদ্বয়কে নিষে যে কাহিনী গড়ে উঠেছে তাতেও বাৎসল্য-বসেব বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। মাজ বিচ্ছেদ হেভু পীব একদিল শাহেব জীবনে যে কৰণ ঘটনাব অবভারণা হযেছে, এখানেও ঠিক তাবই প্রতিধ্বনি শোনা যায়। এই পালায় পীবেব এক বিশেষ জলোকিক শক্তিব পবিচয় পাওয়া যায় যে বনেব পশুও তাঁব জাদেশ পালন কবছে।

পীব একদিল শাহ কাব্যে ছুটির পালা সম্ভবতঃ এই কাব্যেব বৃহত্তম পালা। এই পালাব বে কাহিনী পীব একদিলকে নিষে গডে উঠেছে তাতেও ব্যেছে বাংসলারসেব ফল্কধাবা। এই পালাটি নানা কাবণে বৈশিষ্ট্য-মণ্ডিত। কাবণগুলিব ক্ষেকটি এইকণ ,—

- ১। পীব এক দিল শাহেব চবিত্ত রাখাল-বেশী শ্রীক্লফেব চবিত্রেব সঙ্গে মিলে। শ্রীক্লফেব মত তিনিও বাখাল বালকগণেব সঙ্গে মাঠে মাঠে গো-পালন কবেছিলেন।
- ২। কালীয় দমন ও গিবি গোবর্ধন ধাবণেব ন্তাম অলোকিক কীর্তিব সঙ্গে একদিল শাহ, কর্তৃক ব্যাঘ্র দমন, গো-পাল কর্তৃক তছরূপ কবা ধান-জমিতে ফদলেব পূর্বাবস্থা ফিবিয়ে আনা এবং অমুরূপ আরো ঘটনা তুলনীয়।
- ৩। যশোদাব সহিত শ্রীক্তফেব যে সম্পর্ক ছিল, সম্পতি নামী ব্যণীব সহিত্ত পীব একদিল শাহেব অন্তব্য মাতৃ সম্পর্ক ছিল।
- ৪। শ্রীকৃষ্ণ ষে ভূমিকা নিযে বাজা কংসেব সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিলেন, প্রায তদক্রপ ভূমিকা নিযে একদিল শাহ্ সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিলেন বভুমপ্তলেব সঙ্গে।
- ে। নি:সন্তানা ধশোদা এবং নি:সন্তানা সম্পতিও। যশোদাব ভাষ মাতৃ শ্বরণা 'সম্পতি' তাঁব পোস্তপুত্র একদিল শাহ্কে রুফেব ভাষ সন্তান-বাৎসাল্যে পালন করেছেন।
- ৬। পীব একদিল শাহ্ যে ভূমিক। নিষে আনোষাবপুবে নিজেকে জাহির কবেছেন তা উল্লেখযোগ্য জনহিতকব কাজেব সংগে তেমন যুক্ত নয়। কবেকটি মাত্র বৃদ্ধবদীব গল্প যা নিবন্ধব এবং অনুন্ধত জনসাধাবণেব আলাপেব বিষয়বস্তু হতে পাবে মাত্র।

- ' १। কাহিনী এমন ভাবে কল্পিত হয়েছে যাতে একদিল শাহ, যেন লক্ষী-দেবী বা দেববাজ ইন্দ্র সদৃশ দেবতায় পর্যবসিত হয়েছেন। আলাহ, তালার সঙ্গে পীবেব যে সম্পর্ক ভাব সভ্যভাকে বিক্বত কবা হয়েছে। এসব ইসলামী আদর্শেব ঘোবতব বিবোধী।
- ৮। রাজা মন্দিব (মহেন্দ্র ?) বাবেব দববারে হিন্দু মুসলমান সকল দেওধান আপন আপন কর্তব্য পালনে নিষোজিত। দেখানে কোনদিন কোন ধর্মীয় বিবোধ হংঘছে এমন উদাহরণ এ কাব্যে নেই। স্থবিচারক হিসাবে ও গুণীব সমঝদাব হিসাবে বাজা মহেন্দ্র হিন্দু মুসলমান সকলের নিকট প্রশংসা পেয়েছেন।
- ৯। ছুটি মণ্ডলেব স্থায় মধ্যবিত্ত পবিবারেব এমন নিখুঁত চিত্র বিরল।
  বিশেষতঃ মুদলমান পবিবাবেব চিত্র বাংলা লাহিত্যে এই প্রথম একথা বলা
  অহচিত হবে না। বিষয় সম্পত্তি নিষে যে বিবোধ সমাজ ব্যবস্থায় আছে
  তাও এই অংশে বিবৃত হয়েছে।
- ১০। রাজ-দববাবেব বিবৰণে পাওষা বায় বাজকার্য পবিচালনাব তৎকালীন

  চিত্র। বাজা তাব দেওবানদিগকে বথাযোগ্য সমীহ কবতেন। তিনি এতথানি

  উদাব ছিলেন যে বাজমূক্ট বিশেষ কাবণে সামাল্য দেওয়ানেব মন্তকে পবিয়ে

  দিতেও ইতঃস্তত কবতেন না। তিনি তৃষ্টেব দমন কবতেন জ্ঞায় বিচারেব
  ভিত্তিতে।
  - ১১। বৈশ্বব পদাবলীব সংশ এই কাব্যের ভাবগত ছাডা কাব্যগত কিছু কিছু মিলও স্থাপট। পদাবলীতে আছে,— স্থামাব শপতি লাগে, না ধাইও ধেন্থর আগে প্রাণেব প্রাণ নীলমনি,

পীব একদিল শাহ, কাব্যে আছে;— আজ বাছা দূব বনে ষেও নাবে। নিকটে নিকটে বহু আমাৰ অলিবে - ( ধ্যাঃ ২৮৪)

আর একটি ধূব। লক্ষণীন ,—
আজি ছুটীব ভাগ্যে ছুটী মিলাবে বে॥
আবে কালা আরে কালা চাঁদ রে - (২।১১৬)

১২। বাষমঞ্চল কাব্যেব প্রতিচ্ছবি দেখা যায় বিভিন্ন বাষেব নামেব বর্ণনায়। কালু-গাজী ও চম্পাবতী কাহিনীভেও অত্মৰূপ বাষেব নাম ও তাদেব বিচিত্র চবিত্রেব পবিচয় দৃষ্ট হয়। কাষ্টেট বাষের নাম,—

খালনোডা, হালিষা, নিহালা, ভউডিষা, কালামুখা, কুকুবমুখা, চউরিষা, বিহুবাঘ, কালুকা' ভাডুকা, নাগেশ্ববি প্রভৃতি। এই সমস্ত বাবেৰ চবিত্র বর্ণনার নমুনা এইবপ ,—

জাব এক বাদ এল কপালে তাব চিত।
কেডে খাব কোলের ছেলে বসে গাব গীত \* ( ২৬৮ )
তাব পাছে জাসে বাদ খেতেব জালে শোষ।
এছা কিল মারে যেন বোবে ধান্ত রোম \* ( ২৬৮ )

সব বাঘেব প্রধান হল থালদেছি।। থালদেছি নামটি হযত মুজন প্রমাদে থানদৌড়ার স্থান অধিকাব করেছে। বাষশ্বসল এবং কালু-পাজী ও চম্পাবতী কাব্যেও 'থালদৌড়াব'' নাম পাওয়া যায়।

১৩। শ্রীকৃষ্ণকে স্থামবা ধেয় চবাবাব কালে কদস্বতলে বাঁশী বাজাতে ত্রনি কিন্তু পীব একদিল শাহকে দেখি তিনি কদস্বের তলাব স্বস্তান্ত বাধাল বালক-গণেব সংশ্ব ডাং-গুলী খেলা কবছেন।

১৪। ইসলাম ধর্মমাহাত্ম্য প্রচাবের কোন প্রচেষ্টা এই অংশে পীর একদিন শাহ করেছেন এমন নিদর্শন নেই। কোন হিন্দুর সঙ্গে তাঁব সংঘর্ষ নেই। এধানে সংঘর্ষ দেখা গেছে অসদাচরণকাবীর সঙ্গে। হিন্দু মুসনমানের মধ্যে বিরোধ বা সাম্প্রদাযিকভাব কোন স্থান এই কাব্যে নেই।

কৰি ৰাছ প্ৰকৃতিৰ ৰূপ বৰ্ণনাষ বিশেষ আগ্ৰহ দেখাননি। ঘটনার বিবৰণ দিতে গিষে কিছু কিছু বৰ্ণনা অনিবাৰ্যভাবে এনে পডেছে। একটি ঘটনার ছেদেব পৰ আব একটি ঘটনাব আবস্তে দেখা যায় সেই ঘটনাব সময় নির্দেশক নিম্নিধিত পংক্তিটি বেশ ক্ষেক্বাব ব্যবস্থৃত হ্যেছে,—

রাত্রি পোহাইষা গেল কুকিলে কবে বাও ॥ (২।১৭, ২।৭৭, ২।৬৩, ২৮৪, ২।৯১, ২।১২৩)

মধ্যবিত্ত বাপালী বধুব নাবীস্থলভ ব্যবহাব ও জ্বানীব স্থেহম্যী রূপ স্থলর হয়ে ফুটে উঠেহে এই কাব্যে,—

#### একদিল শাহ,

সাড়িব আঁচলে বিবি মোছাইল গাও।
সোনা মূখে চুম্ব দিয়া কোলে নিল মাও \*
পীব কোলে লিয়া বিবি বসিলেন ঘারে।
মায়েবে কান্দিতে দেখে পুছিলেন তাবে 

(২।১০৪)

ভাকিনীব পালাব মধ্যে একস্থানে আছে ;— কোলে বসি একদিল ধুবে নিল হাত। মাধে পুৱে একস্তবে বসি ধান্ব ভাত + ( ১৮৮ )

वा, इ श्रुष्ठ गारिक्त त्रना अक्षिन धित्रा ।
 श्रुष्थ निक्षा दात्र श्रीक ऋश्य विनिषत्राः \* (১।৮৯)

কবি আশক মোহামদ কাহিনী পবিবেশনে ষতথানি ব্যগ্র, কাব্যরস বা বর্ণনাষ কবিত্বপক্তিব পবিচয় দিতে ততথানি সচেষ্ট নন । তবু তুই একটি ছানে বর্ণনাধ চমংকারিত্বকে অস্বীকাব কবা যায় না ,—

উপনীত হইল পীব রাজ দববারেতে ।
আকাশেব চন্দ্র বেন নামিল ভূমেতে \*
পূর্ণিমাব চন্দ্র জিনে একদিল বরণ ।
ববিব কিবণ নহে তাহাব মতন \*
কাল মেঘেব আড বেন বিজ্ঞানিব ছটা ।
কাঁচা সোনা জলে বেন সা-নিরের বেটা \*

এই অংশে সংশ্বত প্রভাবজাত রূপ বর্ণনা লক্ষণীয়। যথা :—

ত্ আঁথে কাজল অতি দেখিতে উত্তম !!

চলন খন্তন পাখি পাইবে শবম \*

হাতে পদ্ম পায়ে পদ্ম কপালে রতন জলে !!

পীবকে দেখিয়া প্রজা ধন্তা ধন্তা বলু \* (১১১০১)

সমগ্র কাহিনী ব্যতীত কমেকস্থলে বৈষ্ণব পদাবলীর দক্ষে পদ এবং শব্দগত মিল পবিলক্ষিত হ্য ,—

देवस्व भागवनीय त्यमन—

सविव सविव मधि निश्व सविव,

काम्र एवन ख्व निधि काद्य मिरव साव ।

তেমনি,—মরিব মবিব জিবা মবিব নিশ্চধ।

কেমনে বহিব দবে মোব ঘব নম ২ (১)৬২)

আব একস্থানে বিদ্যাপতিব পদেব স্পষ্ট ছাবা দৃষ্ট হব,—

তুমি তো জাননা স্বামী নাবীব গোসাই।

স্বামী বিনে নাবীদেব কোন লক্ষ্য নাই ৮

শীতেব ওডন স্বামী গিবিষেব বাও।

অসমেব কাঙাবী স্বামী সোতাবেব নাও ৭ (১)১১৮)

একদিল পীবেব অলোকিক শক্তিতে প্রভাবান্বিত প্রকৃতির স্বাধীন জীব হবিণী। সেই হবিণী বেমন উক্ত পীবেব অহুগত, অহুরূপ আহুগত্যেব ঘটনা হলাযুধ লিখিত (সংস্কৃত হবকে) 'সেক শুভোদযা' কাব্যে পাওয়া যায়। সেধানে আছে যে সেকেব আদেশে সারস তার আহার্য একটি গচি মাছকে মুখ থেকে ভাগি করেছে।

বস বিচারে কাব্যখানিকে ত্ভাগে বিভক্ত কবা যায়। প্রথমতঃ গর্ভবারিণী আশক ত্বরিব জীবনপণ সাধনাব ধন পীব একদিল শাহ্ শেষবারেব মতন যে বিদায় নিয়েছেন সেধানে কাব্যখানি বিষোগাস্ত হ্বেছে। দ্বিতীয় অংশে মাতা "সম্পতি"ব সঙ্গে যে গভীব স্বেহ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে তা শেষ পর্যন্ত আইট ব্যেছে,—কোন কাবণে সেধানে বিচ্ছেদের ঘটনা ঘটেনি, স্থভবাং কাহিনী এথানে মিলনাস্ত।

আনওযারপুবে পীব একদিল শাহেব যে লীলাব বিবরণ এই কাব্যে লিখিত হ্যেছে তার নঙ্গে ১৯১৪ খুষ্টান্ধে বাংলা সবকাবের গেজেটে এল্. এস্. এস্. ওমালী কর্তৃক লিখিত বিবরণেব কাহিনীব নঙ্গে মূলতঃ কিছু কিছু মিল আছে বটে কিছু ডাকিনীব পালা, কাঞ্চন নগরেব পালা, মোর্শেদেব পালা ও ছরিণীর পালাব মতন কোন গল্লাংশ সেখানে নেই। বলা বাছল্য ১৮৯২ খুষ্টান্ধে মিহিব পত্রিকার (মার্চ সংখ্যাব) পুবাতত্ত্ব বিভাগে লিখিত গল্লেব সঙ্গে উপ.রাজরপ মিল বা গ্রমিল আছে।

পীব একদিল শাহ কাব্যে তিন শ্রেণীব চরিত্র দৃষ্ট হয়। যথা,—দেব চরিত্র মানব চবিত্র ও পশু চবিত্র।

এই কাব্যে দেখা যায় হিন্দুব দেব-দেবী যথাক্রমে ইন্স ও লক্ষী, পীব একদিল শাহের সাহায্যার্থে এসিয়ে এসেছেন। একদিল শাহ্ কেন যে আল্লাহ্, তানার निकं माशंया श्रार्थना करवननि जा वृता। इसव । अंह किविव मवनजा ना इर्वनजा जा विहार्य। मवनजा अहे क्या या, जालाह, जानाव क्रमान श्रीप्त अकिन माह, लीना श्रिकाम कर्वाज अराह्म क्याह माह। या जानाव श्रीप्त क्षाह स्मू म्मनमान विहादित ज्ञालका वार्य ना। या मामाकिक वार्यवज्ञान श्रीयश्रीप्त अहे कावा वहना जात्क है अहे जानीव निकं माहाया हा स्वांच मर्था मनश्रीप्त कावा वहना मुन विभिन्न श्रीप्त श्रीप्त कावा वहना माला विभाव स्वांच श्रीप्त श्रीप्त कावा वहना माला विभाव स्वांच श्रीप्त श्रीप्त कावा वहना माला विभाव स्वांच स्व

বাঘের মৃথে কথা, হবিণীর সঙ্গে পীর একদিল শাহের কথোপকখন এই কাব্যের অক্ততম বৈশিষ্ট্য। বাঘদের দলপতি খালদৌভার উত্তবে —

तिम् वरण हाि एत्थं पृष्ट कत नाहे ॥

एक हािशन विन। चाित चग्र नाहि थाहे 
वाह्न क्कृत चाित थाहे अकहिए ॥

एहल थिए शाित शाित कािल हहेए 
चािता हािल हािल नािल हहेए ।

मन-विस्ति मर्था शिया एक कि नाशाहे ( २११०)

कात वार्शित महि नाहे साहि चर्न करत ॥

मक्षाकान हहेरन चाित किव चर्न पर्व। 
चािता हािमिया छेर्छ वाच रव मकन - (२११५)

এক এক পালায় এক একটি কহিনী গড়ে ওঠাব দৃষ্টান্ত ব্রুফ্হরি দাস বির্চিত বছ সভাপীব ও সদ্ধাবতী কন্সাব পুথি কাব্যে পাওনা হায়। ক্লফ্ছনি দাস বর্ণিত সভাপীবের স্থায় একদিল শাহুও মূর্তে কর্ম সম্পাদনে আগমন করেছেন।

পীৰ হজৰত একদিল শাহ বাজীৰ নামে ৰচিত এই কাৰ্যথানি বর্তমানে একেবাবেই ছপ্রাপা। বাৰাসতেৰ কার্দ্রীপাডান বাহাৰ আলী সাহেবের নিকট যে কাৰ্যথানি আছে তাৰ অবস্থা গণ্ডিত। তাৰ মধ্যে বাব্যের বচনাকাল বা কাৰ কোন কালেব উল্লেখ পাজন হাল না। স্বত্যাই কাৰ্যেৰ বচনাকাল স্তিরভাবে নির্পত্ন কৰা কৃত্যিন। ক্রানে উল্লেখ ক্রান্থাই ক্রান্থ্য ক্রান্থাই ক্রান্থ্য ক্রান্থ্য ক্রান্থ্য ক্রান্থ্য ক্রান্থ্য ক্রান্থ্য ক্রান্থ্য ক্রান্থাই ক্রান্থ্য ক্রান্থ ক্রান্থ্য ক্রান্থ্য ক্রান্থ্য ক্রান্থ্য ক্রান্থ ক্র

नम्मीय य आवश्न कविष मार्ट्स छाँच পুथि পৰিচিতি গ্ৰন্থে 'একদিন' (একদিন নম) বলে উল্লেখ কৰেছেন। এটি ডাঁব ক্ৰটি, নাকি মুদ্ৰাকবেব ক্ৰটি, নাকি আদৌ ক্ৰটি নম তা অপ্নয়ান সাপেক মাত্ৰ। খুব সম্ভবতঃ এটি মূলকবেব প্ৰমাদ ভিন্ন আৰু কিছুই নম।

বালাণ্ডার পীব হজবত গোবাটাদ বাজী, শহীদ তিত্মীব প্রভৃতি তথ্যবহল প্রথেষ প্রণেতা আৰু ল গছব সিদ্ধিকী সাহেব লিখেছেন বে, একদিল শাহ, কাব্য নামে একখানি কাব্য ১২৪১ সালে বংপুর জেলার শিতল গাড়ী নিবাসী আশক মোহাম্মল রচনা কবেন। [বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষদ পজিকা।] ২০ অতথ্য আৰু ল গছব সিদ্ধিকী সাহেবেব বক্তব্যে এই কাব্যেব বচনাকাল ১৮৩৪-৩৫ খুটাল। এই কালকে ঐতিহাসিক শুক্ত দেওবা যাব না। কাবণ কবি আশক মোহাম্মদের বসতি অন্তত্ত এই কাব্যেব বচবিতা শিতলগড়ী গ্রামে ছিল না। কবি নিজে তাঁর কাব্যের ভণিতায় লিখেছেন,—

#### জাশক মহান্মদ কছে জোনাবে সবাব । হরিপুর গ্রাম বিচে বসত যাহার # (১।১৩২)

এখন হরিপুব বল্ভে যে কোন্ হবিপুব বুঝাষ তাব হদিশ পাওয়া বাম না, কাবণ একাবিক হরিপুর ভাছে বলে জানা বাম। তবে বাবাসত মহকুমার অন্তর্গত বাবাসত থানাবীন হবিপুরকে জামাদেব বিতর্কিত হরিপুব বলে মনে হয়। কারণ,—

- ১। বাষ মধল ও মনসামগল কাব্যের প্রভাব আশক মোহাম্মদেব পীর একদিল শাহ কাব্যে স্থাপট। বাষ মধল কাব্যের রচবিতা রফরাম দাসেব বাজী ছিল নিমতা প্রামে এবং মনসা বিজব কাব্যেব বচবিতা বিপ্রদাস পিপলাই-এর বাস ছিল ছোট জাগুনিবা গ্রামে। এই হবিপুব গ্রাম উক্ত নিমতা ও ছোট জাগুলিবা গ্রাম্ছবেব মধাস্থলে অতি সন্নিকটে অবস্থিত।
- ২। হবিপুব প্রামেব আদি বাসিন্দা বিনোদ মণ্ডল। বছদিন আগে 
  যশোহব থেকে তিনি এথানে এসে বসতি স্থাপন কবেছিলেন। তিনি ইসলাম
  ধর্ম গ্রহণ কবেছিলেন। তাঁব বংশের বর্তমান ববোংজ্যেট মোহাম্মদ আজিজার
  বহুমান সাহেব জানালেন বে বছদিন পূর্বে তাঁদের পবিবারে মধুনিঞা নামে একজন
  গুণী ব্যক্তি ছিলেন। সম্ভবতঃ মধু মিঞা আনাদের আলোচ্য আশক মহাম্মদ

ধবকে হেলু মিঞা একই ব্যক্তি। কাবণ, 'হালু ফাবসী শব্দেব অর্থ ধ্বংস; আবাব হালু অন্ত অর্থে মিঞ্জ দ্রব্য বিশেষ। মধু ও হালু এই জ্বন্তে সমার্থক। মধু মিঞা সম্ভবতঃ তাঁব ডাক নাম ছিল। ঐ ডাক নামেব পবিবর্তে তিনি 'হেলু' এই নাম গ্রহণ কবে থাকুতে পাবেন। হয়ত তাঁব মুসলমানী মূল নাম ছিল আশক মহাশ্বদ। বলা বাছলা, কবি একস্থানে লিখেছেন ,—

বচে আশক মহামদ একদিলের পাষ। ওবদেতে হেলু মিষা জানিবে সবায । ১১১৯)

- ৩। হরিপুব গ্রামের সমগ্র অধিবাসী মুসলমান ধর্মে ধর্মান্তবিত বিনোদ মণ্ডলের বংশধর। মাত্র কষেক বংসব পূর্বে এক হিন্দু পবিবাব এখানে এনে বাস কবতে আরম্ভ কবেন। বা হোক্, মধু মিঞা হিন্দু বংশ সম্ভূত পরিবারের সম্ভান বলে তিনি হিন্দু সংস্কাব থেকে মুক্ত হতে পাবেননি,—যাব ফলে তাঁব কাব্যে প্রধানতঃ ক্লফ্ড-মাহান্ম্য মনসা-মাহান্ম্য ও চণ্ডী-মাহান্ম্য প্রভাবিত মনোভাবের খুব স্পষ্ট ছাষাপাত হবেছে।
- 8। কাব্যেব ভাষা বারাসত অঞ্চলের এবং এই কাব্যে ব্যবহৃত বহু শব্দ এতা স্থানেব আঞ্চলিক শব্দ।

"বড়খা গাজী" নামক আর একখানি পুথির বচষিতার নাম সৈষদ হালু মিয়া বলে জানা যায় । তাঁব উক্ত পুথিব রচনা কাল অষ্টাদশ শতাবদী। [পুথি পরিচিতি।] ২৯ পীর একদিল শাহ কাব্য বচষিতা আশক মহশদ ওবকে হেলু মিয়া এবং বড় খা গাজী গ্রন্থ বচষিতা হালু মিয়া যদি একই ব্যক্তি হন তবে এই কাব্যের বচনা কাল অষ্টাদশ শতাব্দী হতে পাবে।

১৮০১ খুষ্টাব্দে উইলিষাম কেবীব "কথোপকথন" দৰ্ব প্রথম মৃদ্রিত বাদালা পৃষ্ঠক। অতথব উনবিংশ শতান্ধীর প্রথম থেকেই বাংলা ভাষায় ইংরেজী শব্দের অন্তপ্রবেশ ঘটে। আশক মোহাশ্রদ বিরচিত পীব একদিন শাহ, কাব্যে ইংবেজী শব্দ ব্যবস্থত হ্যনি। ভাছাড়া অষ্টাদণ-উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজী আধিপত্য প্রসাবের মৃথে আববী, দাবসী প্রভৃতি শব্দেব ব্যবহাব কমে আদতে থাকে। এই কাব্যে আববী, দাবসী শব্দেব হ্যপ্রচূব ব্যবহার দেখে মনে হ্য কাব্যথানি অষ্টাদশ শতাব্দীর মব্যেই রচিত হ্যেছিল।

১৮৯২ খৃষ্টাব্দেব মার্চ্চ মাসে 'মিছিব' নামক পত্রিবাদ পুবাতর বিভাগে ধকদিল শাহের যে কাহিনী প্রকাশিত হয়েছিল, [বহু দ সাহিত্য পরিষদ পাঠাগাবে পত্রিকাখানি প্রাপ্তব্য ] ভাব দক্ষে পীব এক দিল শাহ্ কাব্যে বর্ণিত কাহিনীব মূলগত মিল থাক্লেও কিছু বিশেষ বৈদাদৃশ্য লক্ষ্য কবা যায়। দর্ব-প্রথম দৃষ্ট হব যে তৃইটি কাহিনীব ভাষাব মব্যে তৃত্তব বাববান। ১৮৯২ খৃষ্টান্ধ অর্থাৎ উনবিংশ শতান্ধীর শেষেব ভাষাব দাখে নিয়লিখিত ভাষার তৃলনা লক্ষণীয়,—

- ক) এক সমবে সাহ নিল নামক এক বাজা বাস করিতেন, তিনি আপেক হবি নামক একজন দ্বীলোকেব পানি গ্রহণ কবেন, কিন্তু তাঁহাবা অপুত্রক ছিলেন। (মিহিব পত্রিক।)। ° °
  - ্থ) জালাব দোহাই লাগে ভোনাব উপবে,
    এমত শুনিষা ধিদা নিবিল উদবে।
    একিন কবিষা সাধন করিতে লাগিল,
    কপি-জিবে ডাকি বাড কবিতে লাগিল।
    (পীব একদিল শাহ, কাব্যঃ আশক মহম্মদ)।

আববী-ফারসী প্রান্থতি শব্দ ধর্মীয় সংস্কাবেব প্রেরণায় ব্যবহৃত হয়েছে।
এই কাব্য কবি কর্তৃক যথাবীতি লিখিত। গাজী সাহেবেব গীতের ছায়
গায়কেব মুখেব গান শুনে উহা লিখিত নয়। তা ছাডা ভাষাব যে সর্ব বৈশিষ্ট্যের কথা পূর্বেই উল্লেখ কবেছি তাথেকে অন্তমান করা সম্বত যে,
এই কাব্য ১৮৯২ খুষ্টাব্দেব বহু পূর্বে বচিত।

অতএব আবত্ন কবিম সাহিত্য বিশাবদ ও আবত্ন গদুর সিদিকী সাহেবেব বক্তব্য অমুধাষী উনবিংশ শতাব্দীব শেষ বা বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে যে এই কাব্য বচিত হ্যেছিল বলা হ্যেছে তা যুক্তি নির্ভব নয়। এই প্রসঙ্গে নিয়লিখিত যুক্তিগুলি অবশ্রই প্রণিবান্যোগ্য ,—

১। 'বড় খাঁ গাজী' নামক গ্রন্থ প্রণেতা হালু মিষা ও 'পীব একদিল শাহ, কাব্য' বচৰিতা হেলু মিয়া বে পৃথক ব্যক্তি বা একই ব্যক্তি নন এমন কোন প্রমাণ নেই। স্কৃতবাং উক্ত ছুই নামধাবী কবি যদি একই ব্যক্তি হন তবে আবহুল করিম সাহিত্য বিশারদ সাহেবেব বক্তব্য অনুযাযী আশক মহম্মদ ,ওবদে হেলু মিষ। বচিত এই কাব্যেব রচনাকাল অস্টাদশ শতাব্দী। ২। এই কাব্যে বখন কোন ইংস্কেলী শব্দ ব্যবহাত হয়নি এবং অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীতে আববী-ফাবদী শব্দেব ব্যবহাবেব ষ্থেষ্ট প্রবণতা ছিল তখন আরবী-ফাবদী শব্দ বছল এই -কাব্য অষ্টাদশ শতাব্দীব মধ্যে বচিত হয়েছিল বলে মনে কবা স্বাভাবিক।

ত। অষ্টাদশ শতান্দীব শেষভাগে খুষ্টান মিশনাবীগণ খুষ্ট-ধর্ম প্রসাবেব ছন্ত যে ব্যাপক প্রচেষ্টাব স্কুলাভ কবেছিল ভাকে ঠেকিষে রাখাব জন্ত ইসলামি কঠোব বীজি-নীভিব ক্ষেত্রে কিছু উদাবভা এনে, হিন্দু-মুসলমানেব মধ্যে সমন্বয সাধনে সাহায্যকাবী ভাবধাবায় আল্লাহ্-মাহান্ত্য ও প্রীক্তম্বে গোষ্ঠ লীলাব ত্থায় লীলাবছল কাহিনীব অবভাবণা কবা কিছু অম্বাভাবিক ঘটনা নয়।

স্থতবাং উপবোক্ত কাবণ ত্রমেব ভিন্তিতে বলা বাব বে, এই কাব্যথানি
স্থানি শতান্দীব মধ্যেই লিখিত হ্যেছিল কিন্তু মুদ্রাষ্ট্রেব বছল প্রসারেব
স্থভাবেব দকণ বিলম্বে সম্ভবতঃ উনবিংশ শতান্দীব প্রথম দশক থেকে
পঞ্চদশ শতকেব মধ্যে মৃদ্রিত স্থাকাবে প্রকাশিত হবে থকাবে।

পীব হজবত একদিল শাহ্ বাজী যে কোন সমযে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন বা কোন সমযে দেহত্যাগ করেছিলেন বা কোন সমযে আনোযারপুব পবগণায় অবস্থিতি করেছিলেন তাব প্রমাণযোগ্য কোন নথিপত্র পাওষা যায় না। আবহুল গছুর সিদ্দিকী সাহেব তার 'বালাগুল পীব হজরত গোবাটাদ বাজী' নামক গ্রন্থে লিখেছেন যে পীব একদিল শাহ্ বাজী এতদ্- অঞ্চলে ইসলাম ধর্ম প্রচাবার্থে পীব হজবত গোবাটাদ বাজীব সদে আগমন কবেছিলেন। পীব হজবত গোরাটাদ বাজীব কাল ত্রয়োদশ শতানীব শেষভাগ থেকে চতুর্দশ শতানীব প্রথমার্থ বা শেষার্থ পর্যন্ত বলে অহুমান কবা হয়েছে। সেই স্থত্রে পীব হজবত একদিল শাহ্ বাজীব কাল আহুমানিক ত্রয়োদশ শতানীব শেষ থেকে চতুর্দশ শতানী পর্যন্ত অয়মান কবা স্বাহীব শেষ থেকে চতুর্দশ শতানী পর্যন্ত অয়মান কবা স্বাহীব ।

পীব হজবত একদিল শাহ বাদ্ধীব অলোকিক কীর্তিকলাপ বিষয়ক অনেক লোককথা প্রচলিত আছে। এইসব লোককথাকে প্রধানতঃ ছইভাগে বিভক্ত কবা হল। মৃথা,—পৃত্তকে মৃদ্রিত লোককথা, আব সংকলিত (যাব কিছু বিছু অত্র প্রকাশিত) লোক কথা। পৃত্তক আকাবে

প্রকাশিত লোককথাগুলিব অধিকাংশই আবদুল আজীজ আল্ আমীন সাহেব বচিত "গত্য জীবনেব পুণ্য কাহিনী" নামক পুস্তকে আছে। তাদেব সংখ্যা ও শিবোনামা নিয়ক্ত ,—

- ১। ছোট মিঞাব আলষে
- ২। রাখাল বেশে
- ৩। শশুহীন জমিতে শশুেব সমাবেশ
- ৪ ৷ ডোবে জাহাজ ৬ডে শালিখ
- ৫। আত্র হতে বক্তধাবা
- ७। রামমোহন বাবেব বংশধব
- ৭ ৷ বাইশ শত বাহান্ন বিঘা জমি
- ৮। অবিশ্বাসী চোবেব অভিনৰ সাজা
- ন। পবিত্র পুষ্কবিণী
- ১০। অদ্ধ পেল চোখের আলো
- ১১। বসন্তবাবুব বদাগ্যতা
- ১২। রওজাপাকেব তত্তাবধানে।

আমার নিজম্ব সংকলিত ক্ষেক্টি লোককথা এখানে সংক্ষেপে বিরুত্ত ক্যা হল—তাব মাবফং পীবেব অলোকিক কীর্তিকলাপ আজো জনসাধারণের মুখে মুখে প্রচাবিত।

#### 🕽। ছড়ির সাহাব্যে গজা পার

পীর হজবত একদিল শাহ্ সর্বন্ধণের জন্য কবিব একটি ছেটি ছডি ব্যবহার কবতেন। এটকে বলা হত তাঁব 'আশাবাডি।' এই ছডি বা আশাবাডিব সাহায্যে তিনি অলৌকিক শক্তিব পবিচয় দিতেন। তিনি আনোযাবপুর পবগণায় আসবাব পথে গন্ধানদী পার হওয়াব সময় এই ছডির সাহায্য নিষেছিলেন। তিনি নাকি তাঁব হাতেব ছডি বা আশাবাড়িটি গন্ধানদীর উপর আডাআডি ফেলে দেন। ঐ আশাবাডিটি নৌকার কাজ কবে,—অর্থাৎ সেই ছডিব উপর চ'ডে নাকি তিনি অনাযানে গন্ধা নদী পার হয়ে আসেন।

#### ২। বেড বাঁলের বাড়

পীব হজরত এক দিল শাহ্ হাতে যে বাঁশেব ছডি ব্যবহাব ক্বতেন দেট। ছিল বেডু নামক এক বিশেষ জাতের বাঁশেব ছডি। জামগীবপ্রাপ্ত আনওয়াব-পুর পরগণা অভিমুখে ভিনি এই ছডি হাতে নিমে অগ্রসর হতে থাকেন। অবশেষে তিনি আনায়াবপুর পরগণায় এনে উপন্থিত হন। তিনি তাঁর নির্দেশিত দেশে এনেছেন জেনে তাকে চিহ্নিত করাব জন্ম হন্ত প্রিক বংশ বিদ্ধৃত হয়, এবং ঘন বাঁশবনে পবিণত হয়। পীবেব প্রতি প্রদা বশতঃ সেই বেডু বাঁশেব ঝাডেব বাঁশ কেউ কাচ্ত না। গত দিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কিছু সৈনিক ঐ বাঁশঝাডের কাছে তারু ফেলেছিল। তারা অবহেলায় বাঁশ ঝাডটিব প্রভৃত ক্ষতি সাধন কবে এবং পীবেব কথা প্রসঙ্গে তারা তার প্রতি অশোভন উজি কবে। যে সৈনিক কাঁশঝাডেব ক্ষতি ক্ষেত্রিল তাকে বিয়াক্ত সপ্পেদ্ধান কবে যাতে অবিলম্বে তাব মৃত্যু হয়। বলা বাহল্য, বাবাসত মহকুমা শাসকেব বাংলোর পশ্চাদ্দেশে মুশাহর বোডেব ধাবে সে বেডু বাঁশের বংশ-অবশেষ্টুকু এখনও (১৯৭০ খুঃ) দুই হয়।

#### ৩। চাঁদ খাঁর মদজিদ

বারাসত থানাব অন্তর্গত শ্রীক্লফণু ব মোজায় বাস কবতেন আনওয়াবপুবের 
ক্প্রেসিদ্ধ শাসক চাঁদ থাঁ। পীব একদিল শাহ্ একদিন যুবকেব বেশে চাঁদ থাঁব 
বাজীতে গিয়ে ক্ষ্মা নিবৃত্তিব জন্ম কিছু আহার্য ভিক্ষা কব্লেন। চাঁদ থাঁব 
লাতা নৃব থাঁ, তাঁকে সবলকায় যুবক দেখে ভিক্ষা দিতে অন্ত্ৰীকৃত হন। নৃব থাঁব 
বললেন "ভূমি তো যথেষ্ট সামর্থ্যবান যুবক। প্রমেব বদলে অর্থোপার্জন কবে 
ভূমি অভাব মোচন কব না কেন ?"

একদিল শাহ্ নিকত্তব বইলেন। নৃব খাঁ। পুনবাদ বল্লেন, "আমাদেব মদজিদ তৈবী হচ্ছে ভূমি ওখানে গিবে কাজ কব, নিশ্চয়ই ভূমি পাবিশ্রমিক পাবে, তথন ভোমাকে আব ভিক্লা কবতে হবে না।"

পীব সাহেব তাতে অসম্ভট হলেন। তিনি মসজিদেব কাছে যোগদান কব্লেন, কিন্তু তিনি তাঁব অলোকিক শক্তিব পবিচন দিতে সংকল্প নিলেন। তিনি একথানি বিশাল এবং ভারী পাথব মসজিদেব উপব এমন কৌশলে স্থাপন কবলেন যে ভাব উপব আব একগানি ইটও স্থাপন কর। যাব নি। অর্থাৎ মসজিদেব কাজ অসম্পূর্ণ রুদে গেল। তাই কখন কোন অসম্পূর্ণ কাজেব তুলন। দিতে হলে লোকে বলেন, "চাদ খার মসজিদ্।"

#### ৪। বাঘ ও বক কথা

পীব একদিল শাহ, কাজীপাডাষ থাকা কালে ছুটি খঁ। ও ভদীষ পত্নী সম্পতির পীরভক্তি পবীক্ষা কবাব জন্ম একদিল এক কৌশল অবলয়ন করনেন।

গৰুব পাল নিষে তিনি মাঠে চৰাতে গিষেছিলেন। ঐ পালে ছিল সাত শত গৰু। তিনি জিগীব চেডে সেই সাত শত গৰকে সাতশত বকে কপান্তবিত করে শৃত্যে উডিবে দিলেন। বকগুলি গিষে বস্ল বড় নগুলেব বাডীব আশ-পাশেব গাছে।

পীব ধ্লাবালি মেথে কাদ্তে কাদ্তে সদ্ধান বাডী কিবে এলেন। বোদনেব কাবণ জিজ্ঞানা কব্লেন সম্পত্তি। পীব ভানালেন ধে থেলা কব্তে কবতে তিনি ঘূমিয়ে পড্লে গকগুলি কোথাৰ চলে গেছে, তিনি আর তাদেব খুঁজে পাচ্ছেন না। বাজদববাৰ থেকে ছুটি খাঁও এসে সে বিবৰণ শুন্লেন। তাৰ উত্তরে একদিল শাহ্কে ভক্তিভবে স্বামী-দ্বী বল্লেন, –

#### ঘর দাব গক যাকূ তাব নাহি দায । আমরা বিকিষেছি তোমাবই যে পাব ধ

কিন্তু বড়ু মণ্ডল অন্ধ হযে ছুটি খাঁকেও তিবস্থাৰ কৰ্তে লাগ্ল। ছুটি ভীব্ৰভাবে বডুকে ভৰ্পনা করে বিদায় দিলেন।

বাজি গভীব হতে লাগল। সকলে আহাব সেবে নিস্ত্রামণ্ড হল। বাজি আবো গভীব হলে পীব ঘবেব বাইবে এসে কদম্বতলাম দাঁডাতে সেই সমস্ত বক মাটিতে নেমে এল। এবাব পীব ছন্ধার ছাডলেন,—বকগুলি ডখন বাঘে কপাস্তরিত হল এবং একে একে গোমালে প্রবেশ কব্ল। পবদিন পীরেব এই বুজবগী দেখে বাডীব সকলে বিশ্ববে হতবাক হলেন।

#### ে। মাড়োয়ারী ভজ্লোকদমের বায়ুড় শিকার

বাবাসত থানাব অন্তর্গত পাটুলী নামক গ্রামে পীব একদিল শাহেব নামে একটি স্থৃতিস্থান আছে। দেখানকাব বটগাছে এবং বাশবাডে অসংখ্য বাছড বাস কবে। একদিল শাহেব প্রতি ভক্তিব নিদর্শন স্থকপ সে বাছড কেউ হত্য। কবে না।

ু একবাব এক মাডোধাবী ভদ্রলোকের প্রনৈক সম্ভান কি এক' কঠিন বোগে আক্রান্ত হয়। কোন ভাজাব বা কবিবাজ তাকে নিবাম্য কর্তে সক্ষম হননি। ভদ্রলোক আকুল হয়ে কোন ভবসা না পেষে হতাশায় তেওঁ পডলেন। 'এমত অবস্থায় একবাত্তে তিনি স্বপ্নযোগে একটি ভ্রুষ্থ পান। সেই ভ্রুষ্থেব' অহপান হল বাছভেব মাংস। তবে সে বাছড ষে-কোন স্থানেব বাছড হলে চল্বে না,—পাটুলীব বটগাছেব বাছডই হওয়া চাই। তবেই ভাব সন্থানেব জীবন বন্ধা হতে পারে।

ভদ্রলোক একদিন পাটুলী প্রায়ে বন্দুক হাতে নিষে এনে 'উপস্থিত হলেন বাছ্ড শিকারের জন্ত । এই স্থানের বাছ্ড শিকার স্থানীয় লোকেব সংস্থাব বিবোধী কাজ। এ হেন গহিত কাজ থেকে বিবত থাকাব জন্ত স্থানীয় লোক এগিয়ে এসে তাঁকে নিষেধ কবলেন। মহাবাঁষ্ট্রীয় নিই ভিন্নলোক জনেক ভেবে-চিস্তে অবশেষে পীর একদিল শাঁহের প্রতি প্রণতি জানিয়ে তাঁনেরকে বল্লেন ,—"আমার পুজের জীবন বক্ষার্ব জন্ত আমি ব্রুপ্তের এই 'আনেশ প্রেছি। স্থাত্বাং এতে কোন জ্পবাধ নেই।"

তিনি'পুনবাৰ পীব একদিল শাহেব প্ৰতি অসীম ভজি প্ৰকাশ কবলেন।
পবে বাহুড শিকাবেব উজোগ কবৃতে জনসাধাৰণ তাকে পুনবাৰ বল্লেন,—
"এ বাহুড মাব্লে আপনাৰ সমূহ ক্ষতি হবে।"

ভর্তবোক তাতেও বিচলিত হলেন না। বাব বাব পীব একদিল শাহকে শ্রদ্ধা জানিষে বন্দুক চালনা করৈ ঘটি বাছড় শিকাব কব্লেন। অবশ্র বাছড় শিকাবের পব মিষ্টার সংগ্রহ করে তিনি পীরের নামে লুট দিলেন এবং স্বগৃহে দিবে গেলেন।

পবে থবব পাওয়া গিষেছিল যে, ভদ্রলোকেব কোন ক্ষতি ইয়নি, ব্রথ বাছুডের মাংস অফুপান হিসাকে ব্যবহাক করায় তাব গল্পান গম্পূর্ণ নিবামন হুয়েছিল।

শিখনেকে মনে করেন বি; এতি কিছু খলোকিকত্ব নেই। কাবণ প্রাণী বা উদ্ভিদাদিব সাহায্যে বোগ প্রতিষেধক ঔষধ প্রস্তুত কবা হব। বাছ্ডও কোন কোন বোগম্ভিব জন্ম শুরুষ হিসাবে ব্যবহৃত হবে থাকে। বিদ্যান বি

#### ৬। ভূতের কবলে ভূতের ওবা।

উপবোঁজ পাটুলী গ্রামের মধ্যে অবস্থিত পীর একদিল শাহের স্থতি-স্থানের পাশে এক বিশাল জলভিমি আছে ৮ সেই জলাশর এবং তার ওপারে নাকি বমেছে ভূত প্রেতেব এক ঘাটি। বাত্তে তো দূবে থাক্, নির্জন ত্পূবেও কেউ বড একটা সেথানে যায় না।

এতদ্ অঞ্চলেব বিখ্যাত ওঝাব নাম কসিম্দিন। তৃত-প্রেত নাকি তাঁব ছকুমে ওঠে-বঙ্গে —তাঁব বান্দা। গভীব বাত্তে নাকি তিনি নিঃশহচিত্তে জমণ কবেন। প্রেতেবা তাঁব সঙ্গে লুকোচুৰি খেলা কবে, কথাও বলে।

একবাৰ মাছের মবশুমে তিনি সেই জলাভূমিতে মাছ খবতে গিয়েছিলেন। বাত তখন অগভীব,—সাখী তাঁব পুত্র আজগাব। অবশ্ব আজগাব খুবই সাহসী এবং বলবানও।

জাল ফেল্ছে তো ফেল্ছে, একটিও মাছ পড্ছে না তাতে। কসিম্দিন
নুমেছে যে মেছোভূত তাঁকে বিবক্ত কবৃছে। তিনি ধমক দিলেন সেই মেছো
ভূতকে,—কিন্তু কোন ফল হল না। পুত্ৰ অজগাব লিগু হবে জালেব সুখ্যকাব
একটি মাছকে তীব্ৰগতিতে লাঠিব জাঘাত কবে। সঙ্গে সঙ্গে মেই মংখ্যাকৃতি
ভূত বেদনাম এক বিকট আওবাজ কবে এবং সে সেস্থান ত্যাগ কবে জলাশবেব
ওপাবে চলে বাম। সেধান খেকে তাব সাধী অসংখ্য ভূত-প্রেতকে সঙ্গে নিবে
আলেষাব মতন হয়ে ব্পংদেহি ভক্ষিতে নাচতে নাচতে এগিয়ে আস্তে থাকে।

সে বাত্তে কি যেন এক অব্যক্ত দুর্বলতা কসিমৃদ্ধিন সাহেবেব সমন্ত দেহ-মন অসাড় কবে দেয়। তিনি ভয় পেষে যান এবং পুত্র আজগাবকে বলেন,—
"আজ ভাব খুবই থাবাপ। চল আম্বা একদিল শাহেব দ্বগাহে আশ্র্য নিই।"

তাঁবা আব বিলম্ব না কবে ক্রত পীবেব উক্ত পবিত্র স্থৃতিস্থানে এসে আঞ্রয় নেন এবং একদিল শাহেব নাম স্থাবণ কবতে থাকেন।

সেই ভূতেব দল তাঁদেবকে নাকি তাডা কবে এগিবে এসেছিল বটে কিছ পীবেব স্থানে প্রবেশ কবৃতে পাবেনি। দূব থেকে খোনা খোনা হ্ববে নাকি বলেছিল,—"দবগাৰ না উঠ্লে ভোদেব আন্তকে কাদাৰ পুতে বাধ্তায়।"

ভোৰ হয়ে পৈলে ৰাপ-বেট। বাডীতে কিবে সকলকে এই ঘটনাৰ কণা বলে।

অনেকে মনে কবেন যে, মাঠেব ওপাবেব অন্তাদ্ধ শ্রেণীব লোক ও কসিমৃদ্ধীন প্রথ্থেব মাছ ধবাব আর্থ নিনে দদ্ধ হংনাটা স্বাভাবিক। এফেত্রে এক পক্ষ পশ্চাদাপসবণ কবে আশ্রব নিল পীব একদিল শাহেব নদ্ধবগাহে। পীব সাহেব তাঁব কাঞ্জেব দ্বাবা হিন্দু মুসলিনেব্র নিকট এতগানি শ্রমেন হমেছিলেন যে বিপক্ষীয় ব্যক্তিগণ চড়াও হবে পীবেব নজবগাহে প্রবেশ এবং আক্রমণ কবেনি।

### ৭। পীরের নামে রাখাল-ভোজ

উক্ত পাটুলিগ্রামেব বাখাল বালকেবা প্রতি বছব কাজীপাডাব মেলার প্রথম দিনে পাটুলীগ্রামেব উক্ত পীব-শ্বতিস্থানে চডুইভাতি কবে থাকে। প্রবাদ যে, রাখাল-রূপে পীব একদিল শাহ্ পীব-স্বতিস্থানে নাকি অস্তাস্থ বাখাল-বালকদের সঙ্গে চডুইভাতি কব্তেন।

উক্ত গ্রামের বাখাল বালকগণ দলবদ্ধভাবে বাভী বাভী ঘূবে চড়ুইভাতিব উপকবণ সংগ্রন্থ কবৃত। একবাব দেশে খুবই অভাব-অনটন দেখা দিলে গ্রামবাসী,গণ ভাদেবকে কোন প্রকাবে সহায়তা কবেনি। পীবেব শ্বৃতি বক্ষার প্রচলিত প্রথা রহিত হওষাব আশারায় হৃংখে তাবা দিশাহাবা হয়ে দলবদ্ধভাবে বাবাসত মহকুমা শাসকেব আদালত-সম্পুথে উপস্থিত হয় এবং শ্লোগান দিয়ে শাসক মহোদয়েব দৃষ্টি আকর্ষণ কবে। শাসক মহোদয়, (কথিত যে তাঁকে সকলে অমৃত লাল বাবু বলে জানতেন) ভাদেব কথা অবধান কবেন এবং অবিলম্বে সেই গ্রামের মাতক্বব-স্থানীয় কম্বেক্তন অধিবাসীকে ভেকে পাঠান। শাসক মহোদয় তাঁদেবকে বৃঝিয়ে বলেন যে জীবন বসাব জন্ম যতটুকু আহার্য তাঁবা গ্রহণ কবেন তা পীবের নামে উৎসর্গ কবতঃ যদি চড়ুইভাতি কবা হয় তবে তাতে এদেব পদগৌবর বৃদ্ধি পাবে এবং স্বন্ধ্যাব্যতি বালকগণ্ও পবিহৃপ্ত ও আনন্দিত হবে। অভএব তাঁবা হেন চিবাচবিত প্রথাব লঙ্খন না ক্রেন।

এরপব থেকে এই গ্রামে বাখাল ভোজপ্রথ। আজিও (১৯৭১) প্রচলিত আছে।

## ৮। মহিম রায়ের রাখাল

বাবাসতেব মহিম বাষ, তাঁব গ্ৰুব পাল বক্ষণাবেক্ষণেব জন্ত একন্ধন বাধাল বেখেছেন। এই রাধালই মে ছলুবেশী পীব একদিল শাহ্ ভা কারো জানা ছিল না।

গকণ্ডলিব বসবাসেব উপযুক্ত গোষালঘৰ না নিৰ্মাণ কৰে দেওয়ায় বা নানাভাবে তাদেব অষত্ব কৰায় বাখাল পীব একদিল শাহ্ অসম্ভুষ্ট হয়ে প্ৰতিবাদ কবেন। ফলে উভ্যেব মন্যে বচদাব স্ত্রেপাত হব। বচদাব শেষ পবিণতিতে মহিম বায পীর সাহেবকে প্রহার কবতে উগ্নত হন। মহিম বায তাঁকে নাগালের মধ্যে পান নি,—কাবণ পীব নাকি সামনেব সাঁতবাদেব পুকুবেব জলেব উপব দিয়ে খডম পাষে ক্রত পাব হয়ে যান।

পবে রাত্রে পীৰ একদিল শাহ্ স্বপ্নে মহিম বাবেব নিকটি আপনাব পবিচয় দান কবেন ।

এই ঘটনা প্রচাবিত হওষাব পব বাষ-স্টেটেব লোকদেব মধ্যে চাঞ্চলোর স্টে হয়। পরবর্তী কালে বাজা বাম মোহন বাষেব টেট্ থৈকে পীরের শ্ববণে বর্ত্ত পীবোত্তব জমি প্রদর্ভ হবৈছিল।

### ৯। পাথর ভাবে পুকুর জলে 🕠 🔻 🔻 🚉 🚉

শীরুষপুবেব জমিদাব, চাঁদ খাঁব অসম্পূর্ণ মসজিদে স্থাপিত, বিশাল এবং > নিদারণ ভাবী পাথব কালত্রমে ভেঙে পড়ে মাটিতে এবং পাশেব পুকুরে গড়িয়ে আসে। পীব একদিল শাহ্ কর্তৃক স্পৃষ্ট এই পাথবটি-নাকি সচল,ছিল। পাথরটি নাকি পুরুবেব জলে ভেসে বেডাত। সাধাবণ মাহ্যুষ ভাকে কথনো এ ঘাটে কথনও ওঘাটে দেখতে পেত। ,অখচ কোন লোক সে পাথরকে ধবতে ,পাবত না। কোন বমণীর আশৌচ আচবণে পাথবটিব চলা। কেবা ,করাব সেই আলৌকিক শক্তি, নষ্ট হবে গেছে। কালত্রমে সে পাথর দিখন্তিত হবে যায়। কোন ব্যক্তি সেই পাথবকে নাকি তাব কটিদেশেব উপবে, উত্তোলন ক্বতে পারেন নি। পুরুবেব জল অনেকখানি শক্তিমে গেলে, কৈত্র-বৈশাখ মাসে একখানি পাথব আজিও পুরুবেব মধ্যে দৃষ্ট হয়।

## ১০। ' আশ্চর্য বাঁনের খুটি

পীব একদিল শাহেব যে বওজা সৌধ এখন ববেছে প্রথম অবস্থায় তা ছিল একটি থড়ো ঘব মাত্র। পীব সাহেব এই ঘবেই অবস্থান কবতেন। এটিই তাঁব ন্মানিইনি। সেই থড়ো ঘরগানি মাঝে মাঝে অন্ততঃ প্রতি বংসবে একবাব কবে মেরামত কবৃতে হত। একবাব ঘর্ষখানিব চালেব বো এবং খুঁটি বদল কবাব সময়ে এক অলোকিক ঘটনা ঘটেছিল।

ঘবের মিস্ত্রি অর্থাৎ ঘবামি মার্ণসহ বো বা খুঁটি কেটে নিলেন। অক্তান্ত কাজ দেবে পবে সেই মাপ ঠিক- আছে কিনা ঘাচাই কবতে গিয়ে তিনি দেগতে ' পেলেন যে সেই বাঁশখণ্ড নির্দিষ্ট মাগ অথেক্ষা বছ কিংবা ছোট হয়েব গেছে।
তিনি বিশ্বয়ে বিভ্রান্ত হয়ে পীর একদিল শাহেব শ্রবণ নিলেন। পরে তিনি
সেই বাঁশখণ্ড চালে লাগাতে গিয়ে দেখলেন যে তা ঠিক মাপসই হয়েছে।
এইরপ অলোকিক শক্তিসম্পন্ন তিনটি খুঁটি বছদিন যাবত উক্ত দ্বগাহ স্থানে
নাকি জীবিত অবস্থায় অর্থাৎ কাঁচা ছিল। সাধাবণ লোকে তা বছদিন প্রত্যক্ষ
কবেছেন। কয়েক বংসর পূর্বে জনৈক বিক্লত মন্তিক ব্যক্তি অনুশৌচ স্মৃবস্থায়
ছুঁয়ে কেলায় বাঁশ খণ্ড তিনটি শুকিয়ে যেতে থাকে। বর্তমানে (১৯৭১) বাঁশ
তিনটিব মাত্র ছুটি আছে এবং তা দ্বগাহের স্বের্যযেতগণ পীবের অলোকিক
কীতিব নিদর্শন স্বর্থ একপাশে স্বল্পে রেথেছেন।

# ১১ ৷ বসত বাবুর ব্দায়ঙা

বাবাসতের অক্সতম্ স্থনাম্ব্রু, এলোপ্যাথ্ চিকিৎস্ক ডাঃ বসন্ত কুমারী চট্টোপাধ্যায়। তিনি আহ্মানিক ত্রিশ-প্যত্তিশ বছর পূর্বে একদিল শাহের নজরগাহেব একপাশে তাঁব বসতবাটী নির্মাণ করাচ্ছিলেন। বাজমিদ্রিদেব যিনি প্রধান ছিলেন, তাঁব নাম উজিব আলি। মিদ্রি সেদিন উজ-বাজীব ছাদ ঢালাই কবছিলেন। সে রাজিতে প্রায়ণ বাবোটা-একটা পর্যন্ত দাহল উজীবনার মধ্য দিবে কাজ চল্তে থাকে। সকলে পীবন একদিল, শাহেব নজবগাহে প্রতিদিনকার মত গুপ-বাতি দিতে নির্দিষ্ট ব্যক্তি বিশ্বত হয়ে যান মান্ত জ্বাৎস্থা-প্রাবিত গভীব বাজি। চাবিদিক নিজকা। উজিব আলী পেটে দ্বিত কর্মাৎসাবিত গভীব বাজি। চাবিদিক নিজকা। উজিব আলী পেটে দ্বিত ক্ষাৎসাবিত গভীব বাজি। চাবিদিক নিজকা। উজিব আলী পেটে দ্বিত ক্ষাৎসাবিত গভীব বাজি। চাবিদিক নিজকা। উজিব আলী পেটে দ্বিত ক্ষাৎসাবাম ব্যক্ত হল। দ্ব থেকে তিনি দেখলেন, নাদা আলখালা প্রিহিত ক্ষাহ্বায় এক ফ্কিব নজবগাহেব সন্মুখে দাভিয়ে আছেন। কেতি হলী হয়ে তিনি আবো নজর করে দেখলেন,—সেই ক্ষ্কিবেব গাম্বেব বং ফব্সা, মুখভবা সাদা গোঁফ-দাভি। তিনি সেখানে দাভিয়ে অহ্নচ স্বেব বল্ছেন,—"এখানে আজ এরা ধুপ-বাতি দিতে নিক্ষই ভূলে গেছে। বোধহ্য কাজে খুবই ব্যস্ত ছিল।"

<sup>--</sup> কিছু থেমে তিনি আরো বল্লেন—"যাকু, তাতে আব কি হযেছে!"

<sup>·</sup> এর-পবই ভিনি মাধা নীচু কবে সেই এক-দবজাব নজবগাহেব মধ্যে প্রবেশ কর্বেন। - উদ্ধির স্থানি ধেন হঠাং সন্ধিং ফিবে গেলেন। ভিনি সেই

দববেশকে দেখবাৰ জন্ম ক্ৰত সেখানে গেলেন এবং ঘৰেৰ মধ্যে তাঁকে অমুসন্ধান কব্লেন, কিন্তু তিনি দেখলেন ঘ্ৰটি জনমানৰ শূন্য। তিনি তৎক্ৰণাৎ বাইবে এদিক-সেদিক অমুদ্ধান কব্লেন, কিন্তু কোথাও কাউকে দেখতে না পেয়ে ৰিশ্বয়ে হতবাক হবে গেলেন।

মিন্ত্রী উদ্ধিব আলী অবিলয়ে সাথী মিন্ত্রিদেব ডেকে তুল্লেন। তাদেব প্রত্যেককৈ প্রশ্ন কবে জান্লেন যে সেদিন কেউই সেই নজবগাহে ধৃপ-বাতি দেয়নি। উদ্ধিব আলী সাহেব তথনই সেধানে ধৃপ-বাতি দেবাব ব্যবস্থা কবেন।

পবদিন সকালে উদ্ধিব আলী সাহেব ঘটনাটি সকলেব নিকট বিবৃত কবেন।
ডাঃ বসন্তব্যাব চট্টোপাধ্যাবও তা অবগত হন। ডাঃ চট্টোপাধ্যাব জাঁর
বসতবাটী নির্মানেব সাথে সাথে কাঁচা গৃহটি পাকা গৃহে ৰূপান্তবিত করেন।
তিনি সেই সাথে উক্ত নম্ভবগাহে নিয়মিত ভাবে খৃপ-বাতি দিবাব বন্দোবত
কবেন। সে বীতি আলো (১৯৭১) প্রচলিত আছে।

### ১২। কে এই দরবেশ

উপবোক্ত ডাঃ বসস্তকুষাব চট্টোপাধ্যায়েব পুত্র প্রীমান কনককুষাব চট্টোপাধ্যায় একদিন সন্ধ্যায় দোতলাব ঘবে বসে পাঠ অভ্যাস কবছিলেন। কথন তাঁব তদ্রাভাব এসেছিল তা তিনি জানেন না। হঠাৎ তদ্রা টুটে গেলে সামনে দেখতে পান নজবগাহেব ছাদেব উপব বসে আছেন সাদা আলখাদ্বা পরা দীর্ঘকায় এক ফকির। তিনি ভয় পেষে চীৎকার করে ওঠেন। চীৎকার ভনে সেখানে ছুটে আসেন ভাব মা অর্থাৎ ডাঃ বসন্তকুষার চট্টোপাধ্যাযের পরী। ঘটনাটি তিনি মাতাব কাছে বলেন। ততক্ষণে সে মূর্তিটি অন্ত ছবে বায়। শ্রীমান কনকেব মা শুধু বল্লেন,—"এই ফকিব বেশবাৰী দববেশই হলেন পীব একদিল শাহ্।"

## ১৩। একদিল শাহের আঁইট

পীব একদিল শাহ্ বাখাল বেশে আনোষাবপুর পরগণাষ বিভিন্ন মাঠে গরু চবাতেন। বর্ষাব দিনে গল নিষে তিনি খুব দূববর্তী মাঠে ষেতেন না। কাজীপাডাব দক্ষিণ প্রান্তে বর্তমান বাবাসত সদব হাসপাতালেব নিকটেব মাঠে বর্ষাব দিনগুলি কাটাতেন। তিনি গরুগুলি মাঠে ছেড়ে দিনে ভামিব আইলের উপবে উচুঁ কব। চিপির উপব বসে থাক্তেন। এথানে বসতেন, কাৰণ মাঠভবা থাক্ত প্যাচপেচে কাদা। সন্ধী রাখাল বালকণণ এই সব উচুঁ স্থানকে পীর এক দিল শাহেব স্থবণে মথেষ্ট সমীহ কব্ত। এই উঁচু তি শিগুলি স্থানীয় পবিভাষায় 'আঁইট' বলে পবিচিত। উক্ত মাঠে এখনও ধেঁগৰ তিপি পবিলক্ষিত হয় তা কালক্রমে "একদিল শাহেব আঁইট" নামে প্রসিদ্ধি লাভ কবেছে। শুনা যায়, কোন কোন ভক্ত নাকি এই আঁইটে মানত বা শিবনি দিয়ে থাকেন।

### 28। माखनाविक्छा विद्याची এक्षिम माह

১৯৬৪ খুঠাকে কলকাতাৰ হিন্দু-মুদলমানেব যে দাঙ্গা বেবেছিল তা বাবাসতেব কিছু কিছু অঞ্চলেও ছডিযে পড়ে। এমন কি ত্র্তবা সেই বিষাক্ত হওঁযা কাজীপাভাতেও প্রসাবিত কবৃতে নাকি চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তাদেব সে আশা কলবতী হয়নি।

কাজীপাডাও তৎসংলয় গ্রাম লিভি, বড়া প্রভৃতি গ্রামের হিন্দু-মুসলমানগণ শহিত হবে পড়লেন। তাঁবা এমত বিপদেব সমধ কি কববেন তা বেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। হিন্দুবা মনে মনে বল্লেন,—"পীব বাবা একদিল শাহ ভাছেন, আমাদেব ভব কিসেব।" মুসলমানেবা কেহ কেহ বল্লেন - "পীর একদিল শাহে,র দোষায় আমাদেব এখানে কোন ত্র্ত্তি কিছুই কবডে পাববে না।" হিন্দু-মুসলমান সকলে মিলে আছাবক্ষার্থে প্রস্তুত হলেন।

সেই রাত্রি ছিল খুবই আশহাপূর্ণ। জ্যোৎন্নাপ্নাবিত বাত্রে ছুর্যুত্তবা নাকি
মারাক্মক অন্ধ্র-শক্ত্র নিমে কাজীপাডাব ভিতবে প্রবেশেব উত্থোপ কবেছিল।
তারা হাসপাতালেব উত্তব-পূর্ব বিকেব মাঠেব মধ্যদিষে অগ্রসব হতে থাকে।
কাজীপাডাব সন্নিকটে উপস্থিত হবে ভারা অন্থতব কবে, হেন বছলোক
কাজীপাডাব সীমাবেথা ববাবব বীবদর্শে ঘোরা কেরা কবছে। কিম্নংপবে
ভারা দেখতে পেল সালা আলখাল্লা পবিহিত দীর্ঘকাষ যোদ্ধপুরুষের এক
বিরাট বাহিনী সদর্শে মার্চ কবে ঘোরা কেরা কবছে। ভাবা আবো শুনতে
পার বাইকেলেব গুলীব কমেকটি আওয়াল। এই পবিস্থিতিতে ভারা ভন
পেরে সেখান খেকে ক্রত প্রস্থান করে।

পৰে কাজীপাডাৰ হিন্দু-মুসলমান জনসাধাৰণ উপৰোক্ত ঘটনার ক্যা লোক মুখে জেনে ব্বতে পাবেন যে এটি পীব একছিল শাহেব জালে কিক শক্তিবই পৰিচয় যাত্র।

## ১৫। পীরের দায়রা হত্যার জের

পীর একদিল শাহেব দ্বগাহে বহু পাষ্ব। বাস কৰে। অনেক ভক্ত প্রতিদিন, বহু অভাব-অনটন সংস্থেও পাষারাদেব আহাবের জন্ম ধান বা গম্ দিয়ে থাকেন। পাষ্বাশুলি একদিল শাহেব পাষ্বা বলে খ্যাত। পীরেদ পাষ্ব। বলে কেউ তাদেবকে হত্যা কবে না।

একবাব এক পাষরা-লোভী এবং অহঙ্কারী, পীবেব দবগাহ থেকে একটি পাষবা ধবে এবং সে সেটিকে হত্যা ক বে বারা কবাব জক্ত প্রস্তুত হয়। প্রথমে সে উনানেব কভাব তেলেব পাক মেবে নেষ। পবে সেই তেলে উক্ত পায়রাব মাংস অর্পন কবা মাত্র কভাব দাউ দাউ কবে আগুন জলে ওঠে। সে আগুন আরত্তেব বাইবে চলে গিয়ে আশ-পাশেব সমস্ত বড়েব চালের ঘরগুলি জলে ওঠে। অতি অরক্ষণেব মব্যে সমস্ত ঘব ছাই হয়ে মাটিতে মিশে যায়। কিছু আশ্চর্যের বিষব এই যে, পীবেব খড়েব চালেব দরগাহ গৃহটিই এদের মধ্যে থেকেও বক্ষা পায়।

### ১৩। পীরের দ্ব্যে গ্রহণের ফল

(ক) বাবাসত মহকুমাব জাফবপুব গ্রামে অবস্থিত পীব একদিল শাহের নজরগাহেব জমিতে একটি প্রকাণ্ড জবল্প গাছ ছিল। একবার ঠেত্রের ঝডে এ গাছ থেকে বহু শুক্নো ডাল ভেঙ্কে পডে মাটাডে। একজন মজুর সেই কাঠ সংগ্রহ করে বাডীডে নিষে যায়। রাজে সে উক্ত কাঠের অর্ধেক পরিমাণ কাঠ জ্ঞালিষে থানা প্রস্তুত করে। আহাবাদি সম্পন্ন করে বাজে নিজাকালে এ ব্যক্তি স্বপ্ন দেখে যে যেন কে একজন বাগদীব মেযে তাকে বলছে,—"পীবেব অশ্বর্থ গাছেব ডাল জ্ঞালিষে তুমি মহা অপবাধ করেছ। বাকী কাঠ কিয়ে না দিলে তোমার ভীষণ ক্ষতি হবে।"

এই কথা শোনা মাত্র তার নিজাভন্ধ হল। কোন প্রকারে জনিপ্রায় রাত্রি প্রভাত হলে উক্ত ব্যক্তি বাকী কাঠেব বোঝাট দেই জন্মথতলায় ফিরিয়ে বেথে এসেছিল।

থ) জাফবপুর গ্রামেব পাশেব গ্রামের নাম কিলিশপুর। উক্ত গ্রামের অবিবাসী মোহামদ মকবুল হোসেন একবাব অনুরূপ একটি গৃহিত কাজ কবেছিলেন। পীবেব ঐ কাঠ নিলে ক্ষতি হতে পারে একথা তিনি বিশাস কৰতেন না। তিনি একবাৰ গৰ্বভবে ঐ গাছেৰ শুক্নো কাঠ নিযে বাডী যান, ইচ্ছা ঐ কাঠ তিনি জালানী হিসাবে ব্যবহাৰ কৰবেন। ক্ষেক ব্যক্তি ঐ কাঠ নিষে যেতে মকবুল সাহেৰকে নিষেধ কৰেছিলেন, কিন্তু তিনি কারো কথা গ্রাহ্ম কৰেন নি।

মকবুল সাহেব বেদিন বিকেলে; সেই কাঠ নিবে গিবেছিলেন। তাব পরদিন ভোরে দেখা গেল কাঠের বোঝাটি পীবের সেই অশ্বথ গাছের নীচে পড়ে আছে। লোকে তাকে জিজ্ঞাসা করল, ব্যাপার কি! মকবুল সাহেব নাকি বলেছিলেন যে কে যেন সারা রাজি ধবে চোঁতেক ভয় দেখিযেছিল। তাই তিনি সেই বাজেই, কাঠ ব্যাস্থানে, ফের্ম দিয়ে তবেই নিশ্চিস্কা এবং নির্ভয় হন।

গ) পঞ্চাশ বছরও অতিকান্ত হব নি,—গোলাম রব বানি নামক স্থানীয় এক ব্যক্তি পীবের নামে পৃতিত ক্ষেকৃ কাঠা অমিতে চাম ক্রতে মনস্থ করে। পাশের লোকে তাকে নিষেধ করেছিল, ক্রিজ সে কারো রাধা মানে নি। সে সকলকে অগ্রাহ্ম করে ক্যেকটি নারকেলের চারা রোপ্রা করেছিল। এব কিছুদিনের মধ্যে সে ক্ষম-কাশ রোগ্রে মারাজ্যকভাবে আকান্ত হয়। তম পেরে সে ঐ জমি থেকে নারকেল চারাগুলি তুলে কেলে। তব্ও সে রোগম্ক হতে পাবেনি। সেই ক্ষম-কাশ রোগেই তাব জীবনবায় বহির্গত হ্যেছিল।

ছ) জাফরপুবেব ঐ নজরগাহ স্থানে একটি বছ পুবাতন বাব্লা গাছ ছিল। দ্র থেকে গাছটিকে একটা মোটা কালো লোহাব পাকানো স্থিং-এব মতুন দ্বোতো। কালকুমে গ্লাছটি শুকিষে মরে বাব। এক ব্যক্তি ঐ বাবলা গাছেব গোড়ায় এক ভূঁড় কপার টাকা পাব।, সে গ্লোপনে ঐ সমস্ত টাকা পেয়ে ধনী-লোক হবে ওঠে। হঠাং আকুল ফুলে, কলাগাছ হওয়ায় সাধারণে কিছু বিশ্বয় বেয়, ক্র্ল, ুকিছু শে রহন্ত বেলীদিন-গোপন রইল না।

শে ব্যক্তি অল্পদিনের মধ্যেই কি এক কঠিন রোগে আক্রান্ত হয় এবং নিজের অপরাধের কথা ব্রতে পেবে পীবেব শরণাপন্ন হয<sup>়</sup> কিন্তু পীর তাকে মৃত্যুর মাধ্যমে মৃক্তি দিয়ে ক্ষমা করেছিলেন।

### ১৭। ডাংগুলি-এ্যানা মারা

বাধাল বেশবারী পীব একদিল শাহ, তাঁব সদী বাধাল বালকগণের সংগে ডাং-শুলি থেলতেন। "ভাং" হল 'ক্রিকেট ধেলায় ব্যবহৃত ব্যাটেব স্থায় ব্যবহার্থ এক থেকে দেড হাত লগা লাঠি বিশেষ। "গুলি" হল ক্রিকেটের ব্যাটেব সঙ্গে থেলবার উপযোগী বলেব সদৃশ মাত্র চাব-পাঁচ ইঞ্চি লগা শক্ত দণ্ড বিশেষ। পীব একদিল শাহ, ডাং-শুলি থেলাব সমষ তাঁর ডাং-এর সাহায়ে ঐ শুলি'-কে আঘাত কবে বছ দ্বে নিক্ষেপ করতেন। কথন কথন তিনি সেই 'গুলি' পাঁচ-ছয় মাইল দ্ব পর্যন্ত নিক্ষেপ করতে পাবতেন। প্রবাদ, পীর একবাব জাকবপুর অঞ্চলে থেলা করবাব সময় তিনটি শুলি এমন জোবে নিক্ষেপ করেছিলেন যে সেই তিনটি গুলি যথাক্রংম আবদেলপুর, পাটুলী ও ছ্মাইপুর গ্রামে এসে পড়েছিল। বলা বাছল্য, উক্ত তিন গ্রামেব যে যে স্থানে 'গুলি' পড়েছিল সেই স্থানে শ্বতি চিহ্ন স্থান উত্ত তিন গ্রামেব যে যে হানে 'গুলি' করে কেলেছে। ডাংগুলি থেলাব সময়ে ডাং-এব সাহায়ে 'গুলি'কে আঘাত করে দেলেছে। ডাংগুলি থেলাব সময়ে ডাং-এব সাহায়ে 'গুলি'কে আঘাত করে সজ্জোরে দ্বে নিক্ষেপ করাকে স্থানীয় পবিভাষায় বলে 'এ্যানা-মাবা'। 'এই এ্যানা মাবাকে লক্ষ্য করে এই অঞ্চলে যে প্রধাদ আছে সেটি এইবপ, —

এ্যানাগুলি ব্যানাষ ষা ষেদিক পাবিদ সেদিক ষা, নিলাম নাম একদিল পীব চল্ল গুলি হুমাইপূব।

পুত্তিকা আকাবে প্রকাশিত আব একখানি গ্রন্থ ১৯৭১ খৃষ্টাব্বের প্যলা জাহ্মধারী তাবিখে প্রকাশিত হয়েছে। এই পুত্তকেব বচষিতা কাজীপাডা নিবাসী কাজী সাদেক উল্লাহ্। তিনি তাব পুত্তিকাম ভূমিকা ও কিছু নিজ বক্তব্যেব সাথে নিম্নলিখিত শিবোনামান্ধিত গল্প স্থান দিখেছেন,—

- ১। বাখাল গিরি
- ২। চাষীব বিশ্বয
- ৩। জাহাজ ডুবি
- ৪। বারাসাতেব বুকে

- ে। জীবিত বাঁশেব কাহিনী
- ৬। পবিত্র পুকুবেব ক।হিনী
- ৭। চোবেব সাজা
- ৮। বাজা বামমোহন বাষেব পূর্বপুক্ষগণ কর্ত্ ক জমিদান
- ১। প্রাণ পেল খডে
- ১০। সজাগ দৃষ্টি

তাব পুতিকাব কবেকটি গল্প আব্দুল আজীজ আল্ আমান সাহেবেব "ধন্ত জীবনের পুত্ত কাহিনী" নামক পুতকে বিবৃত গল্পের ছাযাবলয়নে লিখিত বলে মনে হয়। "বাবাসতেব বুকে" শীর্ষক গল্পে তিনি যা পবিবেশন করেছেন তার সঙ্গে এবং 'বক্ত জীবনের পুণ্য কাহিনী' পুতকে পবিবেশিত "বসন্ত বাবুর বদাত্ততা" শীর্ষক গল্পেব সঙ্গে বসন্ত বাবু একমত নন বলে তিনি নিজে যে কাহিনী আমাকে শুনিষেছিলেন তা স্থানীয় কিছু কিছু লোকেব কাছ থেকে মিলিয়ে নিয়ে আমি এই পুত্তকেব পূর্বেই পবিশ্বন করেছি।

# চতুর্থ পরিচ্ছেদ

## কান্ত দেওয়ান

পীর কান্ত দেওবান বাজী বাবাসত মহকুমার জামভাঙ্গা থানাধীন আদহাটা নামক গ্রামের জাগ্রত পীর। এতদ্ অঞ্চলে তিনি দেওয়ানজী নামেই সমধিক পরিচিত। তিনি কোথাকার লোক তা জানা বায় না। আদহাটা গ্রামের পরলোকগত বেচু কর্মকারের বাড়ীতে তিনি একজন সাধারণ ফকিরের বেশে জাগমন কবেন। বংশ পরম্পরায় উক্ত কর্মকারের 'সন্তান-সন্ততিগণ শুনে 'জাসিছেন 'যে ফকির 'বেশে 'দেওরানজী র্যথন জাদহাটা গ্রামে আদেন তথন 'তার্র ব্যুক্স ছিল প্রাম্ম পর্ফাশ বছর।' বেচু কর্মকারের উক্ত ফকিরকে বাডীর দহলিজে থাকবার ব্যবস্থা করের দেন।' বিচু কর্মকারের কোন সন্তান-সন্ততি না থাকায় মনের তৃংখে দিন কাটাচ্ছেন জেনে দেওয়ানজী তাকে সন্তান লাভের আশ্বাস দেন। ক্ষেক্ত বছরের মধ্যে বেচু কর্মকারের তৃই পুত্র ও এক কল্পা জন্ম গ্রহণ করে। বেচু কর্মকারের কল্পা, দেওয়ানজীর খুবই স্নেহেব পাত্রী ছিল। দেওয়ানজী গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে মৃরতেন সেই কল্পাটিকে নিষে। তিনি গ্রামের সাধারণ গৃহত্বের বাডীর রোগ-পীভায় ওয়ধ-পত্র দিতেন।

হিন্দুর বাড়ীতে মুসলমান পীর থাকাষ গ্রামের জনৈক ব্যক্তি বেচ্
কর্মকারকে আপত্তিকর কথা বলেন। তাতে তাঁর নাকি শান্তি পেতে
হয়েছিল। ফলে দেওয়ানজী পরে গ্রামের এক মুসলিমের বাডীতে গিয়ে
থাকতেন। পাশের গ্রাম উল্ডাঙ্গাতেও তাঁর আন্তানা ছিল।

পীর কাস্ত দেওয়ান, ভক্ত বেচু কর্মকারের প্রতি সন্তুষ্ট হনে তেলপডার জন্ম তুর্লভ এক মন্ত্র দান করেছিলেন। সেই মন্ত্রপৃত তেল কেউ ভক্তি-ভরে গ্রহণ করলে তার নানাবিধ রোগ নিরাময় হব বলে লোকের বিখাস। বিশেষতঃ বিবিধ প্রকার ক্ষত এই মন্ত্রপৃত তেলের ব্যবহারে আরোগ্য হয় বলে শোনা বায়। দেওবানদ্বী এতদ্ অঞ্চলে আতুমানিক দেড়শত বংসব পূর্বে আগমন কবেছিলেন। পবলোকগত বেচু কর্মকাবেব নিম্নলিখিত বংশ তালিকা থেকে এইৰপ অনুমান কবা যায়।

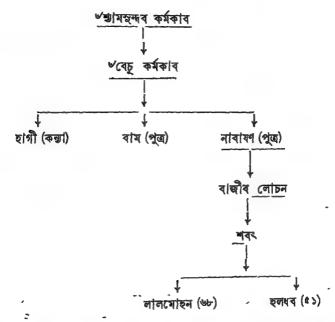

দেওযানজী আদহাটা গ্রামের মৃন্শী বদক্দীন সাহেবেব পূর্বতন কোন্
এক পুরুষেব সময়ে দেহত্যাগ করেন। মৃন্শী, সাহেবের বাজীর পাশেই
দেওযানজীকে সমাধিস্থ করা হয়। সে দ্বপাহ গৃহটি আজো বিভামান।

পীর কাস্ত দেওয়ানের বওজার উপর তাঁর ভক্তপণ একটি পাকা দরগাহ, গৃহ নির্মাণ করেছেন। স্ন্শী বদক্ষনীন প্রমুখ ব্যক্তি দেওয়ানজীর দরগাহের সেবাবেত। প্রতিদিন বওজা শরীকে ধৃপ-রাতি দিয়ে তাঁরা জিয়াবত করেন। জনসাধারণ পীরের নামে দরগাহে শিবনি, হাজত ও মানত প্রদান করেন। প্রতি বংসর এগারোই মাঘ তারিখে পীরের নামে বিশেষ উরস অমুষ্ঠান উদ্যোপিত হয়। তিনদিন ধরে উব্স চলে। এ উপলক্ষ্যে মেলা বসে। তাঁর নামে প্রদত্ত পীরোভ্যর জমির পরিমাণ প্রায় ছই বিঘা। কর্মকার পরিবারের ভর্ম থেকে বিশেষ শিরনি বা পূজার সামগ্রী উরসের সম্য পীরের দরগাহে

প্রেবিত হয়। হিন্দু-মুসলিম সকল ভক্ত তাঁকে অপবিসীম শ্রদ্ধা কবেন। তাঁবা হাজত, মানত এবং শিবনি দিয়ে থাকেন।

পীব হজবত কান্ত দেওবান বান্ধীব আলোকিক কীর্তি-কলাপ সম্পর্কিত কিছু লোক-কথা এতদ্ অঞ্চলে প্রচলিত আছে। তাদেব ত্ব'একটি এগানে উল্লেখ কবা গেল।

### ১। দেওয়ানজীর উদারতা

জনৈক ব্যক্তি একদিন বেচু কর্মকাবকে বলন ,— হিন্দু হয়ে নিজের বাজীতে ম্প্রদান বেখেছে এমন অক্সাধ ববদান্ত করা যাবে না। তোমাকে একঘবে কবা হবে।"

কিছুদিন যেতে না যেতে সেই ব্যক্তিব কি একট। বোগে অকশ্বাৎ মৃত্যু হল।

মৃত দেহেব উপব সাদা কাপভ বিছিষে চেকে দেওয়া হয়েছে, খাশানে নিষে যাওবাব উছোগ হছে। এমন সময় দেওবানজী কাঁচা কাঁহুব একটা ছডি হাতে নিষে যুবতে যুবতে সেখানে এসে হাজিব হলেন। তিনি সেই ঘটনাটি জানলেন। বললেন —"ও বাঁচবে।"

এই বলে তিনি হাতেব ছডি দিয়ে কাফনেব উপব স্পর্শ কবলেন। পরে তিনি স্থানীয় কোন ব্যক্তিকে বেশ কিছু তেঁতুল-গোলা খাওয়াতে বল্লেন। তাঁব নির্দেশ অমুযায়ী মথাবীতি ব্যবস্থা নেওয়া হলে দেখা গেল কিছুলণের মধ্যে সেই ব্যক্তিব জীবন সঞ্চাব হয়েছে। এই ভাবে সে ব্যক্তি ধীবে ধীবে জীবন ফিবে পেবে হন্ত হয়ে উঠল।

#### ২। সার গাদার গলা দর্শন

বেচুকর্মকাবেব স্ত্রীব একবাব খুব ইচ্ছা হল যে তিনি গ্রন্থ। দর্শনে যাবেন। সেবাব ছিল চ্ডানণিব যোগ। বাত্রি প্রভাত হলেই সে বোগ লাগবে। অবচ গ্রন্থা এ-প্রাম থেকে বেশ দূবে প্রবাহিতা। সব গোছ গাছ কবে এত অল্পগণে গ্রন্থা দর্শনে বাঙ্যা সম্ভব নয়। বেচুকর্মকাবেব স্ত্রী খুব বিমর্থ হয়ে প্রভলেন।

প্রাতে দহলিজে বসে দেওমানজী সে মানসিক ব্যথাব কথা শুনলেন। কিছুক্ষণ পবে তিনি বেচু কর্মকাবেব স্ত্রীকে ডেকে পাঠালেন। গদা দর্শনেচ্ছু সেই মহিল। এলেন বাডীব বাইবে। দেওষানজী উঠানেব পাশেব সাব ফেল। গর্তেব দিকে আঙ্কুল দিয়ে দেখিয়ে বল্লেন,—"ওই দেখো গলা।"

সত্য সত্যই সেদিকে তাকিষে বেচু কর্মকাবেব স্ত্রী দেখতে পেলেন প্রবাহিতা গলা, দেখতে পেলেন গ্রন্থাদেবীব মূর্তি। আবো দেখতে পেলেন বহু পুণ্যার্থীব অবগাহন-দৃশ্য। তিনি বললেন, "আমাব জীবন সার্থক হয়েছে।"

### ৬। কৰৱের লোক ব্রাণাঘাটের পথে পথে

আদহাট। গ্রামেব পার্শ্ববর্তী গ্রামেব নাম খড়ুর। এই গ্রামের বাসিন্দা ভদলোকটিব কাজ-কাববাব বাণাঘাটে। প্রতিদিন তিনি খড়ুব থেকে বওনা হয়ে আদাহাট। গ্রামেব মৃন্দী সাহেবেব বাড়ীব পাশ দিয়ে বাণাঘাটে যাতাযাত কবেন। ফকিব দেওয়ানজীব সাথে মাঝে মাঝে তাঁব দেখা সাক্ষাৎ হত।

বেশ কিছুদিন বাডীতে থাকাব পব সেদিন তিনি কার্যপদেশে এপেছেন বাণাঘাটে। হঠাৎ দেওয়ানজীব সঙ্গে দেখা। দেওয়ানজী একটি ছোট ছেলেব হাস্ত ধবে বাস্তা দিয়ে চলেছেন। তিনি ফকিব সাহেবেব কুশাল জিজ্ঞাসা কবলেন। ফকিব দেওয়ান ছু:খেব সঙ্গে বলবেন, —"ওবা ভাষাৰ বিদাৰ দিয়েছে।"

ভদলোক কিছু ব্যথিত হযে বাণাঘাট থেকে ফিবলেন সেদিন।

পথিমধ্যে আদহাটা গ্রামে এসে মৃন্শী সাহেবেব বাজীব উঠানে দাঁডিযে তিনি কবিব দেওবানজীব সাথে সাক্ষাত হওয়া ও তাঁব ছংখেব কথা বললেন প্রতিবেশী কথেক জনেব কাছে। প্রতিবেশীবা বললেন—"সে কি কথা! দেওবানজী তো বেশ কিছুদিন হ'ল 'এস্তেকাল' কবেছেন। শুধু তাই নয়—কিছুদিন হল মৃন্শী-বাজীব একটা ছোট্ট ছেলে জলে ডুবে মাবা গেছে।"

ভদ্রলোক লান্দিষে উঠে বললেন,—''হাা ঠিক। আমি তো দেওয়ানজী আব এই বাডীর সেই চেনা ছেলেটিকেই দেখলাম।''

উপস্থিত প্রতিবেশীগণ বলাবলি কবতে লাগলেন,—''এ কি কবে মন্তব !"

# পঞ্চম পরিচ্ছেদ

1 11 [- 1

# কালু পীর

কালু নামক একব্যক্তি পীব মোবারক বড়খা গাজীর সহচর ছিলেন।
সম্ভবতঃ তিনিই বসিবহাট মহকুমাব হাসনাবাদ খানার অন্তর্গত কালুতলা গ্রামের নজবগাহ স্থানের সেবাধেতগণেব নিকট কালু দেওবান নামেই পরিচিত।

তিনি কাল্গাজী। তিনি বডথা গাজীর সচোদৰ ভাই নন। বডথা গাজীর সঙ্গে তাব সঠিক বংশগত সম্পর্ক খুঁজে পাওনা বাব না। তার জন্ম, মৃত্যুর তাবিথও কিছু পাওনা বাব না। কোথাব তিনি জন্মগ্রহণ কবেছিলেন বা কোথাব তাব মৃত্যু হবেছিল তাও অজ্ঞাত।

কাল্ দেওয়ানেব ভক্তগণ তাঁব শ্বতিব উদ্দেশ্যে উক্ত কাল্তলা গ্রামে প্রাম একবিঘা জমি পতিত রেখেছেন। দেখানে মাটিব ছোট একটা টিপির পাশে বছ পুবাতন কমেকটি বাব লা গাছ আছে। ভক্তগণ সেখানে ধূপ বাতি প্রদান কবেন। উক্ত নজবগাহ-স্থানেব বর্তমান (১৯৭০) সেবামেত মহম্ম হাজের গাজী। উক্ত গ্রামের শ্রীজ্ম্ল্যিচরণ দাস প্রম্থ বাংসবিক মেলার তত্ত্বাধান করেন। প্রতি বংসর্ব পোষ সংক্রান্তিতে একদিনেব বিশেষ উৎসব পালিত হন। এই উৎসব বা মেলায দ্বদ্রান্ত থেকে হিন্দু-মুসলিম ভক্তগণ আগমন করেন। সেই মেলায জমামেত জনসংখ্যা প্রাম ছ হাজাব। ভক্তগণ সোনে হাজত, মানত ও শিরনি দিনে ধাকেন। কোন কোন অঞ্পরের লোক কাল্ দেওয়ানেব মূর্তি নির্মাণ কবে তাতে ভক্তি অর্ণ অর্পণ করেন। তার থানে? তুন, বাতাদা, ফল প্রভৃতি ও প্রদন্ত হন।

কালু দেওয়ানকে কেন্দ্ৰ'কবে কোন সাহিত্য বচিত হঁমেছে বলে শোনা<sup>।</sup> যায় না। কালু-গাজী-চম্পাবতী নাটকে কালু নামটি প্ৰথমেই লিখিত হলেও তাতে গাজীব চবিত্ৰই প্ৰাবাত্য লাভ কবেছে। সে আলোচনা গাজী সাহেবেব আলোচনাব মধ্যে করা হয়েছে। কালু-গাজী মন্ধনে বড়থা দোত,

বাষ মঙ্গলে তিনি দক্ষিণ বাষেব মিজ, কুমীব দেবতা, গাজী মঙ্গলে তা না হলেও জলেব সঙ্গে সংপর্ক শৃক্ত নয়।

পীব মোবাবক বড়খাঁ পাজী একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি সে বিষমে সন্দেহ নেই। যে সম্পর্কেই হোক কালু যে তাঁর জ্ঞীবন সংগ্রামের ক্ষেত্রে এক বিশেষ ভূমিকা নিষেছিলেন এটিও স্বাভাবিক। তবুও কালু নামক লোকটির সঠিক বিবরণ পাওয়া যায় না।

ষাঠাবো ভাটিব অধিপতি দক্ষিণ রায়েব বরু হিসাবে দেখা যায কালু নামক এক ব্যক্তিকে। দক্ষিণ রাষের নিকট তিনি কালু রাষ। একদিকে কালুগাজী যেমন বডখা গাজীর ভাই বলে কথিত, অক্তদিকে কালুবায আবার দক্ষিণ বাষেব ভাই বলেও কথিত। অর্থাৎ অহুমান কবা চলে যে 'কালু' নাম ধাবী যে কোন এক ব্যক্তি ঐতিহাসিক নায়কেব পরামর্শদাতা, সহচর, বন্ধু বা জ্যেষ্ঠ সহোদরেব ভূমিকা নিয়ে আপন কর্প্তব্য সম্পাদন করতেন।

সম্ভবতঃ পৰবৰ্ত্তী কালে তুই তরকের তুই সহচর বা তুই কালু, কোথাও মিশ্রভাবে, কোথাও বা এককভাবে জন্গণেব সমূখে প্রতিভাত হন। তাই মৃষ্টিব বর্ণনায় দেখতে পাওয়া যায়,—

"কান্বাবের মৃর্তি অতি ক্ষমর ও বীরোচিত। মাথায় পাগড়ী বা উফীয়, বাব্রী চুল, রং ফর্সা বা হল্দে, কানে কুগুল, কপালে তিলক, চোথ ঘৃটি বড বড, নাক টিকলো, গোঁফ জোডা কান পর্যান্ত বিস্তৃত ও চওডা, দাডি নেই"। পোষাক পে রাণিক সমর দেবতাব মত চুই হাতে টান্দি ও ঢাল, কোমরবদ্ধে নানা রক্ষম অস্ত্র-শস্ত্র ঝুলানো, পিঠে তীর ধ্যুক। বাহন ঘোটক, কোন কোন ক্ষেত্রে বাঘ বা কৃষীব। আবার অস্তু ক্ষেত্রে ভিন্ন মূর্ভিতেও দেখা যায়। অবশ্র তা উক্ত ঘুই জেলাব (চবিবশ পরগণা ও মেদিনীপুর) মুসলমান প্রধান অবশনেই। ঐবপ স্থানে কালু রাষ, বডবা গান্ধীব ভাই বা সহচর রূপে হাজত সেলাম আদায় কবেন। তথন তাব বং হ্য কালো, গালে হার দাডি দেখা যায়, নামও বদলে রাষ, কালু বায় হন মগব পীব "কালু গান্ধী।"

"আবাব কোন কোন ছেলাষ কালু রাষকে ধর্ম ঠাকুবেব সাথে নিশ্রিত হতেও দেখা যায়। কিন্তু সেক্ষেত্রেও তিনি আদি যুগেব বাদকে ত্যাগ ককেন না।" তদ কালু সম্পর্কে আরো কয়েকটি বক্তব্য লক্ষ্ণীয ,---

- ১। দক্ষিণ রাষের ভাই বা বন্ধু ছিলেন কালু বাষ। এই কালু রাষেব সঙ্গে গান্ধীৰ সহচৰ কালুর কোন সম্পর্ক নেই। ৫৩
- ২। কেউ বলেছেন দক্ষিণ বাষ ও কালু বাষ অভিন্ন ব্যক্তি। [ঢাকা বিজ্যু, ভলিযু-৩, নং-৩, পৃষ্ঠা ১৪৮]
- ৩। রাষ মঙ্গল কাব্যে দক্ষিণ বায় নিজে কালু রায় কর্তৃক হিজলীতে প্রেরিড হবেছিলেন। [বিশ্বকোষ, অষ্টম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৮৯]

অতএব ব্ঝা যায় যে কালুগাজী এবং কালু বায় একই ব্যক্তি নন। জাবার কালুগাজী ও কালু দেওযানের মধ্যে প্রত্যক্ষ কোন সম্পর্ক আছে কিনা জানা যায় না। কালুতলা গ্রামাঞ্চলের কারো কাবো ধারণা যে—কালু, বড়খা গাজী ও চম্পাবতী যথন সাতক্ষীরার লাব্সা গ্রামাঞ্চলে আসেন তার অভি অল্পাল মধ্যে চম্পাবতী হতে কালু ও গাজী বিচ্ছিন্ন হন। সাধক ফলিবের আদর্শ থেকে অন্ত হয়ে বড়খা গাজী, চম্পাবতী-প্রেমে নিমন্ন হওয়ায় কালু কিছুদিন তাব সন্ধ ত্যাগ করেন। সেই সম্বের কোনো একদিন কালু এই গ্রাম্যের উক্ত স্থানে এসে অবস্থান করেছিলেন বলে অনেকের অভিমত।

, কালু দেওযান সম্পর্কিত একটি মাত্র লোক-কথা কালুতল। অঞ্চল প্রচলিত আছে। লোক কথাটি এইকপ ,—

### :। বাঘ ও লাপের গ্রাদ্ধা নিবেদন

কাল্তলা গ্রামের নজবগাহ বা দরগাহ স্থানে যে ঢিপি আছে সেখানে গভীব বাত্রে এক অলোকিক ঘটনা নাকি অনেকে ঘটতে দেখেছেন। শুনা যায়, কালু দেওযানের নিজস্ব একটি বাঘ ও একটি সাপ ছিল। বাঘটি বিবাট কাষ। সে মাঝে মাঝে রাত্রে এই দবগাহে এসে সেলাম জানাত এবং কিছুক্ষণ অপেক্ষা কবে চলে ষেত। আৰু সাপটিও ছিল বিশাল কাষ। তাব মাথায় ছিল বেশ বড একটি মানিক। কোন কোন দিন সেই বাঘ বা সাপ পথ চল্তি লোকেব সামনে পডেছে বটে, কিছু সে নাকি কোন দিন কাবো ক্ষতি কবেনি।

# ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্তী

পীর হছবত খাজা মইছদীন চিশ্তীব জন্মন্থান শিসন্থান সীমান্তের জন্তুর্গত চিশ্ত নামক অঞ্চলেব সনম্ভব গ্রামে। তিনি আববের স্থবিধ্যাত কোবেশ বংশ-সভূত হজবত আলী রাজীব বংশধব। তাঁব পিতাব নাম সৈমদ হজবত খাজা গিযাস্উদ্দীন আহমদ সনম্ভবী এবং মাতাব নাম সৈবেদা উম্মল্ ওয়াবা। তাঁব জন্ম ৫৩৭ হিজবী (১১৪৩ খুষ্টাস্বা) মতান্তরে ৫৩০ ছিজবীর ১৪ই বজব সোমবাব।

ধাজা মদিমুনীন চিশ্তী ছিলেন হাসেন ও হোসেন বংশেব তাপস চূড়ামণি।
জনেকের মতে তিনি চিশ্তিষা তরিকার হুফী মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা।
ভাবত-ভূমিতে তিনি ধর্ম প্রচাবের উদ্দেশ্যে আগমন করেন। আজীবন
তিনি এদেশেই থাকেন এবং আজমীব নামক সহবে ৬০২ হিজবী, (মতান্তরে
৬৯৭ হিজরীব) ৬ই বজব তারিখে দেহত্যাগ করেন। আবার প্রবাদ যে৭২৭ হিজরীব ৭ই রজব তারিখে তিনি দেহত্যাগ করেন। তার জীবনীর
বিশ্বত বিবরণ হুপ্রাণ্য।

শুধু আজমীবে নম, দেশেব সর্বত্ত থাজা মন্ত্রস্থান চিশ্তীর প্রতি
ভক্তগণ কর্ত্ব শ্রন্ধা প্রদর্শিত হয়। তাঁব নামে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের
নামকরণ হয়েছে, বচিত হয়েছে কিছু প্রন্থ। ভক্ত সাধাবণ উক্ত সব কর্মকে
পবিত্ত কর্ম বলে মনে করেন। তাঁর নামে নজরগাছ্ সাধারণতঃ দৃষ্ট
হয় না।

খাজা সাহেবেৰ প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের নামে কোন কোন ক্ষেত্রে 
অনৈশ্লামিক ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠিত হযে থাকে বলে অনেকে মনে করেন।

মিজ্ঞান নামক পত্রিকা ১ সেপ্টম্বৰ ১৯৭৪ সালে লিখেছেন,—"এখন খাজা
সাহেবেৰ নামে একদল লোক গ্রামে-গঞ্জে হাঁড়ি পূজার প্রচলন করেছে।

একটা হাঁড়িব গামে মালা ইত্যাদি দিয়ে তাকে খাজা সাহেবের হাঁড়ি

হিসাবে হাজিব করা হয়। সেই ইাড়িতে প্রদা দিলে তাকে থাজা সাহেবেব বাক্সে দেওয়ার কথা বলা হয়। এ-সব স্বাস্থি বেদাত কাজ, পুণ্যেব নয় পাপেব কাজ, নেকীব নয় গোনাব কাজ।"

# ১। খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্ তর জীবনী

উক্ত গ্রন্থেব লেখক মৌলভী আজহাব আলী সাহেবেব বিস্তৃত পরিচম পাওয়া যায় না। তিনি তাঁব পুতকের নিবেদনাংগে বে ঠিকানা লিখেছেন তা এইবপ—সাকিন-খলিসানি, পোঃ—বাণীবন, হাওড়া।

মৌলভী আছহাব আলী রচিত পুত্তকখানি মৃদ্রিত এবং সাধারণ ভাবে বাধানো। মোট পৃষ্ঠা একশত চুয়াল্লিশ। নাম পৃষ্ঠা, স্চনীপত্ত আছে। উৎসর্গ, নিবেদন ও আভাষ শিবোনামায় সংস্কবণ সম্পর্কীয় বক্তব্য বেখেছেন। জীবনী অংশে পনেবোটি পবিচ্ছেদ রবেছে। সর্ব্ধ মোট বিষাল্লিশটি শিবোনামায় খাজা মদমুলীন চিশ্তীব জীবনী লিখিত হয়েছে। পুত্তকেব শেষাংশে সম্বৰ্জনা শিরোনামায় শীবের প্রতি শ্রন্ধা নিবেদন জ্ঞাপক কবিতা সন্ধিবেশিত আছে।

প্রাঞ্চল সাধু ভাষায় লিখিত এই পুন্তক সহজ-বোধ্য এবং আববী, ফরাসী প্রভৃতি শব্দের ব্যবহাব বাহলা বর্জিত। অক্ত পুন্তকে সাধারণতঃ ধর্মীয় ভাব-প্রবণ শব্দ প্রযোগের প্রবণতা অধিক দেখা যায় যা এই পুন্তকে অপেলাকত কম। গল্প-ছলে বলাৰ মতন করে লিখিত হওবায় পুন্তকখানি অ্থ-পাঠ্য। সম্মানীয় ব্যক্তির নামেব শেষে ধর্মীয় বীতি অম্বযায়ী সম্মান-স্চক শব্দ লিখিত থাকায় কাহিনী পাঠে কোন বাধা স্পষ্ট হয় না। কাহিনীকে আকর্ষণীয় কবাব জন্ম লেখক কোন কোন হানে কথোপকখনের ভবিমায় বক্তব্যকে প্রকাশ করেছেন। প্রত্যেক পবিচ্ছেদেব শেষে ক্ষুদ্র চিত্র প্রদান কবা হয়েছে। অবশ্য চিত্রগুলি অঞ্চি-সম্মত বা কোন মূর্ভিব চিত্র নয়। তা ছাডা ত্ই-তিনটি নসব-নাম। বা বংশ ধারাৰ পবিচয় আছে।

এই গ্রন্থে বর্নিত থাজা মঈরুদ্দীন চিশ্ তীব সংক্ষিপ্ত জীবন কথা এইরপ ,—
থাজা মঈরুদ্দীন চিশ্ তী বাল্যকালে শান্ত-শিষ্ট ছিলেন। তাঁব পিতার
তেমন কোন বিষয়-সম্পত্তি ছিল না। বাল্যকালেই তিনি ধর্মে এবং কর্মে
বিষ্ণুবান ইমেছিলেন। কিশোব ব্যসে তাঁব পিতৃ-বিষোগ গটে। অতি মন্ত্র

সমবের ব্যবধানের মধ্যেই তাঁব মাতৃ বিষোগও ঘটে। পৈত্রিক স্থতে তিনি
পেযেছিলেন আঙ্গুবের ক্ষুত্র একটি বাগান এবং মধদা পিষবাব একটি চাকী।
কিশোব খাজা মঈস্দীন চিশ্তী মাডা-পিতৃহীন হবে অসীম তৃ:খ-সাগরে
পতিত হন।

মাবক্তী বিভায় পাবদর্শী ইরাহিম কুন্দজী ছদ্মবেশে পাগলেব রূপ ধরে ঘূরে বেডাতেন। একদিন সাধু কুন্দজীকে দেখে জানন্দিত চিত্তে তিনি বাগান থেকে আছুর সংগ্রহ করে এনে তাঁকে আহার করতে দিলেন। বালকের জতিথি পরাষণ সবল হৃদযের পবিচয় পেয়ে কুন্দজীও তাঁকে একটি ফল চিবিয়ে জাহার করতে দিলেন। ভত্তি ভাবে সেই ফল ভঙ্গণ করার পর তাঁর হৃদয়ে বৈবাগ্যভাব জাগবিত হল। তিনি ছনিয়ায় কুহকজাল ছিয়, করে সমরকন্দ হযে বোখাবায় যান্ এবং হজবত হেসামৃদ্দীন বোখারীর নিকট ধর্ম-শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করে জ্ঞানৈশ্বর্যার জধিকারী হন। হজবত লাহেব ৫৬০ হিজরীতে নেশাপুরের অন্তর্গত হাঙ্গল নামক গ্রামে হজবত থাজা ওসমান হাঙ্গনীর নিকট মৃরিদ হন বা শিশুদ্দ, গ্রহণ করেন। অতংগর তিনি বিভিন্ন ছানে পবিভ্রমণ করতঃ জ্ঞানৈশ্বর্যা জারো বৃদ্ধি করেন এবং মারফতী বিভায় শ্রেচছ লাভ করেন। পবিভ্রমণকালে তিনি বাঁদের সঙ্গে সাক্ষাত করেছিলেন উাদের মধ্যে হজরত খাজা নিজাম উনীন কিব্ বিষা, হজরত আন্দুল কাদের জিলানী অর্থাৎ হজবত বড পীয় সাহেব প্রমুখ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মদিনা থেকে থাজা সাহেব হিন্দৃস্থান অভিমুখে যাত্রা করলেন। উদ্দেশ্য ইসলাম ধর্ম প্রচাব কবা। তিনি সক্ষা সহব থেকে গজনি এবং পবে লাহোরে আসেন। সেথান থেকে চল্লিশ জন দরবেশ সমভিব্যাহাবে দিলীতে উপনীত হন। দিল্লীর সিংহাসনে তথন আসীন ছিলেন পৃথী রাষ। তিনি মুসলমান বিষেয়ী। থাজা সাহেবেব আগমন বার্তা অবগত হয়ে পৃথী বাষ এক গুপু-ঘাতককে পাঠালেন থাজা সাহেবকে হত্যা করতে। ঘাতক দিল্লীতে এল। তার ত্বভিসদ্ধি দিব্য চক্ষৃতে জানতে পেবে থাজা সাহেব তাকে শান্তি দিতে উন্থত হলেন। ভীত হয়ে ঘাতকটি ক্ষমা প্রার্থনা কবল। থাজা সাহেব তাকে ক্ষমা কবলেন। সে তথন ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হল। থাজা সাহেব এবাব নিজে ৫৬১ হিজ্বীর সাতই মহবম তাবিথে আজ্মীরে উপনীত হলেন।

খাজা সাহেব আজমীবের জানা-সাগরের তীবে একটি আশ্রম নির্মাণ করে বসবাস করতে থাকেন। জানা-সাগরের তীববর্তী মন্দিব সমূহের ব্রাহ্মণ-প্রোহিতগণ সেই মুসলিম ফকিবগণেব "আল্লাহো আকবব" ধ্বনি শুনে বিক্ষর হয়ে রাজা পৃথী রাম্বের নিকট অভিযোগ কবেন।

ফকিবগণকে বিভাড়িত করতে পৃথীবায পাঠালেন সৈন্ত। সৈত্তগণ জাক্রমণ কবতে উত্তত হলে খাজা সাহেব মন্ত্রপুতঃ ধূলি নিক্ষেপ কবে তাদেরকে বিপর্যন্ত করলেন। বাজা এ সংবাদ অবগত হযে প্রসিদ্ধ মোহান্ত বামদেওকে তার বোগবল এবং তন্ত্র-মন্ত্র শক্তিব দ্বাবা ফকিবগণকে বিভাড়িত কবতে বল্লেন। বামদেও তংক্ষণাৎ গেলেন খাজা সাহেবেব নিকট কিন্তু তিনি খাজা সাহেবেব তীক্ষণৃষ্টিব সম্মুখে হিব থাকতে পাবলেন না। দিবাজ্ঞান লাভ কবে তিনি ইসলামবর্ম গ্রহণ কবলেন এবং মোহাম্মদ সাদী নামে পবিচিত হলেন। এ-সংবাদ জেনে রাজা পৃথীবায় বডই ত্শিভাষ পতিত হলেন।

থকদিন এক ককিব এক পুকুবেব পানিতে ওচ্ছু কবতে গেলেন। খানীয় হিন্দুগণ কিছুতেই সেথানে ওচ্ছু কবতে দিলেন না। ঘটনা অবগত হয়ে থাজা সাহেব আপনার অলৌকিক শক্তি বলে আনা-সাগরসহ সমস্ত জলাণায়ের জল একটি ক্ষুদ্র পাত্রে এনে বন্দী কবলেন। নগববাসীগণ জলাভাবে মবনাপায় হয়ে থাজা সাহেবের শবণ নিল। দয়া পববশ হয়ে তিনি পূর্ববিদ্ধা কিরিবে আনলেন। আজমীবের অবিবাসীগণ ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হলেন। মন্দিরের স্থলে গড়ে উঠল মসজিদ।

পৃথীরায় সমস্ত অবগত হয়ে পরামর্শ সভার আয়োজন কবলেন। থির হল ঐক্রজালিক থাজা সাহেবের মোকাবিলা ঐক্রজালিক অজয় পালেব ছাবা কবতে হবে। তৎপূর্বে বাজা নিজে যুদ্ধ কবে পবিস্থিতি বুঝবেন। রাজা সাত বাব যুদ্ধ সাজে সজ্জিত হতে গিষে সাত বাবই অন্ধ হযে গেলেন।
অগত্যা অজয় পালকে পাঠানো হল। অজয় পাল বিষধব সাপ এবং পরে
অগ্নিবাণ নিক্ষেপ কবে থাজা সাহেবকে পর্যুদন্ত কবতে গিষে ব্যর্থ হযে পলাযন
কবতে উল্যত হলেন। কিন্তু অজয় পাল পলায়ন কবতে পাবলেন না, খাজা
সাহেব কন্তৃ কি ধৃত ও প্রস্তুত হলেন। শেষ পর্যুদ্ধ নানাভাবে খাজা সাহেবের
অলৌকিক শক্তির পরিচয় পেষে তিনিও ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হলেন। তথন
তার নাম হল আবহুল্লা বিয়াবানী।

পঁচিশ বছব পর থাজা সাহেব আহ্বান জানালেন পৃথীরাষকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণেব জন্ত । পৃথীরায় সে প্রভাব প্রত্যাখ্যান কবলেন। খাজা সাহেব এর প্রতিবিধান এবং হিন্দুভানে মুসলিম জাধিপত্য বিভারের জন্ত আল্লাহ তারালার নিকট প্রার্থনা জানাতে লাগলেন। তিনি রাজ-নিধনের অভিশাপ দিলেন।

আফগানিভানেব বোর প্রদেশের স্থলতান গিয়াস্থদিন বোরীর আতা সাহাবৃদ্দিন বোরী হিন্দুভান জ্বেব আশায় ৫৮৭ হিজবীতে এদেশে আগমন কবেন। উভয় পক্ষের মধ্যে ভূমূল সংঘর্বে সাহাবৃদ্দিন বোবী আহত হয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন কবেন।

আর কিছুকাল পবে সাহাবৃদ্ধিন ধোরী পুনবাষ অধিকতব সমব সম্ভাবে স্থানজিত হয়ে হিন্দুতান আক্রমণ কবলেন। এবাবেব বোবতব যুদ্ধে থাজা সাহেবের অভিশাপ অহ্যাযী পৃথীরাষ পবাজিত ও নিহত হলেন। দিল্লী ও আজমীবে মুসলিম রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হল। আজমীবে গিষে সাহাবৃদ্ধিন বোবী সাক্ষাৎ কবলেন থাজা সাহেবের সঙ্গে।

[এথানে থাজা সাহেবেব নষ্টি আশ্চার্য্য কেবামত প্রদর্শনেব গল্প সন্নিবেশিত আছে। সেগুলির বিষয়বস্তু নিমুক্পঃ—]

- ১। একদল অরিপূজক খাজা সাহেবেব অলৌকিক শক্তিতে বিমৃশ্ধ হয়ে ইসলাম ধর্মগ্রহণ করেন।
- ২। অর্থনোলুপ জনৈক ব্যক্তি খাজা সাহেবেব আশ্চর্য্য কেবামতে শান্তি প্রাপ্ত হয়।
- আক্রমণকাবী একদল দক্ষ্য খাজা সাহেবের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিব সন্মুখে দাঁডাতে
  না পেবে ক্ষমা প্রার্থনা কবে এবং ইসলাম ধর্মগ্রহণ কবে।

- 8। श्राष्ट्रा नारहरवत्र निर्मिर्ग शंकत्र वांक्रूत कृत मान करव।
- থাজা সাহেবকে আজমীরে বেখে বহুলোক মকার হল কবতে গিয়ে
   প্রথানে তাঁকে দেখে সকলে বিশ্বিত হবে যান।
  - ৬। জনৈক কুলটা রমণীব অসহুদ্বেশ্ব থাজা সাহেবেব অ। চর্বা কের।মতেব কাবণে সফল হতে পারেনি।
- , ৭। বাগদাদের এক বদমায়েস ব্যক্তি খান্ধা সাহেবেৰ সন্ধিনানে অবস্থান করে সং পথে আসেন।
  - ৮। অসহদেখে আগত জনৈক হিন্দু, খাজা সাহেবেব নিকট এসে সম্পূৰ্ণ পরিবর্তিত হযে যান।
  - । এক ব্যক্তি মুশলমানেব ছদ্মবেশে খাজা সাহেবকে ছুবিকাঘাতে হত্যা করতে গিয়ে ব্যর্থ হয় এবং পবে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে।

খাজ। সাহেব সময় সময় ভাবোন্মন্ত হবে 'ছামোঁ' জর্থাৎ আরবী ভাষায রচিত খোদাভায়ালার প্রশংসা-স্ট্রুক সন্ধীত পাঠ কবতেন। একবাব 'ছামোঁ' পাঠ শুনে পৃথিবী আনন্দে নেচে উঠবাব উপক্রম হলে হজরত বড পীর সাহেব ভাব হাতেব ছোট একটি লাঠিব প্রান্ত দ্বাবা মাটি চেপে ধবে বাখেন। অভ্যথায় নাকি পৃথিবীতে মহাপ্রলব কাণ্ড ঘটত।

হিশৃস্থানের প্রায় সর্বত্ত ইসলামের আদর্শ প্রচারিত হল। এমন সময় গাজা সাহেবকে আহ্বান জানালেন তাঁব মোর্শেদ পীর হজরত ওসমান হামণী। খোরাসান সীমান্তে গুক-শিয়েব সাক্ষাতকার হল। পীর হানণী শিশুকে আপনার মছাল্লা, আশা, খেরকা, জুতা ও পাগড়ী দিয়ে খেলাফতি প্রদান করতঃ মকার প্রত্যাবর্তন করেন এবং সেখানেই ৬০৭ হিজ্বীতে দেহত্যাগ করেন।

একবার জনৈক নিঃস্ব ক্বংকের কাতর অমুরোবে খাজা সাংহব দিলীতে উপনীত হন এবং স্থলতান আল্তামাসকে বলে উক্ত ক্ববকের জনি নিম্ব করে দেন।

ইসলাম ধর্মাবলধীব বিবাহ না করা অস্থার। থাজা সাহেব একথা ব্রুতে পেবে নব্বই বছব বন্দে দ্বাবগডের রাজকন্মাকে এবং পরে শিশু সৈদ্দ হোদেন মসাহাদীর কন্তাকে বিবাহ করেন। প্রথমা পত্নী উন্মেতৃল্লাব গর্ভভাত হুই পুত্র ও এক কন্তা এবং দ্বিতীনা পত্নী সৈমেদা আছমাহ, বিবির গ্রুভাত তিন পুত্র। খাজা দাহেব স্ত্রী-পুত্র নিষে মাত্র সাত বছর সংসাব-ধর্ম পালন কবেছিলেন।

খাদ্ধা সাহিব, হজবত কুতবৃদ্ধীন বখতিয়াব কাকীকে ডেকে খেলাফতি দান করেন। পরে সাতানকাই বংসব বয়সে ৬৩২ হিজরীর ৬ই বজব তাবিখে তিনি মানব লীলা সংবরণ করেন।

পবিত্র আজমীব শবীকে থাজা সাহেবেব নির্দেশিত স্থানে সমাবিগৃহ নির্মিত
হয়। সম্রাট আকবরও আগ্রা থেকে আজমীব পর্যান্ত পদরজে যেতেন এবং
থাজা সাহেবের মাজাব শরীকে জিয়াবত করতেন। সেথানে প্রতি বৎসব
৬ই থেকে ১১ই রজব পর্যান্ত থাজা সাহেবেব উক্লস হয়। তাতে বছ দেশের
লোক এসে যোগদান করেন।

মৌলভী আজহার আলীসাহেব প্রণীত থাজা মলমুদ্দীন চিশতী (জীবনী)
প্রাহেব অনেক স্থানে যে যে গ্রন্থ থেকে তথ্য সংগৃহীত হবেছে তার উল্লেখ
আছে। বখা—(১) আনিছেল আরওরাহ, (২) থাজা মলমুদ্দীন
চিশ্তী (রঃ) "সওয়া নিয়ে" উমবী, (৩) তওয়ারীখ ফেরেস্ডা, (৪) ছানায়েল
(৫) শার্বোল আউলিয়া (ইতিহাস), (৬) কাওয়াদল সালেকিন,
(৭) আক্সির নাম (ইতিহাস), (৮) দলিলুল আরফিন প্রভৃতি। লেখক
সমগ্র কাহিনীটিকে পঞ্চদশ পবিচ্ছেদে বিভক্ত করেছেন। প্রতি পবিচ্ছদ
আবাব ছই-তিনটি শিরোনামায় বিভক্ত করে এক-একটি বিষয়েব বিবরণ
দিয়েছেন। গ্রন্থেব একস্থানে দশটি উপদেশ বাক্য লিখিত আছে। ক্ষেক
স্থানে ব্যেত প্রদন্ত হ্যেছে। কোথাও কোথাও কি কি আচবণ ধর্মবিক্ষক তাব

গ্রন্থকার 'হিন্দুন্তান' নামকবণেব ব্যাখ্যা দিখেছেন। তাছাড়া তিনি হিন্দুন্তানেব আদিম বাজস্তবর্গেব যে বিববণ দিখেছেন তা ঐতিহাসিকেব মতে নিখুঁত বলে তিনি তেয়াবিখ কেবেন্তা নামক প্রামাণ্য গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেছেন। সেই দিক হতে এই গ্রন্থে বর্ণিত কাহিনীব হয়ত কিছু ঐতিহাসিক মৃল্য আছে।

খাজা মন্দ্রম্পীন চিশ্ভী জীবনী গ্রন্থের রচনাকাল নিদ্দিষ্ট করে কোথাও লিথিত নেই। একাদশ সংস্কবণের তারিথ লিথিত নেই, শুধু সাল লিথিত আছে—সন ১৩৬৭ সাল (বাংলা)। গ্রন্থকার গ্রন্থথানিকে পীব মোর্শেদ হজরত মোহামদ আবু বকর সাহেবেব নামে উৎসর্গ করেছেন। "বদেব গৌবব কেতু" বলে উল্লেখ থাকায় বুঝা ষাষ ইনি ফুরফুরা শরীকের হজরত দাদাপীব। গ্রান্থকাব "নিবেদন"-জংশে লিখেছেন যে পুস্তক্ষানি মৌলভী মোহামদ কোববান আলি সাহেব 'আছপাস্ত' সংস্কাব করেছেন। এই অংশে এই গ্রন্থের প্রকাশ কাল সন ১৩২৯ সাল বলে উল্লেখ আছে। তা থেকে বুঝা যায় যে গ্রন্থখানি ইংরেজী ১৯২২ সালের পূর্বেই বচিত হ্যেছিল। এতগুলি সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ায় জন্মান কবা যায় যে গ্রন্থখানি খুবই জনপ্রিম্বতা জর্জন করেছে।

# ২। খাজা মইকুদ্দিন চিশ্ তি

মওলানা অবত্বল ওবাহীদ 'আল কাসেমী' সাহেব "থাজা মইহুদিন চিশ্ তি" নামক একথানি গ্রন্থ রচনা কবেছেন।

গ্রন্থখানির রচনাকাল ১৯৬২ খৃষ্টাব্দ। এর দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৬৭ খৃষ্টাব্বে প্রকাশিত হয। গ্রন্থকাবের ঠিকানা: গ্রাম—কাখুডিয়া, পো: —বড ভালুনা, জেল। বীৰভূম। ১২৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত গ্ৰন্থে ধাজা সাহেবেৰ জীবনীসহ কিছু অতিবিক্ত অংশ তিনি প্রদান কবেছেন। এই অতিরিক্ত অংশের "তাবিজাত" অংশটি উল্লেখযোগ্য। বিপদ মুক্ত হওয়াব জন্ত, অভাব মুক্ত হওয়াব জন্ত, আহাবেব স্বচ্ছলতার জন্ম, নিথোঁজ ব্যক্তিব সন্ধান পাওয়ার জন্ম, বিদ্যাব প্রাচুর্বেব জন্ম প্রভৃতি শিবোনামায ৩৪টি তাবিজ্ঞাত আববী হরুকে লিখিত হ্যেছে। তাছাভা ক্যেকটি গত্ত্তও এতে সন্নিবেশিত হ্যেছে। গ্রন্থকাব অন্ত গ্রন্থের সমালোচনা কবেছেন। তাঁৰ প্ৰদত্ত তথ্যে জানা ধাৰ ধাজা নাহেবেব জনকান ৫৩१ हिष्पती नरह, ৫৩॰ हिष्पती धवः मृष्ट्राकान ७७२ हिष्पती नरह, १२१ हिष्पती। দিতীয়া পত্নীব নাম আছমাহ নয়, বিবি ইসমাতৃল্লাহ। দিতীনা পত্নীব গর্ডে তিন পুত্র নয়, মাত্র এক পুত্র জন্মগ্রহণ কবেন। উক্ত পুত্রেব নাম জিয়াউদীন আবুল খায়েৰ নহে, দে নাম জিবাউদ্ধীন আৰু সায়ীদ। খাজা সাহেৰ প্রদত্ত ৪১টি উপদেশ বাণী এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে। তাছাডা এক স্থানে গ্রহকার কেবামত বা অলৌকিক শক্তির অবাস্তবতাৰ কথা উল্লেখ কবে লিগেছেন, "ইহা তাঁহাব কেবামত নদ, অপবাদ।"

এইরপ আবো মতবিবোধ পবিদৃষ্ট হয়। গ্রন্থকাব উক্ত সমস্ত তথ্য:—
১। মাসাদের্স সালেকীন, ২। সেয়াকল আকতাব, ৩। সেয়াকল আবেফিন, ৪। তাবজামা ফেবেস্তা প্রভৃতি প্রমাণ্য গ্রন্থ থেকে গ্রহণ কবে
আপন বক্তব্যের মাথার্থতা প্রমাণ কবতে চেয়েছেন।

আবর্গ আজিজ আল্ আমীন সাহেব তাঁব "ধক্ত জীবনেব পুণ্য কাহিনী" নামক গ্রন্থে থাজা মজমুন্দীন চিশ্তীর আন্চর্ব কেরামতিব আঠারোটি গল সন্নিবেশিত কবেছেন। এই পুস্তকের প্রকাশকাল বাংলা ১৩৬২ সালের ১লা পৌষ।

আমীন সাহেবের গল্পগুলি বেশ স্থপাঠ্য। উক্ত সমন্ত পুন্তক সমূহে বাংলা লোকসাহিত্য সম্ভাবের উচ্চল নিদর্শন স্বরূপ অনেক কাহিনী লিখিড আছে।

খাজা মঈহদ্দীন চিশ্তী ঐতিহাসিক ব্যক্তি বটে, কিছু তাঁর জন্মকাল ও
মৃত্যুকাল নিয়ে মতভেদ ববেছে। তাছাভা চিশ্তিষা তরিকাব প্রতিষ্ঠাতা বে খাজা সাহেব সে বিষয়েও নানা মত দেখা যায়। এখানে সংক্ষেপে করেকটির উল্লেখ করা হল।

মৌনতী আজহার আলি লিখেছেন থাজা সাহেবেব জন্ম তাবিথ ৫৩৭ হিজরীব ১৪ই রজব সোমবাব। (সেযারুল আকতাব, ১০১ পু:)।

মৌলানা আবহন ওয়াহীদ আল কাসেমী লিখেছেন, থাজা সাহেবেব জন্ম ভারিথ ৫০০ হিজরীব ১৪ই রজব সোমবার। (থাজিনাভূন আফসিয়া, প্রথম থণ্ড, ২০২ পৃষ্ঠা)।

ভঃ আবি, ল করিম সাহেব ১১৪২ খৃষ্টাব্দ বলে উল্লেখ করেছেন। ( স্ফীবাদ ও আমাদের সমাজ, পৃষ্ঠা-৩৬)। ৬°

শৈলেন্দ্র কুমার ঘোষ লিখেছেন, ১১৫৮ খুষ্টাব্দ। (গৌড কাহিনী, পৃষ্ঠা— ৩৪৭)। १२

খাজা সাহেবের মৃত্যু তারিখ ৬৩২ হিজরীর ৬ই রন্ধব, কারো মতে, ৭২৭ হিজরীর ৬ই বন্ধব। (মাসালেকুস সালেকীন, ২য় খণ্ড, ২৮৫ পৃষ্ঠা)। কারো মতে, ১২৩৬ খৃষ্টাব। (স্ফীবাদ ও স্বামাদের সমাজ ডঃ স্বাক্ত কবীম) ৬১ মৌলভী আজহাব আলীব মতে চিশ্ তিষা তরিকাব প্রতিষ্ঠাত। খাজা মঈবদ্দীনচিশ্ তী।

মওলানা অবহুল ওবাহীদ লিখেছেন যে আবু ইসহাক্ চিশ্তী এই তবিকাব প্রতিষ্ঠাতা। (সেযাকল আকতাব-১)।

কাবো মতে বন্দা নওযাজ, কাবো মতে চিশ্তের খাজা আহামদ আবদাল। (ফ্ফীবাদ ও আমাদের সমাজ: ডঃ আনুল করিম), ১০ চিশ্তিবা তরিকায় স্বফী মতবাদের প্রবর্ত্তক।

# সপ্তম পরিচ্ছে**দ** খাষ বিবি

পীবানী হজবত ফাতেষাল যাদা জনসাধারণেব নিকট খাষ বিবি নামে সমধিক পবিচিত। তিনি ছিলেন প্রথম খলিফা হজবত আবু বকব সিদ্ধিকীব অক্তম বংশধব। চেন্দিস থাব ভাবত আক্রমণ-কালে তাঁব বংশেব কেউ ভাবতে আগমন কবেন এবং এদেশে বসতি স্থাপন কবেন। থাববিবিব জন্ম হয় দিলীতে, তখন সম্রাট আকববেব বাজস্বকাল।

যশোবাধিপতি প্রতাপাদিত্যকে দমনেব জন্ত দেনাপতি মানসিংহ প্রেবিত হন। মানসিংহের সহিত খাষবিবি বঙ্গে আগমন কবেন এবং বসিবহাট মহত্মাব বাল্লভিষা থানাব খাষপুব গ্রামে অবস্থিতি কবেন। উক্ত খাষপুর নিবাসী সাহিত্যিক ও গবেষক আগবুল গফুর সিন্ধিবী সাহেবেব জ্যেষ্ঠ পুত্র জনাব মনস্থব আলি শিন্ধিকী সাহেবেব এন্টনী বাগান লেনেব (কলিকাতা, শিষালদহ) বাসাফ, ১৯২৪ খুঙান্ধে বাল্লভিষা সাব্-বেজিষ্টাবী অফিসে বেজিষ্টাক্ত বিক্রম দলিলেব অন্থলিপি বলে কথিত ক্ষেকটি পৃষ্ঠাৰ মধ্যে এই তথা আমি দেখতে পাই। উক্ত অন্থলিপিব মধ্যে লিখিত নম্ব ২৪৯ এবং ক্রমিক কবে ৫৫৪২। উক্ত অন্থলিপিতে যা লিখিত আছে তাব কিম্দংশ এইবল :—

"খাষপুৰ গ্রামেৰ এক নাজ জাগ্রন্ত পীৰ প্রান্তঃশ্ববদ্ধীয়া আবেদা ঘাৎয়াল বাদা থকে আবেদা গাববিবি পীব সাহেবানী হইতেছেন, কাগজ পজাদি পাঠে অবগত হওবা যাব ষে, উক্ত পীব সাহেবানী আমাব (আক্ ল এফ্ ব সিদিকী) ও আপনাব উত্বাদি সর্গেব এখানকাব প্রথম পুব্য হছবৎ সাহ্তুদী আমান সেথ সামাদাতুল। মবছম মাসকুব কেবলাব সভোদবা ভোষ্ঠ ভগিনী ভানীনাও তাহাবা উভবে শেব প্রেবিত মহাপুক্য হজবত আমাবজুনান মোহাম্মদ মোতালা মানে আ'মব প্রথম উত্বাধিকাবী ও প্রথম খলিকা মহাত্মা হজবত আবতলা বিন আনি আন বক্ষব সিদ্দিকী বাজী আলাতেব স্বেট্ঠ প্র

অস্থান্ত মহাত্মা হজবত আবদ্ধব বহুমান সিদ্দিকী রাজী আলামহের বংশধব ছিলেন। সম্রাট জাহাঙ্গীরের নিকট খেকে পীর খাষবিবির নামে লাখেরাজ পাওয়া যায়।"

খাধবিবি এখানেই দেহত্যাগ কবেন। যেখানে তাঁকে সমাহিত করা হয় সেখানে পাকা-দবগাহ-গৃহ নির্মিত হষেছে। তাঁর দবগাহেব সেবায়েত হিসাবে তাঁরই বংশধারা উক্ত গ্রামে আজো বর্তমান।

পীবানী ধাষবিবির দরগাহে দেবায়েতগণ কর্তৃক নিষমিতভাবে ধূপ-বাতি প্রদত্ত হয়। ভক্ত জনসাধারণ সেখানে হাজত মানত শিবনি দেন। পীরোভর হিসাবে প্রায় ছুই বিঘা জমি পতিত জাছে। তাঁর নাম মহিমাব জন্ম গ্রামের নাম হয়েছিল থাবপুর। স্থানীয় হিন্দু-মূসলিম সকল ভক্তই তাঁব প্রতি সমধিক ভক্তি প্রদর্শন কবেন। তিনি ইসলাম মাহাত্ম্য প্রচারের সহায়ক মানবদবদী ক্রিয়াকলাপের জন্ম আজো অবণীয় হয়ে আছেন। তিনি য়ে ফ্লীমতাবলম্বী ছিলেন এবং সেই মতবাদ প্রচার কবেছিলেন এমন কোন প্রামাণ্য নিদর্শন পাওয়া বায় না।

# অষ্টম পরিচ্ছেদ গোরাচাঁদ পীর

পীর হজরত শাহ্ সৈয়দ আবাস আলী রাজী ওবকে হজবত পীব গোরাচাঁদ রাজী আরবেব মন্ধা নগরীতে ৬৯০ হিজরীব ২১শে রমজান তারিখে জন্মগ্রহণ কবেন। মতান্তবে হি: ৬৬৪, খু: ১২৬৫। ২০ তাঁৰ পিতাব নাম হজরত কবিম্ উল্লাহ্ এবং মাতাব নাম বিবি মাষমূনা সিদ্ধিকা। পিভার দিক থেকে হজবত আলী এবং মাতার দিক থেকে হজরত আবু বকব সিদ্ধিকীব বক্ত তাঁব দেহে ছিল। তাঁর দীকা গুকব নাম পীর হজরত শাহ্জালাল এষমনি। তিনি পীর শাহ্জালালেব নিকট কাদেবিয়া তরীকার শুফী মতে দীক্ষা নিয়েছিলেন।

পীর শাহজালাল, হজবত শাহ্ দৈষদ কবীর বাজীর আদেশে ভারতবর্ধে ইসলাম ধর্ম প্রচাব কবৃতে আসেন। হজরত পীব গোরাচাঁদও সেই সদ্দে এসেছিলেন। তিনি পীব শাহ্জালাল এমমনির অসমতি এমে বন্দদেশেব চরিব্দ পবর্গণা জেলাব হাডোয়া থানাব অধীন বালাগু। পবর্গণা অঞ্চলে ইসলাম ধর্ম প্রচারের দায়িত্ব প্রাপ্ত হন। পীব গোবাটাদ আবে। একুশ জন পীর লাতা সঙ্গে নিষে আহ্মানিক ১৩০২-১৩২২ খুটান্বেব মধ্যে গোডেব স্বলতান শামস্থাদ্দীন ফিবোচ্ছ শাহেব সম্যে বালাগু। পবর্গণায় আগমন করেছিলেন। তিনি চিবকুমার ছিলেন।

পীর গোবার্টাদ্ বাঁজী, দেউলা বা দেবালষেব স্বাধীন হিন্দু বাজা চন্দ্রকেতৃকে ইসলাম ধর্মে দীন্দিত কবতে সক্ষম হননি। তবে স্থানীয় বহু হিন্দু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ কবেন। বাজা চন্দ্রকেতৃ অভিশপ্ত হযে সপবিবারে ধ্বংসপ্রাপ্ত হন। অনেক প্রতিকৃল অবস্থার মধ্য দিয়ে তিনি অগ্রসব হন। অবশেষে হাতিয়াগড পরগণায ভাবপ্রাপ্ত সেনাপতি অকানন্দ ও বকানন্দেব সহিত যুদ্ধে পীব গোবার্টাদ্ গুক্তব রূপে আহত হন এবং ১৩৭৩ খুষ্টান্দের ১২ই ফাল্পন তাবিথে মৃত্যু বরণ কবেন। মৃত্যুকালে তাঁব বয়স হযেছিল আশী বংসব। ৪°

কেহ বলেন কচিং হিন্দুর ঠাকুব সম্পূর্ণরূপে মুসলমান পীব হযে গেছেন কিন্তু নাম বদলাননি। যেমন বর্জমান ও চরিবশ পরগণা জেলাব পীর গোরাটাদ। আবাব কেহ বলেন যে ভাসলিয়া গ্রামের গোরাটাদ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে পীব গোবাটাদ নামে পরিচিত হন। (বেতাব জগং: ১৬-২৮ কেব্রুয়াবী ১৯৭০)। কেহ বলেন "পঞ্চদশ শতান্ধীর শেষভাগে সৈমদ হুণেন শাহ গৌডেব বাদশাহ হুইলেন। গেরোগাজি বা পীর গোবাটাদ, হিজলীব মুসলমান সেনাপতিব পুত্র এই সমযে বাইশ জন আউলিয়া অর্থাৎ দৈব-শক্তি সম্পন্ন ফকির, হিন্দু রাজ্যগুলিতে প্রবেশ করিয়া সত্যধর্ম প্রচাবার্থ বদ্ধপবিকব হুইলেন।" মুনসী খোদা নেওযাজের কাব্যে আছে—"ঘব তাব দিল্লীব সহবে।" কবি মোহম্মদ এবাদোল্লার সহিত আন্ত্রুল গত্বব সিদ্দিকী সাহেবেব অভিমতের মিল আছে।

"গোবাটাদেব মৃত্তিও আছে, কিন্তু বিবল। গোবাটাদেব যোদ্ধা মৃতিই দেখা যায়, অক্বতি বেশ হুন্দব ও বীরোচিত। পবিধানে চোগা-চাপকান. মাথায় পাগড়ী, হাতে তলোয়াব বাহন ঘোডা। ব্যাদ্ধ-বাহন গোবাটাদেব মৃত্তি বর্তমানে অতি বিবল। পূজা বা হাজ্ঞোতেব কর্ত্তা সব ক্ষেত্রেই মৃসলমান ফকিব। তি

চিব্দেশ পবগণা জেলাব বসিবহাট মহবুমাব অন্তর্গত বালাণ্ডা পরগণাব হাড়োখা নামক গ্রামে হজরত পীর পোবাটাদ সমাধিস্থ হথেছিলেন। সেখানে তাঁব পবিত্র মাজার শবীক বা দরগাহ, স্থানে প্রতি বৎসর ১১ই ফাস্কন হতে ১৩ই ফাস্কন পর্যন্ত ওরস উপলক্ষ্যে লক্ষ লক্ষ নর নাবী সমবেত হয়ে জিয়ার-তাদি করে থাকেন। বহু আলেম, সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক, কবি, জন্ত-সাধক সমবেত হযে বিভিন্ন ভাষায় ইসলাম ধর্মের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ওয়াহ, আউলিয়া বাজীব জীবনী সাক্রান্ত প্রবন্ধ পাঠ ও কবিতা আবৃত্তি কবেন। সাধাবণ শ্রোতার। তা প্রবণ করে, জ্ঞান লাভ কবে ধল্ল ও কুতার্থ হযে থাকেন। এবিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ আবৃত্ত গঙ্গুল সকুব সিদ্ধিকী সাহেবেব গ্রন্থে লিপিবছ আছে। পীব গোবাটাদেব শেষ খাদিমদাব বা সেবাবেত ছিলেন মহাত্মা সেপ দাবা মালিক। খাদিমদাবেব বংশধবগণ আন্তও (১৯৭১) বিভ্যমান, কিয়ে উক্ত দবগাহেব সেবা-ভার এখন জনসাধাবণে ক্যন্ত হয়েছে।

পীব গোবাটাদেব দরগাহে প্রত্যহ নিষমিত ভাবে ধৃপ-বাতি দিয়ে জিথারত করা হয়। প্রায় প্রতিদিন কেহ না কেহ শিবনি, হাজত বা মানত দান করেন। মানতের মধ্যে হুম, বাতাসা-জাতীয় মিষ্ট দ্রব্য, কল প্রভৃতি প্রধান। প্রতি বৎসর ১২ই ফাল্কন তারিখের ওরস উপলক্ষে বিবাট মেলা বসে। সেই মেলায় নানারপ বাজনো বাজে, কাওয়ালি, তাবানা ও মানিক পীরেব গান হয়, সার্কাস ও যাহ্ন বসে, যাজা হয়। পীরের নামে এক হাজার পাঁচশত বিঘা জমি পীরোত্তর দান আছে। হাডোয়ায় তাঁব সমাধিব উপর এক স্থান্ধ আট্টালিকা নির্মিত আছে। গোঁডেব স্থলতান আলাউদ্দীন শাহ্ পীর গোরাটাদেব মাজাবেব উপব এক সমাধি সৌধ নির্মাণ করে দেন। ২০ অট্টালিকার পাশে আছে ফুলেব বাগান। পাশেই বিভাগরী নদী প্রবহ্মানা। স্থানটি জতি মনোরম। পীরের নামে প্রমন্ত 'হুধ ও পানি' ভক্ত জনসাধারণ প্রম্প পবিজ্ঞানে পুনবায় শান্তিবাবি রূপে গ্রহণ করেন।

তরস ও মেলার সময় 'সৌন্দল' বা শোভাষাত্রা বাহির হয়। সৌন্দল
শবেব অর্থ এইরপ :—'শোভাষাত্রা সহকাবে ভক্তরণ পীরেব উদ্দেশ্রে দেয়
উপহাবাদি নিয়ে দবগাহে উপস্থিত হন। সেই উপহারাদি সমাধিব উপবে
খাদিমদারগণ কর্তৃক স্থসজ্জিত করা হয়। উক্ত উপহারগুলি পবিত্র বস্ত্র দারা
আর্ড করাব পব উহাতে গোলাপ জল, আতর প্রভৃতি নিক্ষেপ করা হয়।
যে শোভাষাত্রা এই পবিত্র কর্ম সম্পাদন কবে তাকে সোন্দল বলে।" এই
সোন্দলে বা শোভাষাত্রাম নানাবিধ বাজনা বাজে এবং বাংলা ভাষায় ভত্তিমূলক ভারানা গীতও গাওষা হয়। বারগোপপুরের কিছু ঘোষ ও কানাই
ঘোষদিগেব সময় থেকে প্রভিবেশী গ্রামের গোপনন্দন এবং অক্সান্ত ব্যক্তিবা
ভারে ভারে গো-তৃয় এনে দবগাহে সমবেত হন। সেই ছয়ই প্রথমে মাক্বারা
বা সমাধিব উপব চেলে দেওয়া হয়।

হন্তবত পীব গোব।চাঁদের শ্বতির সম্মানে ভক্তগণ কোনও রান্তার নামকরণ কবেছেন কিন। জানা যায় না।

ভাছাড়া হাডোয়াৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্বালষ তাঁৰ নামেৰ সঙ্গে জডিয়ে আছে। তাঁৰ নামেই আছে গোৰাটাদ পাঠাগাৰ, গোৰাটাদ 'মিষ্টান্ন ভাণ্ডার, গোৰাটাদ চিকিৎসালৰ ইভ্যাদি বহু প্ৰতিষ্ঠান। হাডোযাৰ হাটে ভক্তগণ পীৰেব প্ৰতি প্ৰণতি জানিষে বেচা-কেনাষ ব্যাপৃত হন। প্ৰায়শঃই দেখা যায়, ক্রেতা বা বিক্রেতা নিজ নিজ কথাব সত্যতা প্রমাণের জন্ম বলেন "গোবাচাঁদেব দিবিব।" অনেকে দুর ধাতার পূর্বে তাঁর নাম শ্বরণ করেন।

"কিছুকাল আগে পনের কুড়ি বছব পূর্বেও কলকাতাব কোন কোন পলীতে সন্ধ্যার সময় এক শ্রেণীর ফকিরদের দেখা ষেত। তাদেব পবিবানে থাক্তো কালো বঙের আলধালা, পাষজামা, মাখায় টুপী, গলায ছোট বড পুঁথির মালা। এক হাতে আশাদণ্ড বা ময্বপুচ্ছের চামব, অপর হাতে ধুমাবিত ধুনাচি। তারা হিন্দু মুসলমান সকলের বাড়ীতে দবজাব সামনে এসে আর্ত্তি কর্ত, "পীর গোবাটাদ মুন্ধিল আসান।" তদ

"ফকিররা অনেকে সমধ সমধ গোরাটাদের গানও গাইত। পদ্ধীব গাযেনরা সর্বপীর বন্দনায় অন্তর্মপ গান গেযে থাকেন।

হাড়োষা ব্যতীত বারাসত-বসিরহাটের ষেসব স্থানে তাঁব নামে নম্ববগাহ বা শ্বতিচিহ্ন আছে তাদের বিবৰণ সংক্ষেপে দেওয়া হল ,—

### ১। এয়াজপুর

এই প্রামটি বারাসত মহকুমাব দেগন্ধা থানাব অবীন। প্রায় ছব বিঘা জমিব মধ্যে পুকুব এবং একটি ইটেব তৈবী নজবগাহ, আছে। বিশাল বটগাছে আচ্ছাদিত স্থানটি বেশ মনোরম। নজরগাহের গায়ের ফলকে লিখিত আছে— "পীব সোবাটাদ সাহেবের ভূমাসন
শাহ কুফী সৈম্দ আবাচ আলি
ভরপে পীব গোবাটাদ সাহেব
প্রায় ৬০০ শত বংসব পূর্বে
পদ্মা নদী পাব হইষা এইস্থানে
বসেন, এথানে ভাহাব মান্তার নহে।

এষাজপুর ১লা কার্ত্তিক ১৩৬১ ইতি— শেখ বদিয়াজ্জমা।"

### ২। ভাগলিয়া

বাবাসত মহকুমাব দেগকা থানাব অধীন ভাসলিয়া গ্রামে প্রায় ২৫ বিঘা জমিব একস্থানে একটি নজবগাহ আছে। ভাব বর্তমান (১৯৭০) সেবায়েত মোহামদ আবদুস্ কুকুব (৮৫) প্রমুধ বলে দ্বানা সেল। প্রতি বৎসব ১২ই কান্তুন ভাবিধে ওবদ এবং এক দিনের মেলা হয়। মেলায় প্রায় ৫1৬ শত

ख्युंच मर्गाभग रुष। त्कर ख्रिक्षथं कर्तरहन य ज्ञाननिष्ठांच रागाविष्ठांच रान्ता-भाषाम भूमनभान राष शीव शोवािष्ठांच रायहित्न। ज्ञांच श्व-वािष्ठ प्रथानकांत्र त्कांन शृख त्थर्क भाष्या यांच ना। ध्यांदन श्रिक्ठ मह्याय श्व-वािष्ठ निष्य क्षियांच कवा रुष। ख्वरमय मभय कित्र्या श्वार्थ च्छा शांभाश न्यन्यक्ष ध्वरायां पृथ ध्वरे नक्षवशास्त्र त्यन त्यांना यांच। ১०७० थ्रेष्ठात्म स्थाव्यम स्वकृत्व मार्ट्य ध्वरिति क्षित्व क्ष्मत्क निष्ठाविष्ठ त्रभ निष्यं ध्वरे नक्षवशास्-स्थादन त्यर्थ निष्यहन,—

"হে মুসলমানবৃন্দ প্রত্যেক গোবস্থানে পডহো—

- ১। आम्हानारमा यानायरकाम कि याशासन करूर ১ वाव
- ২ ! বিছমিল্লাহেব রাহমানের বাহিম ১ বাব"

মীব সইফুব রহমান আবো জানালেন বে মীব আতিষাব রহমান (পিতা মবছম গোলাম বহমান) প্রায় ৩২ বংসব পূর্বে নজবগাহটি পালা কবৃতে চেষ্টা কবেছিলেন। এই প্রচেষ্টায় তিনি গোপগণেব সহায়তা লাভ কবৃতে স্থপ্নে আদেশ পান, কিন্তু গোপগণ তেমন কোন সহায়তা না কবায় নজরগাহ পাকা কবার কাজ অর্থসমাপ্ত বাখতে বাধ্য হন।

বছ ভক্ত এখানে শিরনি, হাজত ও মানত দিয়ে থাকেন।

### ৩। হাসিয়া

এই স্থানটি দেগকা থানাব অন্তর্গত এবং ভাসলিয়া গ্রামেব পাশেই তেঁতুলিয়া নামক গ্রামেব মধ্যে অবস্থিত। এখানকাব পীবোত্তব জমিব পবিমাণ প্রায় বিশ বিঘা। এখানে ১২ই ফাল্পনে ওবস ও একদিনেব মেলা বসে ও প্রায় ৪০০ লোকের সমাবেশ ঘটে। মোহাম্মদ মোজাম্মেল হোসেন প্রমৃথ ব্যক্তি ইহাব সেবায়েত। এখানে ভক্তগণ ধৃপ-বাতি দেন, শিবনি, হাজত ও মানত প্রদান কবেন।

## ৪। গাংধুলোট

দেগন্ধা থানাব অন্তর্গত এই গ্রামেব প্রান্তে প্রবাহিত বিভাধরী নদীব তীববর্তী স্থবৃহৎ তেঁতুল গাছেব নীচে একটি নজবগাহ অবস্থিত। পুবানো দিনের পাতলা ইটেব গাঁথনি। এখানে গীবোত্তব জমি ছিল প্রায় ৩২ বিঘ।। বর্তমানে (১৯৭০) তাব পবিমাণ প্রায় ১২ বিঘা। এখানে শিবনি, হাজত ও মানত প্রদন্ত হয়। এখানকাব দেবাষেত মোহামদ হাজেব শাহজী (৭০) প্রমুখ ব্যক্তি। এঁদের পূর্ব উপাধি ছিল 'সবদাব'। এখানে ১২ই এর পবিরর্জে ১৩ই দান্তন তাবিখে ওবস এবং একদিনেব মেলা হয়। মেলায় প্রায় ৫০০ লোকেব সমাবেশ হয়। অভিথি সেবার ব্যবস্থা এখানে আছে।

### ৫। সাভ হাভিয়া

দেগন্ধা থানাধীন এই গ্রামেব নজবগাহটি প্রায় ১২ বিঘা জমিব একস্থানে অবস্থিত। পীব পুরুব নামে একটি পুরুব উক্ত স্থানটির জনেকথানি জংশ জুডে বেখেছে। একপাশে কববস্থান। নজবগাহটি কামিনী ফুলেব গাছ ধারা সজ্জিত। মোসাম্মেং সালেহা খাতৃন (৫৫) এথানকার সেবায়েতগণেই অক্যতমা। প্রায় প্রতি শুক্রবাব ও শনিবাবে তাঁর ওপর পীবেব ভব' হয়। 'ভব' অর্থাং ব্যহজ্ঞান বিলুপ্ত হয়ে তিনি জলক্ষিত নির্দেশ জুফ্যায়ী কথা বলেন ও কাজ করেন। মোসাম্মেং সালেহা খাতৃন একপ 'ভব' হওয়ার পর পীবের নিকট থেকে উষধ-পত্র পান বলে জনেকেব বিশ্বাস। ভক্তগণ সেই উষধ-পত্র ব্যবহাব কবে আবোগ্য লাভ কবেন বলে শোনা গেল। এতদঞ্চলেব লোক জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে এথানে মানত কবেন, শিবনি এবং হাজত দিয়ে থাকেন। এথানে কোন মেলা হয় না।

### ৬। গোসাইপুর

দেগদা থানাব অন্তর্গত গোসাইপূব গ্রাম। এই গ্রামে একটি নজবগাহ,
আছে। থাদিমদাব বংশেব জমিদাব মূলী আমীব আলি সাহেব তাঁব সমষ
থেকে এই নজবগাহে ধূপ-বাতি দেওষাব ব্যবস্থা কবেছিলেন। বর্তমান
থাদিমদার হলেন দীন মহমদ তরকদার। বর্তমানে (১৯৭০) এথানে ধূপ-বাতি
জিয়াবং কবেন মোহামদ বেলাবেং হোসেন (৮৫) প্রমুধ। তবে বিশেষ
অস্টান বা মেলা হয় না। একটি অশ্বথ গাছেব নীচে এক কাঠা পরিমাণ
জমিব উপব ইটের গাঁখুনি আছে। একখানি ইটেব পবিমাণ
এইকপ:—১১°×৫°, ×২5°।

## ৭। গাঙ্গুলিয়া

पार्ट श्रामि (मंगन्ना थानाव क्षन्न । माहिव (मंग्रहान ও हानीव हांछेनि ममिव (पार्ट नक्षवंगाह्य) किन्न क्षित्र क्ष्यवं श्वाहि प्रकृति नान कांग्रह हांछेनिव छेंगतिश्विक हित्तव भारक लांचा थाहा :— "विहमिन्ना ह् व्हमान नार्य नांश हेन्ना मार्य नांप नांप कर्य हेन्ना मार्य नांप नांप हेन्ना मार्य हेन्ना होन्ना हेन्ना हेन्ना हेन्ना होन्ना हेन्ना होन्ना हेन्ना होन्ना होन्ना होन्ना होन्ना हेन्ना होन्ना होन्य होन्ना होन्ना होन्ना होन्ना होन्ना होन्ना होन्ना होन्य होन्ना ह

## ৮। স্থাই

প্রামটি দেগলা থানাব অন্তর্গত। বিশাল অথখ গাছেব নীচে ইটের গাঁথ্নি
চিহ্নিত এই নজবগাহ প্রায় তিন বিঘা জমিব মধ্যে অবস্থিত। পূর্বে
এই জমিব পবিমাণ ছিল প্রায় ৪।৫ বিঘা। পূর্ব সেবাযেতের নাম ছিল
ছবি মগুল। স্থাই নিবাসী মোহামদ সোলেমান দকাদাব (१०) জানালেন
যে বর্তমানে (১৯৭০) জনসাধাবণেব পক্ষে মোহামদ মোকসেদ আলি মগুল
(৩৫) নজবগাহে ধূপ-বাতি দেন। প্রতি বছর ১৬ই মাঘ তারিখে ওবস ও
একদিনের মেলায় বছ লোক-সমাগম হয়। কিছুকাল আগে মেলায
জ্য়াখেলা নিয়ে গোলমালেব ফলে পুলিশী হত্তক্ষেপ ঘটে এবং মেলা অনুষ্ঠান
বন্ধ হয়ে যায়, যার জন্ম জনসমাগম কমে গেছে।

### ১। · নারায়ণপুর

দেগঙ্গা থানাধীন এই গ্রামে পীব গোবটোদেব নামে এপ্রিল মাসে গড়ে হাজার লোকেব সমাবেশে চাব দিনেব মেলা হত বলে বেন্ধল গেজেট ১৯৫৩ গ্রম্থে লিখিত আছে। বর্তমানে ভাব কোন নিদর্শন দৃষ্ট হব না।

### ১ । দোগাছিয়া

দেগন্ধা থানাধীন এই গ্রামে পীব গোবাঁটাদেব নামে এপ্রিল মাসে গড়ে ১৫০ জন লোকেব সমাবেশে ৪ দিনেব মেলা হত বলে ১৯৫৩ ও ১৯৬১ সালেব বেঙ্গল গেজেটে (মেলা ও উৎসব বিবৰণী) লিখিত আছে। বর্তমানে (১৯৭০) তার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না।

#### ১১। জয়গ্রাম

১৯৫৩ সালেব বেদল গেজেট অনুসাবে বাছ্ডিয়া থানার অন্তর্গত এই গ্রামে পীব গোরাটাদেব নামে মে মাসে গডে ২০০ লোকেব সমাবেশে পাঁচ দিনের মেলা ছত বলে প্রকাশ। ১৯৩১ সালের সেটেলমেট রেকর্ড অন্থ্যায়ী বাছড়িয়া থানায় ঐ নামের কোন গ্রামেব উল্লেখ পাওবা বাষ না।

#### ১২। সেরপুর

১৯৩১ সালেব সেটেলমেন্ট বেকর্ড অন্থ্যাধী হাবড়া ধানার অন্তর্গত এই , গ্রামেব নামেব উল্লেখ আছে। বর্তমানে অশোক নগরেব প্রায় প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত উচ্চতব মাধ্যমিক বিভালম সংলগ্ধ একটি বিশাল পুকুবেব ধারে অবস্থিত একটি উঁচু টিলাব ওপব পীব গোবাটাদেব নামে যে নজরগাহটি আছে ঐটিই সেবপুবের 'দবগা' নামে খ্যাত। পীব বাবাব পুকুরসহ এখানকার পীবোত্তব জমিব পবিমাণ প্রায় চল্লিশ বিঘা। প্রতি শুক্রবারে আবাল-সিদ্ধি গ্রামাঞ্চল থেকে এক মুসলমান মহিলা এখানে এনে ধূপ-বাতি দিয়ে জিয়ারৎ কবে যান। বস্তুতঃ জনসাধারণই এখানকাব সেবায়েত।

### ১৩। हम्बर्गांड

বাবাসত থানার অন্তর্গত এই গ্রামেব নজবগাহটি বর্তমানে (১৯৭০) প্রাষ

৪ কাঠা জমিব উপব এবং বছ পুরাতন এক তেঁতুল গাছেব নীচে অবস্থিত।

এর ইটেব দেওবাল এবং টিনেব চাল আছে। পূর্বে এখানে একদিনের

মেলা হত এবং তাতে প্রায় ৫০০ লোকেব আগমন ঘটত। বর্তমানে

সেবায়েত মোহামদ রোধাব মণ্ডল (৩৫) প্রতি সন্ধ্যাধ ধূপ-বাতি দিয়ে

জিয়াবত করেন। এই স্থান সম্পর্কীয় লোককথা প্রবর্তী অব্যায়ে নিখিত হয়েছে।

#### ১৪। কামদেবপুর

আমডাপা থানাব অন্তর্গত এথানকাব নজরগাহটি এতদ্ অধনে খ্রই প্রসিদ্ধ। পাকা নজরগাহ ১৭ কাঠা জমির উপব অবস্থিত। সেবাবেত শ্রীস্থানাস্থ মাইতি (৫৪) বলেন ষে, পূর্বে এখানে পীবেব নামে প্রায় ৮ শতক জমি পতিত ছিল। জমিব পরিমাণ বাডিষেছেন সেবাষেত নিজে। তিনি এই নজবগাহকে মন্দির নামে অভিহিত কবেন। এই কাবণেই এখানে শিবনিও মানত প্রশন্ত হয় কিছ হাজত দিবাব নিয়ম নেই। প্রতি বংসর ১৫ই ফান্থন তাবিথে বিশেষ অন্তর্ঠান এবং ঐ সাথে সাত দিনের মেলা বসে। বছ দ্র দ্বাস্থের ভক্ত যাত্রীগণ এখানে সমবেত হন। তাঁদের জামাযেতের গড় সংখ্যা দৈনিক প্রায় তিন হাজার। সাধারণ গান-বাজনা ছাড়া বিভিন্ন স্থানের ক্ষকিরগণ এলে মানিক পীরের গান করেন। নানাবিধ ব্যাধি থেকে নিবাময় লাভ কবা যায় বলে খ্যাত হওষায় প্রতিদিন বিশেষতঃ ছুটির দিন রবিবাবে যাত্রীব ভীড বেশী হয়। এখানে খ্প-বাতি প্রদন্ত হয়, বাতাসা লুট দেবার নিয়ম আছে। অসংখ্য অতিথিব সংকাব কবা হয়। ভক্ত বোগীগণকে উষধ্ব দেবার আগেব মৃত্রুর্তেব এক অলৌকিক ঘটন। সংঘটিত হয় বলে কথিত আছে। ঘটনাব বিবরণের মূল কথা এইবেপ,—

শ্রীত্র্যাকান্ত মাইতি মহাশব পবিজ্ঞাবে মন্দিরের মধ্যে জাসনে জারাধনার' নিময় হলে তাঁব ওপর পীর গোরাটাদের 'ভব' হয়। তথন ভক্তগণ তাঁব মুখ থেকে প্রশ্ন মাধ্যমে জ্ঞাতব্য বিষয় জেনে নেন। ভক্ত রোগীর সেই সাথে নামমাত্র মূল্যু দিয়ে ঔষধ গ্রহণ করেন। এই নজবগাহের ঔষধ ব্যবহার করে মন্তিক বিক্বতি থেকে জারোগ্য লাভ করে জনৈক ব্যক্তি যে প্রশন্তি গত্র বচনা করেছেন তা নিমুরণ (প্রশন্তি পত্রটি দেওরাল চিত্র হিসাবে মন্দিবে শোভা পাছেছ)—

षाधि-वाधि नत्य मत्व ছूटी यांय यत्य। ঠাকুব বলেন ভাহা কিলে ভাল হবে। জৰ্জবিত অন্থিসাব ক্ষীণকাষ দেহ। মুহুর্ত্তে দজীব হয় পেষে তাঁব ক্ষেহ 🛭 হতবৃদ্ধি উয়াদেব ফিরে আদে জ্ঞান। সবে তাই কবে নিত্য ঠাকুবের ধ্যান। মহাশক্তি কালিকার করে। মানসিক। ঠাকুৰ বলেন সবই হয়ে যাবে ঠিক। ভক্তি ভবে পূজ সবে কর গো প্রার্থনা। ষ্মাপনি পৃবিবে জেনো সকল কামনা। শ্রদ্ধাভরে দেবতার যদি ভাকে সবে। অমনি শুনিবে কিসে ব্যাধিমুক্ত হবে। ত্রিভাপে ভাপিত যারা এস নতশির। এখানে আছেন প্রভূ গোরাটার পীর 🛚 সেবাইত নিভ্য ভাব বাবাল্পী ফকিব। সদা হাস্তম্য আব অভি নম্রবীব। नकिन रान डांव चानन मछान। ববাভষ দেন তিনি দিযে মন-প্রাণ॥ यां या व्यवार्थ तमहे महा मदहोयत । অকাতবে দেন তিনি যুচাতে আপদ। পার্বদ তাঁহাব যাবা তাঁবাও অভুল। সবাই মিলায় যেন অকুলেব কুল। এসো ভবে মৃক্ত কবে বলি সবে ভাই। চৰণে তোমাৰ পীৰ দাও মোৰ ঠাই। জীবন কল্যাণে তৃষি হবে আবিভূত। করেছ আপন ছঃখ নিত্য তিবোহিত। ঈশর আল্লাব ভূমি পূণ্য অবভাব। বহিছ আপন শিবে মহাওকভার॥

অভীষ্ঠ প্ৰাপ্ত ভূমি ওগো শক্তিমান।
সমূহ বিপদ হতে করো পরিত্রাণ॥
কুপা করে সংশ্বেব ঘূচাও সংশ্ব।
ধিক্বত জীবনে পুনঃ কব মধুম্য॥
তোমাব মাহান্ম্য বচি হেন সাধ্য নাই।
চরণে তোমাব শুধু দাও মোর ঠাই॥
বাণীতে তোমাব দাও অমৃতের স্বাদ।
কুদ্রমতি আমাদেব ঘূচাও প্রমাদ॥
আশীর্কাদ কব যেন ভক্তি আসে প্রাণে।
চিত্ত হয় মুখরিত তব জ্বগানে॥

কুপাধন্ত

১৫ই ফান্ধন ১৩৭০ সাল।

সত্যেন্ত্ৰনাথ মুখোপাধ্যায়

এই নজরগাহ উৎপত্তিব সংক্রিপ্ত ইতিহাস এইবপ:— বন-জন্পলে আনীর্ণ এই স্থানে পীব গোবাচাঁদের একটি 'থান' ছিল। এই 'থানে' ঈশ্বভত্ত স্ব্যুকান্ত মাইতি মহাশ্য প্রত্যহ 'হ্য' দিতেন। তথন তাঁর হ্থের ব্যবসায় ছিল। মূলতঃ তিনি খ্ব গো-ভক্তও ছিলেন। মাঝে মাঝে তিনি এই শ্বানে এনে ভক্তিতে তম্মর হযে একাকী বসে থাকতেন। বাংলা ১৩৫৫।৫৬ সালে তিনি অপ্নাদেশ পান সেই স্থানে ভক্তি অর্ঘ নিবেদন করাব। সেই সম্ম থেকে তিনি খ্প-বাতিসহ মিষ্টান্ন, হ্থ, ফল ইত্যাদি দিতে আবস্ত কবেন। ১৬৫৭ সালে তিনি এই স্থান ইট দিয়ে গোঁথে দেন। ভাবপ্রে সেধানে হ্রবম্য অট্যালিকা-মন্দির গড়ে ওঠে। হিন্দু-মুসলমান-খ্টান-বৌদ্ধ প্রভৃতি ধর্মাবলম্বীগণ্ড এথানে আসেন।

শ্রীপূর্য্যকান্ত মাইতি মহাশব জানালেন বে এই 'থানে' ভারতবর্ষের বছ প্রদেশ থেকে ভক্তগণ বোগ নিরামনের জন্ম আসেন। বাদালাব খাতনামা সাহিত্যিক তাবাশন্ব বন্দোপাধ্যায়ও একবাব জাপানী কর্ণেক্তন প্রতিনিধিকে নিয়ে এধানে এসেছিলেন। এই স্থানাইলে পীব গোবাচাদ সম্বন্ধীয় লোককথা প্রচলিত আছে। ক্ষিত আছে, 'ভব্-প্রাপ্ত হলে শ্রীমাইতি মহাশ্য বে কোন ব্যক্তিব দঙ্গে ইংরেজী, হিন্দী, জার্মান প্রভৃতি
মথোপযুক্ত ভাষায় প্রশ্নেব উত্তব দিয়ে থাকেন।

### ১৫। দেউলা

দেউলা বা দেবালষ বা দেউলিষা গ্রামটি দেগন্ধা থানার অন্তর্গত। এটি বালাগু পরগণাব বাজা চন্দ্রকৈত্ব মন্দির-শোভিত গ্রাম। প্রত্নতাত্তিক গবেষণায় এখান থেকেই গুপুর্নের নানা রকম নিদর্শন পাওয়া গেছে। বাজবাটী থেকে মন্দিবের দূবত্ব মাত্র এক কিলোমিটার হতে পারে। মন্দিবের গাথেই পীব গোবাচাদের একটি নজরগাহ আছে। নজবগাহটির পাকা ঘব-সংলগ্ন জমির পবিমাণ প্রায় ছব কাঠা। তার সেবায়েত মোহামদি কসিমৃদ্দীন শাহ্জী প্রম্থ। নজরগাহটি প্রথম দর্শনে হিন্দু মন্দির বলে শুম হতে পারে। সেবায়েতগণ এখানে প্রত্যাহ ধূপ-বাতি দিষে জিয়ারত কবেন।

### ১৬। সিংহ দর্জা

বেডা চাঁপাৰ ৰাজা চক্ৰকেতৃৰ বাজবাচীৰ যে ধ্বংসাবশেষ আছে তাৰ দক্ষিণাংশে ৰাজপ্ৰাসাদেৰ প্ৰাচীৰ সংলগ্ন উঁচু জাষগায় গোলাকৃতি একটি নজবগাছ আছে। এইখানে ৰাজাৰ সংগ্ৰে পীৰ গোৰাচাঁদি আলোচনায় বসেছিলেন বলে প্ৰচলিত এবাদ। ভাষিৰ পৰিমাণ তিন কাঠা। জনসাধারণই এখানকাৰ সেবায়েত।

## ১৭। বেড়ু বাঁশভলা

বিসবহাট মহকুমাব হাডোষা থানাব অন্তর্গত লতাববাগান নামক গ্রামে এই খানটি অবস্থিত। এই খানে বেডুবাঁশেব ছুইটি বছ পুরাতন ঝাড থাকাষ এবপ নামকবণ হয়েছে। জনসাধাবণই এই নজবগাহেব সেবায়েত। বালী ফকিব নামক এক ব্যক্তি পূর্বে এইখানে অবস্থান কবতেন এবং নিয়মিত ধূপ-বাতি দিতেন। এথনও ভক্তগণ সেখানে মানতাদি দিয়ে থাকেন। এরই একপাশে অনতি দূবে বিখ্যাত লাল বা বাঙা মদজিদ এবং অপর দিকে পীব গোবাচ দিবে মূল দবগাহ অবস্থিত। খানটিব জমির পবিমাণ প্রায় এক বিঘা।

#### ১৮। খোড়ারান

ধসিরহাট থানাধীন ঘোডাবাশ নামক স্থানে আন্থমানিক গুই বিঘা জমিব মধ্যে পীব গোরাচাঁদেব নামে একটি নজবগাহ আছে। সেধানে একটি ফলক দৃষ্ট হয়। জনসাধারণ ত্রই নজবগাহের সেবাবেত।

### ১৯। রক্রিয়

বিসবহাট মহকুমাব হাসনাবাদ থানাব অন্তর্গত এই গ্রামে প্রায় ১৫।১৬ বিঘা ছামি পবিব্যাপ্ত এক বিশাল বট গাছেব নীচে পীর গোবাচাঁদেব একটি নজবগাহ অবস্থিত। ইটের গাঁথনিযুক্ত এই নজরগাহটি। এটি নির্মাণ কবে দিযেছিলেন মোহাম্মদ পঞ্চু সরদার। বর্তমান (১৯৭০) সেবাবেতেব নাম মোহাম্মদ সক্ষউল্লাহ্ (৫০)। এখানে ভক্তগণ ধৃপ-বাভি দেন, শিরনি, হাজত ও মানত দিয়ে থাকেন। উবসের দিন ১২ই ফাস্কন। অধুনা সেখানে বিশেষ অমুষ্ঠান হয় না।

## ২০। নেহালপুর

বসিরহাট থানার অন্তর্গত নেহালপুব গ্রামে পীব গোবাচাঁদেব নামে একটি নজবগাহ আছে। প্রতি বংসব ১২ই ফাল্পন তাবিখে উবস্ উপলক্ষ্যে এই গ্রামের মহিমপুকুরেব পাডে একদিনের মেলা বসে। মেলাটি সম্প্রতি আবস্ত হারেছে। এই মেলাম প্রায় পাঁচ শতাধিক জনসমাবেশ হবে থাকে। ভক্তগণ এখানে ধূপ-বাতি, শিরনি ও হাজত-মানতাদি দিয়ে থাকেন। জনসাধাবণ এই নাজবগাহেব সেবায়েত।

## ২১। বামনপুকুরিয়া

বামন পুকুরিয়া গ্রামটি মীনাখা থানার অন্তর্গত। এথানকাব নজবগাহ ছানে প্রতি বছর চৈত্র মাসে পীব গোবাচ দৈর তিবোধান উপলক্ষ্যে ছই দিনের মেলা বসে। প্রায় ৫০০।৬০০ জন লোকেব সমাবেশ হয়। মেলাটি ছই দিন ছায়ী হয়। এই গ্রামে মাত্র একঘর মুসলমান পবিবাব বাস করেন। শোনা যায় জনৈক হিন্দু কর্তৃক এই নজবগাহ প্রতিষ্ঠিত হবেছিল। চৈত্র মানে পীবেব উবস উপলক্ষ্যে পার্শ্ববর্তী কুশাংবা নামক গ্রামের মুসলমানগণ ঐ গ্রামে এমে খানীয় হিন্দুগণের সহযোগিতায় উৎসবের আযোজন ও উৎসব পরিচালনা করেন। অপরাহে উৎসবে যোগদানকারী মুসলমানগণ প্রীরের নজবগাহে জ্যাযেত হন এবং নানা বাজভাগুসহ একটি শোভাযাত্রা করে গ্রাম পরিক্রমা করেন। শোভাযাত্রার পুরোভাগে জনৈক ফকির রঙীন কাপড়ে ঢাকা ক্ষীরের গামলা বহন করেন। এইভাবে গ্রাম-পরিক্রমা শেষে শোভাযাত্রাকারীরা দরগাহে ফিবে এলে ভক্তদের মন্যে প্রসাদরণে উক্ত ক্ষীর বিতরণ করা হয়। হিন্দ্-মুসলমান উভ্য সম্প্রদায়ই গোবাচাদ প্রীরেব নিকট নৈবেছ, ডালা ও অর্থাদি মানত দিয়ে থাকেন। [পশ্চম বঙ্গের পূজা পার্বণ ও মেলা (ত্য খণ্ড) ১৯৬১ খুষ্টান্থ ]

বাংলা ১৩৭২ সালেব ১২ই ফান্তন তাবিধে শালিপুব গ্রাম নিবাসী মোহাম্মদ নরিম মোল্লা যে প্রার্থনা কবিতা বচনা কবেছিলেন তা এইকণ ;—

## হজরত পীব দৈয়দ গোরাচাঁদ সাহেবের উরস শ্বীফ। শুভ ছোন্দল।

আবাৰ এসেছে বে চিৰ বসস্ত

বাক্ই ফাল্কন গোৰাচাঁদ বাবাৰ

সমাধি মাঝার শবীফেব ভাক ॥

এস প্রেম ব্লব্ল কবো নাকো ভূল

আবাস আলি ওবফে "সোবাচাঁদ" বলে

কঠ ফাটিয়ে ভাক ॥

এস এস ইংবাজ এস খুষ্টান

এস হিন্দু ম্সলমান ॥

এবই স্টেব শ্রেষ্ঠ আমবা,

পাক পবিজ্ঞ হয় সমান ॥

আজই এই দিনে বেহেস্ত স্বর্গ হতে

আসবে নেমে হাডোমায়

মহান বীব গোবাচাঁদ পীর।

তব আশীর্বাদেব ধাবা স্থল্ব করে মন,
আজই এই বার্গবপুবেব বন।
অতি মনোরম নীল গগনেব তাবা,
তব সমাধি মন্দির ধবে আমবা পাপী অন্থতাপি,
যাব সে ত'রে কোকিলেব কুছ কুছ স্বরে।
তব গোলাপ চাঁপা জবা বকুল মুকুল বরে।
তোমাব দরশন আনে রওজা মোবাবক পাশে,
এত তব ক্ষর বাতি॥

গোলাম সেথ কালু আসি জালাব ধৃপ-ধৃনা আর মোমের বাভি।

ভক্তগণ যত তোমার প্রেম ভক্তিতে বত, তোমাব চরণ-ধূলি লইব অংশ তুলি, যোগী, ঋষি, মুনি শোনাবে প্রতিধ্বনি পৃথিবীর বুকে ছডিযে থাক, সমাধি মাঝার শরীফের ডাক ॥ হাডোযা শবীফ ॥

উপরোক্ত কবিতাটি বাংলা ১৩৭৬ সালেব বাবোই দান্তন তাবিথে পুনঃ প্রকাশিত হ্যেছিল। বাংলা ১৩৭৮ সালেব ১২ই দান্তন তাবিথে মোসামেং হামু হেনা নামী একজন মহিলা এইবপ একটি কবিতা বচনা কবেভিলেন—

## হজরত পার সৈয়দ গোরাচাদ নাহেবের উরস্ মোবারক। শুভ ছোন্দল।

শীতের কঠোরতা ভূলে বসস্তেব মহুষ। ভূলে
্ফুলে ফুলে গাহিছে ভ্রমর গুণ গুণ.
এলোরে বসস্ত প্রেম ভালি হাতে নিযে
পুশ্প ভরা বারুই ফান্তন।
কুল্প মাঝারে থাকি গাহিছে বুল বুল
পাখী কবো নাকো ভূল,

আব্বাস আলি শুধু গোবাচাঁদ নম ওয়ে অ।সমানী এক ফুল।

শুনিষা মধুব ভান লইষা ক্ষুদ্ৰ প্ৰাণ শ্বানিয়াছে অৰ্থ ডালি

প্ৰেম পুলে গাঁথিবাছি মালা নাহি মম চামেলি শেকালী।

রাজা মহাজন আর সাধারণ অর্থকে চেনে প্রাণ হতে বড় করে,

দরবেশ বাদশা আর অনি আল্লা বাদ কবে নির্লোভ অস্তবে।

বুঝি তাহা আজ ওগো মহারাজ আনিবাছি ক্ষুত্র অর্থ,

ভোমাবি ভাকে আজ ভূলি শত কাজ হর পীব ছাডে স্বর্গ।

তুমি যে মহান তাহাবই সমান হয়না কিছুরই তুল্য,

জপে তপে সাজ সকলেবি মাঝ প্রেম তাই ত্বমূল্য।

বন্ধু যে যত সাক্ষাতে শত ভূলোনা পীবেব ভাক,

এই মাধুবী ভবা বসস্তে চিব জনস্তে বাজিছে পীবেব ঢাক।

ধবাব মাঝে ধরিতে পিষা

অধরাতে পেলাম আলো,

শুধু চাঁদ-ভাবা নম আলোকে সেথায তাইতো বেদেছি ভালো।

শত হথ ছথ ভূলে দ্বদম ছয়ার খুলে গাহিলাম ছল বিহীন গুল,

## কহিলাম ভাষাতে অভুল আশাতে ভূমি যে সাগবসম কঞা।

( মাজমপুব পীর সেবাষেত সংঘ। মোহাম্মদ মুজিবর বহমানের মজলিস হইতে। প্রধান পরিচালক মোঃ দববেশ আলি।)

১৯৬৯ খৃষ্টাব্দের ১২ই ভিনেম্বরের সন্ধ্যাধ বারাসত চাঁপাডালির মোডে এক সমাবেশে 'শাসন' গ্রাম নিবাসী ফকিব তৈথেব আলি (৪০) নিজেকে পীর গোবাচাঁদেব ফ্কির বলে পবিচষ দিলেন। তাঁব হাতের একটি ব্যাগে লেখা ছিল "পীর গোরাচাঁদে সেবা সমিতি"। তিনি নিম্নলিখিত গানটি গাইলেন,—

मक्ट धालन सारामन मध्यां उपन्न श्राम।
हेमान खेला थिलन बच्च, लीला थिलन घनश्रम॥
मा खालका भागल रल नदीद खास मिताय।
वामीत ख्रद भागल रस दांथा हल मस्नाय॥
छहे ताथाल मिल्स मन श्रम खाद खिल हत्यां ॥
खारद छांवा एएथ सांद्र हिन्सू खाद साहलमान।
मिता खाद मध्या, रस स्य मिता श्रम मिता ॥
दलताम खाद वस्थाम, वस्थाम खाद वनताम।
हेमान खेला थिलन वस्ल लीला थिलन चनश्रम॥
धक्रे मास्यद हिन्द सांदा हिन्दू-म्मलमान॥
धक्रे मास्यद हिन्द सांदा हिन्दू-म्मलमान॥
ध्वा शिस दिसादि हिन्दु खान खाव भा शिक्त ।
ध्वा शिस दिसादि हिन्दु खान खाव भा शिक्त ।
ध्वा शिस दिसादि शिक्त का खाव भा शिक्त ।
ध्वा शिस दिसादि शिक्त का खाव भा श्वा ।
स्रम खान स्थान स्थान स्थान ।
हमान थिला थिलन सम्थाम ॥

'এইবপ ছোট ছোট গীতসমষ্টি' অনেক ভ্রাম্যমান ফকিব গেষে বেডান বলে শোনা যায়। তাছাডা পীব গোবাচাদেব নামে বচিত নিম্নলিখিত স্বযং সম্পূর্ণ গ্রন্থগুলিব সন্ধান পাওবা গেছে ;—

১। পীব গোরাচঁদে পাঁচালী । মহম্মদ এবাদোৱা

- ২। পীব গোবাচাঁদ পাঁচালী : মুনশী খোদা নেওযাজ
- ৩। বাংলার পীব হজবত গোবাচাদ রাজী: আব্লু গফুর সিদ্দিকী,
- ৪। গেবাচাঁদ ও চক্রকেড়: মোহাশ্বদ হবমুজ আলী।

উপবোক্ত গ্রন্থ সমূহেব সংক্ষিপ্ত পবিচয় নিমে প্রদত্ত হল।

## ১। পীর গোরাচাঁদ পাঁচালী কাব্য

পীব গোরাচাঁদ পাঁচালী কাব্যের বচষিতা কবি মোহামদ এবাদোলা। কবির জমুভ্মি বসিবহাট মহকুমার হাড়োবা থানার অন্তর্গত পিয়াবা নামক গ্রাম। পীব গোবাচাঁদের শেষ খাদিমদাব শেখ দারা মালিকেব মধ্যম পুত্র শেখ লাল, কবি এবাদোলাব পূর্ব পুরুষ। বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের অন্ততম শ্রেষ্ঠ সাধক ভক্তর মূহম্মদ শহীহুলাহ, সাহেব তাঁর অহজ । তাঁব জম্ম ও মূহুয়ব তাবিথ জানা যাষনি। তবে ভাব কাব্যবচনাব তাবিথ অহ্যবাধী জানা যায় তিনি খুষীয় বিংশ শতান্ধীব প্রথমার্ধকালেব শেষ দিক পর্যাস্ত্র জীবিত ছিলেন।

তাঁব পুন্তকথানি মুদ্রিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪০। আকৃতি ১০ ×৯ । পাঁচালী কাবাখানি ফথাক্রমে হাম্দো নাযাত ও গল্প এই তিনটি অংশে বিভক্ত। হাম্দো ও নাযাতের মূল বক্তব্য হল আলাহ্-বন্দনা। এতে উৎসর্গপত্র ও ভূমিকা (গদ্যে লিখিত) আছে। সমগ্র কাব্যখানি হেমেটিক রীতিতে - ছিপদী ও ত্রিপদী প্যাবে লিখিত। এই কাব্যেব ভূমিতার নমুনা এইক্প,—

ভাগ্যমন্দ হয যাব, বৃদ্ধি লোপ হয তাব
নাহি আনে গোবায মিলিতে।
হীন এবাদোলা কয়, ভরসা কবি খোদায
মবিবে শেষে গোবার হাতে॥

#### কিংবা,

ভেঙ্গে পড়ে কোট।ঘব, ভাগে লোক পেষে ডব
ফাঁক পেষে চুবি কবে চোবে।
গোবাব চবণ তলে, হীন এবাদোলা বলে
ঘটে ইহ। গোবাব জেকেবে।

এই পাঁচালী কাব্যেব প্রতি পংক্তিতে আছে বোল অক্ষব । প্রথম পংক্তিব শেষে এক দাঁড়ি এবং দ্বিতীষ পংক্তিব শেষে ছই দাঁডি। ক্ষেক্টি চরণের মাঝে মাঝে বড় হবফেব ছ'একটি করে শৃক্ষ আছে। কবি একই শক্ষ ছ'বার না লিখে একটিব পরিবর্ত্তে '২' ব্যবহাব ক্ষেছেন।

কবি মোহাম্মদ এবাদোল্লা সাহেবেব 'পীব গোবাচাঁদ পাঁচালী কাব্য' চব্বিশ প্ৰবৰ্গণার চলতি মুসলমানী বাংলা ভাষায় বচিত। ভাষা বেশ প্রাঞ্জল এবং ভাতে আববী-ফাবসী শব্দ ব্যবহাবেব প্রবণতা ক্য। শব্দ যোজনায় তুর্বলতা বা বর্ণান্ডদ্বি তেমন নেই। তাঁর কাব্যে বর্ণিত কাহিনীয় চুম্বক এইবেপ,—

মন্ধাব কবিমোল্লাব পূর্ত্ত আব্দাস আলি, আলাহ, তা'লাব সাধন-ভজনে
মন্ত্র । একদিন তিনি হিন্দুন্তানের অন্তর্গত বালাপ্তা প্রগণাষ ইসলাম ধর্ম
প্রচাব কববাব জন্ত আলাহ-নির্দ্ধেশ প্রাপ্ত হন । তিনি হিন্দুন্তানে এসে গাজীপুর
হবে সিলেটে আসেন এবং সেখানে পীব শাহ্জালালেব নিকট শিক্তর গ্রহণ
কবেন । দীক্ষান্তে ফিবে যান মন্ধায় এবং সেধানে মাতা-পিতাব সঙ্গে সাক্ষাৎ
কবে কবিমোল্লাব পালক-পুত্র ছোন্দলকে সহচবন্ধপে নিষে বালাপ্তা প্রগণায়
এসে উপস্থিত হন । পথিমদ্যো তাদেব সঙ্গে আবপ্ত স্থলী ক্রিরেব সাক্ষাৎ হয় ।

বালাগু। পবগণাব এবাজপুব নামক গ্রামে এসে পীব গোবাচাঁদ, সেখানকাব বাজা চল্রকেভূব কাছ খেকে নজবানা আদাধেব নির্দেশ পাঠালে ভাঁদেব মধ্যে বিবাদেব স্ত্রপাত হয়। কাষকটি আলোকিক শক্তিব পবিচয় দিখেও তিনি বাজাকে বশুতা স্বীকাব কবাতে পাবেন না। ফলে উপস্থিত হয় বিবাদ এবং সেই বিবাদেব পবিণতিতে বাজা ও তাঁব পবিবাববর্গ দহ-ভূবিতে ধ্ব-স প্রাপ্ত হন। পীব গোবাচাঁদ সেই রাজাব অন্তব ও সহযোগী যোদ্ধা হামা-দামা এবং আবো কবেকজন দৈতাকে নিন্ন কবেন। তাঁব সঙ্গে বৃদ্ধে আকানন্দ-বাকানন্দ নিহত এবং তিনি গুরুতবহুপে আহত হন। অবশ্ব অন্ত ব্যক্ষ ক্ষেক্তিনের মধ্যে তিনিও দেহত্যাগ কবেন। দেহত্যাগের পূর্বে তাঁবই নির্দেশ্যতন স্থানীয় বাসিন্দা কিন্ত ঘোষ ও কালু ঘোষ তাঁব মৃতদেহ সমাধিস্থ কবেন।

কবি মোহামদ এবাদোলা প্রত্যক্ষভাবে পীব গোবাচাদেব মাহাম্মকথা এবং পবোক্ষভাবে আলাহ্ ভা'লাব মাহাম্মা কথা প্রকাশ কবেছেন। গল্পগ্রন্থনে কবিব নৈপূণ্য পবিলক্ষিত হয়। কবিব ভণিতা থেকে জানা যায় অন্তর্গত তিনি ছিলেন একজন ভক্ত। "হীন এবাদোলা কয়" উল্ভি থেকে জাবো বোঝা যায় যে তাঁর মন ছিল বৈশ্ববস্থলভ ভাবাদর্শে উন্ধৃদ্ধ। এই কাব্যে বর্ণিত জলোকিক কীর্ভিকলাপ 'দেক শুভোদ্যা'-গ্রন্থে বর্ণিত জলোকিক কীর্ভিকলাপ কোবে দেয়। বাজা লক্ষণ দেন বিশ্বিত হ্যেছিলেন শেখ সাহেবের জলোকিক কার্য্যাবলী দেখে, আব বাজা চক্তকেতৃও বিশ্বিত হয়েছিলেন পীব গোরাচাঁদ কর্ত্বক প্রদর্শিত জলোকিক কার্য্যাবলী দেখে।

## ২। পীর গোরাচাঁদ পাঁচালী কাবা

পীর গোরাচাঁদ পাঁচালী কাব্যের অন্ততম বচয়িতা কবি মুন্নী খোদা নেওয়াজ। জিনি তাঁব আত্ম পবিচমে লিখেছেন,—

জেলা বর্দ্ধমানের বাহাত্বপুবে ঘব \*
ওবকে খেজুরহাটি সবাকে জানাই।
পবগণা খণ্ডবোষ জাহের আছে ভাই \*

কৰিব পিতাৰ নাম একরামন্দিন। তিন ভাইষের মধ্যে তিনি মধ্যম।

দক্রিশ পৃষ্ঠাৰ মৃক্রিভ তাঁৰ পাঁচালী কাব্যথানি হামনো-নামাভ এবং কেছা
এই তৃইভাগে বিভক্ত। আকৃতি ১০" ×৬\\ ইক্তি বিশিষ্ট। এতে তৃটি গান
আছে। একটিব বাগিনী বেহাগ্য তাল আডা। অন্ত গানটি একটি ধ্যা।
প্রতি অন্তচ্ছেদের আবস্তে প্যার বা ত্রিপদী বলে উল্লেখ আছে। প্রথম
পংক্তির শেষে তৃই দাঁডি এবং দিতীৰ পংক্তিব শেষে তাৰকা চিছ্ছ। কোখাও
বা ক্ষাব ব্যবহাৰ আছে।

পাচালীখানি বান্ধালা-মুসলমানি ভাষায় বচিত, কিন্তু সে ভাষা তেমন প্রাঞ্চল নয়। এতে আববী, কারসী, হিন্দি প্রভৃতিব সাথে কিছু ইংবেজী শব্দও ব্যবহৃত হয়েছে। শব্দ যোজনায় দূর্বলতা আছে, আছে প্রচুব বর্গান্তিরি। বর্ধমানেব আঞ্চলিক ভাষার প্রভাবও এতে পডেছে। পংক্তিব শেষে মিল ঘটানোব জন্ম কোখাও কোখাও কবি অসমাপিকা ক্রিয়া ব্যবহাব কবেছেন। তাঁর কাব্যে ব্যবহৃত ভণিতার নমুনা এইবপ: ~

হীন খোদা নেওয়াজ কহে আমি গুনাগাব। না জানি কি পরকালে হইবে আমাব

মৃন্দী খোদা নেওবাজ সাহেব-লিখিত পাঁচালি কাব্যের কাহিনীর চুম্বক এইবংগ ,—

আলার ফরমান পেষে দিলীর পীর গোবার্চাদ বালাগু। পরগণায় থেলেন। বালাগুর বাজা চন্দ্রকৈতৃকে পীর বগুতা স্বীকাব করতে বললেন। বাজা বগুতা স্বীকাব কবলেন না। ফলে রাজা পীর কর্তৃক অভিশপ্ত হলেন এবং সপবিবাবে ধ্বংস হবে গেলেন। বাজার অহুগত হামা ও দামা নামক বীব আতৃষ্বও গোবাচাঁদের বিক্দের যুদ্ধে পবান্ত হল। দক্ষিণ অধ্যনের অধিপতি দক্ষিণ বাষ অবস্থা বুঝে নিষে, তাঁর বাজ্যের অর্ধেক পীর গোবাচাঁদের জন্ম তাঁাগ করে তাঁব সঙ্গে সঞ্চিন হাপন কবেন। কিন্তু হাতিষাগভের অধিপতি বাক্ষ্য-বাজ্ আকানন্দ এবং তাব কনিষ্ঠ আতা বাকানন্দের সঙ্গে পীব গোবাচাঁদের তুমুল সংগ্রাম হয়। এই যুদ্ধে আকানন্দ ও বাকানন্দ নিহত হন আব পীর গোবাচাঁদে গুক্তবভাবে আহত হন। অবশ্ব ক্ষেক দিন পরে তিনিও দেহত্যাগ কবেন। তাঁব ইচ্ছাছ্সাবে স্থানীয় অধিবাসী ভক্ত কিন্তু ঘোর ও কালু ঘোর, পীব গোবাচাঁদের দেহ বালাগুতে স্যাধিস্থ কবেন।

পীব গোবাচাঁদের এন্তেকালের বছদিন পব একবাব বালাগু প্রবর্গায় বাঘের নিদাকণ উপদ্রব দেখা দেয়। প্রজাগণ অতিষ্ঠ হবে উঠলে ব্যথিত পীব গোবাচাঁদ অন্তরীক্ষ থেকে বাদশাহ দ্বাবা পেনাব শাহকে বালাগু প্রবর্গার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করাব ব্যবস্থা করেন। পেনারশাহ, খুব প্রজা হিতৈষী ছিলেন'। তিনি' সেখানকার অনেক স্থানেব বন কাটিষে সকলেব বসবাস-উপযোগী করে দেন। প্রজাগণ স্থথে বাস করতে থাকেন। কালক্রমে দৃষ্টু লোকেব প্রভাবে সেখানে দেখা দেয় দাকণ অশান্তি। পেনাব শাহ, শান্তি কিবিলে আন্তে যথাসর্বস্থ পণ করেন। প্রজা-হিতৈষী পেনাব শাহ, জনসাধারণের ব্যবহাবের জন্ম এক বিশাল দীঘি খনন করান। কিন্তু অবস্থা এম্নি দাঁভায় যাতে সেই দীঘির জলে ভূবে তাঁকেই আত্মহত্যা করতে হম। এর পর সেখানে আবার অবাক্ষকতা নেমে আসে।

পীব গোবাটাদ পুনবাষ মীবর্থা নামক স্থানীয় এক সাধু ব্যক্তির সহাযতা নিয়ে সেখানে শৃঞ্চলা ফিবিষে আন্তে সচেষ্ট হন। মীব বাঁ দবিদ্র হনেও পীব গোরাচাঁদের প্রতি আন্তবিক আন্থাবান ছিলেন। তাঁকে সাথে নিয়ে পীর সাহেব অলোকিক শক্তিব প্রভাবে ফুষ্টের দমন ও শিষ্টেব পালন করে সেখানে শান্তি ফিবিয়ে আনেন। সেই সময় থেকে তাঁর সমাধিস্থানে হিন্দু-মুসলিম ভক্তগণেব দ্বাবা জিয়ারত অঞ্চান উদ্বাপনের ক্ত্রপাত হয়।

পীব গোবাচ নৈর কাহিনীতে দেখা যায় প্রত্যক্ষভাবে তাঁর এবং পবোক-ভাবে আলাহ, তা'লার মাহাত্ম্য-কথা প্রকাশিত হয়েছে। কাব্যের প্রারম্ভে কবি গেয়েছেন,—

গহেলা আবন্ধ কবি নামেতে আল্লাব।

চৌদভ্বন বিচে যাব অধিকাব + ইত্যাদি।
কবি ভণিতায় যা বলেছেন তা এইকপ,—
কবি খোদা নেওয়াজ কয়, ভাব বে মন খোদাতালায়,
জনম মোব গেল বে বিফলে।

থাকিতে এ জেন্দেগী, কবিবে যে বন্দেগী,
ভোবে যাবে পরকালে ৮

কাব্যথানি পাঠকালে পীব গোবাচাঁদেৰ অলৌকিক 'শক্তির পবিচয বিশেষ ভাবে পাওয়া বায়। তাঁব বীববোদ্ধা কপ সকলকে সহজে আকৃষ্ট করে। বীবন্ধ কথা শুনবাৰ স্বভাবসিদ্ধ আগ্রহ অনেক মাসুবের। এ কাহিনী তাব পবিহুপ্তি দান কৰে। একে পীর গোবাচাঁদ চবিত বল্লে অভ্যুক্তি হবে না। এই কাহিনী পাঠ করতে করতে তাঁব প্রতি একটা সমীহভাব জাগে। মূল চবিত্র পীব গোবাচাঁদের মৃত্যুতে করুণ রসাভাসেব উদ্রেক হয়। এই কাহিনীতে দেখা যাব বে, তাঁর মৃত্যুব পরও তাঁর ক্রিনাকলাপেব অবসান হয়নি। নানা রূপ বর্ণনা থেকে বোঝা যাব বে, তাঁব অলৌকিক কীর্ত্তি সমগ্র কাহিনীকে আবর্ষণীয় কবে বাগতে সমর্থ হুসেছে। রসবিচাবে কাব্যথানি মিলনান্ত পর্বাবে পড়ে। কাহিনীতে ঘটনাব অবতাবণাব সাথে অন্ধিত অস্থান্ত চিত্রে কবিব বাশুব দৃষ্টিভদ্বিব ভেনন কিছু পলিচ্যু পার্ভিয় যাব না। গল্প গ্রহনেও কবিব নৈপুণ্যু বেণ্টে অভাব কেন্ত্র হাল। মানুহ চরিত্রের পাশে আছে বাক্ষম-বপী মানবের চরিত্র, আব আছে হিন্দু ও মুসলমান উভব সম্প্রদাবেব চবিত্র। তু'একটি চরিত্রে বৈবরিক স্ক্র-বৃদ্ধিব পরিচব বর্ণনা লক্ষণীর। হাতীগড় নামক স্থানে একটি ঘটনার মায়বেব প্রতি মায়বেব মন কতখানি সন্দিহান হ্যেছিল ভার নমুনা এইবুপ;—

> বোনিন বলে দেওবান স্কল আনি জানি॥ পরেব দাব পবে মজে কোথাও না শুনি দ আমার তলব চিঠি তুমি কেন হাবে॥ বুরিবা ফিকির করে খানা পানি খাবে দ

খোদ। নেওবাজেব এই কাব্যে বর্ণিত কাহিনীর বে অলৌকিক ঘটনাব বিবরণ আছে তা "সেক শুভোদবাব" শেখ কর্তু ক প্রদর্শিত অলৌকিক ঘটনাব বিবরণেব সঙ্গে তুলনীয়। একটি কাহিনীর তুলনামূলক সংশিপ্ত বিবরণ এইরপ ,—

> চন্দ্রপেতৃ নামে বাজাব, কত সাজা দিল তার, গোরাই পীর মকবুল খোদাব # তবু বাজা কবে হেলা, পাকাইল লোহার কলা, বেড়াব ফুল ফুটিল চাঁপাব॥

"সেক শুর্জোদবাতে" দৃষ্ট হয়, বাজা লম্মণ সেন, শেখ সাহেবেব অনৌকিক
শক্তিতে প্রথনে সন্দেহ কবেছিলেন। পবে তিনি দেখলেন 'গচি-নাছ মুখে একটি সাবদ পাখীকে। শেখ সাহেব, বাজাকে বিশ্বিত করে এনন অনৌকিক
শক্তিব পরিচয় দিলেন যাতে তাঁব আদেশে উক্ত সারদ পাখীটি নিজের মাহার্য্য নাছটি মুথ থেকে বেলে উডে চলে যায়।

অন্ত্ৰপ অলৌকিব শক্তিব পৰিচাৰক কাহিনী আৰ বে সৰ কাৰ্য্যে পাঙ্যা যায় তাদের কবেকখানিব নাম নিম্নে প্রদন্ত হল,—

- ১। পীব গোবাচাদ । মহমদ এবাদোলা
- २। यानिक भीवः মোহস্মৰ পিজিবদ্ধিন
- ে। বড় সত্যপাঁৰ ও সন্ধ্যাবতী কল্পাৰ পুথি: কুকুহবি দান
- s। পীৰ একদিল শাহ; আশক মহামদ

- 🕝 ৫। গাজী-কালু ও চম্পাবতীঃ আবছৰ বহিম
  - · ७। वार भक्त कावा: कुक्षवाम मान
- ৭। গাজী সাহেবেৰ গান : নগেজনাথ বস্থ কর্ত্ব সংকলিত প্রভৃতি।
  বিষষটি তুলনাগূলকভাবে অঞ্থাবন কবলে দেখা যাবে যে অঞ্বপ ধরনের
  গল্লাংশ বামাষণ, মহাভাবত, শেক্সপীষবেব টেম্পেষ্ট, খৃষ্টীয় কিছু কিছু ধর্মগ্রন্থ,
  কাব্য প্রভৃতিতে লিখিত হমেছে। বলা বাহুল্য, মধ্যযুগীয় সমস্ত দেব-দেবী
  বা তদ্স্থানীয় চবিত্র-ভিত্তিক প্রায় সমস্ত কাব্যে এই বৈশিষ্ট্য দৃষ্ট হয়।

## ৩। বালাণ্ডার পীর হজরত গোরাটার্দ রাজী

· এই গ্রন্থের বচবিতা আব্দুল গড়্ব দিন্দিকী সাহেব ১৮৭২ খৃষ্টাব্বের ১লা কার্তিক তাবিথে বসিবহাট মহকুমাব বাছড়িয়া থানাধীন খাসপুর নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ কবেন। এই গ্রাম যত্বহাটি গ্রামেব পাশে অবস্থিত। তার পিতাব নাম মূনশী গোলাম মাওলা সিন্দিকী। অব্দুল গড়ব সিন্দিকী সাহেব অনেক গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিথে গেছেন। তাঁকে কেউ কেউ অন্থসদ্ধানবিশাবদ বলে আখ্যা দিয়েছেন।

এককালে আন্ত্র গড়ংব সিদ্ধিকী সাহেব শিবালদহ অঞ্চলে চিকিৎসক হিসাবে খ্যাতি অর্জ্জন কবেছিলেন, যাতে তিনি ডাক্তার বলে পবিচিত হন।

"মোহামদী, মোছলেম হিতৈষী, The Musalman প্রভৃতি পজিকার সংস্পর্শে এসে তিনি সাহিত্য ও সাংবাদিকতাব প্রতি বিশেষভাবে আগ্রহণীল হন। বন্ধবাসী, সঞ্জিবনী, হিতবাদী, দৈনিক বস্থমতী, দৈনিক নাযক, দৈনিক সোলতান প্রভৃতি পজিকাব সহিত তাহাব সম্পর্ক ছিল। পববর্তীকালে তিনি পৃথি সাহিত্যেব সংগ্রহ ও গবেষণায় প্রবৃত্ত হন এবং কতিপয় পৃথিব সম্পাদনা কবেন। বন্ধীয় সাহিত্য পরিষদের সহিত তাহাব দীর্ঘকালের সম্পর্ক ছিল এবং বন্ধীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতিব তিনি অন্তত্ম প্রতিষ্ঠাত। ছিলেন।"

"তাহাব পিতা মূনশী গোলাম মাওলা সিদ্ধিকী কলিকাতাম কোব-আন শবীফ ও পুথি প্রকাশন। ব্যবসাধে লিপ্ত ছিলেন। খাষপুবে শৈশব অতিবাহিত কবিষা ডাঃ সিদ্ধিকী কলিকাতাম গনন কবেন। তথাম ম্বলেব শিক্ষা সমাপ্তিব পব চিকিৎসা-পাম্বে শিক্ষা গ্রহণ কবেন। ছই বৎসব চিকিৎসাশাম্বে শিক্ষা গ্রহণেব পব কলিকাতাব শিষালদহ-অঞ্চলে তিনি চিকিৎসা ব্যবদাব শুক কবেন। অতঃপব ১৯০৫ সালেব অদেশী আন্দোলনেব সমষ তিনি স্যাব অবেক্সনাথ ব্যানাৰ্জি ও মবহুম আৰু ব বস্থলেব নেতৃত্বে বাজনীতিতে যোগদান কবেন এবং তেজ্মী বক্তাৰণে খ্যাতিশাভ করেন।"

আল ল গফ্ব সিদ্ধিকী সাহেব দেশ বিভাগের পর ১৯৫০ খুষ্টান্ধের হরা এপ্রিল তারিখে বাইশ পুরুষেব ভিটা ত্যাগ কবতঃ পূর্ব পাকিস্তান অর্থাৎ বর্ত্তমান বাংলা দেশে সপবিবাবে গমন করেন। সেথানে খুলনা জেলাব অন্তর্গত দামোদব নামক গ্রামে তিনি বসতি স্থাপন কবেন। উক গ্রামেই তিনি ১৯৫৯ খুষ্টান্ধেব ২০শে সেপ্টেবৰ তাবিখে প্রলোক গমন করেন। তাঁব সাহিত্য কার্ত্তিব মব্যে 'বালাগুলি পীব হজ্বত গোরাচাদ বাজা' ছাভা শহীদ তিত্রমীব, লাফলা মজহ প্রভৃতি গ্রন্থ এবং সাহিত্য পরিবর ও অঞ্চান্ত পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ খুবই মূল্যবান। তিনি নামেব সঙ্গে যে ভক্তব আর্থাৎ তি লিট্. খেতাব ব্যবহার কবতেন তা তিনি কোধায় কিভাবে পেযেছিলেন তা জানা যাব না। ভাবতেব কমিউনিষ্ট পাটিব প্রতিষ্ঠাতা মূজক্ষব আহম্মদ সাহেব, থিনি ধৌবনে বন্ধীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতিব সঙ্গে বিশেব ভাবে জভিত ছিলেন, তিনি এটিকে কোনে। বিশ্ববিশ্যালয় কর্ত্বক প্রদন্ত উপাধি নয় বলে আমাব কাছে অভিনত প্রকাশ করেছেন।

"বালাণ্ডার পীব হজবত গোবাচাদ বাজী" নামক মৃদ্রিত প্রকথানি
৮৬ পৃষ্ঠা সমন্বিত। পৃস্তকেব আকৃতি ৭"×৫" বিলিট। গ্রহখানিকে
উপক্রমণিকা, জীবনী ও উপসংহাব এই তিনটি প্রধান অঙ্গে বিভক্ত বলে ধবা
হাষ। জীবনী অংশে অনেক শিবোনাসা দিয়ে তিনি পীব গোবাচাদেব
আলোকিক কার্ত্তিকলাপপূর্ণ কাহিনী বিবৃত কবেছেন। এই কাহিনীগুলিকে
লোককথা প্র্যাবে নেওবা যাবে না। কাবণ সিদ্ধিকী লাহেব এ গ্রহকে
আনেকগুলি প্রানাণ্য তথ্যপঞ্জীব ভিত্তিতে লিখিত বলে উক্ত গ্রহেই উল্লেখ
কবেছেন।

গ্ৰন্থানি আধুনিক সাধু বাঙ্গালা ভাষায় প্ৰাঞ্জল গজে বচিত। গল্প বলাব ভলিতে পীব গোৰাচাদেৰ জন্ম থেকে মৃত্যুকাল পৰ্যান্ত সংঘটিত কাহিনী এই প্রন্থে পরিবেশন করা হয়েছে। কথোপকখনের অন্থস্তিতে কাহিনীটি বেশ স্থপাঠ্য এবং চিবাচবিত পাঁচালীকাবগণের স্থায় ধর্মভাব জাগবণের প্রবল প্রবণতা না থাকায় ইসলামী কাহিনীতে একটি নতুন স্থাদ অন্থভব করা যায়। সবস ভঙ্গিয়ায় লিখিত গ্রন্থানি বিশিষ্ট সাহিত্য গুণ সমন্বিত হ্যে উঠেছে।

আব্দুল গফুর দিদ্দিকী সাহেব যে কাহিনী পরিবেশন কবেছেন তা সংক্ষেপে এইকপ ,—

হিজরাব্দেব ৬৯৩ সালে ২১শে বমজান তারিখেব প্রাতঃকালে শিশু
আব্বাস আলী আরবেব মকা নগবীতে জন্মগ্রহণ কবেন। আব্বাস আলীই
পববর্তীকালে পীব গোরাচাঁদ নামে পরিচিত হন। তাঁব পিতা হজরত
করিম উল্লাহ, ছিলেন শহীদ হজবত হোসাবেন বাজীর অবঃশুন বংশারর এবং
তাঁব গর্ভধারিণী হজবত মাষ্ম্না সিদ্ধিকা জন্মগ্রহণ কবেছিলেন হজরত সিদ্ধিক
আব্বকরের অধঃশুন বংশে। আব্বাস আলীই তাঁব পিতা মাতাব প্রথম
সম্ভান।

৬৯৭ হিজবাবে মাত্র চাব বছর ব্যসে তিনি শিক্ষাবন্ত করেন এবং ৭০৬ হিজরাব্বে মাত্র বাবো বছর ব্যসে তাঁব শিক্ষালাভ সমাপ্ত হয়। কোবান হাদিছ শবীফেব উপর উাব দখল আসে, ব্যাকরণ ও অঙ্ক শাত্রে পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভ করেন এবং ফেকাহ শাত্রে তাঁব অগাধ জ্ঞান জয়ে।

৭০৭ হিজরান্দে তাঁব সংসাব বৈবাগ্য পবিলক্ষিত হয়। নামাজ, রোজা, কোবান-মজিদ এবং তসপ্তফ শান্ত্রেব আলোচনায় তিনি ময় থাক্তে ভালবাসতেন। হজবত কবিম উল্লাহ, ও তদীয় পত্নী, পুত্রেব ভাবান্তব দেখে উদ্বিয় হলেন। পুত্রেব প্রতি সতর্ক দৃষ্টি বাখা সন্ত্বেও ৭০৮ হিজবান্তেব এক বাবে নিস্তিত মাতা-পিতাকে বেখে আব্বাস আলী গৃহত্যাগ কবেন।

কিশোব আবাস আলী বিবামহীন ভাবে পথ চল্ভে চল্ভে ক্লাস্ত হয়ে পডলেন। বিপ্রামেব জন্ত একস্থানে অবস্থানকালে নিজিত অবস্থায় স্বপ্নে এক দরবেশকে দর্শন এবং তাঁব আশীর্বাদ লাভ কবলেন। নিজাভঙ্গে তিনি নিজেকে এক পর্বকৃটিবে শাষিত দেখলেন। এটি একটি আপ্রম। আশ্রমেব দববেশ বিখ্যাত হজবত সৈবদ শাহ, জালাল রাজী এঘমনি। সেই দববেশেব নিকট তিনি ৭০৮ খেকে ৭২০ হিজবাবের মধ্যে কাদেবিয়া তবিকা মতে শিক্ষালাভ কবে আধ্যান্থিক জীবনে চবম উন্নতি লাভ কবেন।

্র এদিকে আব্বাস আলীর গৃহত্যাগের পথ বাত্রি প্রভাতে পুত্রকে। দেখতে না পেষে সৈমদ করিম উল্লাহ, ব্বালেন যে খাঁচাম আবদ্ধ পাখী শিকল। কেটেছে। হজবত শাহ,জালাল রাজী নিজে মকাষ এসে সৈমদ করিম উল্লাহ,কে আব্বাস আলীর শিক্ষালাভ কবাব কথা প্রকাশ কবেন। পবে তিনি সৈমদ করিম উল্লাহ,কে আব্বাস আলীর শিক্ষালাভ কবাব কথা প্রকাশ কবেন। পবে তিনি সৈমদ করিম উল্লাহ,কে আব্বা তিনটি পুত্র ও একটি, কন্তালাভেব আশীর্বাদ কবে যান।

্ হন্তবত শাহ জালাল বাজী তদীব খুল্লতাত হন্তবত শাহ্ সৈষা কবীব বাজীর আদেশক্রমে হিন্দুন্তানে ইসলাম ধর্ম প্রচাবার্থে গমনেব, জন্ত উল্লোগ কবলেন।, তৎপূর্বে হন্তবত আঝাস আলী মন্ধাব এনে মাতা-পিতা ও ভাই ভগিনীগণের সহিত সাক্ষাত কবলেন। পুত্রকে দেখে মাতা-পিতা আনন্দে কেনে ফেললেন।

, কবেকদিনের মধ্যেই আবাস আলী বিদায গ্রহণ কবে রওযান। হওয়াব জ্ঞাপ্রপ্তত হলেন। হজরত কবিম উল্লাহেব পালক পুত্র আবহল্লাহ, হলবত আবাস আলীর সংগে বেতে ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। পুত্রের মঙ্গল ভেবে হজরত কবিম উল্লাহ, ও হজবত মাযমুনা সিদ্ধিকা, আবহল্লাহ, ওর্ফে, সোন্দলের প্রস্তাবে বাজী হলেন। অতঃপব হজবত আবাস আলী, মাতা-পিতা, ল্রাতা সৈয়দ শাহাদত আলী, সৈয়দ হাসান আলী, সৈয়দ মোহসেন আলী, ভগ্নিনী সৈয়েদা জয়নাব খাতুনেব নিকট বিদায় নিয়ে মোর্শেদেব আখ্রম অভিমুখে অগ্রসব হলেন এবং শীদ্র হজবত শাহ জালালেব নিকট উপস্থিত হলেন।

৭২১ হিজবান্ধেব ৭ই ববিওল আউষাল তাবিখে হজবত শাহ জালাল রাজী, স্বয়ং হজবত শাহ, সৈষদ কবীব রাজীব উপস্থিতিতে হজবত সৈষদ আব্বাস আলী প্রমুখ তিনশত একজন মূজাহিদেব একটি কাফেলা নিবে হিন্দুন্তান অভিমুখে যাত্রা কবেন। এই কাফেলায আবো মূজাহিদ পথিমধ্যে মিলিত হন। তাঁদের মোট সংখ্যা দাঁডিষেছিল তিলশত দশ। এ সম্বে দিল্লীর শাহী অথ্তে আসীন ছিলেন সম্রাট আলাউদ্দিন খিল্যায়ী। তাঁদেব দিল্লীতে উপস্থিতিব তাবিখ ৭২২ হিডবান্ধেব ২২শে জেলহেজ্ঞা।

মোর্শেদেব নির্দেশত্র মে হজবত আবাস আলী দিল্লীতে হজবত আবহুলাহকে
দীক্ষা দান করেন। এই সমবে হজবত শাহ জালাল বাজী হজবত

আব্বাস আলী রাজীকে সামস্থল আবেফীন ও কোতবৃল আবেফীন এই উভয্বিধ দ্ববেশী খেতাবে ভূষিত কবেন।

দিলীতে অবস্থান কালে সিলহট-রাজ গোবিন্দের সহিত সম্রাট বাহিনীব সংঘর্ষের বিষয় অবগত হয়ে হজরত শাহ্ জালাল সদলবলে সিলহ্ট অভিমূথে অগ্রসর হন। সংঘর্ষের মূল কাবণ ছিল সেখানকাব মোসলেম আলি বোবহামুদ্দিনের উপব রাজা গোবিন্দের অভ্যাচার। এসমধে সেই কামেলায আউলিয়াব সর্বমোট সংখ্যা ছিল ভিনশত একষ্টি জন। সে মুদ্ধে বাজা গোবিন্দের পতন ঘটে। হজবত শাহ্ জালাল সিলহটেই থেকে খান।

্ৰিআখ্ৰম প্ৰতিষ্ঠার পর হজরত শাহ জালাল, হজরত আকাস আলীর নেতৃত্বে বাবিংশজন আউলিয়াব একটি দলকে দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গে ইসলাম ধর্ম প্রচারাধে প্রেরণ কবেন। সেই বাবিংশজন আউলিয়ায নামঃ—

| - 3,         | হজবত | সৈয়দ   | আব্বাস       | আলী                         | রাজী—হ         | (ভোষা- ,            |
|--------------|------|---------|--------------|-----------------------------|----------------|---------------------|
| ۹,           | 2>   | মোহমদ   | শাহ হৃদী     | <del>ত্</del> বতান <i>'</i> | ,, 1           | <b>শাপু</b> ষা-ছগলী |
| <b>૭</b> , ' | ,,   | দাবাব ই | Ħ            | রাজী-                       | —তিবেণী        | , ,                 |
| 8,           | **   | আবহুল   | হ            | ,,,                         | শিৰ্ষিনী       | t ,                 |
| ¢,           | ,•   | আহমগ্   | <b>बा</b> र  | ,                           | আনওয           | াবপুব               |
| <b>6</b> ,   |      | দাউদ অ  | কিব্ব        | 11                          | সোহাই          |                     |
| ٩,           | 93   | সাফীকুল | <b>অ</b>  লম | 23                          |                | I-খামাবপাড়া        |
| ь,           | 39   | সইদ     |              | 39                          |                | া-নৈহাটি            |
| ₽.           | 93   | হামেগ্ৰ | ौन           | 33                          | মোগল           | কার্ট               |
| ١٠,          | 23   | কোববা   | न षानी       | 21                          | আরাম           | বাগ                 |
| ۵۵,          | >1   | যোগেহ   | <b>শিল</b>   | 99                          |                | া-বৰ্জমান           |
| ં            | 25   | ইলিয়াস | r            | 22                          | <b>অ</b> াধাৰম | ii <b>नि</b> क      |
| ১৩,          | 33   | সৈষদ ভ  | াৰুল কা      | দ্ব "                       | বঙ্গোপস        | াগবেৰ নিকট          |
| ١8,          | 32   | আবগুন   | নঈয          | 22                          | কৌনগৰ          |                     |
| >¢,          | 22   | আৰুল    | অহেদ         | ,                           | বাৰগ্ৰাম       |                     |
| ১৬,          | 22   | হোসা    | ষন হাযদব     | ,,                          | পূর্ণিয়া      |                     |
| ۶٩,          | 9,   | মোহাণ   | ान का जिन    | 22                          | হিওলগ          | \$                  |

#### বাংলা পীব সাহিত্যেব কথা

| ١৮,   | হজবত | অবুল ফজল          | বাজী— | দরওব।র নগব    |
|-------|------|-------------------|-------|---------------|
| ۶۵,   | 31   | আৰু,ন্নাহ আউয়াল  | .,    | বীবভূম        |
| ₹∘,   | ,    | যোহাশ্বদ হাসান    | 33    | হাসনাবাদ      |
| ۹১,   | ,,   | আৰু,ল লভিক        | "     | সোনাবপুব      |
| ં રર, | n    | त्यादांत्रन नाटवय | 33    | ভাষমগু হাববাব |

্ হজ্বত আব্বাস আলী বাজী প্রথমে চব্বিশ পরগণা জেলার বারাসত মহকুমাব রায়কোলা নামক গ্রামেব একপ্রাস্তে এসে অবস্থান কবেন। রায়কোলা গ্রামেব সম্পূর্ণ অংশেব পূর্ব নাম ছিল দেবদাসপুর। উদ্দেব অবস্থিতিব আলিটা আজিও বাইশ আউলিয়াব স্থান নামে প্রসিদ্ধ। এখানে তাঁবা কিছু বাজালা ভাষা শিক্ষা কবেন। বছ ত্রাহ্মণ ও অত্রাহ্মণ তাঁর নিকট ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন। সেখান থেকে তিনি আরাজপুরে আসেন এবং অবিলয়ে দেউলিয়ার বাজ। চক্রকেতৃব সহিত বর্ম আলোচনাম প্রবৃত্ত হন। সেই আলোচনা-সভাষ চক্রকেতৃব মহিষী কমলা দেবী উপস্থিত ছিলেন। মহিষী, হজ্বত আব্বাস আলীব বং, কপ, বাক্যবিক্তাসাদিতে মৃগ্ধ হবে 'পোরাচাদ' নামে সম্বোধন কবেন। আলোচনান্তে রাজা মন্তব্য করেন বে তাব বাজা-বন্ধানী ভাটীগডেব রাজা দক্ষিণবাষ, সাতহাতীগডেব বাজা আকানন্দ ও বাকানন্দ এবং গঙ্গাতীবে সাবনাব্যত জনৈক যোগীববকে যদি হজ্বত আব্বাস আলি ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত কবতে পারেন তবে তিনিও ধর্মান্তবিত হবেন।

হত্তরত আব্বাস আলি আলাহ তালার রূপায প্রথমে এক অসাধারণ কেরামত প্রদর্শন কবে যোগীববের ইন্সিত দেবী গন্ধাকে দর্শন কবান। তবু অঙ্গীকারমত ইসলাম ধর্ম গ্রহণ না কবায় আলাপ্রদত্ত শান্তি স্বরূপ যোগীবর জীবস্ত অবস্থায় মাটিতে প্রোথিত হন। প্রোথিত উক্ত স্থানটি আজিও বেগীপোতা নামে খ্যাত।

আশী বছব বন্ধসে হজবত আবাস আলী বাজী ওবকে পীব গোবাচাদ রাজী সাতহাতীগভে উপস্থিত হবে জনৈক আদিবাসীব বাডীতে নব-নারীর কল্পন ধ্বনি শুন্তে পান। তাদেব কল্পনেব কাবণ অনুসদ্ধান কবে তিনি জান্তে পাবেন যে বাজা আকানন্দ-বাকানন্দ প্রতি বছব কালী পূজাব সমব মৃতির সম্মুখে তিনজন নব অর্থাৎ নামুষকে বলি দিয়ে থাকেন। সেই আদিবাসার পবিবারেব তিনজন এ বছরেব পালার বলি হতে চলেছে। তাই সেই সম্যটি তাদেব জীবনের চবম দিন। পীর গোরাচাঁদ তাদেব এবং অক্সান্ত লোকের নিকট ইসলাম ধর্মের মর্ম্মকথা ব্যাখ্যা কর্লেন এবং উক্ত তিনজনের জীবন রক্ষার্থে সহাত্তভূতি প্রকাশ কবে ক্ষেকজনকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত কর্লেন।

পীর গোবাচাঁদ, সাথী আবত্ত্বাহ ও নও-মোসলেম উক্ত আদিবাসী মোহাম্মদ আবেদ আলীকে সঙ্গে নিষে বাজা আকানন্দ-বাকানন্দেব নিকট গেলেন। তাঁদেব মধ্যে কিছু সবোষ কথোপকখনেব পব আবস্ত হল যুদ্ধ। যুদ্ধে আকানন্দ ও বাকানন্দ উভ্যেই পবাজিত ও নিহত হল এবং পীব গোবাচাঁদ নিজে গুৰুভবৰপে আহত হলেন। এই চুৰ্ঘটনাৰ তাবিখ হল ১৭০ হিছবান্দেব গই যান্ত্ৰন। সেই অবস্থায় তিনি হজরত আবত্ত্বাহ, নও-মোসলেমগণ এবং বাবগোপপুৰেব কিন্তু ও কানাই প্রমুখ ঘোষ নন্দনগণকে অনেক উপদেশ প্রদান কবেন এবং ১৭৩ হিজবান্দেব ১২ই ছান্তুন ভাবিখে ইহলোক পবিত্যাগ কবেন।

আমু,ল গমুৰ দিদ্দিকী নাহেব প্ৰদন্ত কাহিনীতে প্ৰত্যক্ষভাবে পীব গোবাচাঁদ বাজীব এবং পৰে।কভাবে আল্লাহ-মাহাত্ম্য তথা ইসলাম ধর্মেব মাহান্ম্য বিবৃত হ'বছে। চবিত্রাবলীতে দেব-দেবীব কোন ভূমিকা দৃষ্ট হয় না, পীবেৰ অলৌকিক শক্তিৰ পৰিচয় ব্যক্ত হয়েছে। এককালীন নবৰনি প্রথাব যে কদর্যা রূপ স্থানীয় সমাজ-জীবনকে মুর্বিবহ কবেছিল তা এই কাহিনীতে পবিস্ফুট হম্মেছে। তিনি মানব নামধাবী বাক্ষস চবিত্রও চিত্রিত কবেছেন। সাল ভাবিখ এবং ঐতিহাসিক ব্যক্তিগণেৰ নাম ধাম ও কাৰ্য্যাবলীৰ দঙ্গে সংযুক্ত হওয়াই অনেক ঐতিহাসিক তথ্য এতে পৰিবেশিত হমেছে। তাঁব পুথকেব উপসংহাবে পীব গোবাচাঁদের পরবর্ত্তীকালেব ইভিহাস এবং কিছু অলে কিক কাহিনী লিখিত হযেছে। সিদ্দিকী সাহেব সেখানে পেযাব শাহ্ প্রসঙ্গ এনেছেন। ১৮৯২ খুটাকে মার্চ্চ মাণ্স "মিহির" নামক পত্রিকাষ পেয়ার শাহের সপবিবাবে আত্তহতাা সম্বন্ধীয় যে সংক্ষিপ্ত কাহিনী প্রকাশিত হমেছিল সে ৫ সম্ব উত্থাপন করে আবছুল গুলুব সিদ্ধিনী সাহেব উক্ত পত্রিকায় বিবৃত বস্তব কে সম্পূর্ণ অসভ্য বলে অভিহিত কবেছেন। তিনি উপস হাবে লিখেছেন, "হন্তবত পেয়াব শাহ ছিলেন গার্দ্দিক বাক্তি। তিনি ধর্মকে অগ্রাহ্ম কবিষা ছনিষাব জন্ম এমন কিছু কবেন নাই যাহা দাবা তাঁহাৰ আত্মহত্যাৰ কথা বিশ্বাস কৰিতে পাৰি।"

"বালাণ্ডাব পীব হজরত গোরাচাঁদ রাজী" নামক পুন্তকের উপসংহাবে যা বর্নিত হয়েছে তা প্রধাণতঃ পেষাব শাহ চবিত কথা। মহম্মদ এবাদোল্লা বচিত "পীব গোবাচাঁদ" কাব্যে পেষাব শাহ প্রসন্ধ নেই। খোদা নেওযাজ সাহেব তাঁব 'পীব গোবাচাঁদ' কাব্যে লিখেছেন,—

এই সৰ বাত পেষাৰ বাদশাকে কহিয়া।

দেখিতে ২ বাম্ন গাষেৰ হইবা +

পৰিবাৰ সমেত কিন্তি গাষেৰ হইল।

দেখিয়া আলাউদ্দিন শাহ ডাজ্জবে বহিল \*

এখানেও বক্তব্যের মধ্যে অসামঞ্জন্ত দৃষ্ট হয়। কারণ, এই প্রসঙ্গে আমুল গফুব সিদ্দিকী সাহেব, পেয়ার শাহ্কে অক্তভদাব চিরকুমার আবেদ বলে উল্লেখ করেছেন।

# ৪। 'চন্দ্রকেভু ও গোরাচাঁদ' নাটক

"চদ্রকেতৃ ও গোবাচাঁদ" নাটকেব রচষিতা মোহমদ হবম্জ আনি।
বিনিহাট মহকুমাব হাড়োষা থানাব অন্তর্গতশ হবপূব গ্রামে মোহামদ হবমূজ
আলি সাহেবেব জন্ন। তিনি স্থানীয় গোবাইনগৰ গ্রামেৰ প্রাথমিক
বিভালবেব প্রধান শিক্ষক। অভিজ্ঞতাব ভিত্তিতে তিনি একজন হোমিও
স্থাচিকিৎসক এবং স্থদক্ষ রেডিও মেকানিক। হাডোষা অঞ্চলে তাঁব খুব
জনপ্রিষতা আছে। পীব গোবাচাঁদ বিষয়ে আখ্যান—বচষত্গণেৰ মধ্যে আজ
(১৯৭৫ খুঃ ফেব্রুয়াবী) তিনিই একমাত্র জীবিত ব্যক্তি।

নোহাম্মদ হবমুজ আলি কর্জ্ক লিখিত নাটকেব নাম 'চন্দ্রকৈতৃ ও গোবাচাঁদ। হাতে লেখা এই নাটকেব আক্বতি ৭" ×৬" ইঞ্চি বিশিষ্ট এবং পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৩৫। এটি ষষ্ঠ অঙ্কে বিভক্ত। দৃষ্ঠাবলীব বিভাগ নিম্বণঃ

| প্রথম   | অং | চাৰটি         | দৃখ |
|---------|----|---------------|-----|
| দ্বিতীয | ,  | ছ'টি          | ,   |
| তৃতীয   | n  | আটটি          | 33  |
| চতুৰ্থ  | 52 | ন'টি          | 27  |
| পঞ্চম   | 33 | চাৰটি         | **  |
| যষ্ঠ    | 32 | <b>তিন</b> টি | ,,  |

এই নাটকে ১৭ খানি গান সন্নিবেশিত হস্চে। এটি তিন-চাব প্রকারেব বঙ্বে কালিতে লেগা। ভূলক্রমে দিতীয় অন্ধ ছ'বার শিরোনামা দিয়ে লেখাব ফলে পঞ্চম অন্ধেব স্থলে নাটকখানি ষষ্ঠ অন্ধে পর্যাবসিত হয়েছে।

নাটক বচনাব স্থাবস্তে কোন ভূমিকা, কোন কুশীলব-পরিচয় লিখিত নেই। কেবল মাত্র, এই নাটক দিতীষবার লিখবাব একটা কৈফিষ্ৎ লিখিত হয়েছে।

নাটকেব সংলাপ বেশ সাবলীল। বাজা বা তদ্স্থানীয় ব্যক্তিব মুখেব ভাষা মাৰ্ল্জিত এবং সাধাবণ লোকেব মুখেব ভাষা স্থানীয় চলতি ভাষা।
ভাষাব নমুনা এইকণ ,—

বাজা—এবাব দ্বৰ্গ মৰ্দ্ধ পাতালেব যত দেব দেবী আছে দকলেবই এ যজ্ঞে নিমন্ত্ৰণ কৰা হবে · · · ·

- অন্ত একটি চবিত্র 'হোমা' বল্ছে—ভাই ভো, মা বোধ কবি আগ্ভাত কারুব থাতি দেছে। তা নলি আমাদেব এবকম হবে কেন। মোদেব বল কুমে গেল কেন।

এ নাটকের সংলাপেব কোন কোন স্থানে অর্থ সমন্বয়েব অভাব এবং কিছু বর্ণান্তদ্দি দৃষ্ট হয়। গানগুলি কোথাও দেহতত্ত্ব বিষয়ক, কোথাও বা লঘু হাস্থ-বস মিশ্রিত। এক তোত্ত্বা সৈনিকেব ভাষায় কোতৃক স্কটিব প্রচেষ্টা হয়েচে। স্বগতোক্তি সংস্থাপা নাটকটির অক্সতম বৈশিষ্ট্য।

চন্দ্ৰকেতৃ ও গোবাটাৰ নাটকেৰ সংক্ষিপ্ত কাহিনী :---

-বাজা চন্দ্রকেতৃ সাভম্ববে চণ্ডীর পূজার আধোজন কবেছেন। জামাতা ববাহ ও কক্সা খনা গণনা কবে তাঁব অমন্থলেব যে ইন্ধিত দিষেছেন তা নিরসনেব জক্মই এই পূজাব বিশেষ প্রযোজন। দেশেব সাধাবণ মান্ন্যও ' অদুরবর্ত্তী সেই বিগদেব আশ্বাধ বিধাদ-মগ্ন।

পীর গোবাটাদ যে এতদ্ অঞ্চলে এসে অলোকিক ক্রিয়া-কলাপের পবিচয় দিতে আবস্ত করেছেন তা বটনা হয়ে পিষেছে। রাজা চন্দ্রকেতৃব বীব দেনানী হামা ও দামাব শাবীবিক বল তিনি কৌশলে হবণ কবলেন তাও প্রচাবিত হয়েছে। রাজা উদ্ধি হয়ে নিজে গোবাটাদেব অলোকিক শক্তিব পবিচয় নিতে চাইলেন। উভয়েব সাক্ষাতকাব ও কথোপকথন হল। বাজা ভাব শক্তিতে সন্দেহ প্রকাশ ও উপহাস কব্লেন। গদাতীবে সাধনারত এক যোগীববেব সহিত পীবেব সাক্ষাৎ হল। উভয়ের মধ্যে আরম্ভ হল বাগ্ যৃদ্ধ। অবশেষে যোগীবৰ পৰান্ধৰ স্বীকার কবলেন।

পববর্ত্তী ঘটনায় পীর গোবাটাদ তাঁব জলোকিক শক্তিবলে রাজ-প্রাসাদেব লোহার প্রাচীরে চাঁপা ফুল ফুটিবে দিলেন। তবু বাজা গোবাচাঁদের নিকট নম্র ছলেন না। উপবদ্ধ প্রহবী দারা তাঁকে বেঁধে তিনি রাজসভায় জানাবাব ব্যবস্থা কর্লেন। প্রহবী তাঁব জাদেশ পালন কব্তে সমর্থ হল না। বাজা তথন ডেকে পাঠালেন হামা-দামা নামক তাঁব বিখ্যাত বীব সেনানীদ্বকে। হামা-দামা প্রেই বলহীন হবে পড়ায় ভাষাও বাজ-জাদেশ পালনে সক্ষম হল না।

বাজা চক্রকেতৃ ও পীব গোবাচাঁদের মধ্যে যুদ্ধ আবস্ত হল। পীবের অলোকিক শক্তিতে বাজাব আনীত পাষবা তাঁব কাচ থেকে মৃক্ত হবে উডে চলে গেল রাজপ্রাসাদে। সেই পাষবা দেখে পরিবারের সকলে চিন্তা করল যে বাজা বিপদাপর হযেছেন। অতওঁব তাঁবা পূর্ব সংকেত মতন পার্যবর্তী কালীদহে ভূবে আজহত্যা কব্লেন। বাজা যুদ্ধে জবলাভ কবে ফিবে এসে দেখেন প্রাসাদ জন-মানব-শৃষ্ম। কেবল পূজাবিনী এক বৃদ্ধা জীবিত আছেন। সেই করণ দৃষ্ম দেখে বাজা পুনবাষ গোবাচাঁদকে আক্রমণ কব্তে ছুটে এলেন। কিন্তু ততেন্দণে পীব পোবাটাদ জদৃষ্ম হবে গেছেন। বাজা তৃঃখে অভিমানে সেই কালীদহে ভূবে নিজেও আজ্বহত্যা কব্লেন।

পীব গোবাচাঁদ এবাব কালু, কিন্তু ও আবো কিছু লোককে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত কবে দক্ষিণ দেশেব দিকে অগ্রসব হলেন 1

মোহাশ্বদ হবমুজ জালি সাহেব বচিত নাট্য-কাহিনীতে প্রত্যক্ষভাবে পীব গোবাঁটাদ চবিত্র মাহাত্ম্য বর্ণিত হযেছে, কিন্তু পবোক্ষভাবে আল্লাহ, তথা ইসলাম ধর্ম-মাহাত্ম্য কথা বর্ণিত হযেছে। এতে ছোট অনেক চবিত্র এবং অনেক কাহিনী পবিবেশিত দেখা যায়। এতে পাশাপাশি ক্ষেকটি অলোকিক কীর্তিকথা এবং বেশ ক্ষেকটি বাস্তব ঘটনাব বিববণ আছে। দবিত্র মধ্যবিত্ত সংসার জীবনেব চিত্র এই নাটকেব অক্সতম বৈশিষ্ট্য। ঘন ঘন গান পরিবেশিত হওবাব বৃঝা যায় গ্রামে প্রচলিত হাত্রা চত্তে নাটকগানি লিখিত। উপকাহিনীতে ভাবাক্রান্ত হলেও মূল কাহিনী লক্ষ্যচ্যত হবে বস ভঙ্গ ক্বেছে এমন মনে হয় না। উপযুক্ত ব্যক্তিব মুখে উপযুক্ত ভাষা প্রদত্ত হওয়ায় চবিত্রগুলি বেমন পরিক্ষুট্ট হযেছে, সমাজ চিত্রও ভেমন সম্পষ্টভাবে অদিত হংগছে।

শেখ আৰু র রহিমেব সম্পাদনাম ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে প্রকাশিত 'মিহির' নামক পজ্জিকায় পুবাতত্ত বিভাগে 'হাডোয়া' শীর্বক রচনাংশে প্রকাশিত কাহিনীটি এইরুপ ,—

চিবিশ পরগণা জেলাব অন্তর্গত বিসরহাট মহকুমার এলাকাধীন একটি গ্রাম হাড়োয়া, ইহা বালাগু পরগণার মধ্যে অবস্থিত। এথানে প্রতি বছর পীর গোবাটাদ সাহেবের সম্মানার্থে ১২ই কান্তন থেকে ১০।১২ দিন স্থায়ী একটি স্বর্হং মেলা হবে থাকে। প্রায় ৬০০ বছর পূর্বে ইসনাম ধর্মপ্রচারক পীর গোবাটাদ সাহেব এই স্থানে এদে উপনীত হন। জনশ্রুতি আছে যে, এই পবিজ্ঞান্থা মহাপুরুষ একটি মাত্র ভৃত্য সমভিবাহারে পদ্মাতীরবর্জী বালাগু পরগণায় এদে রাজা উপাধিধারী চক্রকেতৃ নামক সমৃদ্ধিশালী একজন গোঁড়া হিন্দু-জমিদারের বাজীর সল্লিকটে উপনীত হন। পীর গোরাটাদ, চক্রকেতৃ রাজাকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবার জন্ম অনেক চেষ্টা কবতে লাগলেন। এজন্ত তিনি রাজার সমৃথে কতকগুলি অলোকিক কার্যাও সম্পাদন কর্লেন। যেমন লোইনির্মিত কলাকে পাকা-কলায় পরিণত করণ ও লোইনির্মিত বেডায় চম্পক পুশ্প প্রস্ফুটিত করন। এতদভিত্ন তিনি বিরজা নামী রাজসীর দ্বারা হত একটি বান্ধণের জীবন দান করেছিলেন। যা হোক, ঐ সকল অলোকিক ঘটনাতেও চন্দ্রকেতৃর অন্তর থেকে হিন্দুধর্মেব সত্যতার ভাব কিছুমাত্র বিচলিত হয়নি।

এব পর পীব সাহেব হাতিয়াগড় পরগণায় গমন করেন। সে স্থান রাজা
মহিদানদের পূত্র আকানদা ও বাকানদা শাসন কবতেন। সেই রাজা প্রতিবছর তাঁর একজন প্রজাকে নরবলি দিতেন। পীর সাহেব যে বছর সেখান
উপনীত হন সেই বছব রাজার একমাত্র মুসলমান প্রজা নোমিনের 'বলি'
হওয়াব পালা পডেছিল। পীব সাহেব তা ভনে ফর্মাবলম্বীর আসর বিশদ
দেপে নিজেই তার পবিবর্ত্তের রাজ-সকাশে উপনীত হলেন। রাভার অভিলাবঅর্থায়ী কার্যাকবনে অহীহৃত হওয়ায় তাব সম্পে মুক্ত উপন্থিত হল। সেই
হৃত্তে বাকানদা নিহত হন। আকানদা আতাব মৃত্যুসাবাদ শ্রবণ করে
অস্ত্রশন্তে হয়পত্তিত হয়ে পীরের বিরুদ্ধে মুক্তার্থে বহির্গত হলেন। সেই হৃত্তে পীর
সাহেব আকানদের হাতে ভয়ানকরপে আহত হলেন। সিহু সেই আহত্ত্রন
অর্থারে তিনি ভারে ছভ্তাকে ক্রেন্টে প্রন্ত আক্রেণ্ডে বং ক্রেন্টের বিরুদ্ধি বাকান্ত্র হাতে হয়নকরপে আহত হলেন। সিহু সেই আহত্ত্বন

পরুগণায় পান কখনও জন্মে না এবং আবো লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে যে, এ স্থানে ষ্মাজ পর্যান্ত কেউ পানের চাষ কবে না। তথন প্রীর সাহেব নিরপায় হয়ে ছাডোযা থেকে ছ'ক্রোশ দূবে কুলটিবিহাবী নামক স্থানে গমন করেন।- তাঁর ভূত্য মেধানে তাঁকে একাকী রেখে চলে গেল্। ,কথিত আছে, নিক্টবর্তী অঞ্লের অধিবাসী, কিন্ত এবং কালু ঘোষেব একটি হগ্ধবতী গাভী প্রত্যুহ তথায় এনে পীব সাহেবকে ছগ্ধ পান করিষে বেত। ষ্দি ঐ গাভীটি অলক্ষিতভাবে ক্রমান্বরে পুদিন তাঁকে ছগ্ন পান , করাতে পার্ত, তাহলে তার বাঁচবার मुखांदना हिन । - किन्द धिन भर्याच शांची दाहन कार्न इस ना भांखांय किन्न ও কালু ঘোষের মনে দ্দেহ উপস্থিত হওবাৰ অহসন্ধানে তাবা আন্তে পার্ল, যে গাভীটী পীব সাহেবকে ছুধু পান, করিষে থাকে। পীব সাহেব তা জান্তে পেরে নিশ্চিত হলেন বে, তাব মৃত্যু নিক্টবর্ত্তী হয়েছে। তথন জিনি গো্যালাম্মকে অহুবোধ কবলেন যে, তার মৃত্যুর পব যেন তারা মুসলমান রীজি অহুনাবে-তাব অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করে। যা হোক, অচিবে তাঁর জীবনু বাযু বহিৰ্গত হল এবং ১২ই কাল্কন উক্ত গোষালাঘৰ তাকে হাড়োষায় সমাধিত্ব কব্ল। একব্যক্তি গোষালাদ্বেৰ এসৰ কাঞ্চ লক্ষ্য কৰে তাদেবকে উপহাস কবত ও জাতিচ্যুত করাব ভষ দেখাত। একদিন তাবা নেই ব্যক্তির উপহাসে অধৈর্য্য হযে ক্রোধবশতঃ তাকে হত্যা ক্বল। এজ্ঞ তারা গৌডের স্বাদার আলাউদ্ধিনের নিকট বিচারার্থে প্রেরিভ হল। এদিকে কিছ ও कानून क्रीवस शीव नाट्टरवि नमाधिश्वात शिर्व निर्व्वत्वत विशलत कथा वर्गना কব্লে পীরসাহেব হঠাৎ সমাধি থেকে উঠ্লেন এবং তৎক্ষণাৎ গৌডে গমন করে উক্ত ভ্রাতাত্ব্যকে বিপদ হতে মৃক্ত কব্লেন এবং তাদেবকে সঙ্গে নিম্নে তাদেব গ্ৰহে-প্ৰত্যাবৰ্ত্তন কর্লেন। পীৰ সাহেব এ পৰ্যান্ত বাজা চক্ৰকেত্ৰে শাসন কবাব বিষয় বিশ্বত হননি। তিনি দ্বিতীয়বার গৌডে গ্যন করত: পীব শাহ্ নামক এক, ব্যক্তিকে বালাণ্ডাব শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত কবে পাঠান। এই নব-শাসনকর্তা বালাগুাষ উপুনীত হযেই চক্রকেভুকে ডেকে পাঠালেন। চন্দ্রকেতৃ সে আদেশ শিবোধার্য করে পীব সাহেব কাছে বেতে মনস্থ কব্লেন, কিন্তু ভবিষ্যৎ বিপদের আশহাষ তিনি একজোডা সাবস পাখী সঙ্গে নিলেন। তিনি তাব পবিবাববর্গকে বলে গেলেন যে, যদি তাঁর ভাগ্য মন্দ হয তথে সেই সারস পাখী ছটিকে ছেডে দেবেন। পাখী ছটি ঘরে ফিরে এলে ব্রুবে যে

তাঁর সমূহ বিপদ উপস্থিত এবং তৎক্ষণাৎ আপনা-আপনি ধ্বংস প্রাপ্ত হ্বার চেষ্টা কব্বে।

শীর শাহ, চন্দ্রকেতৃকে এরপ কট্ট নিষেছিলেন যে তিনি হতাখাস হয়ে পাখী ছটি কৃছে প্রত্যাবর্তন করা মাত্র তাঁর পরিবারস্থ সকলে জলময় হলেন। পরিলেষে রাজা চন্দ্রকেতৃ মৃত্তি লাভ কবে গৃহে কিবে আসেন এবং ছাখে শোকে অভিভূত হয়ে তিনিও তাঁর আত্মীয়-সকনেব অহুসরণ কবে আত্মহত্যা কবেন।

शीत श्रीता हैं। एत नमाधि-श्रान्त नाम श्राद्य हाए जाता। अहे श्रान्त छैं। वे श्राप्त हैं। वे श्राप्त हैं। वे श्रीत हैं। वे श्रीप्त नमाधित त्रांक नमाधित त्रांक नमाधित त्रांक नमाधित त्रांक नमाधित व्याप्त व्याप

প্রায় এক শতাকী কাল ধবে পীব গোরাচাল-মাহাত্ম্য-সম্বলিত সাহিত্য রচিত হয়েছে। খোলা নেওমাজ সাহেবের কাব্যের রচনাকাল ১৮৭১ খুটান্দ কেহ বলেন এই কাব্যের রচনাকাল আসুমানিক উনবিংশ শতাকীব শোষার্থ বা বিংশ শতাকীব প্রথমার্ধ। ২০ কবি মোহাত্মল এবালোলা সাহেবের কাব্যের রচনাকাল ১৯১১ খুটান্দের ২৪ শে ফাল্কন। মূলতঃ এই কাব্য-কাহিনী পাশী ভাষায় লিখিত ছিল বলে তিনি ভূমিকান উল্লেখ করেছেন। তিনি আবো নিখেছেন যে, তার পূর্বপূক্ষ মূনশী বাসারত হোসেন এই প্রতক্রের বছল প্রচারের জন্ত শেখ লাল ও শেখ জয়নিছ সাহেব কর্তৃক বাদালা মূলকমানি ভাষার পাটালী ছলে অনুবাদ কবান। পবে কবি মোহাত্মল এবালোলা সাহেব নিজে সেই অনুবাদেব নকল প্রতক্ষ খেকে চন্দিশ পরগণাব চলিত বান্ধালা ভাষায় এই প্রক্ষখানি রচনা করেন।

আব্দুল গফুর সিন্দিকী সাহেব রচিত গ্রন্থের রচনাকাল উক্ত গ্রন্থে লিখিত নেই। পুস্থকেব ভূমিকা থেকে জানা যায় যে তা ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্টেব পরবর্ত্তীকালে বচিত। তবে এই কাল ১৯৫০ খৃষ্টাব্দের ২রা এপ্রিলের পরে নয়। কারণ প্রথমতঃ গ্রন্থানি কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল এবং দিতীয়তঃ আব্দুল গফুর লিছিকী সাহেব পশ্চিমবন্ধ ত্যাগ করে পূর্ববেদর খুলনা জেলার অন্তর্গত দামোদব নামক গ্রামে যান ১৯৫০ খটাবেদর ২রা এপ্রিল তারিখে।

- মোহামদ হরম্জ আলী সাহের লিখিত 'চন্দ্রকৈতৃ ও গোরাচাদ' নামক অম্প্রিত নাটকের রচনাকাল মূলতঃ ১৯৪৪-৪৫ খৃষ্টান্ধ বলে তিনি উল্লেখ করেছেন বে মূল বইখানি অভিনীত হওয়ার পর হারিয়ে যাওয়ায কিছু লোকের উৎলাহে তিনি নতুন করে ১৯৬৬ খৃষ্টান্ধের ১২ই জান্ধন তারিখে লিখতে আরম্ভ কবেন। শেষ করার তারিখ তার মরণ নেই, তবে তিনি বলেন বে নাটকখানি অল্প কয়েজদিনের মধ্যেই লিখেছিলেন।

- ্ . নিয়লিখিত পত্রিকা বা পুন্তকে পীব গোবাচ-নদ- সম্বনীয় কাহিনী রা স্মালোচনা লিপিবদ্ধ রয়েছে ,—
  - ১, মিহির পত্রিকা: মার্ক্ত ১৮৯২ খুটাব্ব
  - ২, ১৯১৪ খ্টান্ধে প্রকাশিত বাংলা গেজেটে এল্ এস্ এস্ অমালী সাহেব লিখিত বিবরণ
    - ৩, বশোহৰ ও খুলনাৰ ইভিহাস: সভীশচন্দ্ৰ মিত্ৰ
    - is, সত্যপ্রকাশ (বারাসত থেকে প্রকাশিত সাময়িক পত্রিকা) ১৯৬৯ ভিসেম্বর
  - , 🖒 কুশদহ পত্রিকা : আখিন ১৩১৮ বজান্দ,
    - ৬, কুশদহের ইতিহাস: হাসিরাশি দেবী,
    - ৭, বাংলা সাহিত্যেৰ কথা (২ম খণ্ড): ডঃ মৃহত্মৰ শহীছ্লাহ, !

আমাল গড়র সিদ্দিকী সাহেব নিয়লিখিত পৃথিগুলির তথ্যকে ভিত্তি করে তাঁব-"বালাণ্ডার পীর হজরত গোরাটাদ বাজী" নামক গ্রন্থ লিখিত বলে উল্লেখ কবেছেন ,—

- সিবাতে হজরত অহেদী: আব্ল অংহদ: হিজবী ৮ম শতাব্দীতে রচিত
- ২, , স্থলভাগ্ন আউনিধা : শাহ স্ফীস্লতান : হি : ৮ম শভান্দীতে রচিড়

| ٠,           | শহীদ হজরত আব্বাস আলী : আহমদ শাহ : ৮৫৪ বসাবে ব                   |           |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| 8,           | পীর গোরাচাদ : অ্কী শাহ ইমাম উদ্দিন : ১০ম বাংলা শতাবৈ            | n'        |
| ٠ ر،         | , , । व्यक्ति । ३५ में ,, ,, ।                                  | "         |
| ` <b>6</b> , | 25 t 26 m 27 yy 2 7 6 m 27                                      | <b>17</b> |
| ٩,           |                                                                 | <i>"</i>  |
| ৮,           | वार्रेग कांकेनियान श्रीव : मामञ्चन रुक (शिन्नाम निक्शन চট्টाशीय | म्य)      |
| ,            | ঃ ১ম বাংলা শতাবে ব                                              | টভ        |
| ۰۶,٬         | আদমখোর আকানশ-বাতানশ : অব্দুল লতিজ: ১ম বদাবে                     | ,))       |
| ۶۰,          | নির্বাতে ইঞ্চবত আবহুলাহ : ইজরত আবহুলাহ :                        | _         |
|              | <b>५म हिष्क्</b> री <b>अटस</b> द                                | চড        |
| ۵۵,          | হজ্বত শাহ, সোললেব প্ৰি:মূনশী কাশিম উদ্দিন:                      |           |
|              | ১০ম বাংলা শতাবে র                                               | চিত       |
| ১٩,          | তরিকাষে কাদেবীয়া ও পীব গোবাচাদের পুঁথি: ওমর আলি                |           |
|              | ( হিন্দুনামৃ রামলোচন ঘোষ)ঃ ৯ম বাংলা শতাবে রা                    | চিত       |
| ٥٥,          | বাদশাহ আলাউদ্দিন ও পেষার শাহেব পুঁথি: যোহামদ                    |           |
|              |                                                                 |           |

বলা বাছল্য, উপবোক্ত তেরোখানি পুঁথিব সদ্ধান আজো পাওবা বায় নি। শেখ লাল ও শেখ জয়নদ্বি-অন্থদিত পুঁথিও আর প্রাপ্তব্য নব। অবশ্য তার কংশ বিশেষ ও তার কিছু আলোচনা ডঃ মৃহত্মদ শহীত্মাহ, সাহেব বচিত বাদালা সাহিত্যের কথা (দ্বিতীয় খণ্ড) গ্রন্থে পাওয়া বায় যাত্র।

আবর্দ বাবি: ১০ম বাংলা শতাবে রচিত

পীব হজবত গোবাটাদ রাজী কোন সমযে এদেশে এসেছিলেন এবং এতন 
আঞ্চলে ইসলাম ধর্ম প্রচাব করেছিলেন তাব সঠিক কাল নিরপণ করা ছু-সাব্য 
শামত্মর রহমান চৌধুবী লিখেছেন ,—"ভারত সম্রাট গিয়াস্থানীন তোগলকেব 
রাজজ্জালে (১৩২০-২৪খুঃ) ১৩২১ খু ষ্টাব্দে ইনি স্বীয় পীব শাহ্ হাসানস্ট 
দিল্লীতে আগমন করেন। অতঃপর বিদ্রোহ দমনার্থ সম্রাট গিয়াস্থানীন হথন 
বন্দদেশে অভিযান করেন (১৩২৩ খুঃ) দববেশ আক্রাস আলি মহাও সে 
সময়ে সমাটের অভিযাতী বাহিনীব সঙ্গে এখানে আগমন কবেন । ২৪

আবিত্ল গফুর সিন্দিকী সাহেবেব বক্তব্য অহুবারী পীর শাহ ভালালের সঙ্গে পীব গোবাচাদের দিল্লীশহরে আগমন্-কাল ৭২২ হিভবীর ২২শে प्रभारिका । जांत मर्फ जर्यन पिन्नीय निश्शामरन छेभितिष्ठे हिल्तन मुमां प्रमाणिका थिनको । अतिव्रद्ध मण्डलम खाह । कांत्रभ, जांत यक्ताथ मत्रकांत निर्थहन स्य खानार्धिकाः थिन्कीत त्राक्षकांन ७३६ स्थर्क ३८६ हिज़ती भर्याख । १३ आस् न त्रकृत मिकिकी मार्ट्य खार्त्रा, निर्थहन स्य खानार्धिका थिनकीत खार्मिन श्रीत मार्ट्य खार्त्रा, निर्थहन स्य खानार्धिका थिनकीत खार्मिन श्रीत मार्ट्य खाला मिन्हिन श्रीत लादिस्त विकर्ष रेम्च्याहिनीत मर्क्ष मिन्हि खिक्म् याखा करत्न। स्थारन जांत्रभ मिनिक् जांद्र त्राक्षा त्राविक्तिक भवाकि अ निरुक्त करत्न। भीत भार्ट्यानिक जात्रिक मिन्हिन श्रीत स्थानिक अत्य मिन्हिन श्रीत स्थानिक प्रमाणिक कर्वात । खानांकिक श्रीत श्रीत म्यू कांत्रिक स्थानिक प्रमाणिक कर्वात । खानांकिक श्रीत श्रीत स्थानिक प्रमाणिक स्थानिक क्ष्यानिक १०२२ श्रीत स्थानिक विकर्ण स्थानिक स्थानिक भार्यान स्थानिक भार्यान स्थानिक स्थानि

"Perhaps the greatest event of the reign of Sultan Shamsuddin Firuz (Dehlavi) was the expansion of the Muslim power into modern Mynensingh district and thence accross the Brahmaputra into the Sylhet district of Assam.

.....The legendary account of the Muslim conquest of Sylhet is available in a later compilation, Nasiruddin Haidar's Suhail-i-yaman. There are also Hindu legends regarding the defeat of the Valiant Rajah Gour Govinda of Sylhet, by an army led by pirs and ghayis, and reinforced by the troops of the Sultan of Bengal, Sultan Shamsuddin in the last quarter of the fourteenth centry. Suhail-i-yaman is not a very trustworthy compilation, and with the Hindu legends the difficulty is that no sultan with the title of Shamsuddin reigned in Bengal in the last quarter of the fourteenth century Mr. Stapleton is right in fixing the date of the first invasion of Sylhet by Muslim armies in 703 A. H.

on the authority of the Dacca Museum inscription of one Rukn Khan dated 918 A H, Fee

ষশোহব-খুলনাব ইতিহাস লেখক সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশব লিখেছেন যে, ১২৩০—৩৩ খুষ্টাব্দে ইজুল মূলুক আলাউদ্দিন জানী নামক জনৈক ম্সলমান শাসক এতদ্ অঞ্চলেব শাসন ভাব পরিচালনা কবতেন। তাঁব সমযেই বর্তমান বাবাসত মহকুমাব অধীন দেউলিয়া গ্রামে রাজা চক্রকেতু বাস করতেন।

णः चान् न कविम निर्श्वरहन "३५৮ हिन्जती/১৫১२ थृष्टीरम छेरकीर्न ध्वरः मिलाटि थाश्च क्लांन चानांछेनीन इरमन मार्ट्स ममरवत्र चात्र अकथानि मिनानिनिष्ठ माह् जानांन मन्नदं चाद्रा छशा भाषत्रा याय। मिनानिनिथानि साहाचरम्य भूख मृद्ध-छन-म्मार्ट्स मृद्धम मृद्ध जानां स्मान स्मानिनिथानि स्मार्ट्स थ्वर प्रक चाद्रा जाना दाय स्म, १०० हिन्नती/ ১७०७ थृष्टीरम क्लांन ममन् छनीन क्लिक मार्ट्स ममन मिकान्स् थान गांजीत हार्ट्ड मित्राहे हेमनारम् ( मूमनमानराद ) अधिकाद्र जारन्। ७५

ষত্রথব দেখা যাছে, পীর শাহজালাল সিলেটে গমন কবেছিলেন १০৩ হিজবীব পর। এই সময়ে যে দিল্লীতে সম্রাট আলাউদীন খিলজী অবিষ্ঠিত ছিলেন তা ঐতিহাসিক সত্য। ৭১৫ হিজরী বা ১৩১৬ খুটাবেব পর জালাউদীন থিলজী জীবিত ছিলেন না তাও ঐতিহাসিক সত্য। স্থতবাং আব্দুল গম্ব সিদ্দিকী সাহেব প্রায়ত তথ্য জহুষায়ী একখা স্বীন্ধত নয় যে পীব শাহজালা ও তার অন্ততম সাধী পীব গোবাটাদ বাজী ৭২২ হিজবীতে দিল্লীতে আগমন করেছিলেন। সিদ্দিকী সাহেবের বক্তব্য জমুষায়ী যদি পীর গোবাটাদ এদেশে পীব শাহজালালেব সঙ্গে এসে থাকেন তবে তা ৭০৩ হিজরীব সম্সাম্থিক কাল বলে ধরা বায়।

কুশদহ পত্রিকা ১০১৮-এর ৬ সংখ্যার আছে,—"পঞ্চনশ শতান্দীব শেষভাগে সৈয়দ ছসেন শাহ গৌড়েব বাদশাহ হইলেন । গোবাগাজি বা পীর গোবাটাদ হিজনীব মুসলমান সেনাপতির পুত্র।"

পীর শাহ জালালের অন্তমতি-স্ত্তে পীব গোবাটাদ দদিন-পশ্চিম বঙ্গে বাইশ আউলিয়ার অক্তম এক ইসলাম ধর্ম প্রচাবক হিসাবে আন্মন করেছিলেন বলে ধবলে তাঁর বঙ্গে আগমন কাল খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতান্ধীর মধ্যভাগে বা শেষাধে বলে অসুমান করা খুবই স্বাভাবিক।

১০৬৫ বন্ধাব্দে প্রকাশিত 'নেদায়ে ইসলাম' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় শীর শাহ জালালেব জনসাল ১৩২২ খৃ ষ্টান্দ লিখিত আছে।

"খুন্দরবনেব ইতিহাস"-লেখক আবুল ফজল মহম্মদ আবুলও, পীর শাহ জালালেব জন তাবিখ ১২৫৫-'৯৯ খুষ্টাব্দ খেকে ১৩৪৬-'৪৭ খুটাব্দ বলে উল্লেখ কবেছেন।

সেক অভোদনা গ্ৰন্থেৰ ভূমিকায় ডঃ স্কুমাৰ সেন বলেছেন,—''This Jalaluddin was apparently a Hindustani Mohmedan . .. '

গ্রঃ আবর্ণ করিম লিখেছেন,—"চতুর্দশ শভকের মাঝামাঝি নমরে (১৩৪৬ খুটান্বে) মরকো দেশীর মুসলমান পরিবাজক ইবন্ বতুতা বাংলাদেশ সক্ষর করেন এবং কামরপের জন্ধলাকীর্ণ ছানে (অর্থাৎ সিলেটে) এক দরবেশের সাথে সাক্ষাৎ কবেন। তিনি বলেন বে, তিনি শর্মথ, জালাল তববেজীর সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং এভাবে তিনিই সর্বপ্রথম শর্মথ, জালাল উদ্দীন তবরেজী এবং শাহ জালালের অভিরতা সম্পর্কে বিভর্কের স্ফলা ক্ষেনে। ইবন্ বতুতাকে অবলয়ন করে কোন কোন আধুনিক পণ্ডিত মনে করেন যে শর্মথ জালাল উদ্দীন তবরেজী ও শাহ জালাল এক ও অভির। ক্ষি আমরা মনে করি বে, শর্মথ জলাল-উদ্দীন তবরেজী ও শাহ জালাল উদ্দীন ভির ব্যক্তি এবং তাঁদেব জীবংকাল প্রায় একশত বংসরের ব্যবধান। ৩১

জব্যক্ষ শইখ শরক্ষীন লিখেছেন,—"ক্ষ্বর্ববর্দীয়া সম্প্রনায়েব মধ্যম শামথ জালাল মৃজর দ ইবন্ মৃহত্মদ কুন্ইয়া'ঈ তুর্কীস্থানজাত বাদালী ছিলেন বলে কথিত। তিনি বর্তমান তুবস্বের কুন্ইয়া শহব থেকে ইসলাম প্রচার ও জিহাদে অংশ গ্রহণ উদ্দেশ্যে পাক-ভারতে আগমন করেন এবং ৩১৩ জন দর্ববেশসহ সিলেট অভিযানে যাত্রা করেন। তিনি ১৩০৩ খৃষ্টাব্দে সিলেট জন্ম কবেন। মতাজ্ববে তিনি ইয়মন দেশেব অধিবাসী ছিলেন।

অতএব দেখা যাচ্ছে পীর শাহজালাল, পীব গোবাটাদ প্রমূখের এদেশে বে ধর্মপ্রচার কাহিনী ঐতিহাসিক মর্যাদায় উন্নীত, তা জ্ঞার যতুনাথ সরকারের ভাবার "The legendary account of the Muslim conquest in the last quarter of the fourteenth century." গীর হজরত গোরাটাদ বাজীর নামে ছইপ্রকার লোকক্যা আছে। যথা,—

১। লিপিবদ্ধ লোকক্থা ও ২। প্রচলিত লোকক্যা যার ক্রেকটি এথানে

সংক্লিত হল।

লিপিবদ্ধ লোককথা প্রধানতঃ বিভিন্ন কাব্যে বা জীবনী পুস্তকে লিখিত রয়েছে। প্রচলিত লোককথার ভিন্ন ব্যাখ্যা কারে। কারো মুখে শোনা বান । বলা বাহুল্য বে, এইদব লোককথার বাস্তবিকতা ও বোক্তিকতা নির্ধারণ করা সমস্তব এবং আমানের আলোচ্যবিষয় বহিত্ত। সে দব লোককথার কমেকটি এইরূপ;—

### ১। বারী-জোল –কোঁক-জোল

মারী শব্দের অর্থ মা, জোল শব্দের অর্থ জলা জায়গা এবং কোঁক শব্দের অর্থ কোমর। এই শব্দগুলি বারাসত-বসিরহাট অঞ্চলের প্রধানতঃ ক্ববক্ মহলে ব্যবহাত হয়।

হামা ও দামা নামে ছই সহোদর অসাধারণ দৈহিক শক্তির অধিকারী, ছিল। অনেকে বলেন—ওদের ভাল নাম ছিল হাম্ মুখোপাধ্যার ও দাম্ মুখোপাধ্যার। ভারা রাজা চল্রকেভ্র প্রজা ও যোজা। রাজা চল্রকেভ্ ও পীর পোরাটাদেব মধ্যে ধর্ম বিবয়ে মন্ত বিরোধ দেখা দিল এবং এই বিরোধ থেকে উৎপর হল দৈহিক যুদ্ধ। পোরাটাদ দেখলেন,—চল্রকেভ্কে প্রান্ত কর্তে হলে প্রথমে রাজার প্রাসাদেব নিকটতম স্থানের প্রহরী যোজা হামা-দামাকে পরান্ত করা দবকার। গোবাটাদ সম্মুখ বুদ্ধে অগ্রসব না হয়ে হামা-দামাকে পরাভ্ত করার রহন্ম কৌশলে জেনে নিমেছিলেন। রহস্তাটী এই যে হামা-দামার আহার্য্য 'আগ-ভাত' যদি কেউ সংগ্রহ করে খেত কাককে খাওয়াতে পারে তবেই তাবা শক্তিহীন হয়ে পভবে। গোরাটাদ তার সাখী সোন্দলের সহায়তার হামা-দামার বুদ্ধা মাতার কাছ থেকে কৌশলে সেই 'আগ-ভাত' সংগ্রহ করে এনে ভার যথোগযুক্ত ব্যবহার কবলেন। ফলে কর্মরত হামা-দামা অকম্বাৎ শক্তিহীন হয়ে পড়ে। ভাবা ভাদের মাকে সাবধান করে বেখেছিল, তবু এরপ শক্তিহীন হয়ে পড়ার ভাবা বুরতে পাব্ল যে তাদের মা নিশ্চয় কোন ছশ্মনকে 'আগ-ভাত' দিয়ে কেলেছে। ভারা

মান্বের প্রতি রাট্গ অন্ধ হরে বাজীতে দিরে বৃদ্ধাকে বেদম প্রহার করে। যাব ফলে বৃদ্ধার মৃত্যু ঘটে।

वीत शंगा-मागांव कानी ७ हिन वीतामना। विभानकामा त्मरे वृक्षांक, ज्रूक शंगा-मागां, চ्टावं गूठि धदा दर्गे होना करव निरम यावात मगम त्मरे वीतामनांव त्मरे हिन थांका का मामि क्षान नारम थेंगे छ। तमरे विभान तमर तिरम वावात मगम भर्थ अक शान कांना विद्याम करतिहिन। विद्यात्मत्र मगस्य वृक्षात कांगरत्त हार्षित कांना विद्याम करतिहिन। विद्यात्मत्र मगस्य वृक्षात कांगरत्त हार्षित कांना अकी भंगित शिक्ष हो । कांगर्त वा कांगर्त्त हार्षित कांना अकी भंगित शिक्ष हो । कांगर्त्त वा कांगर्त्त हार्षित वा कांगर्त्त वा कांगर्त वा कांगर्त्त वा कांगर्त वा कांगर्त्त वा कांगर्त वा कांगर्त्त वा कांगर्त्त वा कांगर्त्त वा कांगर्त्त वा कांगर्त्त वा कांग्र्त वा कांग्र्र वा कांग्र्त वा कांग्र्र वा कांग्र्र वा कांग्र्

## ২। সাক্ষা ভেঁতুল গাছ

-, বারাসত শহবের অনতিদ্বে চন্দ্নহাটি মৌজায় একটি বছ প্রাতন তেঁতুল গাছ তার জরাজীর্ণ চেহারা নিবে আজাে দণ্ডায়মান আছে। এথানে এককালে এক বিশাল পুকুর ছিল। পুকুরটি এখন প্রায় মজে এসেছে। এখানকার প্রান্ধতিক দৃশ্চ অতি মনােরম। স্থানটি পীর একদিল শাহের আন্তানা থেকে মােটেই দ্রে নয়। পীর গােরাটাদ তাঁর র্ঘাভায় চেপে এসে পীব একদিল শাহের সঙ্গে মােলাকাং কর্তেন। এই তেঁতুল গাছের তলায় বসে উভযের মধ্যে দীর্ঘলশ নানাবিষয়ে আলােচনা হত। পীব গােরাটাদ তাঁর ঘােড়াটি বেঁধে রাখ্তেন ঐ তেঁতুল গাছে। সেই বলবান ঘােড়াব বন্ধন-রশি টানাটানির ফলে তেঁতুল গাছের গামে গভীর দাগ স্থাই হবেছিল। পীব গােবাটাদ যতবার এসে ঐ গাছে ঘােডাটি বেঁধে রাখ্তেন ততবার গাছের গামে বশিব দাগ আবাে গভীব হত। সে দাগের চিহ্ন আজিও (১৯৭২) নাই হয়নি।

### ৩। বেড়ু বাঁশভলা

হাডোষা থানাব অন্তর্গত লতাব বাগান মোজা-সংলয় বিভাববী মদীর তীরের দৃষ্ট অপরপ। তৎকালে গভীব জন্মলে আকীর্ণ এই স্থানটি সম্ভবতঃ সাধন-ভজনের উপযুক্ত নির্দ্ধন স্থান ছিল। পীব গোবাটাদ একসময়ে এথানে এসে ক্যিংকণের জন্ম অবস্থান কনেছিলেন। তাঁর হাতে থাক্ত বেড, বাঁশের একটি 'আশা-বাডি'। ভ্লে হোক্ বা অন্ত কোন কাবণে হোক তিনি এখানে তাঁর আশাবাড়ি বা লাঠিটা বেখে বান। কারো মত এই মে, সেই স্থানটি চিহ্নিত কবে তিনি লাঠিটা সেধানে পুঁতে রেখে গিষেছিলেন। পববর্ত্তীকালে বেডু বাঁশের সেই লাঠিটা শুকিষে না গিষে তা খেকে নতুন বাঁশ ঝাড়ের উৎপত্তি হয়। পীব গোবাটাদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনার্থে তাঁব অবস্থিতি স্থানটি একটি নজরগাহরপে এখনও পরিচিত এবং সেই বেডু বাঁশের ঝাড় আজিও সদর্পে বংশ বিস্তাব কবে স্থাতিষ্ঠিত। সে ঝাডেব বাঁশ পরিবারিক প্রয়োজনে কেউ ব্যবহাব কবেন না।

### -৪। সিংহদরজার ন্জরগার্

বেড়াটাপার অভি সন্ধিকটে বাজা চন্দ্রকেতৃৰ প্রাসাধ ও গড়। 'এযাজপুব নামক স্থানেব আন্তানা থেকে এসে পীর গোবাটাদ তাঁব সাথে প্রথমে সাক্ষাত কর্তে প্রশ্নাসী হন। রাজা চন্দ্রকেতৃ সে প্রস্তাবে স্বীকৃত হবে তাঁর গড়ের প্রবেশ দ্বারের মূখে অবন্থিত বে কক্ষে পীর গোবাটাদেব সঙ্গে কথোপকথনে নিমৃত হমেছিলেন পীব গোরাটাদের ভক্তবৃন্দ পরবর্ত্তীকালে ঐ ঐতিহাসিক সাক্ষাতস্থলটিতে একটি নজরগাহ নির্মাণ করে সেখানে ভক্তি-অর্থ স্বরূপ হাজত-মানত শিবনি দিতে আরম্ভ করে। প্রত্বশেদার বা সিংহদরজাব মুখে গোলাকৃতি বিশালকার বহু প্রাচীন সেই নজরগাহটি আজিও দৃষ্ট হয়।

### ৫। वाच-वन्ही

বাবাসতের আমডান্ধা থানান্তর্গত কামদেবপুরের যে স্থানে পীর গোবাচ দৈব নামে এক স্থদ্ভ নজরগাহ আছে, কষেক বছর আগৈও সেধানে এমনটি ছিল না। তবে একটা থান' ছিল, যেখানে কেউ কেউ ছ্ধ, ফল ইত্যাদি দিত। সে সময় প্রায়ই গভীব রাজে সেখানে বাঘ এসে নজরগাহে 'সালাম' জানিয়ে যেত।

কোন এক বাত্তে একটি বাধ ঐস্থানে এসে 'সালাম' না জানিষে অবস্থান কব্ছিল। পীবগোরাচাঁদ জুদ্ধ হযে তাকে সেখান থেকে চলে বেতে আদেশ করেন। সেই ছুর্বিনীত বাঘ তাঁর আদেশ অগ্রাহ্থ করলে গোরাচাঁদ তাকে নিকটবর্ত্তী একটি আমগাছে বেঁধে বেখে দেন। বাঘটি বন্ধন মৃক্ত হতে চেষ্টা করে বার্থ হয়ে অবশেষে আত্মসমর্পন কবে। পীব সাহেব অবশ্ একঘটা পবে তাকে মৃক্ত কবে দেন। একঘটা বন্দী থাকা কালে বলবান এবং ছবিনীত সেই বাঘের টানাটানিতে রশির ঘর্ষণে আমগাছেব গামে গভীর দাগ হয়ে যায়। সে দাপ এখনও (১৯৭২) দৃষ্ট হয়।

### 🔰। পান-স্থুরকী প্রদক্তে

হাতিবাগড নামকস্থানে 'পীব গোরাচাঁদের সঙ্গে সেথানকার অধিপতি রাক্ষসরাজ আকানন্দের প্রচণ্ড ষ্দ্ধ হয়। বৃদ্ধে প্রথমে আকান্দের ভাই বাকানন্দ নিহত হয় এবং পবে আকানন্দ নিজেও নিহত হয়। আকানন্দ নিহত হওয়ার আগে চক্রবাণের সাহায্যে পীব গোরাটাদের গর্দানে অফতবভাবে আঘাত কবে। এই আঘাত নিরাময় করার ওষ্ধ পীব সাহেবের জানা ছিল। ক্ষত সারাতে অফপান হিসাবে প্রয়োজন হয়েছিল পান ও স্বরুকীর। গোরাচাঁদ তংক্ষণাং পান-স্ববকী সংগ্রহ করে আনবার জ্ঞা ভাঁর; সাধী সোন্দলকে বলেন। সোন্দল, বালাপ্তা পরগণায় পান-স্ববকীর বছ অফসন্ধান কবেও ব্যর্থ মনোর্থ হবে ফিরে আ্বেন। ঘটনাটি জেনে পীর গোবাটাদ বিষয় হয়ে বলেছিলেন যে বালাপ্তা পরগণায় কেউ বেন পানের চাব না কবে এবং স্বরুকী দিয়ে ঘরেব ছাদ নির্মাণ না করে। তাঁর এই আ্বেশে এখনও ভাঁর ভক্তগণ মেনে চলেন।

### ৭। বেড়ু বাঁশভলার সাপ

হাভোষা থানাব নিকটবর্ত্তী লভারবাগান মৌজাষ পীর গোবাচাঁদের যে নজরগাহটি আছে দেখাদে বেড, বাঁশ ঝাড়েব পাশেই একটি অথথ গাছ আছে। সেই অথথ গাছে বাস কবত এক বিশালকার সাপ। সাপটি এত বিরাট যে, মুবগী-হাস, ছাগল বা অত্বৰূপ ছোট ছোট গৃহপালিত জীবকে সে অনায়াসে গিলে থেত। সেই সাপের উৎপাতে গ্রামের অধিবাসীরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। স্থানীয় আধিবাসী চন্দ্রকান্ত হাইত ক্ষিপ্ত হয়ে বন্দুকের গুলীর সাহায্যে সাপটিকে হত্যা করেন। এই ঘটনাব কিছুদিন পরই হাইত মহাশয় কঠিন বোগে আক্রান্ত হন। সেই রোগেই তিনি পবে মাবা যান। লোকের ধারণা যে পীরের নজবগাহ স্থানে জীবহত্যা করায় হাইত মহাশ্যের পাপের পরিণতিতে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল।

### গোরাচাদ পীর

### 🕝। পীর বোরাটাদের মাজার শরীক

ঘোৰতর যুদ্ধে রাক্ষণাধিপতি আকানন্দ-বাকানন্দ নিহত এবং পীব গোরাটাদ গর্দানে গুরুতবর্দে আহত হয়েছেন। আহত অবস্থায় তিনি গভীব জন্দলে অবস্থান করছেন। তাঁকে ত্থ দিয়ে দেবা কবছে একটি গাভী। গাভীব মালিকেব নাম কালু ঘোষ। গাভীটি সকলেব অক্তাতে পীবকে সেবা করে। কালু মেই গাভীর ত্থ কম হওয়াব কাবণ অনুসন্ধান কবে বহস্ত ভেদ করতে সমর্থ হল। সে তৎক্ষণাৎ আটক করল তাব গাভীকে। ফলে পীর সাহেবেব জীবন আরো সুংকটাপন্ন হয়ে উঠল। পীর তথন কালুকে অপ্লে দেখা দিয়ে অস্থ্যোধ জানালেন,—"কালু! মৃত্যুর পর ত্মি আমাব শ্বকে বালাগু। পরগণার বিভাধবী নদীব তীবে সমাধিত্ব কববে।"

কালু'লে আদেশ মান্ত করে বথাস্থানে মাজাব শরীক প্রতিষ্ঠা করেছিল।

### হ্য বেড়াটাপা

দেউলার রাজা চম্রকেতৃ। তিনি হিন্দুবাজা। প্রবল প্রতাপ তাঁর।
হিন্দু-রাজণ্য ধর্মের তিনি অক্তম প্রধান ধারক ও বাহক। পীব গোরাটাদ
এতদ্ অঞ্চলে ইসলাম ধর্ম প্রচায় কবতে এসে ব্রুতে পারলেন বে চম্রকেতৃকে
ইসলাম-ধর্মে দীন্দিত করতে পাবলে তাঁর কাজ অনেক সহজসাধ্য হবে।
তাই প্রথমেই তিনি সাক্ষাত কবলেন বাজাব সঙ্গে। আলোচনান্তে পীর
গোবাচাঁদ তাঁকে ইসলাম ধর্মগ্রহণের প্রস্তাব দিলেন। বাজা নানা অজুহাতে
সে প্রস্তাব প্রত্যাধ্যান কবতে চাইলেন। রাজা বল্লেন,—"শুনলাম আপনি
অলোকিক শক্তি সম্পর ব্যক্তি। আপনি কি অলোকিক শক্তিব সাহাধ্যে
আমাব ঘবে বক্ষিত লোহকদলী পাকা কদলীতে পরিণত কবতে পাবেন ?"

পীব গোবাচাঁদ সমত হলেন। রাজাব আদেশে লোহকদলী গোবাচাঁদের সমূথে আনীত হল। পীব গোবাচাঁদ মনে মনে আলাহ, তালার নিকট মোনাজাত করার পব দেখা গেল সেই কাঁচা কদলী পাকা কদলীতে পবিণত হমেছে। রাজা বিমিত হয়ে বললেন—"আমার বিশাস হয় না বে আপনি আমাব প্রানাদ-বেষ্টিত লোহার বেডায় কমনীয় চাঁপাফুল ফোটাতে পারবেন।"

পীর গোবাচাদ বল্লেন,—"আল্লাব দোষায় তাও সম্ভব হতে পারে।"

এই বলে তিনি পুনবাষ আল্লাব নিকট মোনাজাত কবলেন। তৎক্ষণাৎ দেখা গেল লোহার বেডাষ অসংখ্য চাঁপাফুল ফুটে উঠেছে। সেই অসম্ভব ঘটনা দেখে সকলেই বিশ্বয়-বিমৃদ্ধ হবেছিলেন। বাজা তব্ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ কবেন নি কিন্তু বেডাষ চাঁপা ফুল ফোটানোর অলৌকিক ঘটনা লোককথার চিরশ্বরণীয হবে আছে। উক্তস্থানেব "বেডাচাঁপা" নামকরণেব মধ্যদিয়ে সে লোককথা ঐতিহাসিক বাস্তবতার কপ নিষেছে।

### ১০। অনম্পূর্ণ লাল মসজিদ

হাডোয়া থানাব অন্তর্গত লতারবাগানে লাল মসজিদেব নিদর্শন আছে।
মসজিদটি নির্মাণ কাজে হাত দিবেছিলেন পুরাতন খালবালাগা নামক খানের
মীবর্থা নামক এক মুসলমান। প্রথম জীবনে তিনি পীর গোবাচাদেব প্রম
ভক্ত ছিলেন। পীবেব অন্তর্গতে তাঁব দরিত্র অবস্থা দ্ব হযে যায়।
অবস্থাব উন্নতি হওয়াব পব তাঁব এতই অহন্থাব জয়ে যে তিনি
মসজিদ নির্মাণ কবে এক কীর্দ্তিস্থাপনে প্রযাসী হন। মসজিদ নির্মাণের
ভক্ত সমস্ত সবল্লাম প্রস্তুত। তিনি বছসংখাক বাজ্মিন্তি সংগ্রহ কবে আনেন
এবং একরাত্রেব মধ্যে মসজিদ্ নির্মাণ অবশ্রই সমাপ্ত কববেন বলে সদর্পে
প্রতিজ্ঞা কবেন।

মীব থাঁব এই অহহাবে অসন্তুপ হবে পীর গোবাটাদ তাঁব অলোকিক শক্তিতে বাত্রি প্রভাতেব পূর্বেই প্রভাত হয়েছে এমন পবিবেশ স্কৃষ্টি করেন। গাছে গাছে ভেকে ওঠে কোকিল, বাডী বাডী ভেকে ওঠে মোবগ। রাজমিস্ত্রিগণও কথা দিবেছিল যে তাবা এক বাত্রির মন্যেই মসজিদ নির্মাণ কাজ শেষ কবে দেবে। কিন্তু পাখীব কৃত্রন শুনে তাবা নিবাশ হয় এবং মসজিদেব কাজ অসম্পূর্ণ বেথেই স্থানতাগি কবে। অসম্পূর্ণ সে লাল মসজিদ আজা (১৯৭২) বিভ্যমান।

### ১১। নলপুকুর-চড়কপুকুব

লাল মসজিদেব ছপাশে ছটি বড পুকুব আছে। একটিব নান নলপুকুর, জ্বাটীর নাম চডকপুকুব। চডকপুকুব-নলপুকুবেব গাবে প্রতি বছব চডকেব মেলা হয়। ঐ পুকুবের ছলে নাকি প্রচুব থালা এবং বাংন প্রাদি আছে। श्वारमत हिन्तू वा मूमनमान त्य त्कछ विक्काल जाव वाज़ीव वित्मय छैरमत्य वे भूकूत्वव वामनभेवापि वावश्व कवर्जन। वे वामनभेवापि त्यार हिन्त भृकूत्वव वामनभेवापि त्यार कवर्जन। वे वामनभेवापि त्यार हत्व भृकूत्वव भृकूत्वव वाद्य भूकूत्वव विद्या कवर्ज भिर्माण कामाय व्यापा क्षार वामनभेवापि वाद्य वाद्य क्षार वामनभेवापि वाद्य वाद्य

### ১২ ৷ অর্থলোভী নরিম মণ্ডলের বংশধর

লভারবাগান নামক গ্রামে বেড়ু বাঁশতলায় পীব গোরাচাঁদেব নামে বে-লজরগাহটি আছে তাব অন্ততম লেবাষেত ছিলেন মোহাল্লদ নবিম মগুল নামে এক ব্যক্তি। তার বংশধবের মধ্যকার এক ব্যক্তি ছিল নিদারুণ অর্থলোভী। লোভের জন্ম সে স্বাভাবিকভাবে উক্ত নজরগাহের সেবায়েত থাকাব অধিকার ফেলল হারিষে। কিন্তু অধিকার সে ছাড়ল না। অল্পদিনের মধ্যেই সে ব্যক্তি বাক্শক্তি হারিষে ফেল্ল। প্রথম দিকে সাধারণ লোক অকল্মাৎ তার বোবা হওয়ার কাবণ ব্যুতে পারল না। পরে লোকটি এক অত্যান্দর্ব্য স্বপ্ন দেখে শক্তিত হয়ে পড়ল এবং ইন্ধিতে তার স্বপ্পক্তা প্রকাশ করলে তার একপ বোবা হওয়ার কারণ বোঝা গেল। স্বপ্নটি এইবপ:—

এক রাত্রে সে স্বপ্নে শুনতে পেল কে যেন গন্তীর আওবাজে বল্ছেন,—
"টাকা, বডই টাকাব লোভ ভোর! \_টাকার বড় দরকার, ভাই না! বেশ,
ভূই নলপুক্রের ধাবে যাস গভীর রাত্রে,—টাকা পাবি, জনেক টাকা পাবি।
কিন্তু একটি সর্ত —টাকার জন্ম ভোকে ছটো ভাব দিতে হবে।"

ভাব দানের অর্থ হল ছেলে দান। ঐ ব্যক্তি ভাব হুই ছেলেকে বিসর্জন দিতে হবে এই গুপ্ত অর্থ ব্ঝতে পেবে অর্থলোভেব ক্যায় দ্বন্য অপরাধের কথা সাধারণের মধ্যে ম্থন প্রকাশ করছিল ভখন নাকি ভার হুই গণ্ড বেয়ে অবিরল অঞ্চ ব্যবে পড়ছিল।

পীব গোরাটাদ সম্পর্কে লিপিবছ লোককথা কিছু কিছু আছে। সেই লিখিত লোককথাগুলিব একটি এইবুপ ,— রামজন হড। হড় ঠাকুবের নামে নাকি ভাঙা হাঁড়ি জোড়া লাগে।
তাই আজো এ অঞ্চলের লোক শুভ্যাত্তাব প্রাক্কালে মহাপুণ্যবাণ হড় ঠাকুরের
নাম করে। মেনেরা মাটির হাড়ি উনানে চাপাবার আগে 'জয় রামজয়
হড' বলে তাঁর অবণ করে পাছে হাড়ি ভাঙে দেই ভবে। শোনা যায় একদিন
রাত হপুরে পীব গোরাচাঁদ অভিধি হলেন গোপালপুরে (ভৈরব-গোপালপুরঃ
বিরিহাট) বামজয় হডের বাডীতে। প্রভাগশালী ম্সলমান পীরকে সাদর
আতিথেয়ভা জানালেন হড মশাষ। পীর বললেন, "বামজয়, আরি
বড় কুধার্ড।"

অতিথিপরাষণ রাহ্মণ সভয়ে জিজ্ঞাসা কবলেন,—"কি দিয়ে' আপনি সৈবা ইচ্ছা করেন ?"

পীর, বান্ধণের আতিথেতাব পরীক্ষা করতে বল্লেন—"ইলিশ মাছ দিরে ভোচ্চা দাও।"

হড় ঠাকুর তো ভরে কাঠ। রাভ তুপুরে ইলিশ মাছ পান কোখার।

চিন্তিত ঠাকুব মশার পীরের কাছে তার মনোভাব ব্যক্ত করভেই পীর্ব
বল্লেন,—"পুকুরে জাল ফেল্লে ইলিশ উঠবে।"

इन् जिर । भूक्त्रहे हेनिन माह भा ध्या तिन।

জন্ম পত্তিকা : ৭ম বর্ষ : ১ম-২য় সংখ্যা, পৌষ-চৈত্র ১৩৭১ প্রত্যুক্ত নব সংযোজন : সভ্যেন-রায

## নবম পরিচ্ছেছ

# গোরা সঈদ

পীব হজরত দায়ুদ আকবর রাজী বন্ধদেপে ইসলাম ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্তে পীর হজরত সৈষদ আকাস আলি রাজী ওরফে পীর হজরত গৈবাটাদ রাজীর নেতৃত্বে পরিচালিত বাইশ জনের এক কাফেলার সহিত আগমন করেছিলেন। তিনি "গোবা সইদ্" নামে সমধিক প্রশিদ্ধ। বাবাসত মহকুমার দেগন্ধা থানাব অন্তর্গত সোহাই নামক গ্রামেই তিনি অধিষ্ঠিত হন। সেখান থেকে তিনি ইসলাম ধর্ম প্রচার কর্তে থাকেন। পীব গোরাটাদেব স্থান বালাপ্তা পরগণাব হাডোষা অঞ্চল সোহাই গ্রামেব বথেষ্ঠ সন্ধিকটে অবস্থিত।

বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে গোবা সঙ্গদ, পীব গোরাচাঁদকে সহযোগিতা কর্তেন। সোহাই গ্রামে থেকেই তিনি আরাহ-মাহান্দ্য প্রচাব করেন এবং তাতে আপনাব জাহিব হয়। তার জন্মহান, জন্ম-তারিখ বা মৃত্যুর কাল কিছুই জানা যায় না। তবে লোহাই গ্রামেই তিনি এস্কেকাল বা মৃত্যুবর্গ কবেন। এইখানেই তার পবিত্র মাজার শবীক আছে।

পীর হজরত গোবা সইদ বাজীর পবিত্র মরদেহ বেখানে কবরস্থ কবা হবেছিল, সেই স্থানে তাঁর ভক্তগণ ইট দিয়ে একটি দরগাহ নির্মাণ করে দিয়েছেন। শুনা যার রাজা ক্ষ্ণচন্দ্র রাষ বহু বিঘা জমি পীরোত্তর হিসাবে উক্ত পীবেব নামে উৎসর্গ কবেছিলেন। বর্তমানে দেখা যার প্রায় চার কাঠা পবিমাণ জামগাব উপর পীরের দবগাহটি অবস্থিত।

' মোহাম্মদ গোলাম মোন্তাকা ( ৫০ ) প্রমুখ সেবাবেত পীব সোরা সইদের
দরগা হর তন্তাববান কবেন। তাঁদের পক্ষে মোহাম্মদ মোকসেদ আলি
বর্তমানে ( ১৯৭০ ) দবগাহে প্রতিদিন সন্ধ্যাধ নিয়মিত ভাবে ধৃপ-বাতি প্রদান
কবেন।

` প্রতি বংসব পঁচিশে ফাস্কন ভারিখে দবগাহে পীবের নামে ওরস হয়। সে সমযে এবানে একদিনের মেলা বলে। এই মেলাম পাঁচ ছয় হাজার লোকের সমাবেশ হয়। সেধানে ভক্তগণ পীবেব উদেশ্যে হাজত, মানত ও শিবনি প্রদান কবেন। অনেক ভক্ত সেধানে লুট দেন। তাছাডা প্রতি শুক্লপক্ষের একাদশ দিবসে বিশেষ অফ্রচান হয় এবং সে সময় ঐ স্থানে উপস্থিত ফকিরগণকে ভোজন কবানো হয়। অনেক ভক্ত অগ্রান্ত দিনেও দবগাহে হুধ, ফল, বাতাসা প্রভৃতিও দান কবেন।

আৰূল গফুর সিদ্দিকী সাহেব তার "বালাগুব পীব হজবত গোরাটাদ রাজী" নামক পৃস্তকে গোরা সইদেব খ্ব সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিপিবদ্ধ করেছেন। পীর গোরাটাদ পাটালী কাব্যে, কবি মহাম্মদ এবাদোলা সাহেব নিথেছেন,—

গোবা ছবিদ কহিল স্থাই নগব।
ছাইগীব দিছে আলা গুণের সাগব।
মোছলমান কবিব ছাইগীবে গিখা।
ভালজদ রাজে আমি জোরেতে ধবিযা। (পৃ. ৮)

ভাবিতে ভাবিতে দেহে চলিতে লাগিল।
গোরাটাদসহ ছইদ স্থাই আসিল।
ছইদ গোরাষ কষ শুন বলি কথা।
তুমি যাও বালাগুাষ আমি থাকি হেখা।
কখন ভোমাব পবে কেহ কবে জোর।
ছোন্দল আসিষা যেন কবেন খবব।
সম্বর্ধ করিষা আমি যাইষা তথাষ।
মূহর্জেকে যুদ্ধ করে মাবিব ভাহাষ।
তুই পীব এক সঙ্গে মিলি গলে গলে।
বিদাষ ছইল গোরা লইষা ছোন্দলে। (পু৮)

মহামদ এষাদোলা রচিত 'পীব গোবাটাদ পাটালী' কাব্যেব একস্থানে বর্ণিত পীর গোরা সইদেব বীরত্বগাধা সংক্ষেপে এইকণ ,—

হেতেগড়ের রাক্ষসাধিপতি আকানন্দ ও বাকানন্দ নামক ছই ভাই-এর সঙ্গে পীর গোবাটাদ ভূমূল সংগ্রামে লিগু হলেন। প্রথমে এল বাকানন্দ। পীর গোরাটাদ যুদ্ধে তাকে হত্যা কব্লেন। আকানন্দ তাব ভাইমের মৃত্যু সংবাদে উমাও হ্যে পীব গোরাটাদকে ধ্বংস কব্তে এগিয়ে এল। তার সঙ্গে আছে চক্রবাণ। এই চক্রবাণের সাহাষ্যে এমন আঘাত হান্ল যাতে পীবের স্থব্ধের অর্থেক কেটে গেল। এবাব পীবের জীবন সংশ্ব.। তবে পীব জানতেন ধে পান সহযোগে ওযুধ ক্ষতস্থানে প্রযোগ কব্তে পাবলে তাঁব জীবন বক্ষা হতে পাবে। কিন্তু তিনি আপন সহচর ছোন্দলের সাহায্যে অনেক চেষ্টা ক্ষেও পান সংগ্রহ কর্তে পারেন নি। পীর গোবাচাঁদ তথন হতাশ্বাস হয়ে স্থহাই গ্রামে গিয়ে পীব গোবা সইদকে সংবাদ দিবাব জন্ত ছোন্দলকে আদেশ কর্লেন।

ছোলল তথনই স্থহাই গ্রামে এসে পীব গোবা সইদকে সমস্ত বিবরণ ছানালেন। সব শুনে 'সইদ' ছাংখে বিচলিত হযে বেঁদে ফেল্লেন। তিনি তৎক্ষণাৎ হেতেগডের যুদ্ধে যাবাৰ জন্ত প্রস্তুত হলেন এবং ঢাল, তরবাবি, খুস্তি, ধক্ষক-বাণ প্রস্তৃতি নিষে যাত্রা কবলেন।

পীর গোবা সইদ বোডায় চডে এলেন হেতেগডে। অন্সন্ধান করে সাক্ষাত কবলেন পীব গোরাচাঁদেব সঙ্গ। উভয়ের মধ্যে অন্তবন্ধ বন্ধু-স্থলভ কথাবার্তা হল। গোবাটাদেব পরামর্শক্রমে রাক্ষ্যবংশ ধ্বংস কবৃতে অগ্রসর হলেন গোবা সইদ। তুম্ল যুদ্ধে তিনি আকানন্দকে নিহত কবৃতে সমর্থ হলেন। অভ্নপব তিনি ফিবে এলেন স্থাই গ্রামে।

পীৰ হন্দ্ৰবত গোৰাটাদ বান্ধীৰ সমসামধিক বলে অন্তমিত হ্য যে পীৰ গোৰা সইদ চতুৰ্দশ শতান্ধীৰ ধৰ্মপ্ৰচাৰক। পীৰ গোৱাটাদেৰ মৃত্যুৱ পৰেও তিনি কিছুদিন জীবিত ছিলেন তা প্ৰচলিত কাহিনী বা কাব্য থেকে জানা যায়।

পীব গোবা সঈদের মাহাত্ম্য-জ্ঞাপক একটি লোককথা স্থছাই অঞ্চলে প্রচলিত আছে। লোক-কথাটি এইবপ:—

### পীরের দোয়া:

্ স্থাই গ্রামে একদিন এক ব্যক্তি রোগে জীর্থ-শীর্ণ হবে এসে হাজিব। তাঁর নাম মোহামদ মোকসেদ আলি (৩৫)। কঠিন পীড়াষ তিনি নিদারণ কষ্ট পাচ্ছেন। নিবামথেব কোন আশা নেই। অনেক ডাক্তাব ও কবিবাজকে তিনি দেখিখেছেন। অব শবে পীব গোবা সইদেব দ্বগাহে এসে আকুল ভাবে প্রার্থনা জানালেন বোগ খেকে মৃক্তিব আশাষ। তিনি পীবেব দ্বগাহে রইলেন ধর্ণা দিয়ে। অবশেষে তিনি স্বপ্নাদেশ পেলেন, —"ভূমি পীর গোবা নইদের দ্বগাহে নিজেকে নিবেদন কর, তোমাব রোগ মুক্তি ঘট্রে।"

পরদিন থেকে তিনি উক্ত দবগাহে খৃপ-বাতি দিতে আরম্ভ করেন।
আচিরকাল মধ্যেই দেখা গেল যে তিনি ধীরে ধীরে আরোগ্যলাভ কর্তে
আরম্ভ কবেহেন। বেশ কয়েক দিনেব মধ্যে তিনি সম্পূর্ণ স্কস্থ হযে উঠলেন।
তিনি আঞ্জও (১৯৭০) উক্ত দরগাহে সেবক হিসাবে নিযামিত ধৃপ-বাতি
দিয়ে থাকেন।

হিন্দু মুসলিম সকল ভক্তই ভাঁব দবগাহে ছাঙ্কভ, মানত ও শিরনি দিয়ে থাকেন। এথানে মোরগ ছাজভ দেওবা হয়। তবে সে মোরগকে জবাই করা হয় না, পীবের নামে উৎসর্গ কবে দেওবাই প্রথা। এটি খ্ব সম্ভবতঃ বৌদ্ধাদর্শে জীব হত্যা না করার বীতি এখানে অহুস্ত হবেছে। এখানে স্কুট দিবারও বীতি প্রচলিত।

# দশম পরিচ্ছেদ

# চম্পাবতী '

চম্পাবতীর অপর নাম স্ক্রা রায়। তিনি বাশ্বণনগরেব রাজকন্তা। তার পিতার নাম মৃকুট বান, যাতার নাম লীলাবতী, কনিষ্ঠ আতার নাম কামদেব বায় এবং স্বামীর নাম বড়খা গাজী।

মৃক্ট রাবের সহিত বড়খা গাজীর বৃদ্ধ, মৃক্ট রায়েব পবাজয়, বড়খা গাজীব সহিত কল্পা চন্দাবতীব বিবাহ, পুত্র কামদেব রাষ প্রমূখের ইসলাম ধর্ম গ্রহণ প্রভৃতি ঐতিহালিক ঘটনা। পীর মোবারক বড়খা গাজীব কথা প্রসঙ্গে তা আলোচিত হবেছে। এধানে তাব পুনক্রেখ নির্থক।

বাংলাদেশের খুলনা জেল।র স্যতকীরা মহকুমার অন্তর্গত লাব্দা নামক প্রামে চম্পাতীর নামে একটি দরগাহ আছে। তাছাড়া জারো কোন কোন ছানে চম্পাবতীর নামে নদ্ধরগাহ আছে। তাদের মধ্যে বারাস্ত মহকুমার অন্তর্গত বোলা নামক প্রামেব নদ্ধরগাহ সম্পর্কে জানা বাব বে রাজা বামমোহন বার বংশীয ভামিদাবী ধাবাব ধবণীমোহন রার প্রতি বংসব পৌর স ক্রান্তিব দিনে খুব জঁঃক-জমকের সহিত এখানে শিবনি দিতেন। তাবপ্র থেকে স্থানীর হিন্দু-মুসলিম ভক্ত সেই প্রখা জন্মবর্গ করে আসতে থাকেন। জমিদাবী উচ্ছেদের পর সে ধাবা ক্ষম হবে গেছে।

এথানে চম্পাৰতীব নাম। দ্বিত নজবগাহ-স্থানেব জমির পবিমাণ বর্তমানে মাত্র তিন কাঠাব মতন। পূর্বে নাকি নজবগাহটি মন্দিবসদৃশ ছিল। পরে সেই পাকা দবগাহটি ইটেব স্থপে পবিণত হয়েছে। জনেকে বলেন এথানে এককালে একটি নাম-না-জানা গাছ ছিল। মবহুম পাচকভি খাব পব শেথ মোজাশ্মেল হক্, চম্পাবতীর নজবগাহে খৃপ-বাতি দিয়ে জিয়ারত করতেন। চম্পাবতীব দরগাহেব উত্তব পাশে আঁব একটি ইটেব স্তপ আছে। সেটিকে কেহ বলেন চম্পাবতী বা বিবি চম্পার দবগাহ, কেহ বলেন বনবিবিব দবগাহ,, আবাব কেহ বা বলেন বিবি ফ, তেমার দরগাহ্।

চম্পাবতীব শেষ পবিণতি কি হুষেছিল সে সম্পর্কে সঠিক তথ্য পাওষা ধাষ না। বিভিন্ন স্থানে তাঁব সম্পর্কে বিভিন্ন মত প্রদত্ত হয়েছে। যথা,—

- ১। খ্লনা জেলাব সাজক্ষীরা মহকুমাব অন্তর্গত লাবসা নামক গ্রাম পর্যান্ত স্থামী বড়খা গাজীব সহিত চম্পাবতী আগমন করেছিলেন। সানসিক দিক দিয়ে কোন কারণে দাকণভাবে আহত হয়ে তিনি জীবন ত্যাগের সংকর্ম নিয়ে পাজীব মধ্যে থাকা অবস্থায় গলায় ছুরিকাঘাত কবেন। পানী বেয়ে বক্ত ঝবতে দেখে বেহারাগণ পান্ধী মাটিতে নামায়। তথন চম্পাবতীব রক্তাক্ত মৃতদেহ সকলের নজরে পড়ে।৮ (আঞ্চলিক লোকক্ষা)।
- ২। সাবসা গ্রামে আসবাব পর গাজীব সন্ধ ত্যাগ করে চম্পাবতী প্রায়ন করেন এবং নিকটবর্ত্তী গণবাজার প্রাসাদে আশ্রয নিষে বাকী জীবন সেইখানেই অতিবাহিত করেন। ৫৩
- ৩। উক্ত লাবসা নামক গ্রামে তিনি আজীবন অতিবাহিত কবেন এবং সেধানেই তার স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটে।৫৩
- ৪। লাবনা গ্রামে নাময়িক অবস্থিতির পর তিনি বডথা গাজীব সহিত বৈরাট নগবে শশুরালয়ে গ্যন করেছিলেন।>৩
- চম্পাবতী ছিলেন রাজা চন্দ্রকেতৃব কক্সা। পীর গোবাগাদের সংগ্রার বিবাহ হথেছিল।
- ৬। তিনি বোগদাদের খলিফা বংশের অন্তা কন্তা। ইসলাম ধর্ম প্রচারার্থে তিনি এদেশে আগমন করেছিলেন। ১২

কালেব গতিতে চম্পাবতী কপকথায় পর্যাবদিত হয়েছে। প্রকৃত ঐতিহাদিক তথ্য উদাব কবা ফু:সাধ্য। তবে ঘটনা বিশ্লেষণে এইটুর্ উদ্ঘাটিত হয় যে তিনি মুকুট বাষের কন্তা, গাজীব সহিত তাঁর বিবাহও হয়েছিল। লাবসা গ্রামেব দরগাহ ও তথাকাব লোককথায় স্বাভাবিক ভাবেই অমুমান হয় যে চম্পাবতীব দেহাস্কর উক্ত স্থানেই ঘটেছিল।

চপ্পাবতীর দেহান্তব ঘটা সম্পর্কে একটি লোককথা বসিরহাট উত্তরাঞ্চলে প্রচলিত আছে। লোককথাটি সংক্ষেপে এইবল ঃ—

### ১। চপাৰভী:

মাতা-পিতাৰ কাছ থেকে সাম্রু নমনে বিদায় নিমে স্বভন্তা বায় স্বামী গাজীব অহুগমন কব্লেন। সঙ্গে চলেছেন গান্ধীৰ সহচর কালু এবং স্বভদাব হোদৰ ভাই কামদেব। ব্রাহ্মণ নগৰ তিনি ত্যাগ করে চলেছেন। যাবেন। শুরালয় বৈবাট নগবে। দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসব হতে হতে এলেন লাব,সা।
ামক গ্রামে। পান্ধী থেকে ফুভদ্রা বাষ তাকালেন বাইরের দিকে। দেখলেন
বি আকাণে অসংখ্য চিল এবং শকুনি ও কাকের আনাগোনা। এত চিলগকুনি কাক ওভার কাবণ জানবাব কোভুহল হল তাঁব।

বড়থা গাজী যুদ্ধে জনবাভ কবেছেন, তাঁর ভক্তগণের সে কি কম আনন্দের ছথা! গাজী যুদ্ধে জন্ম লাভ কবে বাজকন্তা স্থভদাকে বিবাহ কবে এসেছেন, সেকি তাদেব কম গৌৰবেব কথা। গাজীভক্তগণ বিজয়ী গাজীকে সম্বৰ্জনা না জানিবে কি পাবে। সে জন্ম তো একটা বিজয়-উৎসব হওয়া চাই!

দুবে গ্রামে সেই বিজ্ঞ্ব-উৎসব হবে। একটা বড় দবের থানা-পিনা হবে সেখানে। সেখানে কত গঙ্গ জবাই করা হ্যেছে তাব হিসাব কে বাথে মাংস লোলুপ চিল-শক্নি কাকও সেখানে জটলা তো কর্বেই। ইাড়-গোড় নিয়ে কলহে মন্ত কুকুবকুলেব আওয়াজও শোনা যাচেছ।

গোহত্যার ব্যাপাবে সংস্কাব।চ্ছর স্বতন্ত্রা ও কামদেব মৃহুর্তে যেন মরমে মরে গেলেন। মনে মনে এমন সাংঘাতিক ভাবে আহত হলেন যে স্বভঙ্গা পান্ধীব মাধ্য থেকে গলাব ছুবি বসিষে আত্মহত্যা কব্লেন। কামদেব আর গান্ধীর সঙ্গে অগ্রসর হলেন না। উদাসভাবে তিনি দিক পরিবর্তন করে একাকী পশ্চিম অভিমুখে অগ্রসর হলেন।

স্থভদার প্রাণহীন দেহ লাবদা গ্রামেই সমাহিত কবা হল। তাঁর সমাধির উপর একটি চাঁপা ফুলেব গাছ লাগানো হয়েছিল। চম্পাফুল শোভিত স্থভদার সমাধি কালক্রমে মাধী চম্পাব দরগাহ বা চম্পাবতীব সমাধি বা চম্পাবতীব 'থান' রূপে পবিচিতি লাভ কবে। পববর্তী কালে তাঁব চম্পাবতী নামটিই সমধিক প্রসিদ্ধ হয়ে উঠেছে।

# একাদশ পরিচ্ছেদ

Little of a Property of the Control

1..

# ঠাকুরবর সাহেব

ে জাষগাব নাম লাউজানি। বাংলা দেশের অন্তর্গত ষশোহর জেলারবিনাইদহ থানাধীন এই অঞ্চলের প্রাচীন নাম ব্রাহ্মণনগর। খুটীর পঞ্চশ্
শতানীতে এখানকাব রাজা ছিলেন মৃক্ট রায়। পীর মোবারক বড়থা গাজীর
সহিতে যুদ্ধে তিনি পবাজিত হন এবং পরে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ কবেন। মৃক্ট
রাবের এক কলাও এক পুত্র ছিল। তাঁদেব নাম ষথাক্রমে হুভন্না ওকে
চম্পাবতীও কামদেব। চম্পাবতীব সঙ্গে বড়খা গাজীর বিবাহ হব।
কামদেব কিশোর অবস্থাতেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ কবেন।

'বড়খাঁ গাজী বিবাহেব পর পত্নী চম্পাবতীকে নিষে বান্ধণ নগব থেকে ভারা দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হন এবং খুলনা জেলার সাতক্ষীব। মহকুমাব অন্তর্গত লাবসা নামক গ্রামে আসেন। সেধান থেকে কামদেব কোন কারণে ব্যথিত হয়ে ভগিনীপতিব সন্ধ ত্যাগ কবেন এবং খুলনা সীমান্ত অতিক্রম করে চব্বিশ প্রগণাব বসিরহাট মহকুমাধীন অক্পনগ্র থানাব অ'তুর্গত গাবভা নামক গ্রামে আসেন। সেধানে আর সমৰ অবস্থানের পর চাব্ধাট নামক গ্রামে এনে উপস্থিত হন। ক্ষিত আছে, তিনি হাঁডি বুকে নিবে ষম্না পাব হন এবং চারঘাট গ্রামে আন্সেন। চারঘাটের যেখানে ভিনি ষমূনা পার হবেছিলেন তা আজো 'হেঁড়েব ঘাট' নামে পরিচিত। চাবঘাটেব দক্ষিণ পূর্ব প্রান্তে বাঁভড়েব ধারেব নির্জন স্থানটি সন্মাসী বা ফকিরগণেব সাধন ভন্ধনেব পক্ষে অংফুল। তিনি সেধানে মুদলমান ফকিরেব বেণে হিন্দু সম্ক্যাসীব মত কুটীর নির্মাণ করে বাস করতে থাকেন। তাঁব ন।কি একটি পোষা বাঘ ও একটি পোষা কুমীৰ ছিল। তারা কাকেও হিংসা বৰত না। গভীর রাত্ত্বে ভাবা ঐ ফ্কিব-বেশী দাধকের সাথে সাক্ষাত করতে আসত। তিনি ছিলেন বাক্সিদ্ধ। বিনা ওষ্ধে তিনি কত লোকের নানাবক্ম ব্যাধি আংরোগ্য কবতেন। ত্রমে ক্রমে তার অসাধারণ ভপঃশক্তির কথা চ।বিদিকে

প্রচারিত হতে থাকে। সাধারণের নিকট তিনি ঠাকুরবর নামে শরিচিত হন। তাঁব মাধ্যমে ঠাকুরেব বব অথবা ব্রাহ্মণ ঠাকুরেব বর লাভ করে জনসাধারণ ধক্ত হতে পারত বলে হয়তো ঠাকুববর নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করে। বহুলোক তাঁব শিশুত গ্রহণ কবে। বশোহর-অধিপতি মহারাজ প্রতাপাদিত্যও তাঁকে বিশেষ প্রদ্ধা ভক্তি করতেন। অনেক সময় ঠাকুরবর সাহেবে প্রতাপাদিত্যেব বাজ্বানী ধুম্বাটে যেতেন। মহারাজ প্রতাপাদিত্য কার্য্য ব্যপদেশে এতদ্ অঞ্চলে এলে অবশ্রহ ঠাকুরবর সাহেবের আন্তানায় এনে প্রদ্ধা জানিয়ে বেতেন।

চাবঘাটের পার্যবর্ত্তী অগ্রতম গ্রামের নাম কাঁচদহ। এ গ্রামের এক শোণ্ডিক (শুডি)-এব পুত্র মাঠে গোচাবদ কালে মাঝে মাঝে ঠাকুরবর সাহেবের কাছে আসত। বালকটির নাম হরি। সে ক্রকিরের প্রতি ভজিমান। ভজিমান বালক হরির প্রতি ঠাকুববর আক্রষ্ট হন। সে,-ভবিগ্রতে তাঁব ধর্ম প্রচাবের প্রধান সহায হবে মনে করে তিনি ইরিকে, বিশেষ কুণা করেন। তাতে হরির অসম্ভব উন্নতি হয়। অর্থোন্নতির সাথে, সাথে হবি কাঁচদহ প্রাম ত্যাগ কবে এবং চাবঘাটে এনে বসতি স্থাপন করে। চারঘাটে হরি শুডিব ভিটে আজে। বিভ্যান।

ছরির ব্যবসাধ-বানিজ্যে এত উন্নতি হব বে তার বেশ কবেকথানি পণ্যভিকা।
ছিল। নেগুলি পণ্য নিষে নানা ধেশে গমনাগমন কবত। চারঘাটেব মাটির নীচে এক সমবে তামাব পাতমুক্ত প্রকাণ্ড নৌকার ভগ্নাবশেষ পাওয়া গিযেছিল। চারঘাটেব দক্ষিণে মাঠেব মধ্য দিষে 'হবে ভাঁড়ব' রাভার চিছ্ন ববেছে। ঐ বাভা পৌড়বলেব প্রাচীন রাভা খেকে নির্গত হবে ব্যুনাব মোহনা পর্যন্ত বিভ্বত ছিল।

সে সময় পোর্চু গীজ দক্ষারা খুব জভাচাব করত। তাদের জভাচার সহু করতে না পেরে ব্যবসাধীবা প্রামর্শ করে একজন দম্মকে ধবে আনে এবং তাকে তারা মন্দিরে নিষে বলিদান করে। এ সংবাদ মহারাজ প্রতাপাদিত্যেব কর্ণগোচর হয়। নিজেদের হাতে আইন তুলে নেওয়ায় মহারাজ দেই ব্যবসাধীদের উদ্ধৃত্যকে সহু কবেননি। তিনি বিচাবার্থে ক্ষেকজন ব্যবসাধীকে রাজ-দ্ববারে আসতে আদেশ পাঠান। এ ব্যাপাবে সন্দেহ করে, হরিকেও উক্ত আদেশ জাবী করা হয়। এ অবস্থায় ঠাকুববর সাহেব তাকে বক্ষা করতে চাইলেন, কিন্তু হরি তার শিক্ষত্ব নিয়ে রক্ষা পেতে চাইল না,।

রাজদববারে বিচাবে হবিব শান্তি বিধান হলে তার অবর্তমানে পাছে তাব পরিবারবর্গ ধর্মান্তর গ্রহণ করে—এই আশহায় সংবাদবাহী ছটো পাষরা নিমে সে ধ্যদাটে যাত্রা করে। পরিবারবর্গকে বলে যায় যে, বিপদ ঘটলে পায়বা ছেড়ে দেওবা হবে এবং এমত ভাবে পাষবা ফিবে এলে পূর্ব ব্যবস্থায়ত তার পরিবারবর্গ যেন সহিত্র প্রকাণ্ড নৌকাষ করে যম্নাব জলে প্রাণ ত্যাগ কবে।

উক্ত হত্যাকাণ্ডে নিজে লিগু না থাকায় বিচাবে হরি অব্যাহতি পায়।
কিন্তু ঠাকুরববের কুপা-বঞ্চিত হবির হাত থেকে পাযরা হুটী ফস্কে উডে
যায়। তারা বাড়ীতে ফিবে এলে পবিবাববর্গ মনে করে বে হবির সমূহ
বিপদ ঘটেছে। পূর্ব ব্যবস্থামত যম্নার জনে ভূবে ভাবা আত্মহত্যা কবে। হরি
ক্রুত বোড়া ছুটিয়ে এসে দেখে, সব শেষ। তথন হবিও মনের ছঃখে অখারুচ
অবস্থায় লক্ষ্ণ দিয়ে যম্নাব জনে সমাধি লাভ করে এবং পবিজনের সঙ্গে
মিলিত হয়। প্রবাদ আছে,—"মবল, তবু হবি 'পীব ঠাকুরবর' বলল না।"

ষম্নার যে স্থানে হবি লপরিবাবে প্রাণত্যাগ কবেছিল তাকে এখনও লোকে 'হবে শুঁডির দহ' বলে।

৺সতীশ চম্র মিত্র মহাশষ তাঁব ষশোহর খুলনাব ইতিহাসে যে বর্ণনা দিয়েছেন তা প্রণিধানষোগ্য। ঠাকুরবর সাহেবের আন্তানাটি যেধানে অবস্থিত সেথানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য যেমন মনোরম, সেধানকাব যে স্থানে টার নশ্বর দেহ সমাধিস্থ কবা হয়েছিল তাব উপবে নির্মিত ছোট দবগাহগৃহটিও তেমন স্থলব। একটা গমুজসহ চারকোণে ছিল চারটা মিনারেট। দক্ষিণ ও পূর্ব দিকে ফুটো দরছা। উভয় পার্বে উত্তর ও দক্ষিণ দিক বরাবর

ক্ষেককটি কবে ঘব, সবছ ইটের তৈবী। সেগুলি বাজীনিবাসরূপে বাবছত হত। দবগাহেব পূর্ব দিকেব দবজাব উপর ছ্বানি ইটে আরবী হরফে খোদিত লিপি। দক্ষিণ দিকেব দরজাব উপর জ্বানি ইটে আরবী অক্ষরে অভিত হত্তী মূর্তি। সমুজটি বছদিন ভর অবস্থাম ছিল। পবে কভি বরগা দিবে ছাদ এটে সংস্কাব কবা হ্যেছিল। সংস্কাবকালে আববী-লিপি-খোদিত ইটগুলির লেখা পাঠোদ্ধারের আশায় সেবাবেতগণ সমত্ত্বে, তুলে বেখেছেন, কিন্তু আজো তাব পাঠোদ্ধার সম্ভব হ্যনি। সেখানকাব যাত্রী নিবাসগুলি সম্পূর্ণ ধ্বংসম্ভণে পরিণত হ্বেছে এবং দবগাহ গৃহাদিরও কিছু কিছু ক্ষতি হ্রেছে।

भीत नारहरवर नमाधि-छन्न छिनवी छावा र्विष्ठ । नमाधि छर्छत भारम धनि छन्न वा छन्माना एक्या यात्र । विक्रणाणि पिर्य जिक्तवत्र नारहरवत्र मत्रशारह निष्ठा नश्किश्राचार भूषा कर्त्रवाव त्रौष्ठि श्राचित्र । वर्षमारन रम्भूषा भक्षित्र थावा विष्टू भित्रविष्ठ हरस्रह । ममाधि-छन्छ-विष्ठ र छन्ने अक्षित्र थावा विष्टू भित्रविष्ठ हरस्रह । ममाधि-छन्छ-विष्ठ र छन्ने अक्षित्र छात्र निष्ठ अव वश्मरत्रत्र श्राच्य पिरू व्यात्र मुद्दे हर्म ना । मृत्रविम रमवारयण्य निष्ठा थून-धूना ध वाकि ज्ञानिर खन्ना निर्विष्ठ करत्र । श्रानीम या मृत्र व्यक्षन व्यव्य हिन्दू-मृत्रवामान छन्म मच्छानारम् वाक् ध्यार पिरम मान्य छन्नित्र निर्विष्ठ कर्वा निर्विष्ठ कर्वा पिरम मान्य छन्न वार्षा मान्य छन्न वार्षा वार्षा हिन्दू मान्य छन्न वार्षा वार्ष्ठ वार्ष्य । श्रान्य मान्य वार्ष्य वार्ष्य वार्ष्य कर्वा निर्विष्ठ कर्वा वार्ष्य मान्य वार्ष्य वार्ष वार्ष्य वार्ष वार्

মহাবাজ প্রতাপাদিত্যের পতনেব পবও ঠাকুরবব সাহেব বছদিন জীবিত ছিলেন। অপ্নথান করা যায়, চিবকুমাব এই সন্মাসী মুদলমান ক্কিরের বেশে সিদ্ধ পুরুষ হিসাবে দীর্ঘজীবি ছিলেন। মহারাজ প্রতাপাদিত্যের কাল হল ১৫৬০ থেকে ১৬০০ খুষ্টান্ধ পর্যান্ত। অতথব ঠাকুরবব সাহেব সপ্তদশ শতান্ধীর প্রথম দিকেও জীবিত ছিলেন। ঠাকুরবর সাহেবের দরগাহের অন্ততম বন্ধবৃদ্ধ এবং মূল সেবায়েত সেথ আবুল হোছেনেব নিকট থেকে জানা গেছে যে, তাঁদেব পূর্ববর্ত্তী কোন এক পূক্ষ মেদিনীপুব জেলার কোনো এক স্থান থেকে চারঘাটে আসেন ঠাকুরবর সাহেবের দরগাহের সেবায়েত নিযুক্ত হযে। তাঁর নাম বাবফলজ।

ঠাকুরবর সাহেবের নামে ত্'একজন গ্রামবাসী গান রচনা করে গ্রামের আসরে গেয়ে বেড়াতেন। তেমন একজন গামকের বাডী ছিল গোবরা নামক গ্রামে। তাঁর নাম চাঁদ মিঞা। নারিকেল বেড়িয়ার আব্দুল মালেকও অয়্রপ গামক ছিলেন। সে সব গানেব পূর্ণ হিদিশ এখন ফুপ্রাপ্য। গানের ছ'একটি পংক্তি এইবল:—

- ক) নিষেধ কবি তোরে হরিমাস্নে ভূই দরগা বাড়ী।
- খ) ধরার বো অস্তঃপতি গায় কত গীত। বাড়ীর বার হরে দেখে ধবা পাট্নী চিং
- গ) কি করিব কোথা বাব বে—
  মোর ভগিনী ভ্ত্তাকে
  হায় দিতে হল তোমারে। ইত্যাদি—

ঠাকুববর সাহেবের কথা কুশদহ পত্রিকা, কুশদহের ইতিহাস: হাসিরাশি দেবী, খাটুরাব ইতিহাস ও কুশদীপ কাহিনী: বিপিন বিহারী চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি পত্র-পত্রিকার প্রকাশিত হ্যেছে। বদ্দীয় সাহিত্য পরিষদ্ পত্রিকায় (১০২০) আব্দুল গড়র সিদ্দিকী সাহেব একখানি গ্রন্থেব উল্লেখ কবেছেন। গ্রন্থানির নাম "শাহ্ ঠাকুরবব", বচ্যিতা "নছিমদ্দিন।" রচনাকাল ১০১০ বদাব। শাহ্ ঠাকুববর আমাদের আলোচ্য ঠাকুরবব সাহেব কি না নির্ণীত হ্যনি।

ঠাকুববর সাহেবেব অলোকিক কীর্দ্তিকলাপকে কেন্দ্র কবে ক্ষেকটি লোক-কথা প্রচলিত আছে। তাদের ক্ষেকটি এইকণঃ—

### ১। অধ্যের প্রণাম

চাবঘাট অঞ্চলের স্থবিখ্যাত সমাজনেতা প্রমর্থনাথ বন্দ্যোপাধ্যায ও পঞ্চান চট্টোপাধ্যায়। দ্ব দ্ব গ্রামেও বিচার-সালিনীতে তাঁদের আসতে হত তাঁদেব ঘটি বলশালী অথ ছিল। অব ঘটি দরগাহ-সংলগ্ন এলাকা প্রবেশ্ব আগে হাটু ভেঙেনত হবে পীবের প্রতি প্রণাম জানাত। কোন একবার খেষাল-বশতঃ প্রমথবাবু ও পঞ্চান্নবাবু একটা সালিশীর ব্যাপাবে ঠাকুববর সাহেবেব দরগাহে আসবাব পূর্বেনিজ নিজ লখ বিনিময় করেন এবং সপ্তযার হযে আসেন। প্রমথবাবুর আরটি পঞ্চানন রাবুর কাছে খ্ব ছর্বিনীত হবে ওঠে। সে দরগাহ এলাকায় প্রণাম বা সালাম না জানিয়ে প্রবেশ করে এবং সেখানকার বটগাছের তলাষ দাঁড়িবে থাকে। কিছুক্ষণের মধ্যে সেই বটগাছের একটি প্রকাশু ভাল ভেঙে পডে সেই অবের পৃষ্ঠে। অখটি বন্ধনায় আর্ডনাদ করে ওঠে।

এব পব সেই অধ নাকি কোন দিন দবগাহে এসে ঠাকুরবর সাহেবের প্রতি পূর্ববং সালাম না জানিষে সীমানাব মধ্যে প্রবেশ করে নি।

### ২। গঞারোহীর পদত্তকে গমন

গোববডান্ধাব জমিদাব জ্ঞানদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যার। তিনি শিকাবী সেজা বাবু নানেই সমধিক প্রসিদ্ধ। হাতীব পিঠে চড়েই তিনি যাতায়াত করতেন। ঠাকুরবর সাহেবের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞানাতে তিনি চারঘাটে আসতেন বটে কিন্তু যমুনার ধাবে তিনি হাতীকে বেখে বাকী দীর্ঘ পথ পদবজেই গমন কবতেন। ঠাকুববব সাহেবকে তিনি বে কতথানি শ্রদ্ধা করতেন এ থেকেই তা বোঝা যায়।

### ৩। ফুর্ফুরার পীর প্রান্ত

ফুব্ফুবাৰ দাদাপীৰ হজবত আৰু বকৰ দিন্দিকী এতদ্ অঞ্চলে সর্বাধিক সম্মানিত পীর ব'ল উনবিংশ শতাব্দীতে বহু লোকের নিকট গৃহীত সতা। তিনি খুব কম বাবই বিসবহাট তথা চাবঘাট অঞ্চলে এমেছেন। কিন্তু যখনই এ অঞ্চলে আসতেন, তিনি তখনই একবাৰ অৰ্শু চাবঘাটে পীব ঠাকুববর সাহেবেৰ দৰগাহে জিয়াৰত করে যেতেন। সেই সমষে তিনি ঠাকুববর সাহেবেৰ দৰগাহেৰ সেবাযেতগণেৰ সঙ্গে সাক্ষাত কৰে দীৰ্ফুল বনে ধর্মালোচনা করতেন।

# ৪। ঠাকুরবর দাহেবের দরগাঙে ধর্বা দিয়ে রোগমুক্তি

জনৈক ওডিশা-বাসী একবাব এ অঞ্চলে কর্মোপলক্ষ্যে এসে "শ্ল বেদনা" নামক কঠিন পীড়াষ আক্রান্ত হন। ডাক্টাব, বৈছা প্রভৃতির নিকট • ঔষধপত্রাদি নিষেও কোন স্কুল না হওষায় তিনি আত্মহত্যায় উদ্যুত হন।

ঘটনা জান্তে পেবে ঠাকুববব সাহেবের জনৈক ভক্ত তাঁকে পীবেব দরগাহের
পবিত্র মাটি ব্যবহাব কব্তে পবামর্শ দেন। পরামর্শ মোতাবেক ঐ ব্যক্তি
প্রত্যাহ দবগাহেব মাটি গাষে মাখ্তে এবং সামাক্ত পরিমাণে খেতে আরম্ভ
করেন। বেশ কিছুদিন মাটি ব্যবহাব কবে কোন স্কুলনা পেষে তিনি দার্রশ
ভাবে বিক্ল্ব হ্ষে ওঠেন এবং একবাব দরগাহে পদাঘাত কবেন। পবদিন থেকে
তাঁব শূল-বেদনা আরো তীব্র আকাব ধাবণ কব্ল। লোকে বল্ল যে তাঁব
ভক্তিতে নিশ্চয় খাদ আছে। লোকটি ব্যথিত হ্যে পবে ব্যাকুলভাবে পীবের
দরগাহে ধর্ণা দিলেন এবং জন্ম দিনেব মধ্যে তিনি সম্পূর্ণরূপে বোগ-মুক্ত হলেন।

্রোগ-মৃক্ত হওষার পব ওডিশার সেই ব্যক্তি তার জীবনের্ব সেই আশ্চর্যা ঘটনার কথা আত্মতপ্তি সহকাবে গ্রামে গ্রামে বলে বেডাতেন।

### ৫। বকলা গরুর তুধ

রাখাল হবি শুডি একবাব ফকিব ঠাকুববরকে তাদেব চড়ুই-ভাতিতে আমন্ত্রণ জানালো। হবিকে ফকিব সাহেব গকব হুধ দিবে ক্ষীব ভোগ কবৃতে বল্লেন। পালে একটি মাত্র ছুধলো গাভী ছিল। তাব ছুধ অল দেখে ফকিব সাহেব, হবিকে বল্লেন বক্না গবকে দোহন কবতে। শুনে তো সকল রাখাল বালক অবাক্। ইতঃশুভ কবৃতে কবৃতে তাবা বক্না দোহন করে সত্য সভাই ছুধ পেল। সেই ছুধ দিবে তাবা ক্ষীবভাগ বা শিবনি তৈবী কর্ল।

চড়ুইভাতিতে নিমন্ত্রিতগণ একে একে এসে জ্বমা হল। তাদেব সংখ্যা যে জনেক। শিবনিতে সংকুলান হওষা অসম্ভব! ঠাকুব্বর সাহেব সব অবগত হমেও বাখালগণকে সেই শিবনি ভাগ করে দিতে বল্লেন। তাই কবা হল। দেখা গেল শিরনি পেষে শেষ পর্যন্ত কোন ভক্তই অভ্যা নেই।

### ৬। মাণ কাটার খাল

যশোহবাধিপতি মহাবাজ প্রভাপাদিত্য কোন কার্য্য উপলক্ষ্যে যদি
চার্ম্বাট অঞ্চলেব উপব দিবে যাতায়াত কবতেন ভবে তিনি অবশ্রই একবাব
ঠাকুববব সাহেবেব সহিত সাক্ষাত কবে শ্রদ্ধা নিবেদন কবে যেতেন। মহারাজ
এ অঞ্চলে অধিকাংশ সমনে নদী পথেই যাতায়াত কব্তেন। ইচ্ছায়তী নদী

বেষে নৌকা যে পথে ঠাকুববর সাহেবেব দবগাহেব দাটে আসত, সেই পথে ফিরে যেতে অনেক সময় লাগন্ত। তাই মহাবাজ প্রতাপাদিত্য পথেব দ্বস্থ কমাবার জন্ত চারঘাটের দবগাহ থেকে দক্ষিণ দিকে ইচ্ছামতীকে সংযুক্ত কবে একটি খাল কাটিয়ে নিষেছিলেন। চাবঘাট খেকে বাছ্ডিয়ার নিকটবর্ত্তী কাঁকড়াস্থতি গ্রাম পর্যান্ত খালটি মহারাজেব আদেশে মাত্র একমাসে কাটা হয়েছিল বলে এই খালটিকে মাস-কাটাব খাল বলে।

### १। गुनममानशैन वाम

বান্ধণ নগর থেকে সাভকীবার পথে লাব্সা নামক গ্রামে কামদেব রাষ্
ওরক্ষে ঠাকুববব সাহেবেব ভগিনী চম্পাবতী আত্মহত্যা কবেছিল বলে
অনেকের মত। এই আত্মহত্যাব ম্লেও নাকি ছিল ইসলাম ধর্মেব প্রতি তাঁব
বীতশ্রেষা। ঠাকুরবব সাহেবও বিক্ষৃত্ত হবে ব্রুন পরগণাব মধ্য দিরে চাবঘাটের
দিকে আসছিলেন। গাবর্ডা-কৈন্ধুভী নামক গ্রামে এসে তাঁব দাক্ষণ পিপাসা
পায়। এক গৃহত্তেব বাডী গিষে তিনি পানি প্রার্থনা কবেন। গৃহস্থ জানান
যে তাঁবা তো ম্সলমান নন। ঠাকুববব সাহেব উক্ত গ্রাম হুটিতে কোন ম্সলমান
বসতি নেই জেনে নাকি আবেগভরে বলেছিলেন যে কোন ম্সলমান বেন
থী গ্রামে বসতি না কবে।

আজিও পর্যান্ত (১৯१) উক্ত গ্রামন্তবেব কোন বাগিন্দা মুগলমান নন।

# দাদশ পরিচ্ছেদ

# তিতুমীর 🖰

তিত্মীর নামে যিনি জনসাধারণেব মধ্যে সমধিক প্রসিদ্ধ তাঁব মূল নাম সৈষদ নিসাব আলি। তিনি ভাবত-বিখ্যাত পীর হজরত শাহ্জালাল এয়মনিব অস্ততম হ্যোগ্য শিশু পীব হজরত গোর।চাঁদ বাজীর একতিংশ অধ্যন্তন পুরুষ।

ভিতৃমীর ১৭৭২ খৃষ্টাব্দের ১৪ই মার্চ তাবিথে বসিহাট মহকুমাব বছডিযা থানাধীন হাম্দারপুর নামক গ্রামে এক সাধাবণ মধ্যবিভ বাঙালী ক্লকেব ঘবে জনগ্রহণ করেন।

ভাকে লোকে তিতুমীব বলে কেন ? বাল্যকালে তিনি প্রাবই ব্যম্ধে জরে ভূগতেন। বোগমৃক্ত হওষাব জন্ত তাঁকে প্রাবই শিউনী পাতা ব। জন্তান্ত অনুৰূপ তিতা পাতাব বস থেতে হত। তিনি তিতা পাতা থেতে তেমন আপত্তি কবতেন না বলে জ্বনাব থাতুন আদর কংব দৌহিত্রকে তিতা মিঞা বলে ভাকতেন। পববর্ত্তীকালে মীব তিতা মিঞা "তিতুমীর" নামে অভিহিত হন।

কিশোৰ বয়সে ক্বৰিকাৰ্বে নিযুক্ত থাকাষ তাঁর স্বাস্থ্য বেশ ভাল ছিল।
শরীৰ চৰ্চাৰ সাথে তিনি মল্লযুদ্ধ, লাঠি-সডকি চালনা এবং অক্সান্থ ক্রীডাষ
পাবদর্শী হয়ে ওঠেন। তৎকালে দেশে চোৰ ভাকাতেব উৎপাত ছিল,
ছিল জমিদাবের ভাডাটে লোকেব অত্যাচাব। ভাদেব অত্যাচাবী-ছাত
থেকে জনসাবাবণেব রক্ষা কবাব সংকল্প তিনি মনে মনে গ্রহণ কবেছিলেন।

নদীযায় কোন এক জমিদাবেৰ অবীনে চাকুৰীৰত থাকাকালে অন্ত এক জমিদাবেৰ বিপক্ষে দাশা করে তিনি অভিযুক্ত হন। তাতে তাঁব কারাদণ্ড হয়। কারাবাদেব শেষে তিনি মুক্তি পেষে বেদনাহত মন নিষে মক্কা শবীকে গমন কৰেন। সেধানে হজবত শাহ সৈম্দ আহ্মদ ত্রেলভীব সাহচর্ষ্যে এসে মানসিক-ইশ্ব্যা পান এবং ওয়াহাবী ধর্মাদর্শে দীকা গ্রহণ ক্বেন। কিছুদিন পব তিনি দেশে ফিবে আসেন এবং ওষাহাবী আদর্শ প্রচাবে দৃচ সংকল্প নিবে সম্পূর্ণকপে আন্ধানিবোগ কবেন।

হিন্দু বা বৌদ্ধ থেকে ধর্মান্তবিত মুসলিমগণের আচার-ব্যবহারাদি তংকালে ইসলামি আদর্শ অনুযায়ী ছিল না। তা দ্ব কবার জন্ম ওবাহারীগণ প্রথমে ধর্মান্দোলন আবস্ত কবেন।

বঙ্গদেশে তখন জমিদাব ও নীলকৰ সাহেবদেব অত্যাচাবেব তাণ্ডব চল্ছে। তাতে কৃষক সমাজেব জীবন হয়ে উঠেছে অতিঠ। এইসৰ কৃষকগণেষ অধিকাংশই মুসলিম। জমিদার ও ইংরেজ সাহেবগণেৰ অত্যাচাবে জর্জবিত কৃষকগণ যায় ও সভ্যের জন্ম তাঁদেব পাশে দাঁভাবাব লোকেব অভার অনুভব কবছিলেন। সেই সমূহ বিপদেব দিনে অত্যাচাবিত মুসলিমগণেব যায় রার্থ বক্ষা কবা ধর্মান্দোলনকারীগণেব নিকট অবশ্য কর্তব্যরূপে দেখা দিল। এতে তথ্ মুসলিম নব হিন্দু কৃষকগণও নিজেদেব রার্থেব দিকে তাকিরে এগিয়ে এনে এই আন্দোলনেব সংগে সংযুক্ত হলেন। এইসব হিন্দু ছিলেন বিশেষভাবে নিয়বর্গীয়, সামাজিকভাবেও উচ্চবর্গীয় উচ্চহিন্দুগণেব অবজ্ঞা তথা ঘৃণাপূর্ণ নির্যাতনের কারণে তাঁর। বিক্ষুক্ষ হয়েই ছিলেন।

ভিত্নীর নিজেও ছিলেন কৃষকেব সন্তান। স্বাভাবিকভাবে সহজেই তিনি কৃষককুলেব সুখ-তৃঃখেব সঙ্গে ছডিত হলেন। তাঁব নেতৃত্বাধীন ধর্মান্দোলন তাই এক ব্যাপক কৃষক আন্দোলনে পবিণত হল।

শেকালে নীল চাৰ খুব লাভজনক ব্যবসায ছিল। এতদ্ অঞ্চলে যাতে ব্যাপকভাবে নীল চাৰ ছব্ব লাভজনক ব্যবসায ছিল। এতদ্ অঞ্চলে যাতে ব্যাপকভাবে নীল চাৰ ছব্ব ভাৱ জন্ম নীলকব সাহেবগণও খুবই তংপব ছিল। এ ব্যাপাবে স্থানীয় জমিদাবগণই ছিল ভাদের প্রধান সহায-সহল। বিশেষতঃ কৃষকদেব ওপব প্রভাব বিস্তাব করে নীলচারকে আবে। লাভজনক করাব জন্ম নীলকরগণ ছিল উদ্গ্রীব। স্থানীয় জমিদাবগণও ইংবেজেব তাঁবেদাবী করে নিজেদেব ভাগ্যপ্রসন্ন করাব মুযোগ গ্রহণ করতে চাইল। তাই সাহেবদেব বিক্রে প্রজ্জলিত বিক্ষোভকে দমন করাব জন্ম জনিবারণ নানাভাবে কৃষকগণেব উপব অভ্যাচাব করতে লাগল। এনন কি পুঁডার জনিবার ক্রম দেব বায় মুসলিমগণেব "দাভিব" উপর বর ধার্য্য করলেন। এবার তিত্তবিক ক্ষকগণেব উপব ঐ অভ্যাচাবের প্রতিবাদ করলেন। গোববভালার ভিন্নির ক্রমগণের উপর ঐ অভ্যাচাবের প্রতিবাদ করলেন। গোববভালার ভানিবের সংক্রমগণের করে ভিতুমীরের বির্দ্ধাচরণ করলেন। ভিতুমীর এবার সংক্রম

ব্রবলেন ষে, ইংবেজের রাজশক্তিই এই সব জমিদাবগণেব যথেষ্ঠ অনুপ্রেবলা বোগাছে; অতএব ইংরেজ বিতাজনই সর্বাত্তে প্রযোজন। ফলে কৃষক্ আন্দোলন, ইংবেজ বিতাজন আন্দোলনে পর্যবসিত হল। তাই তাব সংকল্প হল ঃ—

- ১। ইংরেজকে এদেশ থেকে বিতাডিত কবতে হবে।
- ২। দেশে স্বাধীন ও সার্বভৌম সবকাব গঠন কবতে হবে।
- ৩। ইংবেজের সাক্রেদ জ্বিদাবকে দমন করে কৃষকসমাজকে শোষণ ও অত্যাচার থেকে মুক্ত কবতে হবে। ইত্যাদি।

তিতুমীর পরিচালিত ওষাহাবী আন্দোলনকে কেউ কেউ ধর্মসংস্কাব ও সাম্প্রদাষিক আন্দোলন বলে আখ্যা দিষেছেন। তাঁদেব বক্তব্য উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। নিয়লিখিত বক্তব্য কষটি থেকেও তা প্রমাণিত হতে সারে ঃ—

- ১। হান্টাব সাহেব তাঁব "ভারতেব মুসলমান" নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে লিখেছেন,—"কাষেনী বার্থসম্পন্ন বা বে কোন বিত্তশালী ব্যক্তিব পক্ষেই ওয়াহাবীদেব উপস্থিতি একটা স্থাবী ভীতিব কাবণ। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ওয়াহাবী বিক্রোহ কেবল মুসলমান সম্প্রদাযেব সংকীর্ণ গণ্ডীব মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, তাতে নিয়বর্গেব হিন্দুগণও অংশ গ্রহণ কবেছিল।"
- ২। "ভারতে আধুনিক ইসলাম" গ্রন্থে ক্যাণ্টোয়েল শ্বিথ লিখেছেন,—

  —" ওষাহাবী বিদ্রোহ ছিল পূর্ণমাত্রায় শ্রেণী সংগ্রাম। ইহা

  হতে সাম্প্রদাষিক প্রশ্নটি ধীবে ধীবে অন্তর্হিত হযেছিল। শিল্প

  বিকাশেব পূর্বযুগে শ্রেণীসংগ্রাম ষেভাবে প্রায় সকল ক্ষেত্রে ধর্মীয

  ধ্বনি গ্রহণ কবেছিল, সেইভাবে এই শ্রেণীসংগ্রামেও ধর্মীয ধ্বনি

  ব্যবহৃত হয়েছে,—কিন্তু সেই ধ্বনি ধর্মীয় হলেও সাম্প্রদাষিক
  ছিল না।"
- ত। "শহীদ তিতুমীব" গ্রন্থে আবহুল গফুব সিদ্দিকী লিখেছেন, "তিতুমীব অন্ত মতাবলম্বী মুসলমানদেবও বিকদ্ধে ছিলেন এবং তাদেব অনেক মসন্ধিদও পৃডিয়ে দিয়েছিলেন। আবাব এও জানা যায় যে, ভূষণাব জমিদার মনোহব বাব, তিতুব দলভূক্ত ছিলেন এবং তিতুকে বছপ্রকাবে সাহায্য করেছিলেন।"

—ভিতুমীব।

8। ইংরেছের প্রম ভক্ত ও তিতুমীবের প্রথম বাঙালী জীবনীকার বিহারীলাল সরকার প্রাম শত বংসর পূর্বে ইংবেছ আমলের মুর্ণিয়ণ তাঁব "তিতুমীর ও নাবিকেলবেডিয়ার লডাই" গ্রন্থে লিখেছেন,—
"তিতুমীর এই সকল অঞ্চলের বিভিন্ন জমিদারীর অধীনস্থ হিন্দু-মুসলমান উভ্য সম্প্রদারের প্রজ্ঞাগণকে জমিদারের খাজনা বদ্ধ করার নির্দেশ দেন। এই নির্দেশ পেষে অধিকাংশ প্রজা খাজনা বদ্ধ করে দেয়। • • ক্রমে ক্রমে ক্রেকথানি গ্রামের হিন্দু-মুসলমান উভ্য সম্প্রদারের চামাগণ তিতুকে স্বাধীন বাদশাহ বলে শ্বীকার করল।"

ভাবতেব বৃটিশ শাসকেব বিতাভন ও স্বাধীনতা সংগ্রামে ভিতৃমীৰ ছিলেন অগ্রগণ্য শিহীদ। অব্যাপক শান্তিম্ব বাধ লিখেছেন,—
"ভিতৃমীৰ সংগ্রামরত অবস্থাব বীবেব মত মৃত্যু ববণ করে বৃটিশ শাসনেব বিক্তম মৃত্যুগ্রেব প্রথম শহীদ হ্বাব সম্মান লাভ করেন।
……এই বিদ্রোহকে সাম্প্রদাধিক আখ্যা দেওবা ভূল। খাবা দিতে চান ভাব। সত্যেব উপাসক নব। কোন বিশেব বাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ কবাব জ্থাই ভাবা এই মৃসলিম দেশ-প্রেমিকদেব কাহিনীগুলিতে সাম্প্রদাধিকভাব কলঙ্ক কালিমা লেপন ক্বেছেন।"

সৃফী আদর্শেব ছার লৌকিক ইসলামেব আদর্শ অনুসাবী তিতুমীব বর্তমানে শীবেব পর্যায়ে উন্নীত হবেছেন বলে কেউ কেউ মনে কবেন। ভঃ এনামূল হক লিখেছেন,—''শহীদ তিতুমীব ওবাহাবী আদর্শপন্থী,—সুফী মতবাদী নন। তবু তাঁব আদর্শ ছিল যেন সুফী আদর্শের হ্যায় লৌকিক ইসলামেব আদর্শ।''ওং বস্তুতঃ তিতুমীবেব বহু ভক্ত তাঁকে সুফী পীব ফকিবেব হ্যায় শুদ্ধা কবেন। ত্বইশত বহুব অতীত হল, যশোহব, খুলনা, চব্বিশ প্রগণা, নদীহ। প্রভৃতি অঞ্চলেব জনসাধাবণ তাঁব ঐতিহাসিক মৃত্যুব জন্ম গোৰব বেবাৰ কবেন। পশ্চিমবঙ্গ সবকাবেব আনুক্ল্যে এবং কলিকাভা বিশ্ববিদ্যালয় সংহতি সমিতিব উল্যোক্ষ ১৯৭২ খৃষ্টান্দে তিতুমীবেব দ্বিশতবর্ধ জন্মবার্শিকা স্মরণে নাবিকেলবেডিয়া গ্রামে শহাদস্তম্ভ নির্মিত হবেছে। এই অনুষ্ঠানে শ্রীপ্রভাত কুমার পাল যে উদ্বোধনা সংগীত পরিবেশন করেছিলেন ভা এইবাপ,—

### ভিতুমীর প্রশস্তি

তুমি বীব বিপ্লবী বীব সালাম লহ সালাম
নিপীডিত কৃষকের কাছে বীর তিতুমীব একটি নাম।
জমিদাব জোতদার ইংবাজ বেনিয়া
বুজুক্ষু কৃষকে মেবেছিল দলিয়া
বলেছিলে তুমি সহিও না আব এ অভ্যাচাব অবিরাম।
লডে যাই ধবি, ভাই হাতিযাব সকলে
অধিকার আপনার কেডে আনো দখলে
রক্তলোলুপ শ্বাপদে নাশিতে কব আপোষহীন সংগ্রাম।
কৃষকেব সরকাব করেছিলে গঠন
ছিল নাকে। জুলুম অবসান শোষণ,
মুক্তি আনন্দে কবে বলমল এই এলাকার প্রতি গ্রাম।
তব ডাকে বাঁকে বাঁকে বাধিকার বক্ষার
সহদ্র জান কোরবান নারিকেলবেভিয়ায়
মুক্তিপথের তুমি যে শহীদ লহ মোব ছোট সালাম।

মহম্মদ মৃদ্ধিম বিশ্বাস প্রমুখ সেবাবেতগণ তিতুমীবেব স্মৃতি-বিজ্ঞ সমিজদে ধৃপ-বাতি প্রদান কবেন। প্রতি বংসব বাহুডিয়া থানাব অন্তর্গত সলুয়া নামক গ্রাম থেকে মহরমেব সময় এক তাজিয়া বের হয় এবং তা নাবিকেলবেডিয়ায় তিতুমীবেব স্মৃতিস্থলে শোভাষাত্রা-সহকাবে আসে। পথিমধ্যে ঘোষপুব, চত্তীপুব, বুকজ প্রভৃতি গ্রামেব হিন্দু-মুসলিমগণ অনুবোধ কবে সেই শোভাষাত্রাকারীগণের সাময়িক গতিবোধ কবেন এবং ভক্তিসহকাবে 'মাতম' অনুষ্ঠান প্রদর্শন ও ভক্তি-অর্ধ নিবেদন কবেন। প্রতি বংসব তিতুমীবেব জন্মভূমি হায়দবপুবেও মহবমেব সমষ বিবাট উৎসব হয় , তাতে প্রায়্ক আট-দশ হাজাব লোকেব সমাবেশ ঘটে। দশদিন ধবে সে উৎসব চলে এবং শেষ দিনে সবচেয়ে জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান উদযাপিত হয়।

শহীদ তিতুমীৰ সম্পর্কে বাংলা ভাষার যে সব পুস্তকে বিভিন্ন অভিমণ্ড লিখিত হয়েছে তাদেব মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কয়েকটির নাম এইকপঃ—

- ১। ভাবতেব ইতিহাসঃ থৰ্ণটন
- ২। মুক্তিব সন্ধানে ভাৰত ঃ ষোগেশ চক্ৰ বাগল
- ত। খাঁটুবাৰ ইতিহাস ও কুশদ্বীপ কাহিনীঃ বিহাৰীলাল চক্ৰবতী

- ৪। তিতৃমীবঃ অধ্যাপক শান্তিমর বাব
- ৫। ভাবতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রামঃ সুপ্রকাশ বার
- ७। वालव (कहा।: खीश्रमानकृष छोतार्थ)
- ৭। তিতুমীবঃ শ্রীশ্রামাকান্ত দাস। ইত্যাদি।

তিতৃমীবকে নিয়ে কিছু স্বরং সম্পূর্ণ গ্রন্থ বা পৃথি রচিত হবেছে। তাদের মধ্যকাব ক্ষেক্থানিব উপৰ সংক্ষিপ্ত আলোচন। এখানে লিপিবদ্ধ ক্বা হ'ল:—

### 3। শহীদ ভিতুমীর

শহীদ তিতুমীৰ নামক গ্ৰন্থেৰ বচষিত। আৰত্নল গফুৰ সিদ্দিকী সাহেব '। চিব্ৰিশ প্ৰগণাৰ বসিবহাট মহকুমাৰ ৰাত্নতিয়া থানাৰ অন্তৰ্গত খাসপুৰ গ্ৰামে তাঁৰ জন্ম । পীৰ গোৰাচাঁদ তথা শহীদ তিতুমীরেৰ বংশের সহিত তাঁর সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য । তাঁৰ পৰিচৰ ''বালাণ্ডাৰ পীৰ হজৰত গোৰাচাঁদ বাজী'' নামক গ্রন্থ প্রসঙ্গে ইতিপূর্বেই প্রদন্ত হবেছে ।

ছিষাশি পৃষ্ঠাৰ লিখিত এই গ্ৰন্থখনি সুখপঠি। বহু ফুপ্ৰাণ্য তথ্য তার মধ্যে পৰিবেশিত হয়েছে। অধিকাংশই ঐতিহাসিক তথ্য-বছুল এবং জীবনী গ্ৰন্থ বলে চিহ্নিত হলেও তিতুমীবের অসমসাহসিক কার্য্যাবলীৰ বিবৰণ পাঠকচিত্তকে বিশ্বৰ-বিমৃগ্ধ কবে বাখে। যে সমস্ত অপ্রকাশিত পত্রাবলী এতে স্থান পেরেছে তাব মূল্য অপবিসীম। গ্রন্থখনি বাংলা একাডেমী, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। তাদেব প্রথম প্রকাশকাল ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ। কলিকাতান্থ ভাবতীর জাতীর গ্রন্থাগাবে ঐ পুত্তকের এক কপি বক্ষিত হয়েছে। পুস্তকের নং বি ৯২২-৯৭—টি ৬৯৫ এস।

### ২। বাঁশের কেল।

"বাঁশের কেল্পা" একথানি নাটক। নাট্যকাবেব নাম শ্রীপ্রসাদকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য। নাগবদোলা, লাল বাজপথ, বিক্তা নদীব বাঁবেব পব, বক্তমাখা প্রভাত, বাজবন্দী প্রভৃতি নাটক বচনা কবে তিনি খ্যাতি অর্জন কবেছেন।

নাটকখানির পৃষ্ঠ। সংখ্যা ১৬৮। এটি পঞ্চম অংক বিশিষ্ট এবং পঞ্চদশাধিক পুক্ষ চবিত্র ও' চতুর্থাধিক নাবী চবিত্র সমন্বিত। নাটকটিব গীত সংখ্যা ৯। এব মধ্যে একখানি গান বচন। কবেছেন শ্রীজনিল ভট্টাচার্য্য--একথা গ্রন্থকাব উল্লেখ করেছেন। নাটকখানি উৎসর্গ কবা হয়েছে প্রসিদ্ধ অভিনেতা ফণিছ্যণ বিদ্যাবিনোদের নামে।

### সংক্ষিপ্ত কাহিনী।

ইংবেজের অত্যাচাব হাষদবপুব অঞ্চলেব চাষীদের নিকট অসম্ হয়ে উঠেছে। খণ্ড খণ্ড বিদ্রোহণ্ড দেখা দিয়েছে। চাষী সদানন্দের পুত্র রঙন গুলীর আঘাতে প্রাণ হারিয়েছে।

ইংরেজের পক্ষে কর্ণেল সুবেদাব সিং কৃষক বিদ্রোহের নেতা তিতুমীরকে বন্দী করাব চিন্তার উদ্বিয়। কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যার যে কোন মূল্যে তাঁর জমিদারী রক্ষার ব্যপ্ত। জমিদারের কর্মচারী হীরালাল যে কোন উপারে কালীপ্রসন্ন বাবুব জমিদারীটা কেডে নেবার মতলব করছে। ব্যবসারী দীনবন্ধ্ হাতী মুনাফা লুটবার ধান্ধার তংপর। মিন্ধিন ফকিব এদেশে ইসলামী-স্থাম পডে তার বাদশাহ হবার আশার আশান্থিত।

বডযন্ত্র কবে কালীপ্রসন্ন মুখোপাব্যার ও ডিতুমীবের মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করা হল। জমিদারেব ভাগনে অনাদি দেশমাতৃকাব মৃক্তিব পণ নিয়ে সংগ্রামী নেতা ভিতুমীবের পাশে এসে দাঁডালো। হিন্দুব সঙ্গে মিতালিতে মিছিন কবিরের স্বার্থসিদ্ধ হ্বার নয়, ভিতুমীরের মৃত্যুতেই তাব লাভ। তাই সে কৌশলে তিতুমীবেব পুত্রকে পাঠালো সুবেদাব সিং-এব কবলে। অপবদিকে মুবেদার-পত্নী মহীরসী ডলি ষভঃপ্রণোদিত হরে ধবা দিলেন ডিডুমীবেব নিকট। এই ঘটনায সুবেদাব সিং বিভ্রান্ত হল ,—তিতুমীবকে ভূল বুবাল। প্রতিশোধেব বদলায় ভিতৃমীবেব পুত্র বাদশার প্রাণ গেল গুলীব আঘাতে। তিতুমীরের মহত্ত্বে বেঁচে বইল ডলি। তিতুমীবেব ভগিনী পিযাবা দেশপ্রেমিক।। ষ্মত্তদিকে সে ভালবেসে বিবাহে পর্যান্ত সম্মত। পিয়ার। ভালবাসে অনাদিকে। বস্তম ভালবাসে পিষাবাকে। অনাদিও ভালবাসে পিয়াবাকে। ক্লস্তমের আশাষ বাদ না সেখে জনাদি স্চেছ।র দেশত্যাগ কবলেও শেষ পর্য্যন্ত ইংরেজের বিচাবে কস্তমেব হযে গেল ফাঁসি। ভিতৃমীব নাবিকেলবেডিষায় বাঁশের কেল্লা কৰে শেষ লডাই-এব জন্য প্রস্তুত হলেন। কালীপ্রসন্ন প্রম্থ এগিয়ে গেলেন ইংবেঞ্চেব সহযোগিতায়। ক্রমান্ববে ধব। পডল হীবালাল, দীনবন্ধু হাতী প্রমুখেব শ্বতানী। গুলীব আঘাতে প্রাণ গেল অনাদিব, বল্লমেব আঘাতে প্রাণ গেল মিশ্বিনেব, গুলীব আঘাতে ২বল সুবেদাব সিং, বিতত্মীবেবণ্ড বুকে লাগল গুলীৰ আঘাত। কালীপ্ৰসন্ন নিজেব ছুল বুকে

তিতুমীবেব কাছে এসে পডলেন, তখন তিতুমীবেব মৃত্যু উপস্থিত। শেষবারের মত তিনি বললেন, বিদেশী হৃষমনদেব হাত খেকে গরীব-হৃঃখী দেশবাসীকে বাঁচাতে, দেশের স্বাধীনতা আনতে গাঁরে গাঁবে তাবা যেন গডে তোলে এই তিতুমীবেব "বাঁশেব কেল্লা।"

বাঁশেব কেল্পা নাটকে ভিতৃমীবেব মূল বিবোষী চবিত্র পুঁভাব কৃষ্ণদেব রাম্ন অনুপস্থিত।

কিছু ঐতিহাসিক পুকষ ও কিছু কল্পিত ব্যক্তিকে নিষে বচিত এই নাটক। যতদূব জানা যায়, বাদশা বলে কোন পুত্র ব। পিষাবা বলে কোন ভগিনী তিতুমীবেব ছিল না। তাছাভা ফুলজান বিবি নামে 'ভাবী' ছিল না তিতুমীবেব, তিতুমীবেই তাঁব ভাইদেব মধ্যে জ্যেষ্ঠ।

কস্তম-পিষাবা, অনাদি-পিরাবা, সুবেদাব-ডলির প্রণর, এই নাট্যকাহিনীর অনেকখানি স্থান অধিকার কবেছে। এতে জমিদাব ও কুষকেব মধ্যকার সম্পর্কের বাস্তব কপ ফুটে ওঠেনি, জমিদাবেব প্রতি নাট্যকাবেব পক্ষপাতিত্ব অনুভূত হয় অথবা তিনি এটাকে ঠিক ঐতিহাসিক নাটক কবেন নি।

বৃদ্ধ বিশু, ভিতুমীরেব পুত্র বাদৃশাব শিশুবেলা থেকে সাথী। সে হিন্দু বা মুসলিম নব, সে বাঙালী। এই স্বন্ধাতিত বোৰ তাব মনে অন্ধৃবিত হয়েছে। ভাই সে গেয়েছে,—

বাঙলা আমাব সোনাব মাটি বাঙলা মোব ভাই।
মারেব গেছে ভাই-এব স্নেহে কতই সুধা পাই।
কোবাশে আব পুবানেতে,
বাম-রহিমে এক সুবেতে,
মাযেব গুংখে বৃক ভাসাতে কোথাও দেখি নাই।

হিন্দু-মুসলিমেব মিলনেব ভাবপ্রকাশক নাটকখানি এদেশবাসীকে দেশপ্রেমে উদ্বৃদ্ধ কবতে সহায়তা কবে। তিতুমীবকে বিবোষী পক্ষীষণা বিশেষতঃ জমিদাববা তাঁকে ডাকাত বলে অভিহিত কবলেও তাঁব দেশ হিতৈষণা অপ্রকাশিত থাকে নি। তিতুমীবেব ধর্মেব গোঁডামি ছিল না, ছিল এশস্ত হুদ্য। দেশেব মুক্তিব জন্ম নিদাকণ পুত্রশোকও তাঁকে বিচলিত কবতে পাবে নি। তিনি আদর্শ শ্বাধীনতা সংগ্রামীব দৃষ্টাভয়কপ মৃত্যুববণ ক্বেছেন।

### ৩। তিতুমীরের গান ঃ

তিতৃমীৰেৰ নামে ৰচিত একখানি গানেৰ পুঁথি সম্প্ৰতি আবিদ্ধৃত হয়েছে।

পুথিখানি বামচন্দ্রপুব গ্রামেব মোহম্মদ সহবালি সাহেবেব বাডী থেকে উদ্ধাব কবেছেন বলে উক্ত বামচন্দ্রপুব গ্রাম, খানা বাছডিষা, চ্ছেলা চবিবেশ পবগণা নিবাসী শ্রীপ্রভাভ কুমাব পাল মহাশব আমাকে বলেছেন। পুথিখানি শ্রীপালেব কাছেই আছে। সংকলন আমাব।

তিত্মীবেব গান-বচষিতাব নাম সাজন (গাজী)। সাজন গাজী ছিলেন তিত্মীরেব সহযোজা। গানগুলি প্রথমে লিপিবদ্ধ ছিল না, লোকেব মুথে মুখেই ফিবত। সাজন গাজী মুদ্ধে পবাস্ত হবে বন্দী হন এবং জেলখানায় নিক্ষিপ্ত হন। সাত বছবেব মেষাদে তাঁব জেল খাটতে হয়। জেলে থাকাকালে এই গান তিনি বচনা কবেন। গানেব মধ্যে সাজন গাজীব নিম্মনপ বিববণ পাওয়া যায়ঃ—

মোবসেদেৰ বাছৰ তলে
নাচাৰ সান্ধন বলে
ফল্জল কৰ আন্ধিন্ধেলগপফুল।
নামনি হালদাৰেৰ গাতি
মেসে সোমপুৰ বসতি
ক্ষমা বান্ধি পাশ আউসে সোমপুৰ॥
বড ভাই-এৰ নাম মান্ধম্
ছোট পাতলা মেন্ধ সান্ধন
ছোট ভাই গিরেছে মৰে।
সান্ধন বড গোনাগাৰ
সাত বছৰ মেষাদ তাৰ

ক্ষেদ হল দিনেব লভাই কবে।
সাজন গাজীব বসতি যে গ্রামকে 'মেসে' বলে উল্লেখ কবা হয়েছে বর্তমানে
তা মেসুনিয়া নামে পবিচিত। গ্রামটি ইছামতী নদীব একেবাবে পশ্চিম তীব
সংলগ্ন। ইহা বাগুডিয়া খানাব অন্তর্গত। জ্ঞানা যায় যে তথনকাব দিনে
এতদ্ অঞ্চলে নানাবকম গান লোকেব মুখে মুখে ফিবত, লিখে বাখাব প্রবণতা
সাধবণ কৃষকেব মধ্যে ছিল না। সাজন গাজীব গাওয়া এই গান বা 'সাযবি'
কাঁকডামুভি গ্রাম নিবাসী পবাণ মণ্ডল নামক এক ব্যক্তি শিখে নেন। প্রাণ
মণ্ডলেব নিকট থেকে শিখে নেন বামচক্রপুব গ্রাম নিবাসী সহবজালি মণ্ডল।
সহরজালি মণ্ডলেব বর্তমান বষস (১৯৭৪) প্রায় নব্বই বছব। তিনি তাঁব
২০।২২ বছব বয়সকালে মুখে মুখে ফেবা গান লিপিবদ্ধ কবেছিলেন।

পৃথিখানিব নাম-পৃষ্ঠা বলে কিছু নেই। মাঝারি মোটা সাদা কাগজে নীল কালি দিয়ে লেখা। পরিস্কাব বোঝা যায় বে, ৫০।৬০ বছর আগে নীলের যে বডি কালি মৃদিব দোকানে পাওয়া ষেড সেই কালিতে লেখা। কোখাও গাঢ নীল, কোথাও হালকা নীল। কাগজেব এক পৃষ্ঠায় লেখা। পৃথির আকৃতি ১১ৡ"×৯"। তায় কোন কোন প্রান্ত পোকায় খেয়েছে। উত্তর পশ্চিম কোণে জল পডে বহু লেখা মুছে গেছে। পৃথিব প্রথম দিকে ত্'এক জায়গায় বাজাবেব সংক্ষিপ্ত হিসাব লেখা আছে। প্রথম দিকের লেখা দেখে বোঝা যায় যে সেটি পৃথিব মুখবদ্ধ। প্রথম পংক্তি দেখে বোঝা যায় যে সেটি পৃথিব মুখবদ্ধ। প্রথম পংক্তি দেখে বোঝা যায় যে কায় আগেব পংক্তি ছিল। এব পৃষ্ঠা সংখ্যা মাত্র ১৩ৡ। শেষ দিক অসম্পূর্ণ বা খণ্ডিত। প্রথম থেকে কয়েকটি পংক্তির নমুনাঃ—

বোজা নামাজ বন্দেগীব মূল।

িমোবসেদেৰ জ্বানে শোনা না থাকিৰে পাপ গোনা

एएएक (मर्ल कर मिन कर्नुल ।

পরার ছন্দে এখানে সাজিরে দেওরা হল, কিন্ত মূলতঃ পুথিতে গদাকারে একটানা লেখা আছে এবং প্রতি মিলেব সাথে হুটী দাগ দেওরা বরেছে। এব মুখবদ্ধেব বা ভূমিকাব পব কাহিনী আরম্ভ। পুথিব প্রায় প্রতি পৃষ্ঠাব উপবিভাগে লেখা আছে "শ্রীশ্রীএলাহি ভরসা।"

পৃথিব ভাষা এক বকম গুর্বেষ্য। একান্তভাবে স্থানীয় আঞ্চলিক মেখিক ভাষাব সঙ্গে আমি ও প্রভাতবাবু পবিচিত বলেই অনেক আয়াসে পৃথিব পাঠোদ্ধাব কবা এবং তাব কিছু মর্মার্থ উদ্ধাব কবা সম্ভব হয়েছে। লেখক সহব আলি সাহেব যে নিতান্তই অল্প লেখা পড়া জানেন তা পৃথিব ভাষাদূটেই সহজ্ঞে অনুমান কবা যায়। বহু এছলামী ভাবপ্রবণ চিন্তাব প্রকাশে এতে বাংলা, আববী প্রভৃতি শব্দেব সহায়তা নেওবা হয়েছে। বানানে প্রভৃব অগুদ্ধি আছে। ৺ চল্রবিন্দুব ব্যবহাব একেবাবেই নেই। প্রায় সমগ্র পৃথিখানি ত্রিপদী প্রায় ছন্দে বচিত। তবে চবণে সাজানো নেই.—একটানা লেখা একথা পূর্বেই বলেছি। একই শব্দ পব পব গুইবার ব্যবহাবেব পবিবর্তে ঐ শব্দেব পাশে '২' লিখিত হয়েছে। স্থানীয় শব্দেব ক্ষেকটি নমুনাঃ—

যুতি **অ**র্থ প্রকাবে গে ,, গিষে

| গামালি  | "  | গ্রামাঞ্চল     |
|---------|----|----------------|
| জোনাযাত | 22 | প্রতিজন        |
| কেগোর   | >> | কাকেব          |
| উব      | "  | উপুড           |
| ধোমা    | ,, | ধোঁর। ইত্যাদি। |

বছ পদের শেষে 'ই'-কার আছে। বেমন,—প্বিচি, বন্দুকি, ইতাদি। কিছু বিছু ইংরেজী শব্দ বিস্কৃতভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। ষথা,—টোটা, ফয়ের, ছেপাই ইত্যাদি। ভাষার কিঞ্চিত নমুনাঃ—

পৌড়ে এসে পূর্ব দিকে
তলোয়ার নারিল ফিকে
তাশা করি রঞ্জিব্লার ছেরে।
তেরিজ দে মারিল গুডি
লায় লাহা কলমা পডি
কোপ ধবিল লাঠিব উপবে ।

বাংলা বছ শব্দের বিবৃত উচ্চাবণ আছে। তিতুমীরের ভাল নাম নিসার আলি। নিসার > মিসার > নেসার > মেসাব > মেছের আলি অপঞ্চলে ব্যবহৃত হরেছে।

### সংক্রিপ্ত কাহিনী

প্রাণপণ করে পুঁড়োর হাটখোলার এসে হুইটি গরু জবাই কবা হল। পরে সকলে নদীর ধার ধরে লাউবাটির দিকে চল্ল।

লাউঘাটির সাকের সরদার তিন গরু কোববানি করে সুষ্ঠৃতাবে সকলের খানা-পিনা দিলেন। তাবপব আবার আক্রমণ গুরু হল বছের আওরাজে। বিপক্ষ যোজার নাম হরিদেব (কৃষ্ণদেব?) তার ডান হাতে তলোরার বাঁ হাডে ঢাল। রজিবুল্লার শিরে নিক্ষিপ্ত তলোরার, লাঠিব আঘাতে আহত হল। লাঠিব আঘাতে তাব মাথাষ বিরাট ক্ষত হল, পাঁজবার হুটো কাঠি ভেঙ্গে গেল,—তলারার ছিট্কে গিয়ে পডল দুবে। বছলোক মারা পডল, বহু লোক দোঁডে পালালো। জনৈক যোজা বাক্সব পিপাসার পানি চাইলে, তাব গালে গাবা গোস্ত দেওরা হল। হরিদেবের পক্ষে লাব্সাব রক্ষী বাহিনী এল। গোলাম মাছুমেব হুবুমে তার ঘোডা বেডে নেওরা হল। সৈল্পণ এবাব যিবে

এল সাড়াপোলে, সেখান খেকে বাবঘবে হয়ে নাবকেলবেডেষ এসে জমা হল। আশ-পাশ থেকে প্রাক্ষণদেব ধবে এনে মাথা মুডিয়ে দাঙি বেখে দেওয়া হল। প্রাক্ষণ বাডী এলে প্রাক্ষণী অনেক তামাসা করে বল্ল,—(তাবা) নামায পড়ে। তাতে তোমাদেব কি ক্ষতি? কেন কব্লে দাঙির জরিমানা? লক্ষ্মীছাড়া কৃষ্ণদেব পুডোয় করল পীবেব কারখানা। কাব কাছ খেকে ত্র্ব্বিষি পেয়ে ব্যগড়া বাধিষে কৃষ্ণদেব গিয়ে বিবরণ জানাল কালীবাবুকে।

কালীবার্ সবাওযালা (ধর্মযোদ্ধা ছানীয়) সকলকে দমন কবার জন্য আলেকজাণ্ডাব সাহেবকে হাজার টাকা নজরানা দিরে সিপাহী পাঠাবার ব্যবস্থা কবলেন। থানায় থানায় বিপোর্ট গেল। বেলে অর্থাৎ বসিরহাটের দারোগাকে খবব দেওরা হল। বাবাসতের ম্যাজিস্ট্রেটের হুকুমে বন্দুকরাবীগণ প্রস্তুত হল। আকেল মোল্লা এসে খবব দিল নারকেলবেডেব কেলার। আলেকজাণ্ডার পুডার ঘাট পাব হয়ে এল কাঁকডাসুতি। কবেত মণ্ডল ছুটে এসে সে খবর দিল। বহু ছেলেমেরে ঘর ছেডে পালালো। এদিকে গোলাম মাসুমের হুকুমে সকলে লাঠি নিয়ে প্রস্তুত হল। সিপাহীগণ গুলীব ভয় দেখিবে তিতুমীরেব দলকে যুদ্ধ থেকে নিবন্ত হতে বল্ল। কিন্তু জুদ্ধ যোদ্ধাগণ কৃষ্ণদেবের উপর তীবভাবে ক্ষিপ্ত। তাবা যুত্যু পণ কবেছে। ধর্মের শক্তিতে মোরসেদ বা নেতাব হুকুম, তামিল করতে তারা প্রস্তুত। বন্দুককে তারা তুচ্ছ মনে কবে। ইসলাম প্রচাবক বিরাট ফ্রির (মেসেব আলি) নিসার আলিকে মাববে এমন সাধ্য কাব দ্বি বিরাট ফ্রির হিছি।

নিসাব আলি দিনেব যুদ্ধে জীবন দিবেছেন। সকলে আরো কুদ্ধ হরে এগিয়ে গেল। সিপাহিগণ বন্দুক চালালো। যুদ্ধ করল গোলাপ। সে যুদ্ধ ঘোৰতব। সে যুদ্ধ কবল জামাত আলি জমাদাবেৰ সাথে। সে দৌছে গিয়ে পড়ল ডড়ভড়ে নামক জাষগায়। হানিফ দফাদাবেৰও সেই অবস্থা।

হতভাগ্য প্ৰেড মণ্ডল গেল সাহেবেব সাথে। তিতুমীবেব দল তাকে দিল বেদম প্ৰহাব। কিন্তু সেই সাথে দাবোগাকেও তাবা ধরে ফেলল। দাবোগা বলে,—আমার জাত মেরো না। আমি রাক্ষণ আর তুমি সৈষদ অর্থাৎ চ্জনেই সমতুল।

হজরত হেসে বলে,—ভোমাব জাত ভাঙলে আব গডে না।

মঙ্গলবারেব মৃদ্ধে তিতুমীবেব পক্ষেব জব হল। দবগ ভাষা দাগাবাজি কবায ময়জদি খুব হুঃখিত। যাট টাকাব লোভে পেষার আলি বেইমানি কবায় তার শান্তি দেওয়া হল। যুদ্ধে পৰাজ্যেৰ খবৰ গুনে কালীপ্ৰসন্নৰাৰু কৃষ্ণনগৰে গিষে ৰাজ্ব-দৰবাৰে জানালেন যে, তিতুমীবেৰ লোকেব। কাষেত্ৰ-বামনকে ধৰে মুসলমান কৰছে। বাংলায় জারি কৰছে আববীয় মুসলমানী ভাবধাৰা। ময়জদি তাদেৰ সমস্ত খরচ যোগান দিচ্ছে। পুডোৰ কৃষ্ণদেৰ তাদেৰ দাভিপিছু আভাই টাকা জবিমানা কৰায় সকলে ক্ষিপ্ত হয়েছে।

কৃষ্ণদেব খাজন। আদায় কবতে লক্ষ্মীকান্ত পেৰাদাকে পাঠালেন। দাবেম ও মূল্পকটাঁদ খাজন। দিতে বাজী হল না। ৰাক্কাধাক্তি থেকে মাবামারি আবস্ত হল। দায়েম বন্দী হযে আনীত হল কৃষ্ণদেবেৰ নিকট। কৃষ্ণদেব বললেন, মেবে জখন কবে সবকে ধবে আন, সকলকে বাবাসতে চালান কবব।

দৌডে গিষে কৃষ্ণদেবেব লোকেব। কাদেবেব বাভী খেবাও কবল। তখন সকাল। মৌমিনগণ তখন নামায় পডছে [এবপৰ পুথি খণ্ডিত।]

উপরোক্ত কাহিনী থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে পুডাঁৰ জমিদাব কৃষ্ণদেব বায় মুসলমান প্রজাগণেব উপব দাভিব জন্ম মাথাপিছু আভাই টাকা কব ধার্য্য কবলে মুসলিমদেব মধ্যে বিক্ষোভ দেখা দেয়। যাভাবিকভাবে মুসলিমগণ ধর্মীয় আদর্শেব কাবণেই একতাবদ্ধভাবে এইরূপ কব ব। খাজনাব বিক্ষেরে সোচ্চাব হযে ওঠে। ধর্মীয় আদর্শেব উপব হস্তক্ষেপ কবে যে খাজনা আদাযের জন্ম আমানুষিক অভ্যাচাব কবতে পাবে মুদ্ধক্ষেত্রে আছত ব্যক্তি ভাব প্রতিশোধ নিতে চেক্টা করবে এমন ঘটনা অস্বাভাবিক নব। জমিদাবী সামন্তভাবিক শাসন ছিল এব মূল প্রেরণা। এক সাধাবণ নাগবিকেব নিয়লিখিত উক্তি থেকে দেখা যায়:—

নামাজ পডে দিবা-বাতি
কি তোমাৰ কবিল খেতি
কেনে কল্লে দাডিব জ্ববিপানা।
খেপেছে যডেক দেডে
কেউদেবেব লক্সি ছেডে
পুডোষ কল্লে পীবির কারখান। ॥

[ লিপিপৃষ্ঠা ১০ ]

বৃটিশ বাজশক্তিব সহাযত। নিষে মুসলমানগণকে দমন কবাব জয় কৃষ্ণদেবেব প্রচেষ্টা ছিল। স্থানীয় জনসাধাবণের সহযোগিত। থাকলে নিশ্চয় ভিত্নীর ও তার দলবলকে দমন করতে বন্দুক-কামানেব প্রয়োজন হত না।
কৃষ্ণদেব স্থানীর কিছু ভাডাটে গুণ্ডাব সাহায্যে ভিত্নীবকে দমন করতে
গিয়ে বাববাব পবাস্ত হয়েছিলেন। এতদ্ অঞ্চলেব মুসলিমগণেব প্রায় সকলেই
কৃষক। সুতবাং কৃষকদেব ওপব সাম্প্রদারিক কব বা খাজনা আদায়ের
কৌশলে ইংবেজ ও তাদেব সমন্বার্থবাদীবা ষে শাসন ও শোষণ ব্যবস্থা কাষেম
কবতে চেষেছিল ভাব কৃষল সম্বন্ধে হিন্দু-কৃষকগণ ( ষাবা সাধাবণ ভাবে নিয়বর্গেব) কিছু অনুমান কবতে পেবে পূর্বভাবে জমিদাব কৃষ্ণদেবকে সহায়ভা
করে নি এবং ভিত্নীবেব সাহাষ্যকাবী মুসলিম কৃষকদিগেব বিবাধিতাও
কবে নি।

জমিদাব কালীপ্রসন্ন কিভাবে কৃষ্ণনগরের মহাবাজেব নিকট বিবরণ দিচ্ছেন দেখা যাক ,—

হদরপুব ঘব তাব নাম ভিতৃমীব।

মন্ত্রা–মদিনাব গিয়ে হইল হাজিব।

নামাজ বোজ। শেখাইত বাখ্তে বলত দাঙি।

দিনেব তবিখ শেখাযে ফেবে বাডি বাঙি॥

পাপ-গোণা বদকাম তাও কবে মানা।

বাংলাব জাবি কবে আববেব কাবখানা।

না বুবে যে কেফদেব কবিল বাহানা।

ফি দাঙি আডাই টাকা জরিগানা হয়।

সেইজন্ত সবাঅওলা বভ খাপা হয়।

[ লিপি পৃঃ ২৮ ]

দবিদ্র ও নিপীডিত কৃষকগণ যে আদর্শেব ভিত্তিতে জীবন-পণে সামায় লাঠি-নির্ভব কবে যুদ্ধে বাঁপিবে পডেছে, এই গানে সেই ইসলামি আদর্শেব কথাই বিশেষ ভাবে ব্যক্ত হ্বেছে। দেশেব একপক্ষ ষথন বৃটিশেব আশ্রয় নিষে গুধু মুসলিম প্রজাব থাজনা আদাযেব জন্য চবম অত্যাচাবে নিবত তথন অপ্রস্বাক্ষ বৃটিশ বিভাভনেব কথা উচ্চাবণ কবলে তাব প্রতিক্রিয়া অমুসলিম জনসাধাবণেব মনে কিরপ হতে পাবে ভা সহজেই অনুমেষ।

তিতুমীবেব গান মূলতঃ আদর্শপবাষণ যোদ্ধাগণেব বীবত্ব গাথা। এ যুদ্ধ কাল্পনিক যুদ্ধ নয়। এ যুদ্ধেব বর্ণনাষ তাই নেই বন্ধু, নেই মন্ত্রপুতঃবাবি। সাধাবণ মানুষেব সংগ্রাম বাজশক্তিব বিক্দো। তাই এ সংগ্রামে সাধাবণ মানুষের নেই বথ, নেই সাবথি। আছে শুধু;— গোলাম মাছুম স্থকুম দিল লাঠি কের। সব হাতে নিল
ইট-পেটকেল ধবিল জোনাজাত ॥ [লিপি পৃঃ ১৭]
ফিবে আবাব বন্দুক তাডে বাঘে বেমন···পডে
শুলী পুবতি নাহি দিল আব।
গোলাপ গিবে মাবে লাঠি লেগে গেল দাঁত কপাটি
পিছন্দে পালালে চৌকিদার ॥ [লিপি পৃঃ ২১]
চুল ধবে মাবে ঝিকে তিন চাব হাত পডে ফিকে
আছাড মেবে চুর্গ কবে হাত ॥ (লিপি পৃঃ ২২]

কাহিনীর সম্পূর্ণ অংশ ন। থাকাষ যুদ্ধের পূর্ণ বিববণ পাওষা যায় না। গীত রচয়িত। সান্ধন, সাত বছব জেল খাটবাব সমবে এই গান বচন। কবেন। তারপব পরাণ মণ্ডল সে গান শিখে নেন। তাঁব থেকে গ্রহণ কবেন সহর আলি। সুতবাং গানেব অনেক অংশ সংযুক্ত বা বিষ্কৃত্ত হবে থাকতে পাবে। তারু স্থানীয় অশিক্ষিত মানুষেব মুখের ভাষায় রচিত গানগুলি থেকে ভিতুমীবেব স্থায়-মুদ্ধের প্রতি সমর্থনের প্রাণ-স্পর্শ পাওর। যায়।

#### ৪। ডিভুমীর ( নাটক )

১৯৭৪ খৃষ্টাব্দে শ্রীদিলীপ বন্দ্যোপাধ্যাযের সম্পাদনার "অভিনর" পত্রিকায় (শাবদ সংকলন ) শ্রীস্থামাকান্ত দাসেব লেখা "ভিতৃমীব" নাটক প্রকাশিত হবেছে। নাটকটি গৃটি পর্বে বিভক্ত। এব প্রথম পর্বে আছে পাঁচটি এবং দ্বিতীয় পর্বে তিনটি দৃষ্ণ। এটি সাতায় পৃষ্ঠাব নাটক।

ভিতৃমীবেব কৃষক-বিদ্রোহেব কাহিনী, স্বাধীন ভাৰত গড়াব ঐতিহাসিক
মুদ্ধ কথা, তাঁব অসাধাবণ দেশ প্রেমেব কথা প্রভৃতি এ নাটকেব উপদ্পীরা।
ধর্মেব নামে অধর্মেব যে কুংসিত ৰূপ তাব বিক্তমে দ্বেহাদ ঘোষণাব কথা
নিয়ে এই যে নাট্যকাহিনী তা পবিবেশন কবা আপাততঃ প্রয়েজনাতিবিক্ত মনে
হলেও ইভিহাস হিসাবে ভাব মূল্য অপবিসীম। বস্তুতঃ কাহিনীব মধ্যে
ঘটনাব মূল-ঐতিহাসিক দিকটি বক্ষিত হ্যেছে। ভিতৃমীবেব জাবনে
প্রত্যক্ষভাবে সর্বপ্রথম আঘাত আসে পুঁড়াব জমিদাব কৃষ্ণদেব বায়েব দিক
থেকে। নাট্যকাব সেদিক থেকে ভুল কবেন নি। মুসলমান হয়ে ভণ্ড ধার্মিক
মোল্লা-মোলভীগণেব বিক্তমে ভিনি যে ভূমিকা নিষেছিলেন নাট্যকাব সেধানেও
সত্য বস্তুকে এনেছেন। কিছু কাল্পনিক চবিত্র এই নাটকে আছে বটে কিপ্ত
ভাতে মূল বক্তব্যেব কোন ক্ষতি হয় নি। চবিত্র গুলি খুবই সাবলীল। ইংবেজকে

বিতাতিত কবে যাধীন ভাবত গড়াব ষে প্রবল মানসিকত। তিতুমীবের চরিত্রে প্রফুটত তা প্রশংসার্হ। তাঁব আন্দোলন যে অসাম্প্রনায়িক ছিল সে তথাও নাট্যকাব নির্ভীকভাবে উপস্থাপিত করেছেন। তাঁব আন্দোলন যে শুর্ ধর্মীয় আন্দোলন ছিল না এবং প্রথম দিকে তা ধর্মীয় মনে হলেও পরে ষে তা ব্যাপক বাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আন্দোলনে পর্যাবসিত হয়েছিল তাও এ নাটকে সুস্পই হয়ে উঠেছে। নাটকের শেষদিকে তিতুমীরেব বাদশাহ হওবাব দুর্বলতার প্রতি ইন্ধিত কব। হবেছে। অন্যথায় তাঁর অসাধাবদ চরিত্র নিম্বলুষ বলে প্রতিভাত হয়েছে।

নাট্যকাব ত্'একটি নাম সম্ভবতঃ অনবধানতাবশতঃ অগ্যতাবে ব্যবহার কবেছেন। বেমন, গোলাম মাসুমকে গোলাম মসুল বলা হয়েছে। আবাব মইজুদ্দিনকে মজলুদ্দীন বলা হয়েছে।

কাহিনা এত চিন্তাকর্ষক বে দর্শক্ষণকে শেষপর্যন্ত সমানভাবে আকৃষ্ট কবে রাখে।

প্রবাদঃ—শহাদ ভিতৃ্থাবের নামে করেকট প্রবাদ ছড়াব আকারে প্রচলিত আছে। বথা—

- ১। গোলী খা ডালেগা।
- ২। আজ বেগ্ডেব হাট,দাভি কেন্তে দিষে কাট।
- গবিষ খেতে পভ,
   আবি গোলা খেরে মব,
   মৃকি আব আল্লা,
   বলতি দেলে না।
- ৪। নাবিকেল বেডে গাঁরেতে একজন ছিল তিতুমীব, সবা-শবিষত তিনি কবিলেন জাহিব। পাঁব-প্রগর্ম কুত্র-অলি

কিছুই তিনি মানিতেন না, এবার সাবলে ইংরেজ মাসু জানে বাখলে না।<sup>২৬</sup>

- ৫। হেই বন্বন্ হোবে লাঠি ডিডুমীবের হাডে
  ফট্ কটাফট্ গুলী চলে বাঁশের কেল্লা ফডে।
   ('সিবাক্ষ সাঁই ঃ দেবেন নাথ')
- **৬। শালা, যেন তিতুমীরের লাটি।**

### ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

### मामाभीत भारूव

ইসলাম ধর্মেব প্রবর্তক হজবত মোহম্মদ মোন্তাফার প্রথম খলিকা হজরত আরু বকর সিদ্ধিকীর পরবর্তী একত্রিশতম পুকর পীর হজরত আরু বকর সিদ্ধিকী প্রায় দেভশত বংসর পূর্বে ১২৬০ হিজরী-অব্দে অর্থাং ১৮৪০ খ্রুটাব্দে হগলী জেলার ফুবফুর। শরীকের অন্তর্গত মিঞা সাহেব মহল্লায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি 'দাদাপীর সাহেব' নামে সমধিক প্রসিদ্ধ। হজরত নবী নাকি-ম্বারমাগে তাঁর নাম বেখেছিলেন আবহল্লাই। তাঁর পিতার নাম মাওলানা হাজী আবহল মোক্তাদের সাহেব এবং মাতার নাম মোছাম্মং মহব্রত্রেছান।

হজবত দাদাপীর সাহেব মাত্র নয় বংসব বষংক্রম কালে পিতৃহারা হন এবং-सहसीना **माज्**रकारक नानिक-शानिक रूक शाकन। **जिनि रेम्मर (शरक**हे-অভান্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। তিনি ইংবাজী শিক্ষা বন্ধন কবেন। नोकि जोल्लाह् जानाव हेम्हाव, जीव পूर्वभूकव हांकी माखनाना स्माखाका। ত্যাগ কবে আববী, ফাবসী ও উত্ব<sup>2</sup> ভাষায় শিক্ষা গ্রহণ কবেন। প্রাথমিক শিক্ষাব পব সীতাপুব মাদ্রাসা, মহসীনীষা মাদ্রাসা (ছগলী) ও নাখোদা মসজিদ-মাদ্রাসায় শিক্ষা গ্রহণ কবে শবীষত বিষধে পাণ্ডিত্যের অধিকাবী হন ১ ১৩১১ বঙ্গাব্দে হজ কবতে গিয়ে তিনি মকা ও মদিনা শ্বীফে থেকে চল্লিশ্খানি: হাদীস্ অধ্যয়ন কবে প্রশংসা-পত্ত পান। তিনি কয়েকবাৰ মক্কায় যান এবং ইসলাম বৰ্ম বিষয়ক বহু গ্ৰন্থ অধাষন কৰেন। দেশে ফিবেও তিনি বহু তুলাভ গ্রন্থ পাঠ কবে অগার পাণ্ডিত্য অন্ধ'ন কবেন। যদেশের বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করে তিনি বছ সংখ্যক ব্যক্তিকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত কবেন। 'ছগলী জেলারু-ইতিহাস ও বঙ্গ-সমান্ধ' ( ভৃতীয় খণ্ড ) নামক গ্রন্থে আছে যে নাকি প্রায় পাঁচ লক্ষ মুসলমান ভাঁব শিশ্বত্ব গ্রহণ কবেন। মাওলানা কহল আমীন সাহেব-বলেন যে কত লক্ষ লোক দাদাপীর সাহেবের শিষ্যত্ব নিমেছিলেন তা নির্ণয়

কৰা অসম্ভব। হজৰত মাওলানা মোস্তাফ। মাদানী নাকি এই ভবিয়ত বংশধৰ সম্পৰ্কে মন্তব্য কৰেছিলেন যে সহস্ৰ সহস্ৰ লোক তাঁব খাঁটি মুবিদ হবেন।

শাস্ত্ৰ-চৰ্চা ও আধ্যাত্ম-চিন্তা ছাডাও তিনি বহু জনহিতকৰ কাজেব মাধ্যমে ভার মহান-ছদয়ের পরিচ্ব রেখে গেছেন। তিনি নিজ ব্যাষে বছ দবিদ্র শিক্ষার্থীৰ আহাৰ ও শিক্ষাদানেৰ ব্যবস্থা কৰেন। তাছাডা মাদ্রাসাৰ জন্ম শিক্ষক ও ছাত্রদেৰ পাঠোপযোগী গ্রন্থ-সমন্বিত পাঠাগাব তিনি নির্মাণ কবে 'দেন। সুপেষ জলের জন্ম নলকৃপ খনন এবং দাতব্য চিকিংসালযও তিনি স্থাপন কবেন। তিনি শিক্ষা বিস্তাবেৰ জন্ম ৰাঙলা ছাডা আসামেৰ বহু স্থানেও মাদ্রাসা স্থাপন কবেন। তিনি 'আঞ্চুমান ওয়াজিন' নামে এক সংস্থা গঠন करत प्रत्य प्रत्य धर्म-श्राविक वार्या करवन। সামाজिक कन्र मीमारमाव জ্বন্য অনেক স্থানে ডিনি সালিশী পবিষদ্ গঠন কৰে দেন। বাংলা ও আসামের আলেম বা মাওলানাদের নিষে স্বহস্তে গঠিত 'জামারেতে-উলেমা' নামক একটি সংস্থাব তিনি ছিলেন আজীবন সভাপতি। এই সংস্থাব উদ্দেশ্য ছিল নিজেদেব মধ্যে দলাদলিব অবসান করে দুত্বদ্ধ ঐক্য প্রতিষ্ঠা। এই সংস্থাব সহযোগিতা লাভের জন্ম দেশবন্ধু চিত্তবঞ্চন দাস, ডঃ কিচ্লু, মৌলানা আদ্ধাদ, মহামা পান্ধী প্রমুখ নেতা তাঁব সাথে যোগাযোগ কবেছিলেন। তাঁব বহু গঠন-चूनक প্রচেষ্টাব যা সবচেষে বেশী উল্লেখযোগ্য তা হল ফুরফুবা শরীফেব 'ইছালে-ছওয়াব' উৎসব। প্রায় আশী বংসবেব প্রাচীন এই উৎসবের বিববণ দান প্রসঙ্গে 'মিজান' বিশ্বনবী সংখ্যা ( ১৯৭৫ ) লিখ্ছে,---

"ফুব্ফুবা শবীফেব ইসালে সভয়াবে অভ্তপূর্ব জনসমাবেশ। প্রতি বছবের খার এ বছবও ফুব্ফুবাব বার্ষিক জলসা ২১, ২২ এবং ২৬শে ফাল্পন অনুষ্ঠিত হয়। কলিকাতা হইতে দৈনিক ২২।২৫ খানি বাস ঐ তিনদিন জলসাব যাত্রীগণকে লইষা যাতায়াত কবে। এবাবে ঐতিহাসিক জনসমাবেশ হয়। · · বাংলাদেশ হইতে একটি বিশেষ ট্রেন শিষালদহে আসে। · · · · · · · এ বছব স্বাধিক লোক সমাগম হয় বলে জানা যায়।"

বাংলা ছাড়া আসাম এবং ভাবতেব অক্যান্ত বছস্থান থেকে লক্ষ লক্ষ লোক এই উৎসবে যোগদান কর্তে আসেন। দাদাপীব সাহেবেব সহকর্মী ও শিশু মাওলানা রুহুল আমিন সাহেব প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী আগে লিখেছেন, "হজবত পীব সাহেব ইছালে-সওয়াব উৎসবে স্বদেশী-বিদেশী সমাগত লোকদেব আহাবাদি সর্বপ্রকাব মত্নেব ব্যবস্থা কবতেন ও সর্বত্ত মুবে সকলেব অসুবিধা দূব করতেন। সময়ে সমধে নিজ-হাতে কাঠ নিবে বেতে দেখে শত শত মাওলানা কাঠ কাঁধে নিষে তাঁব পিছু পিছু ছুটতেন। তিনি একপ্রকার সারাদিন এমন কি অর্থবাত্তি পর্যন্ত আহারের কথা ভূলে যেতেন। ১৯৭৩ খ্রুটাব্দেব ২রা নভেম্বর তারিখেব পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকাষ মাসউদ আব বহমানও লিখেছেন, "ইসালে—সওয়াব উৎসব 'সওবাল' হাসিল বা পুণ্যার্জ'নেব উৎসব।"

দাদাপীর সাহেবেব অসাধাবণ জনপ্রিবতা প্রসঙ্গে মাওলান। কহল আমিন লিখেছেন, —তাঁব সভাতে ২০ হাজাব থেকে লক্ষাধিক লোকের সমাগম হত। .....হজবত পীব সাহেব ষখন শেষবাবে বসিবহাট ষান, তখন লক্ষাধিক লোক তাঁর অভার্থনার জন্ম বসিরহাটেব বান্তা-ঘাট পূর্ণ কবে ফেলেছিল। তিনি কোথাও ধর্মালোচনা করবেন জানতে পাবলে চল্লিশ-পঞ্চাশ জোশ দূব থেকেও লোক পতক্ষের আব ছুটে আসত। ধনী, দবিদ্র, জ্ঞানী, গুণী, মানী, আমির, নবাব, মন্ত্রী, মাওলানা, মৌলবী, মূনশী, মাফাব, পণ্ডিত সকলেই তাঁব দর্শন ও দোষাব প্রার্থী। সহস্র সহস্র হিন্দু-মুসলমান তাঁর নিকট থেকে তেলপ্রা নিতে মাতোরাবা। তাঁব অমারিক ব্যবহাৰ এবং জ্যোতির্মর চেহাবা দেখে দূব-দুবাত্ত থেকে আগমনেব কফ সকলে ভূলে যেত।

মাসউদ আব বহমান সাহেব লিখেছেন,—বিবাট ও অসাধাবণ প্রভাবশার্সী ধর্মপ্রচাবক ছিলেন তিনি। বাঙলা ও আসামেব লক্ষ লক্ষ মানুষকে তিনি পথ দেখিবেছেন; কুসংস্কাব, অন্ধবিশ্বাস, বিভ্রাপ্তি ও হতাশাক্লিই তংকালীন মুসলমান সমাজকে সুস্থ করবাব চেইটা কবেছেন। এই মহান পীব ও কর্মবীর প্রায় একশত বংসব বষ্ত্রেস হিন্দুবী ১৯৩৯ খ্টোক্ষেব ১৭ই মার্চ শুক্রবারে এত্তেকাল কবেন।

হজবত দাদাপীৰ সাহেবেৰ পূৰ্বপুক্ষগণেৰ বিবৰণ ঐতিহাসিক বটে।
তাঁৰ পূৰ্বতন পঞ্চদশ পুক্ষ হজবত মাওলান। মনমূৰ বাগদাদী ও দেশের
ইতিহাস-খ্যাত। ৭৯৬ হিজবীতে সুলতান গিয়াসৃদ্ধীন ষখন ভাগীবখী নদীব
তীৰবৰ্তী স্থান অধিকাৰে অভিলাষী হন তখন বাংলাষ ছিল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক
ভূষামী। তাবা ছিল বিদ্রোহী। তাদেৰ দমন কৰবাৰ জন্ম সুলতান গিয়াসৃদ্ধীন
সৈত্য প্রেবণ করেছিলেন। সেই সাথে তিনি প্রেবণ করেছিলেন বড বড় ওলি।
তিনি হজবত শাহ্মুফী সুলতানকে একদল পৰাক্রমশালী সৈত্য দিষে
বঙ্গদেশেব দিকে পাঠিবেছিলেন। হজবত শাহ্মুফী সুলতান তাঁৰ সৈত্যদলকে
হুভাগে বিভক্ত কৰে তিনি স্বয়ং একদল সৈত্যসহ পাতৃত্বা অভিমৃধ্যে

বৃত্তি কৰেন এবং অন্ত দলকে সেনাপতি হজবত শাহ্ হোসেন বোখারির নেতৃত্বে "বালিরা-বাসন্তী" অভিমূখে প্রেরণ করেন। এই শেষোক্ত দলেব সঙ্গেই ফুর্ফুবাব হজবত দার্দাপীব সাহেবেব পূর্বপুক্ষ হজরত মাওলানা মনসূব বাগদাদীও ছিলেন।

বালিয়া-বাসন্তীব বাগদী বাজার সজে তাঁদেব দোবতর যুদ্ধ হব। সে
মুদ্ধকথা এক চিত্তাকর্ষক কাহিনী। যুদ্ধ শেষে মাওলানা মনসূব বাগদাদী ও
অপর তিনজন মুসলমান সৈত্য পলায়নবত বাজ-সৈত্যের পশ্চাদন্সবণ করে
'কাগমাবী' নামক মাঠে যুদ্ধে শহীদ হন। সেনাপতি সে সংবাদ পেষে তাঁদেব
মৃতদেহ 'বালিয়া-বাসন্তী'-তে আনিয়ে দক্ষন কবতঃ স্মৃতি-সৌধ নির্মাণ করান।
বালিষা-বাসন্তীতে মুসলমানগণের গোরব প্রতিষ্ঠিত হলে সেখানকাব নাম করণ
হয় ফুর্ফুরা শরীফ <sup>২৭</sup>।

বস্তৃতঃ হজবত দাদাপীর সাহেবের সমগ্র জীবন হল বিশেষভাবে তাঁব অসাধারণ কীর্ত্তিকলাপের জীবন। সূত্বাং তাঁর সম্পর্কে জানতে হলে সেই সূব কার্য্যাবলীব পবিচয় পেতে হবে। বলা বাহুল্য, তাঁব অসাধাবণ কীর্ত্তিকলাপাপূর্ণ (যাকে অলোকিক বলা যার) কথাতেই কয়েকধানি জীবনী গ্রন্থ লিখিত হয়েছে।

দাদাপীর সাহেবের জীবনী ও তাঁৰ অলোকিক কীর্দ্তিকলাপেব বর্ণনাঞ্চ পূর্ব্যন্ত জ্ঞাত তিনখানি পুত্তকে পাওয়া যায় :—

- ১ ৷ ফ্ৰফ্ৰবাৰ হজৰত দাদাপীৰ সাহেৰ কেবলাৰ বিস্তাৰিত জীবনী
  - ঃ হজবত মাওলানা কহুল আমিন সাহেব
- ২। ফ্ৰফ্ৰবা শবীফেৰ ইতিহাস ও আদৰ্শ জীবনী
  - ঃ গোলাম মোহাম্মদ ইবাছিন
- ত। ধন্য জীবনেব পুণ্য কাহিনী ঃ আৰু বাজিজ আল্ আমীন তাছাড। হুগলী জেলাব ইতিহাস ও বঙ্গ-সমাজ নামক গ্রন্থে দাদাপীব সাহেবেব কথা বিহৃত হবেছে।

হজর্ড মাওলানা কছল আমিন সাহেব রচিত পুত্তকখানি অধুনা হুম্পাগা।
"ফুবফুবা শবীফেব ইতিহাস ও আদর্শ জীবনী" গ্রন্থের রচরিতা গোলাম
ইয়াছিন তাঁব পুত্তকে লিখেছেন যে তিনি সেখ সা'দীব জীবনী প্রণেতা
ব্রুবিয়া (টাংগাইল) দাবছে নেজমিয়া দাকল উলুম ছিদ্দিকিয়া মাদ্রাসার
মোদার্বেছ।"

৭"×৫" আকৃতিবিশিষ্ট মৃদ্রিত পুস্তকখানিব পৃষ্ঠা সংখ্যা ২১০। ইহ।
স্চীপত্র, উৎসর্গ, ভূমিকা ও জীবনী এই চারটি প্রধান অঙ্গে বিভক্ত। প্রকাশক
মদিনা বুক ডিপো, ৯৮নং রবীক্ত সবশী, কলিকাভা-১। দাম ৩ টাকা ৫০
প্রধ্যা। প্রথম প্রকাশকাল জানা যায় না। দ্বিতীয় সংস্কবণকাল ১৩৭৩ সন।
এই পুস্তক বচনাব জন্ম গ্রন্থকার অবস্থা ইজবত কর্তল আমিন সাহেবের
পুস্তকখানিব সাহায্য লওবাৰ জন্ম কৃতজ্ঞতা খ্রীকার কবেছেন।

এই গ্রন্থখানি আধুনিক বাঙ্গালা গলে বচিত। এতে আছে বহু আরবী-ফাবদী শব্দ। আববী হবকে ক্ষেক্টি উদ্ধৃতিও সংযুক্ত হরেছে। গ্রন্থখানি পাঠকালে কোন কোন স্থানে আববী-ফারসী শব্দাহিক্যে সচ্ছল গতিব অভাব অনুভূত হর।

আবংল আজীজ আল্-আমীন সাহেব তিন জন পীবেব আশ্চর্য্য কেরামতিব কথা নিযে কতকগুলি লোককখা তাঁব গ্রন্থে গ্রন্থিত কবেছেন। উক্ত পুস্তকে জনাব আবুবকৰ সিদ্ধিকী শীর্ষক অংশে চৌদ্ধটি লোক-কথা লিপিবদ্ধ আছে।

আমীন সাহেবের পৃস্তকখানির প্রথম সংশ্বনকাল ১৩৬২ সালের ১লা কান্ধন। ইহার দ্বিতীয় সংশ্বনকাল ১৩৬৩ সালের ১লা বৈশাখ। মূল্য মাত্র ঘুটাকা।

গ্রন্থকাব কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েব স্নাতকোত্তব ডিগ্রীধাবী এবং অনেক উপত্যাস, সমালোচনা গ্রন্থ ও জীবনী গ্রন্থেব বচন্নিতা। কলিকাতাব কলেজ স্থীট বাজাবে অবস্থিত 'হবফ প্রকাশনী' থেকে সুলভে তিনি অনেক মূল্যবান সংক্ষেণ প্রকাশ কবেছেন। তিনি 'কাফেলা' নামক মাসিক পত্রিকারও সম্পাদক-পবিচালক।

হজবত দাদাপীয় সাহেবের জীবনকথাভিত্তিক উপবোক্ত সমস্ত গ্রন্থে তাঁব মাহাত্ম্য কথা প্রত্যক্ষতঃ লিখিত হলেও প্রোক্ষতঃ আল্লাহতালার মাহাত্ম্যকথাই প্রচাবিত হয়েছে। ইহা নিছক জীবন কথা বটে। সবস সাহিত্য সূত্রীব প্রচেষ্টা বলে মনে হয়। অবশ্ব ইহা পাঠ কবৃলে মহাপুক্ষবেব প্রতি শ্রন্থাব উদ্রেক হয়।

বঙ্গে বিংশ শতাব্দীতে জীবিত পীবগণের মধ্যে হজ্পবত দাদাপীর সাহেবই সর্ববাপেক্ষা প্রসিদ্ধ পীর ছিলেন। তাঁব জীবিত-কালেই সম্ভবতঃ তাঁব জীবনী রুচিত হ্বেছিল। এ বিষয়ে হয়ত তিনিই একমাত্র পীর সাহেব। এন্তেকালের পর অক্মান্ত পীবগণেব কাষ ভাব নামে কোন কাল্পনিক দরগাহ্বা নজবগাহ্ সৃষ্টি হল্প নি।

হজরত দাদাপীব সাহেবের অলোকিক কীর্তি-কলাপ সম্পর্কীয় যে সব লোককথা পৃস্তকে লিপিবদ্ধ হয়েছে, তাদেব শিরোনামার একটি তালিকা নীচে প্রদত্ত হল।

গোলাম মহম্মদ ইবাছিন বচিত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ লোকক্থাসমূহ নিম্নদিখিত শিরোনামায় চিহ্নিত কবা যেতে পারে :—

- ১। ইছালে ছওয়াবের দিনে দাদাপীরেব আদেশ
- ২। ফণ্ডয়াব ত্রুটি আবিষ্কাব
- ৩। জিজাসাব পূর্বেই উত্তব প্রাপ্তি
- ৪। সুদখোরেব জন্ম অনার্ফি
- ৫। কম্পজ্ব আসিবার ভবিষ্ণং বাণী
- ৬। আটটি প্রশ্নেব জ্বাব
- ৭ ৷ ওয়াজেব মধ্যেই মছলাব জওয়াব
- ৮। বাক্যহীনেব মুখে বাক্য
- ১। পীবেব আদেশে নুর লাভ
- ১০। স্বপ্নে পীবেব দর্শনলাভ
- ১১। পীবেব দযায় মবণাপন্ন পুত্ৰেব সাক্ষাত লাভ
- ১২। ওয়াজের মধ্যে ওরাএজদ্দিন সাহেবের প্রশ্নের জবাব
- ১৩। অতিথিৰ উপস্থিতিব সংবাদ পূৰ্বেই পীরেৰ জানা
- ১৪। বসিবহাটেব জনসভাষ
- ১৫। আবহল হাই-এব জন্ম ঔষধ
- ১৬। আফছবদ্দিন সাহেবেব অভিজ্ঞত।
- ১৭। জনৈক কটি বিক্রেডাব অভিজ্ঞত।
- ১৮। ত্রিপুবাব আবঞ্ল মজিদ সাহেব কথিত গল্প
- ১৯। পাহাডপুবেব কথা
- ২০। নোযাখালিব আবহুছ ছামাদ কখিত গল্প
- ২১। ভবানীগঞ্বে আজিজাব বহমান ক্ষিত গল্প
- ২২। আজিজার সাহেব কথিত দ্বিতীয় গল্প
- ২৩। রাষপুবাব আশবাফউদ্দিন পণ্ডিত কখিত গল

| ५८ ।         | কু                                           | শখাৰি                                   | াব হানি | ফ মৃনশীর   | কথা                  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>२</b> ७ । | স্                                           | সাথেস্তানগবেৰ অন্ধ আশব্ধাফ আলিব কথা     |         |            |                      |  |  |  |  |  |  |
| ২৬।          | খ                                            | খবিবদ্ধিন সাহেবেব বাকৃশক্তি প্রাপ্তি    |         |            |                      |  |  |  |  |  |  |
| ३१ ।         | স                                            | সাপেব মাধ্যমে পাৰবা–বাচ্চা প্ৰত্যাবৰ্তন |         |            |                      |  |  |  |  |  |  |
| २४।          | জ্ঞ                                          | জাষনামাজেব নীচে টাকা-গহন৷               |         |            |                      |  |  |  |  |  |  |
| ' ५५।        | શ્ર                                          | পীবেৰ লাঠি দৰ্শনে ৰাঘেৰ ভষ              |         |            |                      |  |  |  |  |  |  |
| ७० ।         | 53                                           | চন্দ্বীন৷ কন্থাৰ চন্দ্ৰপ্ৰাপ্তি         |         |            |                      |  |  |  |  |  |  |
| ७५ ।         | হা                                           | হাত বুলাইখা চকু পৰিষ্কাৰ                |         |            |                      |  |  |  |  |  |  |
| ७५ ।         | মোষাজ্ঞমপুৰেৰ সুলভান আহম্মদ সাহেৰেৰ অভিজ্ঞতঃ |                                         |         |            |                      |  |  |  |  |  |  |
| 001          | শ্বাস বোগ হইতে মৃক্তি                        |                                         |         |            |                      |  |  |  |  |  |  |
| 1 80         | হেদাএতুল্লাহ সাহেবেব অভিজ্ঞত।                |                                         |         |            |                      |  |  |  |  |  |  |
| OC 1         | চোখেব দীপ্তি যেন ভে-লাইটেব আলো               |                                         |         |            |                      |  |  |  |  |  |  |
| ७७।          | বাদ দেওয়া শব্দ ধৰা পড়িল                    |                                         |         |            |                      |  |  |  |  |  |  |
| 99 1         | না                                           | চাইতে                                   | ই ছবক   | मान        |                      |  |  |  |  |  |  |
| ७৮।          | অং                                           | হৰ্যামী                                 | দাদাপী  | র          |                      |  |  |  |  |  |  |
| ৩৯।          | চিকিংসকেব ঔষৰ লইবাব পূৰ্বেই বোগমূভি          |                                         |         |            |                      |  |  |  |  |  |  |
| 80 1         | খিষেব পোলাও কথা                              |                                         |         |            |                      |  |  |  |  |  |  |
| 821          | মুৰ্চ্ছা বোগ হইতে মুক্তি                     |                                         |         |            |                      |  |  |  |  |  |  |
| 8६ ।         | আজমীবে দাদাপীবেব সহাবতাৰ খালা সাহেব দৰ্শন    |                                         |         |            |                      |  |  |  |  |  |  |
| 80 1         | আবহুল মা'বুদ ছাহেবেব অভিজ্ঞতা                |                                         |         |            |                      |  |  |  |  |  |  |
| 1 88         |                                              | 19                                      | 19      | " আ        | বে। অভিঞ্জন্ত।       |  |  |  |  |  |  |
| 86 1         | হাজি আবহুল মইন সাহেবেৰ বলা কাহিনী            |                                         |         |            |                      |  |  |  |  |  |  |
| 1 48         | পীবেব দোষায চাক্বী।                          |                                         |         |            |                      |  |  |  |  |  |  |
| 1 98         | পাব                                          | নাব ৫                                   | মালবী ছ | গঃ সমছো    | ল আজম সাহেবেৰ বৰ্ণনা |  |  |  |  |  |  |
| 8P I         |                                              |                                         |         | বৰ দ্বিতীষ |                      |  |  |  |  |  |  |
| 85 I         | 19                                           | 12                                      | 77)     | তৃতীষ      | 19                   |  |  |  |  |  |  |
| 60           | 99                                           | 79                                      | 17      | চতুৰ্থ     | 19                   |  |  |  |  |  |  |
| 651          | 77                                           | ~                                       | 10      | প্রা       | 19                   |  |  |  |  |  |  |
| <b>७</b> ३ । | 77                                           | 10                                      | 79      | ষষ্ঠ       | 27                   |  |  |  |  |  |  |
| ৫৩।          | 77                                           | 99                                      | 99      | সপ্তম      | *                    |  |  |  |  |  |  |
| 681          | <b>3</b> °                                   | 17                                      | **      | অষ্ট্ৰ     | 77                   |  |  |  |  |  |  |

#### বাংল। পীৰ-সাহিত্যের কথা

| 461  |    |    |     | ভাৰত              |    |
|------|----|----|-----|-------------------|----|
| 00 1 | 10 | 39 | 19  | <b>নব</b> ম       | 27 |
| एक । | ¥  | ** | 19  | भगात              | 39 |
| 1 00 | 39 | 79 | 107 | এক দশ             | 19 |
| QP 1 | 17 | 98 | 37  | দ্বাদশ            | 29 |
| 65 1 |    |    | _   | ত্ৰ <b>ে</b> ষাদশ |    |

আবংল আজীজ আল আমীন সাহেব তাঁব "ধন্তজীবনেব পুণ্য কাহিনী"
পুস্তকে নিম্নলিখিত শিবোনামাষ চৌদ্ধাট লোককথা লিপিবদ্ধ ক্ৰেছেন,—

- ৬০। বিশ্বমায়ের ভালবাসায়
- ৬১। পরিচষের ষংকিঞ্চিং
- ৬২। গোল্ডচুবির ফ্যাসাদ
- ৬৩। আগুন লাগিল সব ঠাই
- ৬৪। জায়নামাজেব নীচে হাজাব টাক।
- ৬৫। কৈবৰ্ত শিশুব বিপদ মুক্তি
- ৬৬। অজ্ঞাত প্রশ্নের জ্বাব দান
- ৬৭। প্রতাপ সেনেব বোগমৃক্তি
- ৬৮। সবকাবী পদে প্রতাপচন্দ্র
- ৬৯। ইসলামের ছারাতলে
- ৭০। পীব সাহেবেব আদেশে
- ৭১। ব্যাস্ত মুখে আবহল মোমেন
- ৭২। আল্লাব আবাধনাৰ আবহল মোমেন
- ৭৩। বিকল হল কলকবজা

মাওলানা কল্প আমীন সাহেব বচিত পুস্তক আমার হস্তগত না হওয়ায ক্ষমগ্রস্থ লোক-কথাগুলির উল্লেখ এখানে কর। সম্ভব হল না।

উপবোক্ত লোক কথাব কোন কোনটি স্থান বিশেষে গুবাব উল্লেখ হরে থাকতে পাবে; তবে মূল বক্তব্য একই থাকলেও বর্ণনাব তারতযো তাদেব মধ্যকার গল্পাখাদেব পার্থক্য লক্ষণীয়। এই সব লোক-কথা এখানে সংগ্রথিত কব। সম্ভব নয়। বলা বাহুল্য, তথু পীব-সাহিত্যের লোক-কথাসমূহ পুস্তক আকাবে প্রকাশ কবলে তা বিবাট আবতন বিশিষ্ট হবে এবং বাংলা লোক-সাহিত্যে তা হবে এক বিশায়কব সংযোজন।

### চতুর্দ্ধশ পরিচ্ছেদ

# विधिव भार

পীব হজবত নির্মিন শাহ্ বাজী নামে বে ফর্কিব বা দববেশ বাবাসত মহকুমাব কাজীপাড়া অঞ্চলে অবস্থান কবেছিলেন, তাঁব কোন সঠিক জন্ম বিবরণাদি জানা যার না। এতদ্ অঞ্চলে তিনি সাধাবণ ফর্কিরের বেশে ঘূবে বেডাতেন এবং বেখানেই কোন অমঙ্গলের ছারাপাত দেখা যেত, তিনি সেখানে ছুটে বেতেন। সেখানে তিনি আর্ডমান্থেব সেবার নিজেকে নিবাজিত কবতেন। জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলকে তিনি খ্লা-শৃত্য হরে সেবা কবতেন। তিনি আজীবন এতদ্অঞ্চলে অবস্থিতি কবেছিলেন। মৃত্যুব পর ভক্তগণ কাজীপাড়ায় তাঁব মরদেহকে কবরস্থ কবেন।

ভক্তসাধানণ তাঁব সমাধিন উপন ইটেন একটি মুরম্য দবগাই গৃহ-নির্মাণ করে দিমেছিলেন। দরগাহেন পাশে কিছু মৌসুমী ফুলেন গাছ চাব কাঠা পবিমাণ জারগাটিকে মনোরম করে রেখেছে। ভক্তগণ দবগাহে পীবের নামে জিয়াবত বা আত্মান শান্তি কামনা করে ধূপ-বাতি প্রদান করেন। জনেকে এখানে শিবনি বা মানত দিরে থাকেন।

পীব নির্ধিন শাহেব নামে তাঁব দবগাহেব সামনের বান্তাটিব নাম হয়েছে নির্দিন শাহ্ বোড। বান্তাটি প্রায় এক মাইল দীর্ঘ। এই দবগাহেব সেবায়েত হলেন জনসাধারণ। এখানে বাংসবিক কোন মেলা হয় না। পীব হজবত একদিল সাহেব দরগাহ এই অঞ্চলেই অবস্থিত। পীব হজরত একদিল শাহের যথেই প্রভাব থাকা সড়েও পীব হজবত নির্দিন শাহ একক বৈশিষ্ট্যে প্রতিষ্ঠিত।

পীব হজবত নির্দ্বিন শাহেব নামে বচিত কোন সাহিত্য ব। কোন পুথিব সন্ধান পাওষা যায় না। এমন কি কোখাও তাঁব নামোল্লেখ পর্যান্ত পরিলক্ষিত হব না। কোন শতাব্দীতে তিনি অবস্থান কবেছিলেন তাও অজ্ঞাত। তাঁর অলোকিক কীর্দ্বিকলাপেব নিয়ন্ত্রপ লোক-কথাটি এই অঞ্চলে প্রচলিত আছে;

#### 3। कींहे, ना विमानांत्र माना

এক ব্যক্তি কোন এক সময় কি এক কঠিন বোগে আক্রান্ত হযে একেবাবে
মরণাপন্ন হযেছিলেন। তিনি বহু চেক্টা কবেও বোগমৃক্ত হতে পাবেন নি।
মন্ত্রণায় কাতব হয়ে পাগলেব তাষে আর্তনাদ কর্তে কর্তে রাস্তায় বাস্তায়
চল্তে থাকেন। একস্থানে তিনি এক ফকিবেব সম্মুখীন হন। ফকিব তার প্রতি
সহানুভৃতি প্রকাশ করলেন। তিনি ককিবেব সংবেদনশীল কথায় অভিভৃত
হয়ে তাঁর অসহনীষ যাতনাব কথা প্রকাশ কবেন। তিনি কাঁদ্তে কাঁদ্তে
ফকিরের শরণাপন্ন হন এবং রোগমৃক্ত কবে দেবাব জন্ম কাকৃতি-মিনতি কর্তে
থাকেন। এই ফকির আব কেহ নন,—ইনিই পীর হজবত নির্ঘিন শাহে
রাজী।

পীব নির্দিন শাহ্ উক্ত আর্তব্যক্তিব সমস্ত কথা শুনে নিলেন। তিনি আর্তব্যক্তিকে পথের ধারে পড়ে থাকা একটি মৃত কুকুবেব নিকট ডেকে নিষে গেলেন। মৃত কুকুবটির গাঁষের ক্ষতস্থানটি পচে-গলে গিয়েছিল। তুর্গদ্ধে সেখানে দাঁডানোও ক্ষতসাধ্য। গলিত স্থানে কুংসিত-দর্শন বছ কীট ঘুবে ঘুবে বেডাচ্ছিল। পীব সাহেব বল্লেন, "—ঐ বে ঘুর ঘুব করে ঘুবে বেডাচ্ছে,—কুকুবেব ঐ গলা জাষগাব ঐ বে দেখা যাচ্ছে,—তুলে নিবে খেতে গারিস্ স্ভা হলেই তোব রোগ সেরে যাবে।"

ঐ ব্যক্তির মনে কি যেন ভাবের উদৰ হল। তিনি তংক্ষণাং গভীর শ্রন্ধায় অবনত হয়ে বলে উঠ্ল,—''নিশ্চয় পার্ব।"

তিনি অবিলয়ে এগিবে গিয়ে পচা তুর্গন্ধ মাংসেব উপব চলন্ত কতকগুলি কীট
মুঠোষ তুলে নিবে সেই ফকিবেব শারণ কর্তে কর্তে ক্ষেকটি কীট মুখের
মধ্যে ফেলে দিলেন। কিন্ত একি। পব মুহূর্তে তিনি মুখেব মধ্যে মুপক
বেদানাব গল্পে ভরপুব অফুবন্ত বসেব বাদ পেয়ে স্তন্তিত হলেন। তংক্ষণাং
তিনি হাতের মুঠোর বাকী কীটগুলিব দিকে তাকিষে দেখেন যে, সেগুলিও
আব কীট নেই,—সেগুলি বেদানাব পবিপক্ক লাল টক্টকে দানা। তিনি
বিশ্মযে অসাধাবশ সেই ফকিবেব পা জডিবে ধবাব জন্ম পিছন ফিবে দেখেন যে
ফকিব ইতিমধ্যেই অদৃশ্য হ্যেছেন।

বেদনাহত চিত্তে তিনি বাডীতে ফিবে এলেন। তিনি অতি অল্পদিনেব মধ্যে বোগমুক্ত হযে সম্পূৰ্ণক্লপে সুস্থ হবে উঠেছিলেন।

স্থানীয় হিন্দু-মুসলমান জনসাধাৰণ তাঁৰ প্ৰতি অকৃত্ৰিম শ্ৰদ্ধাশীল, অনেকেই তাঁৰ দৰগাহে শিবনি এবং মানত প্ৰদান কৰে থাকেন।

### পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

# পাঁচগার

পূর্ববঙ্গেব গাজীব গীত থেকে পাঁচজন পীরের নাম পাওরা যার। তাঁদের নাম যথাক্রমে গিযাসুদ্ধিন, সামসৃদ্ধিন, সেকেন্দার শাহ্, বড় খাঁ গাজী ও কালু। এই পাঁচজন পীবকে নিমে পাঁচ-পীবের কল্পনা করা হযেছে। এই সাঁচজন বিখ্যাত গাজী। বারাসত মহকুমাব রঙ্গপুর, সেলার-হাট, জালস্থা প্রভৃতি প্রামে পাঁচ পীরেব নামে পীবোত্তব জমি আছে দেখা যার। ৪৪ সুবর্গ প্রামে এই পাঁচ পীরের নামে একস্থানে পাঁচটি নরগাহ বা মন্দিব আছে। শ্রীহট্ট শহরে তাঁদেব কববস্থান "গাঁচ পীবের মোকাম" বজে. পরিচিত। ৫৮

হুন্তর নদী পথে নৌকা ছাড্বাব সময় বখন দাঁভি-মাঝি নৌকার মথাস্থানে উপবিষ্ট হয়ে দাঁভে ও হা'লে হন্তার্পণ করে ভক্তিবিনীত ধীর গন্তীবভাবে ডাকে,—

> আমবা আছি পোলাপান, গাজী আছে নিখাবান। শিবে গঙ্গা দবিয়া, পাঁচ পীৰ বদৰ বদর ॥

ভখন মনে হয় তথু গাজী এবং বদর নব, নাবিকের আরাধ্য দেবতা আরে। আছেনঃ গঙ্গাদেবী—তিনি তথু হিন্দুব সম্পত্তি নন, আর আছেন পাঁচ পীর। [ যশোহব-খুলনার ইতিহাসঃ ১ম খণ্ডঃ চতুর্দশ পবিচ্ছেদঃ পৃষ্ঠা ৪১৮— ৪২১]

পূর্ববঙ্গে যে গাজীর গীত প্রচলিত আছে, তার ভিতব পাঁচ পীরের কথা পাই:—

পোডা রাজা গরেসদি, তাব বেটা সমস্দি,
পুত্র তার সাই সেকেন্দর।
তাব বেটা ববখান গাজী, খোদাবন্দ মূলুকের বাজী,
কলিযুগে যাব অবসব;
বাদশাই ছি'ডিল বঙ্গে, কেবল ভাই কালু সঙ্গে,
নিজ নামে হইল ফকিব। ১৭

ভারতবর্ষেব অনেকস্থানে পাঁচ-পীব আছেন। সভন্ত লোক নিয়ে সে সব স্থানে পাঁচ-পীব হবেছেন। বঙ্গেব পাঁচ-পীব—গ্রসউদ্ধিন, সামসৃদ্ধিন, সেকেন্দর, গাজী ও কালু। কিন্তু গাজীর গীতে এদের সহিত বে সম্বন্ধ দেখা মাছে, তাব সহিত ইভিহাস মেলে না। কেহ কেহ অনুমান কবেন অ গ্রস্টুজীন বলতে দিল্লীব বাদশাই গিমাসৃদ্ধীনকে বুঝাছে কিন্তু তাব সহিত সামসৃদ্ধিনেব কোন সম্বন্ধ নেই। বাঙ্গালার এক বিখ্যাত গিয়াসৃদ্ধীন ছিলেন, কিন্তু তিনি সেকেন্দাব শাহেব পূত্র। তাকেন্দাবেব পূত্র গাজী কে ছিলেন বুঝা যায় না। মোট কথা পাঁচজনেব মধ্যে সামসৃদ্ধীন ও সেকেন্দাবকে বিশেষকপে চিনতে পাবা যায়। সামসৃদ্ধীন, বঙ্গেব প্রথম স্থাধীন পাঠান শাসনকর্তা; তাঁব সময়েই শ্রীহট্টে শাহজালালেব আগমন হবেছিল।

ত্রবোদশ শতাকীব শেষভাগে জাফবখাঁ গাজী ত্রিবেণীভে এসেছিলেন।

... তাঁব এক পুত্রেব নাম ববখান গাজী; ভিনি স্থানীয় বাজাকে পবাত্ত
করে তাঁর কতাকে বিবাহ কবেন। সেই ববখান গাজী ও আমাদের
প্রস্তাবিত "গাজীব গীতেব" ববখান গাজী এক ব্যক্তি বলে মনে হয় না।
কাবণ জাফব খাঁর মসজিদের পাবসিক লিপিভে বে তাবিখ আছে, ভাজে
১২৯৪ খ্লাক হয়, কিন্তু সে সময় বশোহব জেলায় মুক্ট বাজা প্রায়ন্ত্রভি

>

### ষোড়শ পরিচ্ছেদ

# काएम। विवि

সমগ্র ইসলাম জগতেব সম্দয় নাবীব শিবোভ্ষণ পীরানী হজরত ফাতেমা যোহবা ছিলেন ইসলাম ধর্মেব প্রবর্তক হজরত হহমাদ বসুল্টল্লাহ (সাঃ) এর কনিষ্ঠা নন্দিনী। তাঁৰ মাভা ছিলেন মহামাননীষা উন্মুল মোমেনিন খাদীজাতুল কোব্বা। তাঁব জন্মস্থান "হয়ধব বনি হাসেম"-এ অবস্থিত। আজকাল ঐ ছানে "শাশিদা ও ছাবকল্লাযেল" মহল্লা বিবাজিত। তিনি ছিলেন আদর্শ কন্মা, আদর্শ পত্নী ও আদর্শ জননী। তাঁব চরিত্রেব পবিত্রতা, দয়াদাক্ষিণ্যাদি গুণ, পিতৃভক্তি ও স্বামীভক্তি ছিল অতুলনীয়। তাঁব স্বামীর নাম শেবে খোদা হজবত আলী। জগতবিখ্যাত তাঁব হুই পুত্ৰেব নাম-হজবত ইমাম হাসান ও হজবত ইমাম হোসেন। হজবত বসুল কবিম (সাঃ) এব চল্লিশ বংসব বযঃক্রম এবং হছৰত খাদিজাতুল কোব্বা (বাঃ-আঃ) এব বাট বংসৰ বৰঃক্রমকালে তাঁৰ জন্ম হয়। ঐতিহাসিকগণেব মতে ৬০৫ খ্রীন্টাব্দে অর্থাৎ হজবত মোহাম্মদেব নবুষত প্রাপ্তিব পাঁচ বছব পূর্বে হজবত ফাডেমাব জন্ম হ্য এবং মৃত্যু হয হিজ্বী একাদশ সনেব ৩বা বমজান তারিখে । কাবে। মতে তাঁব জন্ম তাবিখ ৬১১ খৃফাব্দেব ২০শে জমাদিষল আখেয়েব পবিত্ৰ জুদ্মাব দিন এবং মৃত্যুব দিন ছাদশ হিজ্বীব তবা বমজান<sup>৬৭</sup>। পীবানী হজবত ফাতেমা যোহবাব সন্তান-সন্ততি মাধ্যমেই হজবত মোহাম্মদ (সাঃ) এব বংশধাবা বক্ষিত হযেছিল।

হজবত ফাতেমা ষোহবা খুব সম্ভবতঃ আবব জগতেব বাইবে কোনদিন যাননি। তিনি ভাবতবর্ষে কখনও আসেন নি। তবু তাঁকে মুসলিম-জগতেব সকলেই সমূহ শ্রদ্ধা কবেন। বঙ্গেব কোন কোন অঞ্চলে তাঁব নামে কাল্পনিক দরগাহ্ আছে। বাবাসত থানাব খডিগাছি মৌজাষ সহবা নামক গ্রামে হজবত ফাতেমা যোহবাব যে কাল্পনিক দবগাহ্ আছে তা ইট দিয়ে তৈবী। এতদ্ অঞ্চলে তিনি বিবি ফাতেমা নামে সমষিক পবিচিত।

হজবত ফাতেমা ষোহবাব নামে বাবাসত থানাধীন মাঠগ্রাম, বেকনান

পু্থুরিয়া, মালিকাপু্ব, পশ্চিম ইছাপু্ব, ঘোলা, সোনাখড়্কি, খডিগাছি-সহরা প্রভৃতি মৌঞ্চায় পীবোদ্ভর জমি আছে<sup>88</sup>। তাঁব প্রতি ভক্তিতে স্থানীয ভক্তগণ সহরা প্রামে যে দবগাহ নির্মান কবে দিয়েছিলেন ভাব উপব অশ্বখ-গাছ হয়েছে। সেখানে আজে। প্রতি সন্ধ্যাষ নিষমিত ধূপবাতি জ্বালিয়ে দিষে জিয়াবং কর। হয়। উক্ত দবগাহেব বর্তমান (১৯৭০) সেবিকাব নাম মোসামেং শুকজান বিবি। তাঁৰ স্বামীৰ নাম মৰত্ম মোহাম্মদ পাঁচু সাধু খাঁ। মহৰমেৰ সময় স্থানীয় ভক্তগণের এক বিবাট শোভাষাত্রা এই দ্বগাহে এসে হজ্বত ফাতেমার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন কবে। তথন এখানে লাটিখেলা অনুরূপ ক্রীডানুষ্ঠান হব। এ ছাডা অগ্র কোন दिकान अनुष्ठींन वा रमना इव ना। अतनक एक धरे नवशाहर मार्स भारत हाष्ट्रज, निवनि धवर मान्ड मिरव थार्कन। ज्ञानत्क रवांश निज्ञाभरत्रद्र আশাষ হজবত ফাতেমা যোহরাব এই দবগাহেব মাটি ব্যবহাব ক্রেন। অনেকে এখানে তেল বেখে বিবি ফাতেমা কর্তৃক মন্ত্রপুতঃ হযেছে এই বিশ্বাসে পরিমাণ এখনও প্রায় পাঁচ কাঠা। এখানে কোন ওবস হয় না বা তদ্উপলক্ষে মেলাও বসে না।

পীবানী হজরত ফাতেমা বোহবাব নামে নিয়লিখিত গ্রন্থ বা খণ্ড বচনা বা তাঁর জীবনী বিষয়ক বচনা পাওষা যায়,—

- ১ ৷ হজবত ফাতেমা বোহবাব জীবনচবিত ঃ মোহাম্মদ বেয়াজুদ্দীন আহম্মদ
- ২। হজবত ফাতেমাঃ মনিবউদ্দীন ইউসুফ
- ৩৷ ফাতেমাৰ সুৰত নামা: শেখ ভনু ( তিনখানি পুথি )
- 8। " " दश्य (मनवाक क्रोधूवी
- ৫। ফাতেমাব জহবা নামাঃ আজমতৃল্লাই খোলকাব
- ৬। বিবি ফাতেমাব বিবাহ: অজ্ঞাত
- ৭। ফাতেমাব সুবত নামা : কাজী বদিউদ্দীন

সংখ্যা ৩ থেকে ৭ পৰ্য্যন্ত পুথিগুলিব কথা উল্লেখ কবেছেন আৰু ল কবিম সাহিত্য বিশাবদ তাঁৰ পুথি পৰিচিতি নামক গ্ৰন্থে।

্নোহাম্মদ বেষাজুদ্দীন আহ্মদ সাহেবেৰ হজৰত ফাতেন। যোহৰাৰ জীবনচরিত গ্রন্থেব ভূমিকা থেকে জান। যায় তাঁর বসতি ছিল চকিশ পরগণা জেলাব দম্দম্ বেলওবে জংশন অঞ্জের রমানাথ ক্টীরে। তাঁর জন্মছান কোথার তা জানা হংসাধ্য। আরো জানা বার, তিনি নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলিও বচনা কবেছিলেন,—

- ১। এসলাম তত্ত্ব,
- ২। হন্ধবত মোহাম্মদ মোস্তাফা (দঃ)-এর জীবনচবিত,
- ৩। গ্রীস্-তুবস্ক ( প্রথম ও বিতীষ ভাগ ),
- ৪। আমাব সংসার জীবন,
- ৫। কৃষকবন্ধু,
- ৬। জোবেদ। খাতুনেব বোজানামচা, প্রভৃতি।

তাছাডা তিনি নিয়লিখিত শত্ৰ-পত্ৰিকার প্ৰবৰ্তক বা সম্পাদক বা সহযোগী সম্পাদক ছিলেন,—

- ১। সুধাকব,
- ২। সোলতান,
- ৩। ইসলাম-প্রচাবক,
- 8। योजलाय-हिटियी,
- ৫। নবযুগ,
- ৬। মোসলেম বাণী,
- ৭। বায়ত-বন্ধু, প্রভৃতি।

হজবত ফাডেমা যোহবাব জীবনচবিত গ্রন্থখানিতে লিখিত ভ্রিকার দেখা যার তাঁব উক্ত বাসার অবস্থান-কাল হল ১৫।৭। তাঁর পৃস্তকখানি মোলভী মোহাম্মদ কামালউদ্দিন সাহেব কর্তৃক সংশোষিত। লেখক সম্পর্কে এব অধিক কিছু জানা যায না।

মোহাম্মদ বেষাজ্বন্ধিন আহম্মদ বচিত গ্রন্থেব আকৃতি ৭"×৫"। গ্রন্থথানি বাঁৰাই ও মুদ্রিত। এব পৃষ্ঠা সংখ্যা ২১৮। তা ছাডা চাব পৃষ্ঠাব একটি ভূমিকা আছে। এতে কোন স্চীপত্র নেই। অনেকগুলি শিবোনামায় গ্রন্থখানি লিখিত। আবো আছে পনেবোটি উর্দ্ধ্ কবিতা ও তাব বঙ্গান্বাদ। তাতে হজবত ফাতেমা যোহবাব কথাই বিবৃত হ্বেছে। পুস্তকখানিব প্রকাশক "মদিনা বুক ডিপো।"

মোহাম্মদ বেষাজ্বদিন আহম্মদ সাহেব বচিত হজবত ফাতেমা ষোহরার জীবনচবিত গ্রন্থেব ভাষা সাধু বাঙ্গালা গল। এতে এত বেশী আববী-ফারেসী শব্দ বয়েছে যাতে গ্রন্থখানি পাঠকালে বাঙ্গালা ভাষাব যে মাধুর্য্য অনেকথানি বিন্দ্ত হয়েছে তা বোঝা যায়। তাছাড়া পীব-প্রগন্ধরগণেব নামের শেষে বাব বাব সম্মান-সূচক শব্দ ব্যবহৃত হওয়ায় আবে। বোঝা যায় যে, গ্রন্থখানি একেবাবেই ধর্মগ্রন্থ বটে। ভাষাব নমুনা এইরূপ ,—

"হজবত সাবাদ-বিন-আবি ওকাছ (রাজিঃ) হইতে বর্ণিত হইষাছে যে, হজবত ছবওয়ারে আলম (দঃ) বলিবাছেন, জিববাইল আলাষ হেচ্ছালাম জান্নাতেব একটি ছেব আমাব নিকট আন্বন কবিলেন—যাহা আমি মেয-বাজেব বাত্তিতে দেখিয়াছিলাম। ঐ ফল ভক্ষণ কবায় ঐ বাত্তিতেই হজবভ খদিজাতুল কোব্বা (রাঃ—আঃ) আমাব দ্বাবা গর্ভবতী হইলেন। সেই গর্ভেই ফাতেমা (বাঃ—আঃ) জন্মগ্রহণ করিল।" (পৃষ্ঠা ১৩)

এই গ্রন্থে বাঙ্গালা হবকে পনেবোটি উর্দ্দ্ব কবিত। বয়েছে। অবশ্ব তাব বাঙ্গালা অনুবাদও বয়েছে। বলা বাহ্বল্য সেই উর্দ্দ্ব কবিতাগুলি লেখক মোহাম্মদ বেযাজ্বন্দিন আহম্মদ সাহেবেৰ নিজেব বচনা নয়। উর্দ্দ্ব কবিতার কয়েকজন বচয়িতার নাম ;—

- ১। আবত্ল মঞ্জিদ সিদ্দিকী,
- ২। মাষ্টাৰ ছৈষদ বাছেতে আলী বাছেত বছওযানী,
- ৩। লেছানল হিন্দ হজবত আষিষ লখনবী,
- ৪। মওলান<sup>।</sup> ছিমাব ছিদ্দিকী প্রভৃতি।

কয়েকটি উৰ্দ্দ্ৰ কবিতাব বচষিতাব নাম-উল্লেখ নেই।

গ্রন্থখানিব কোন কোন অংশ বিশেষ বিশেষ শব্দেব জন্ম জীবনী পুন্তক হিসাবে পাঠ কবতে ভালই সাগে।

বেষাজুদ্দিন আহম্মদ সাহেব বচিত গ্রন্থ অনুষাষী হন্ধবত ফাতেমা যোহবাব জীবন কাহিনীব সংক্ষিপ্তরূপ ,—

৬১১ খৃষ্টাব্দেব ২০শে জমাদিবল-আখেবেৰ পৰিত্ৰ জ্বুমাব দিন প্ৰত্যুমে হজরত ফাতেমা যোহবা জন্মগ্ৰহণ কৰেন। তখন হজৰত বছুল কৰিম (দঃ)-এব বয়ক্রম ৪০ বংসব অতিক্রম কবে ৪১-এ পডেছিল। এই সমষ পৰিত্র কা'বাগৃহ নুতনভাবে সংস্কাৰ ইচ্ছিল।

মাত্র পাঁচ বছব বষসে তাঁব মাতৃহীনা হওষা অতি ফ্রদয়বিদাবক ব্যাপাব।
এই ঘটনা তাঁব ভবিষ্কং জীবনেব উজ্জ্বল পৰিণাম বলেই পবে প্রতিভাত

হ্যেছিল। যদি তিনি শৈশবে মাতৃহীন। না হতেন, তবে হয়ত অয়েব প্রতি দ্যা ও সহানুভূতি প্রকাশ, আর্ত-হঃখীব প্রতি ক ফণা বিতবণ প্রভৃতি তাঁব মহং গুণেব বিকাশ হত না।

কিছুদিন পবে হজবত বছুল কৰিম (দঃ) এই মাতৃহীন। বালিকাব লালন-পালন ও গৃহ-কাৰ্য্যাদিব সুশৃত্বল। সাধনেব জন্ম হজবত ছওদাকে বিবাহ কবেন। তিনি মাতৃহীন। বালিকাদিগেৰ প্ৰতি মুখোচিত ষড় ও মেহ প্ৰদৰ্শন কবতেন।

হলবত ফাতেনা ষোহব। মহাল্লাব নেবেদেব সাথেও বড একটা মিশতেন. না। এই নির্জন বাসে তাঁব হৃদ্ধে দৃচ্তা জন্মেছিল। ঐ সময় মকাব সমুদয় অধিবাসী হজবত নোহাম্মদ (দঃ)-এব প্রতি নিতান্ত বিশ্বেষপ্রবাষণ ছিল; সকলেই তাঁব সঙ্গে শত্ৰুতাচৰণ কৰত। এমত বিপদেব মধ্যেও হজবত বছুল (मः) ধৰ্মপ্ৰচাবেৰ জন্ম ইতন্ততঃ প্ৰান্ধ কৰতেন , সমৰ মত আহাৰ এবং বিশ্ৰাম. পৰ্যান্ত ঘটত না৷ এতব্সভ্বেও তিনি হজবত ফাতেখাব প্ৰতি মনোযোগী. ছিলেন। হজবত ফাতেনা ঘোহবাও পিতাব পবিত্র বচনাবলা ও উপদেশনাল। খুব মনোযোগ সহকাবে শ্রবণ এবং পালন কবতেন। কোন বিষয় নিয়ে क्रिक বা হটকাবিত। কৰতেন না। বিপদ ও দাবিদ্রতাব খাত-প্রতিয়াতে তাঁকে হনিধাৰ লোভ, লালসা, স্বাৰ্থপরতঃ ইত্যাদি নোষ হতে আল্লাহ-ভাষালঃ প্রিত্র বেখেছিলেন। তিনি কোন জিনিষেবই অভাব বোধ কবেননি। সাধাবক মোটা ও তালিযুক্ত কাপত পবিধান এবং যবেব মোটা আটাৰ কটি আহার কবেই পবিতৃপ্ত থাকৃতেন। সে খাদ্যও সকল দিন মিল্ড না। তিনি সকল বিষয়েই বীয় মহান পিতাব পদানুসৰণ কৰে চল্তেন। তাঁকে কখনও নামাকে 'शारकन' (मथा यात्र नि । यथानिधर । द्वाव-जान '(उनाउउ' कवर्रुन । दशम वृक्षिव সাথে छिनि निडाव श्राविड अहलाय वर्षापर्य महत्व चनित्र छात्व छान. লাভে সক্ষম হন।

হজবত আলীর সহিত তাঁব বিবাহ হবেছিল। হজবত আলি ছিলেন দবিদ্র। দবিদ্র স্থামীব গৃহে এসেও তিনি মহামাত পিতাব উপদেশকে শিবোধার্য্য করতে লাগলেন। তিনি দবিদ্র স্থামীব প্রতি ক্ষণকালেব জন্মও ভক্তি-ক্রন্ধা প্রদর্শনে কুন্তিত হন নি। হজবত ইমাম হাসান ও হজবত ইমাম হোসেন নামক জগতবিখ্যাত তুই ভাই তাঁব পুত্র। পুত্রম্বর তাঁব নিকট ধর্ম ও নীতি শিক্ষা নিতেন।

দ্বাদশ হিন্ধবীৰ ৩ব¦ ৰমজ্বান-মৰাৰক মঙ্গলবাৰ দিবাগত বাত্তিকালে হজরত ফাতেমা যোহৰ! মৃত্যুবৰণ কৰেন। গ্রন্থখানি আকারে যত বড, কাহিনী হিসাবে তেমন বিস্তৃত ভাবে হজবত ফাতেমা যোহবার কথা দিয়ে একটানা গ্রন্থিত নর। এতে ববং হজবত মহম্মদ রছুল করিম (দঃ)-এব বিচিত্র এবং মহনীয় কর্মধারার প্রবিচয় লিপিবদ্ধ হুষেছে। আবো লিপিবদ্ধ আছে তৎকালে 'এছ্লাম' প্রতিষ্ঠাব সংগ্রামের ইতিহাস।

গ্রন্থানি পাঠকালে মাঝে মাঝে যে দীর্ঘ কবিত। প্যওয়া যায় তার অর্থ বুর্তে না পাবলে পাঠকের বিবজি উংপাদন হতে পাবে। সেই হিসাবে প্রন্থটি একজন উর্থ জানা 'মোর্নেদেব' নিকট বসে পাঠ নেওবা ও তার ব্যাখ্যা শোনবার মতন উপযুক্ত বলে মনে হয়। তবে তার মধ্যে ষতটুকু বাংলা ভাষার বোধগম্য তা পাঠ কবলে পাঠক অবশুই হুঃখ-দাবিদ্রেব সঙ্গে আপোষহীন সংগ্রামে বিজ্ঞানী এবং আদর্শ নাবী হিসাবে হজরত ফাতেমা ক্ষোহ্বাব প্রতি ও তদীর পিতা হজরত কবিষ (দঃ)-এব প্রতি তথা ইসলামেব কহান আদর্শেব প্রতি পাঠক অবশুই শ্রদ্ধাশীল হবেন।

মনিবউদ্দীন ইউসুফ সাহেব রচিত পুন্তকথানিব আকৃতি ৭ই"×৫ই"।
বার্ড বীধাই। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭৪। পুন্তকে ভূমিকা প্রদন্ত হব নি। তবে
"প্রাচীন আববে নাবীব স্থান" শীর্ষক স্চনা-প্রবন্ধে প্রাচীন আববে কিঞ্চিং
পরিচর পাওয়া যায়। হজবত জোহবার জীবন বৃত্তান্ত তিনি নিম্নলিখিত
শিবোনামার, আলোচনা করেছেন,—

আৰু আমীন ও তাহেবার পৰিণয় ফাতেমাৰ জন্ম বাল্য ও কৈশোৰ মদীনায় বিবাহ পতিগৃহে সংসাৰ জীবন জননী কপে মকা বিক্তম ও বিদায় হজ্মেব সকব পিতৃশোক দীপ নিৰ্বাণ

श्रुखकथानिव श्रकां मक अभयानियां लाहे खिती। ७०, यमनत्याहन वर्मण मुँछि

( মেছুরা বাজাব দুটি ), কলিকাডা-৭। গ্রন্থেব প্রথম ভারতীয় সংস্কবণ ১লা বৈশাখ ১৩৭৩ বঙ্গান্দ বলে উল্লেখ কবা হয়েছে। এ থেকে বোঝা যায় ব্যে হয়ত পুস্তকখানিব পূর্ব্ব-পাকিস্তানী (অধুনা বাংলাদেশ) সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল বা হয়ে থাক্বে।

মনিব উদ্দীন ইউসুফ ৰচিত গ্রন্থে বিবৃত হজ্জরত ফাতেমাব কাহিনীর সংক্ষিপ্তবাপ---

ধনবৈষম্যমূলক দাসত্ত্বের যুগ। ফুর্নীতিপবাষণ কোবেশ সর্দারগণ সব চাইতে বৃদ্ধিমান ও প্রতিষ্ঠাবান। এব অন্তবালে চারিত্র ও মানবীব শুণাবলীও ফল্পধাবার মতন প্রবাহিত ছিল। আবহুল্লাহ-পুত্র মূহম্মদেব বিশ্বস্তা ও সত্যবাদিতা দর্শন কবে মক্কাবাসী তাঁকে আলু আমীন বলে সল্লোধন করতেন। অন্তদিকে ধনাত্য মহিলা খোবালেদ কত্যা খাদীজাব নিক্ষপুর জীবনেব স্বীকৃতি দিবে লোকে তাঁকে তাহেবা বা পবিত্রা বলে সম্বোধন করতেন। বাণিজ্যকে উপসক্ষ্য করে এই তৃই মহামূল্য মনি একদিন প্রস্পাবেব সান্ধিব্যে আসেন। উভয় পক্ষের আলাপ-আলোচনার পর উভরের শুভ পবিণ্য সম্পাদিত হয়।

খাদীজার গর্ভে হুই পুত্র ও চাব কছা। জন্মলাভ কবে। শৈশবেই ছুই পুত্রেব পরলোকপ্রাপ্তি ঘটে। তাঁব কনিষ্ঠ কছার নাম ফাডেমা। এই ফাডেমার সন্তান-সন্ততিব মাধ্যমেই রমুলেব বংশধাবা বক্ষিত হয়।

ঐতিহাসিকগণের মতে ৬০৫ প্রীফীব্দে বসুবৃল্পাহের প্যগন্ধরী প্রাপ্তির পাঁচ বছর পূর্বে, মডান্ডরে নর্ওত লাভের পাঁচ বছর পর, ফাতেমার জন্ম হর। এই সমর মন্ধার আন্তর্গোত্তীয় এক ভ্যাবহ বক্তক্ষরী সংগ্রামের সূত্রপাত হচ্ছিল। ফাতেমার মহান পিতার কল্যাণকর হস্তক্ষেপে তা বন্ধ করা সম্ভব হয়। এই হজ্বত ফাতেমাই মৃসলমান জনতেব নারী-শিরোমণি, "খাতুনে জারাত"। মৃসলমান জনগন তাঁকে 'বতুল' বা সংসার বিবাগিনী বলে অভিনন্দিত করেছেন। তিনি মাত্র আটাশ বছরের স্থন্ধ-পরিসর জীবনে ধর্মবোধ, পাতিব্রত্য, ধৈর্য্য ও কট্ট-সহিক্ষতার সহান্ভৃতি, ক্যার-প্রায়ণতা এবং সমর্পিত-চিত্ততার আদর্শ দৃষ্টান্ত বেখে গেছেন।

হজ্জবত ফাতেমাৰ চৰিতকাৰগণ বলেন যে শৈশৰ থেকেই তিনি ছিলেন অত্যন্ত সবল ও গম্ভীর প্রকৃতিব যেয়ে। তিনি স্বোষ্ঠা ভগিনীগণেৰ ন্যায় প্রতিবেশী মেরেদের সঙ্গে খেলা-খূলা ও বাক্যালাপ কবার জন্য পাডায় খাওয়াব চেয়ে গৃহে গুণবতী মাতার সাহচর্যে অবস্থান কবাকেই শ্রেম্ন জ্ঞান কবতেন। তিনি দেখেছেন, কি ভাবে তাঁব মাতা স্থীয় অগাধ ঐশ্বর্যাপতির পায়ে উৎসর্গ করে ধন্য হয়েছিলেন। তিনি দেখেছেন, দীন-দরিদ্রেব বন্ধু মহান পিতা যথন সর্বয় দান করে নিঃম্ব হয়ে ঘবে ফিরেছেন, মহীয়সী মাতাব হাসিমৃথে তথনও উচ্চারিত হচ্ছে স্থানীর প্রতি সুমধুর স্থাগতম ধ্বনি। তিনি দেখেছেন মহান পিতা অজ্ঞাত কোন্ এক মহাকর্তব্যেব হাতহানিতে ব্যানমগ্ম হবে পছছেন, আব পতিব্রতা মাতা তাঁর যাত্রাপথকে মধুর উৎসাহবাণীর পৃত্পত্তবকে আচ্ছাদিত করে দিছেন। কাতেমা মায়ের এইসব সংগুণ প্রাপৃবিই আয়ড় কবেছিলেন। প্রকদিন রস্পুল্লাহ তাঁকে সম্বোধন কবে বলেছিলেন যে তিনি যেন প্রগম্মরের মেয়ে বলে কোনদিন অহঙ্কার না কবেন। আল্লাহব সাম্নে ছোট-বড়র কোন প্রভেদ নেই—সেখানে সকলের সমান বিচার হবে।

খাদীজার পরলোকপ্রাপ্তি হয় নব্যতেব দশম বংসবে। এয় সামান্য কয়েকদিন পূর্বে সেহময় পিতৃব্য আবু তালেবেব মৃত্যু বসুল পরিবাবে নিদারেণ শোকেব হায়া আনে। মকাব কোবেশ সদাবগদ বসুলুল্লাহব বিরুদ্ধাচরণে খোলাখুলিভাবে অবতীর্ণ হয় এবং য়য়ং য়সুলুল্লাহব উপব নির্যাতন শুরু করে দেয়। এইসব ঘূর্ঘটনার সময় নবী-কন্যাকে কখনও সজল চোখে কখনও অনলবর্ষী দৃপ্ত ভলিমার পিতার পাশে সেহময়ী জননীব মতন দাঁভাতে দেখা বেত।

কোরেশ সদ্ধাবগণ রসুলুল্লাহকে অসহায় ভেবে তাঁকে হত্যা কবার সিদ্ধান্ত নিল। রসুল সেই বাত্রেই মন্তা ত্যাগ কবে মদীনা-অভিমুখে যাত্রা কর্মেন। কিছুদিন পরে ফাতেমাকেও সেখানে আনানো হল।

নবী-নন্দিনী হলেন পূর্ণযোঁবনা, তাঁব বিবাহের সমর উপস্থিত হল।
রমুল্লাহ হলেন জ্ঞানের নগবী, আলী তার দরওয়াজা। দরিদ্র আলীর
সহিত ফাতেমাব বিবাহে হজরত রমুল্লাহ সানন্দে অভিমত দিলেন।
ফাতেমাও লজ্জাবনতা হযে পিতার অভিমত অনুমোদন কবেছিলেন। সেই
বিবাহে বাজাব থেকে নিম্নলিখিত জিনিয়ন্তলি কেন। হল যৌতৃক হিসাবে,—

একখানা পশমভবা ভোষক, একখানা খেজুবেব ছালভবা ভোষক , ঐবপ ষ্থাক্রমে পশম ও ছালভবা হটি ভাকিয়া, একটি বেশমী একটি সৃতী চাদব, ত্ব'গাছি চাঁদিব বাজুবন্দ, ছটি মাটির কলসী, একটি আটা-পেষাব বাঁড। ও একটি করে মোশক, খাট এবং জাষনামাজ। অভিজাত বংশীরদের বিবাহ-বীতির বিপবীত সরল ও অনাডম্বব এই বিবাহ ও ততোধিক সাদাসিধা ধোতুক।

পতিগৃহে গমনকালে পতিব দারিদ্রহেত্ তাঁব হঃখ প্রকাশ পেলে মৃহক্ষদ (দঃ) বলেছিলেন,—"মা, পুকষদেব মধ্যে সর্বপ্রথম মুসলমান এবং আমাব সাহেবাগণের মধ্যে যে সর্বাপেক্ষা বিদ্বান তাঁবই সঙ্গে তোমাব বিবাহ হয়েছে,—এতে হঃখ কি ?"

পিতাৰ উপবোক্ত সান্থনাবাক্যে মৃহূর্তেৰ মধ্যে সন্তোৰেব স্ব্যোতির্ময় আভা ফিবে পেলেন ফাডেমা।

অবশেষে ফাতেমা পতিগৃহে যাত্রার উদ্যোগ কর্লেন। যাত্রার পূর্বের রমুলের আদেশ অনুসারে তিনি হত, পনির ও খোরমা সহযোগে এক সুখান্ত প্রন্তত করে উপস্থিত মোজাহেদ ও আনসাবগণকে প্রদান করবার ব্যবস্থা কর্লেন। একটি বাটাতে কন্যা ও জামাতাকে আহার করতে দেওয়া হল। পরে হজবত মহম্মদ (দঃ) উভরকে উপদেশ দিবে বিদার দিলেন।

আলী ও ফাতেমা মদীনার উপকণ্ঠে হাবেসা নামক এক আনসাবেব ভাডাটে ঘবে এলেন।

নবী-নন্দিনী ফাতেমা ও আলীব সংসাব জীবন ছিল সবলতা ও ঘ্দযতাব প্রতীক। কাম্নিক পরিপ্রমে আলীকে প্রতাহেব জীবিকা অর্জন কবতে হত। হজরত আলীব একদিন মজুবী জুট্ল না। 'দিনান্তে বন্দবে এক মালবোঝাই কাফেলা এসে হাজিব হতে তাঁব কাজ জুটে গেল। মাল নামাতে বাত হবে গেল। হজবত ফাতেমা ততক্ষণ পর্যান্ত উৎস্কৃতাবে স্বামীব পথপানে চেবে বইলেন। স্বামী ববে এলে ফাতেমা বঞ্জাঞ্চলে তাঁর. কপালেব খাম মুছে দিলেন, তাঁব বিপ্রামেব ব্যবস্থা কবে দিবে খাঁতাম ঘব পিষতে বসলেন। তাবপব গভীব বাবে আহাব শেষ কবে আল্লাহকে দিলেন অশেষ ধন্যবাদ।

হঠাৎ একদিন বসুলুল্লাহ এসে হাজিব হলেন কন্ত। ফাতেমাব বাডীতে। কিন্তু পিতার মুখ গন্তীব কেন? নবীকনাা তো কেঁদে আকুল। বসুলের অনুগত আবু বাফেব কাছে জানা গেল যে তিনি ফাতেমাব ঘবেব বঙীন পদা এবং তাঁব হাতেব বোপ্যবলষ দেখে অসম্ভমী হবেছেন। হাষ। এখনও এমন অনেক মুসলমান বয়েছেন মাঁদেৰ পৰণে কাপভ পর্যন্ত নেই, ছইবেলা খাদেব সংস্থান নেই।

ফাতেমাব এ এক নতুন শিক্ষা। ঐশ্বর্যা মানুষেব ভোগেব সামগ্রী কিন্তু আন্যকে বঞ্চিত করে নয়। মুসলমানদেব আতৃত্ব শুধু মুখেব কথাতেই শেষ হবে বার না,—একেব হুঃখ দূব না হলে আন্যেব মুখভোগ অবাঞ্চনীর। তাই মদীনাব ঘবে ঘবে গৃহিনীগণ ছপুবেব আভিতে যখন গা এলিবে দেন, ফাতেমা গৃহছাব রুদ্ধ কবে তখনও গৃহক্ম কবেন। একদিন উদ্যে আ্যমন দেখেন যে নবীনন্দিনী একহাতে বাঁতা ছ্বাচ্ছেন এবং অন্যহাতে শিশু হোসেনের দোলনায় দোল দিচ্ছেন।

একবাব তিনবেলা উপবাসেব পৰ কিছু ষব সংগ্ৰহ কৰে তা থেকে কটি তৈৰী কৰলেন এবং আহার করবাব আগে পিতাব কথা মনে পভাষ ফাতেম। কয়েকটি কটি এনে পিতাব নিকট হাজিব কবলেন। নবীবৰ একটুকবা কটি মুখে দিয়ে বল্লেন,—"চারবেল। অনাহাবে থাকাব পব এই কটিটুকু তোমাব পিতার মুখে গেল।"

একদা আৰুীর সঙ্গে নবী-কন্যাব মতান্তর হল। ফাডেমা অভিমানে পিতাব নিকট একেন। সঙ্গে সঙ্গে আলীও সেখানে একেন। অভিযোগ প্রবণান্তে পিতা কন্যাকে বল্লেন,—"মেরেদেব মধ্যে সহিষ্ণুভাব অভাব থাকা বাস্থনীয় নয়।"

হজরত আলীও শ্বন্তবের এই জাচরণ লক্ষ্য কবে বল্লেন—''আমি প্রতিজ্ঞা করলাম যে, আব কখনও নবীকন্যাব ইচ্ছাব বিৰুদ্ধে কোন কাজ কর্ব ন।''

ঐতিহাসিকগণের মতে বিখ্যাত ওছদ যুদ্ধের বছরে বমজান মাসে ফতেমার প্রথম সন্তান হাসানের জন্ম হয়েছিল। ওছদ যুদ্ধের পরের বছর হজরত ফতেমার বিতীয় পুত্র হোসায়নের জন্ম হয়। উভষ ভ্রাতার নাম বেখেছিলেন নবী নিজে। ফতেমা তাঁর সন্তান্ত্রককে অভ্যন্ত সেহ করতেন। আবার দীন-দরিদ্রকেও তিনি সন্তান্দের তায় স্নেহ করতেন। একদিন এক ক্ষুধার্তকে দিবার মত আহার্য ঘরে না থাকার নিজের গলার হারটি তাকে অর্পন ক্রেছেলেন। অত্যদিন প্রতিবেশী শক্ত শাম্ভনের স্ত্রীবিয়োগ হলে কেউ সেখানে খবর পূর্মন্ত নিতে গেল না; তখন ফাতেমা সেখানে গিয়ে মৃতের গোসল ক্রিয়ে এবং দাফন্-কাফনের ব্যবস্থা করে এলেন। হজবত ফাতেমাৰ দুই কন্ম। সন্তানও জন্মগ্রহণ কবেছিল। তাদের নাম যথাক্রমে জ্বনব ও উদ্মে কুলসম।

মন্ধা বিজয়েব অভিযানে হজবত ফাতেমাও বসুলুল্লাহেব সঙ্গে ছিলেন। হোসাযেন মুদ্ধে জয়লাভেব পৰ বসুলুল্লাহ্ মদিনায় ফিবে আসেন, এবং সম্ভবতঃ সেই সময় নবী-নন্দিনীও মকাষ প্রত্যাবর্তন কবেন।

হজবত ফাতেমাৰ ইচ্ছ। বছদিন পৰ এবাৰ পূৰ্ণ কৰে তাঁৰ গৃহকৰ্মে সহায়তাৰ জন্ম বসুলুলাহ্ খবৰৰ যুদ্ধে প্ৰাপ্ত প্ৰচুৰ দাস-দাসীৰ মধ্য থেকে একজন দাসী প্ৰদান কৰেন।

সাম্যবাদী ইসলামী সমাজে দাস-দাসী বিষয়ক প্রশ্নটি গুকতব প্রশ্ন। তথন ছনিয়াব সর্বত্ত সামস্ত মুগেব শৈশবকাল। অবস্থাব পরিপ্রেক্ষিতে বসুলুল্লাহ্ দাস-প্রথাকে অব্যাহত বেখেছিলেন। তবু তাঁব কাছে আপন কথা ও দাসীব মধ্যকাব যে সম্পর্কেব কথা বলেছেন ত লক্ষ্যণীয়,—

"ধবেৰ অধে কি কাজ তুমি কৰবে, ৰাকী অধে কি দাসীকে দিয়ে, কৰাবে। তু'জনে মিলে ষাঁভা পিষবে। তুমি নিজে ষা খাবে, তাকেও তা খেতে দেবে, নিজে ষা পৰবে তাকেও তা পৰতে দেবে। তাকে আপন জনেব মত দেখে। ''

বস্তুতঃ এ ঘটন। সেই দাসীৰ জীবনে দাসীত্ব থেকে সাম্যবাদী বিবেচনায় মৃক্তি ভিন্ন আৰু কিছুই নয়।

পিত। যখন সমগ্র আববের অধীশ্বর তথনও কিত্ত সমাজের কঠোর বাস্তবং সভ্যকে অধীকার করে জান্নাতে-খাতুনের সংসারে অর্থকটের লাঘর হয়নি। এমন অবস্থাও একদিন গেছে যে ঈদের দিনে হাসান-হোসেনকে নতুন পোষাক-কিনে দিতে খাতুনে-জান্নাত অক্ষম হয়ে পদ্দলে কোনো এক ব্যক্তি, ইমাম ভাতৃদ্বরের জন্ম ইদের সওগাত পাঠিষে দিয়েছিলেন।

বসুলুলাই মদীনা থেকে ফিবে এলেন মন্ধায়। সেখানে তিনি ইছবত উদ্যাপন কবলেন। তাৰপবই তাঁব জব হল, এল অন্তিমকাল। ইজবত ফাতেমা অহোবাত্ত পিতাব শয়াপ।র্ষে বসে তাঁব সেবা-শুক্রমা কবতে লাগলেন। মৃত্যুর পূর্বে কন্থাকে রমুলুলাই বলেছিলেন যে মৃত্যুর পবপাবে খাতুনে-জানাতের সঙ্গে রমুলুলাহেব প্রথম সাক্ষাং হবে। বাস্তবিক, পিতার পবলোকগমনেব মাত্ত হয়সালুলাহেব প্রথম সাক্ষাং হবে। বাস্তবিক, পিতার

পিতাব মৃত্যুব পর হজরত ফাতেমার বাকী করেক মাসের জীবন বৈরাগ্যেব মাধামে অতিবাহিত হয়। তিনি "জালাতুল বাকী" নামক মকলানে এক জতামগুপ নির্মাণ করে সেখানে ব্যানঃ গ্লাহতেন।

ক্ষিত আছে, পুত্র-কন্তাদেব হাতে ফিদক নামক মকদ্যানের অধিকাব তুলে দেবার জন্ম খলিফা আবু বকব সিদ্ধীকের নিক্ট প্রার্থনা কবলে খলিফা বলেছিলেন—"নবীর কোন ওয়াবিশ হয় না, গোটা উন্মতের দীন-দৃঃখীই নবীব উত্তরাধিকাবী।"

খলিফার এমন যুক্তিপূর্ণ কথার হজবত ফাতেমা লজ্জিতা হয়েছিলেন।
বলা হয় যে ''জালাভুল বাকীব'' শোক মগুপে থাকাকালে হজবত ফাডেম।
নিয়লিখিতরূপ শোক-গীতি বচনা ক্রেছিলেন—

"আকাশের বৃক ভরিল খুলাব নিভিল সহসা সূর্যকব,
শত জ্যোতিষ্ক আকাশ-বেলায় মলিন হইল—হোল নিথব।
এ জগত-সভা ভাঙ্কিয়া গেল বে,—শোকেতে ভবিল বক্ষ তাব,
পশ্চিম হতে প্বব সীমাব, হডাইয়া পড়ে সে হাহাকাব।
মিশব এয়নে উঠে ক্রন্সন, গিবি-প্রান্তব কাঁপিছে হাব,
ধবণীব বৃকে এলো কি প্রলর? সেই ভবে সবে কেঁদে লুটায়।
এই পৃথিবীব মর্মে মর্মে বাজিছে একই ব্যথাব সূব,
আব আসিবে না খোদাব বমূল, নারিবে না ওহী পৃত মধ্র।
সালাম সালাম, হে পিতঃ রমূল জানাই তোমাবে লাখো সালাম,
আমিন, আমিন। বলে ফেরেডা শুনি পবিত্র তোমাব নাম।"

চরিতকাবগণ বলেন বে বসুলুয়াহেব মৃত্যুর পব আব কোনদিন হজবড ফাতেমাকে হাসতে দেখা যায়নি। পিতৃশোকে তিনি দিনে দিনে কৃশতন্ হবে মৃত্যুবরণ কবেন। মৃত্যুকালে তাঁব কোন পীডা দেখা দেয়নি। সেদিনটি একাদশ হিজরীব তরা বমজান, তখন তাঁব বষস সাডে আটাশ বছব পূর্ণ হয়েছিল।

হজরত কাতেমা কোখাষ শেষ-শ্যাাষ শায়িতা আছেন তা নিষে মতভেদ আছে। অধিকাংশের মতে "জালাতুল বাকী" নামক স্থানই তাঁব সমাধিভূমি। তাঁর স্বামী হজবত আলী ছিলেন মুসলিম জগতেব একজন প্রেষ্ঠ কবি। আরবীয় সেই কবি একস্থানে পত্নী হজবত কাতেমা সম্পর্কে লিখেছেন— "আমাৰ নসীৰ মন্দ বলেই কৰৰ হতে পাইনে সাডা নিত্য এসে জানাই সালাম দাওনা জ্বাৰ হে জোহৰা। দীৰ্ঘ দিনেৰ মধুৰ শ্বৃতি সৰ ভূলেছ আজকে বুৰি, তাই, হৃদ্য হাৰাৰ সালাম শুনেও নীৰবে বও হুচোখ বুঁজি।"

পৃস্তকেব পৃষ্ঠ। সংখ্যা কম হলেও হজবত ফাতেমা ষোহ্বা সম্পর্কে অনেক কথাই মনিব-উদ্দীন সাহেবের পৃস্তকে স্থান পেবেছে। খাতুনে জানাত সম্পর্কে এমন সবস ভাষায় ও একটা বচ্ছল ভঙ্গিমায লিখিত কোন গ্রন্থ সম্ভবতঃ এখনো পর্যন্ত লিখিত হ্বনি। পৃস্তকখানি পাঠের সময পাঠকেব বডঃউৎসাবিত একটা ভঙ্জিভাব জেগে ওঠে। এই গ্রন্থেব অহ্যতম লক্ষ্যনীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা আববী, ফাবসী প্রভৃতি শব্দেব প্রাচুর্য্যে কণ্টকিত নয়। আববী বা উদ্ধৃ কবিতা নেই। হ একটি কবিতাব সহজবোধ্য ভাবানুবাদ গ্রন্থখানিকে রসগ্রাহী হতে যথেষ্ঠ সহযোগিতা কবেছে। মূলতঃ হজবত ফাতেমা জোহবাব জীবনকথা বিত্বত হলেও কাহিনী পবিবেশন কবাব শিল্প-কোশল পাঠকের ভঙ্জিনম্র ভাবনাকে ইসলাম ধর্মেব প্রতি প্রকাশীল কবে তোলে। ভাছাভা মুসলমান জগতেব সর্বপ্রেষ্ঠ নাবী হজবত ফাতেমা যোহবাব কথা প্রসঙ্কে সংক্ষেপে তৎকালীন আববেব ঐতিহাসিক বিববণের কিছু অংশ লেখক সুন্দবভাবে লিপিবন্ধ কবেছেন।

হজবত ফাতেমা যোহরাব কথা প্রায় হাজাব বংসবেব পূর্বেব কথা, কিন্তু বাঙ্গালা সাহিত্যে তাব প্রথম স্থান লাভ হর অন্টাদশ শতাব্দীতে। শেখ সেববাজ চৌবুবী, আজম তৃপ্পাহ খোলকার, কাজী বদিউদ্ধীন এবং অজ্ঞাত কোন এক কবি কর্তৃক লিখিত ফাতেমা বিষয়ক গ্রন্থেব বচনাকাল অন্টাদশ শতাব্দী বলে অভিহিত। "বিবি ফাতেমাব বিবাহ" নামক আবে। একখানি পৃথিব নাম পাওয়া যার। উক্ত পৃথিবও বচনাকাল অন্টাদশ শতাব্দী। মোহাম্মদ বেষাজ্বদ্ধীন আহম্মদ বচিত "হজবত ফাতেমা যোহবা" গ্রন্থেব প্রকাশকাল ১৫. ৭. ৩৫। ১৯৩৫ ইংবেজী, নাকি ১০৩৫ বাংলা তা বুঝা যার না। আমাব হস্তগত পৃস্তকখানিব অন্টম সংস্কবণেব প্রকাশকাল ১৩৭১ বঙ্গাব্দ। বস্তুতঃ প্রথম প্রকাশ ৩৬। ৩৭ বংসব (১৯৭২-১৯৩৫) পূর্বে হ্বেছিল বলে ধবা যায়। মনিব-উদ্ধীন ইউস্কৃষ্ক বচিত গ্রন্থেব বচনাকাল বাংলা ১৩৭৩ সালেব প্রকা বিশাধ। সম্ভবতঃ

মনিবউদ্ধীন ইউসুফ বচিত "হজবত ফাতেমা" নামক গ্রন্থখানি বাঙ্গালা ভাষায় রচিত খাতুনে জান্নাতের জীবনী সম্পর্কীয় সর্বাধৃনিক সাহিত্য-সংযোজনা।

বারাসত থানাধীন সহরা গ্রামে পীরানী হজ্বত ফাতেমা যোহরার নামে কল্পিত যে দবগাহ আছে, তাকে কেন্দ্র কবে ক্ষেকটি লোককথা প্রচলিত আছে। সেই লোককথার ঘৃটি এখানে লিপিবদ্ধ কবা হল :—

#### ১। দরগাহের অশ্বত্থগাভ

বিবি ফাতেমার দরগাহ—গৃহটির উপর চার-পাঁচটি অশ্বধ্য গাছ ছিল। সেবাব কাঠের বাজাব-দর ছিল ভাল। স্থানীর কোন এক লোভী ব্যক্তি উক্ত অশ্বধ্যাছ বিক্রী কবে অর্থ লাভ কবভে চাইল। দবগাহেব গাছ বিনই কবতে নিষেধ কবল অনেকে। সে কাবে। কথা না ভনে গাছ বিক্রী কবে টাকা নের। আশ্চর্যেব বিষয় দরগাহেব উপরিস্থ একটি অশ্বধ্য গাছ বাদে সবগাছ মরে যায়। বাকী গাছটি দিনে দিনে সভেজ হয়ে ওঠে। অপর দিকে উক্ত ব্যক্তিব ঘরে আগুন লাগে এবং আবাে কিছু কালের মধ্যে কোন ঘটনায় লোকটি নাকি খুন হয়ে যায়। উক্ত ব্যক্তিব নাম ছব্লাল।

#### ২। ভক্তির পুরস্বার

খুব বেশী দিনেব কথা নর,—বছব তিরিশেক হবে। কোন কাবণ বশতঃ
উক্ত দরগাহেব আশ-পাশেব ধরে আগুন লেগে যায়। দবগাহেব সেবাযেত
ছিলেন জতীব দরিদ্র ব্যক্তি। তিনি একমনে শুধু বিবি ফাতেমার নাম শ্ববণ
কবতে থাকেন,—হে বিবি ফাতেমা। তৃমি আগুন সংববণ কবে দাও।
আগুনের তেজ আল্তে আল্ডে কমে আসতে থাকে এবং শেষে নিভে যায়। পবে
গিষে দেখা গেল যে,—মাঝখানেব উক্ত সেবাযেতের ঘবখানি বাদে আব সমস্ত
ঘবই পুডে ছাই হবে মাটিতে মিশে গেছে।

সহরা গ্রামে অবস্থিত দরগাহকে স্থানীয় হিন্দু-মুসলমান সকলেই শ্রন্ধ করেন। ভক্ত জনসাধারণ এখানে হাজত, মানত এবং সিবনি প্রদান করে থাকেন। অবিচলিত বিশ্বাসে তাঁদেব অনেকে দরগাহ থেকে তেল-মাটি নিয়ে গিয়ে ব্যবহার করেন। তাতে তাঁদেব নাকি উপকার হয় বলেও শে'না যায়।

### সপ্তদ্দশ পরিচ্ছেদ

## वमत भीत्र

শাহ্ বদৰ একজন খ্যাতিমান পীৰ। লোকে ভাঁকে সাধাৰণতঃ বদৰ পীর, বদব শাহ্বা পীর বদব বলে থাকেন। তাঁব পুবা নাম মখত্ম শাহ वमक्रफीन वनव आनम याहिमी। कमनवान शासीय সমসামযिক দববেশ वमव जानम এवर मथत्म नार् वनकन्दीन वनव जानम वाहिनी এकहे वाकि वरन मन হওবা স্বাভাবিক,—কাবণ উভষেব আগমনকাল একই। চট্টগ্রামে মুসলিম বিজয়ের অগ্রগণ্য পথিকও বলা হয । চট্টগ্রামেব আনোযাব। থানার বটতলী গ্রামে মহসীন আউলিয়ার মাজাবে উংকীর্ণ শিলালিপি থেকে বুঝা যায় যে, পীব বদৰ শাহ্ ১৩৪০. খ্রীফীবেদ জীবিত ছিলেন। চট্টগ্রাম শহবেৰ মধ্যবত্তী বখশীৰাজ্ঞাৰ মাৰ্কেটের দক্ষিণে ভাঁর প্রসিদ্ধ দবগাহ বিদ্যমান। জ্বাতি-বর্ম নির্বিশেষে সকলেই তাঁব দরগাহের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি ডাঁব মামার নয। তিনি এসে এখানে একটি খানখাহ স্থাপন ক্ৰেছিলেন। সেটিই মাষার নামে প্রসিদ্ধি চট্টগ্রামেৰ ভক্তগণ তাঁকে অভিভাবক ওলী বলে থাকেন। মাঝি-মালাব। তাঁৰ নামে নদীতে পাভি দেন। কেহ কেহ তাঁকে চট্টগ্রাম পাহাডটি পীৰ-পাহাড নামে প্রসিদ্ধ, তিনি নাকি সেখান থেকে জিন-পরীদেব তাডিবে দিখেছিলেন। এই পাহাডটিই এককালে আবকানেব মগ দস্যদেব আড়ড়া ছিল। অনুমিত হব যে ঐ অঞ্চল থেকে জিন-পৰ্বী বা মগ দস্যাদেব বিভাজনক'লে পীব বদবেব সঙ্গে তাদেব সংঘৰ্ষ হযেছিল। প্ৰতি বংমব २৯८म वगकान छावित्य ध्यात्न छवम इय। तम छवतम वह लाक-मर्गागम इस এবং তাতে জনসাধাবণের মধ্যে শিবনী বিতরণের এচলন আছে।

নতে বিশোষ কর্তৃক প্রকাশিত ও মৌনবী গোলাম নবী খান রত মিরআতুল করেমন নামক গ্রন্থ থেকে মাওলান নহমদ উবাং ল হব রত ভ্যকিবাধে আউলিয়াই বাজালা প্রথম হতের উদ্ভি পাঠে জানা মাম যে, মধন্ম শাহ্ বদবাদীন বদর মালম মারিদীর সূর্বন-পুস্ফ ছিলেন তজ্বত

শিহাবুদ্দীন ইমাম মকী। তাঁৰ পুত হজ্জাত কককদ্দীন, ইসলাম প্রচাব উদ্দেশ্যে পিতার আদেশে প্রথম এ দেশে এসে, মিবাঠাবাদেব নিকট বাস করতে থাকেন। তাঁব পুত্র দ্বিতীয় শিহাবউদ্ধীন ষখন শহীদ হন তখন তাঁব পুত্র হজবত ফককদ্দীন মাতৃগর্ভে ছিলেন। ভাঁবই কনিষ্ঠ পুত্র শাহ বদকদ্দীন বদব আলম ষাহেদী মিবাঠাবাদে জন্মগ্রহণ কবেন। তিনি বাল্যকালে বিখ্যাত পবিব্রাজক মুহবাবদীয়। দৰবেশ হজবত মখহুম জালালুদীন জাহানীয়। জাহান গণতেব (১৩০৭-১৩৯৩ খৃঃ) বিশেষ আশীর্বাদ লাভ করেন। তিনি পিতাব উপদেশ ও বিহাব শ্বীফের হজরত মধত্য শ্বফুদীন আহম্ম ইয়াহুইয়া মানেবীব ( ১২৬৩-১৩৮০ খঃ) অনুসতিক্রমে তিন-চাব শত দববেশ সঙ্গে নিয়ে বঙ্গদেশে আসেন এবং চট্টগ্রামেব সমুদ্রোপকৃলে আস্তান৷ স্থাপন কবে ইসলাস এচাবে মনোনিবেশ কৰেন। পৰে হিঃ ৭৮২/১৩৮০ খুফাব্দে হজবভ মানেবীৰ সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে বিহার শরীফে যান। কিন্তু তাঁব পৌছুবার অল্প কিছুদিন পূর্বে মানেরী দেহত্যাগ কবেন। সুদীর্ঘ জীবন যাপন কবে হিঃ ৮৪৪/১৪৪০ श्रकोटन भार वनकत्तीन वनत आनम मंशिमी विश्व ई छिकान करवन। जैव वरमध्वभर्गव मर्था नश्जाच माम्मून छरनमा भोनवी महेश्रिप व्यव्हन क्यांव খান বাহাত্ব ও তংপুত্র খান বাহাত্র সইয়িদ আবহুল মূমিন (চট্টগ্রাম বিভাগেব ক্ষিশনার / আগস্ট ১৯৬৯ ) সুপবিচিত। তাঁব অপব আন্তান। বর্ধমান জেলাব कान्नाय (अक्टेग: शूर्व शांकिन्छात्न देमनात्यव जात्ना: होर्वी गांभगूव বহুমান) এবং বঙ্গেব আবে। স্থানে আছে। চব্বিশ প্রগণা জেলার বাবাসত মহকুমার অন্তর্গত পৃথিবা-বদর নামক গ্রামে বদর পীবের একটি দবগাহ আছে।

বদকদীন সংক্ষেপে বদব এই নামে আরে। পীবেব কিছু বিবৰণ পাওয়' যায়। চৌধুবী শামসুব বহুমান লিখেছেন :—

শেখ বদকল ইসলাম শহীদ, হজবত নুব কৃতবুল্ আলমেব সমসাময়িক বলে জানা যায়। বিয়াজুস সালাতীন গ্রন্থে বলা হ্যেছে যে, ইসলাম প্রচাব কবতে গিবে তাঁকে অনেক অত্যাচাব সহু কবতে হয়েছিল এবং পেশ পর্যন্ত বাজা কংসেব হত্তে তিনি শহীদ হন। বাজাব প্রতি সন্মান প্রদর্শন না কবার অপবাথেই তাঁকে হত্যা কবা হ্যেছিল। আশ্বাফ জাহাঙ্গীব সিম্নানী, জোনপুরেব সুলতান ইব্রাহিম শকীব নিকট লিখিত পত্রে এই শহীদ দববেশের কথা উল্লেখ কবেন।

শামসূব বহুমান সাহেব আব একজন পীবেব কথায় লিখেছেন,—দিনাজপুব জেলাব হেমতাবাদ নামক স্থানে পীব বদকদ্দীন বদ্বে আলম নামক একজন প্রাচীন দববেশেব মাজাব বিজমান। সুলতান হোসেন শাহেব সময়ে (১৪৯৩-১৫১৯ খঃ) এ দববেশ কভিপষ শিশ্ব-সাগবেদসহ উত্তববঙ্গেব এ অঞ্চলে ইসলাম প্রচাবের উদ্দেশ্য নিষে আগমন করেন। দববেশ সম্পর্কে স্থানীয় জনশ্রুতি থেকে জানা যায় যে, মহেশ ৰাজা নামে জনৈক হিন্দু সামন্ত তখন এ অঞ্চলে বাস করতেন এবং তিনি ছিলেন ভীষণ অত্যাচারী। শেথ বদরুদ্দীনের প্রচেষ্টায **जब्र मित्नव मर्थारे ज्ञानीय वद्य हिन्दू हेमलाम धर्म গ্রহণ কৰাৰ তিনি, দববেশ ও** ण<sup>\*</sup>।व ञन्तवराव প্রতি विश्विष्ठे इरव छर्टान। नवरवन जथन वाष्ट्राक प्रमन কৰাৰ জন্ম সোলতান হোসেন শাহেৰ কাছে সাহায্য চেষে পাঠান ৷ ৰাজা ভাতে ভীত হবে দ্বীৰ প্ৰাসাদ ত্যাগ করে স্থানান্তবে প্রস্থান কবেন। এভাবে বান্ধাৰ পলায়নেৰ পৰ বদকদীন পৰিত্যক্ত ৰান্ধৰাতীতে शिखरे निष्कव जाना करना। श्राठीन कान हिन्दू मन्तिव वा श्राप्तापत ধ্বংসাবশেষ থেকে সংগৃহীত প্রস্তব-বাজিব সাহায্যেই পীব বদকদ্বনৈব সমাধি নিৰ্মিত হবেছে দেখা বাব। বাবাসতেৰ অন্তৰ্গত পৃথিব।-বদৰে যে দৰগাহ আছে তাৰ বিবৰণ এইৰূপ :--

বদবেৰ হাটখোলায় অবস্থিত দরগাহ-গৃহটি ইটেৰ তৈবী। গৃহটি সুবম্য বটে। গোলাম সুভান শাহজী প্রমুখ এখানকাব সেবায়েত। প্রতিদিন সেখানে তাঁর। খুপবাতি প্রদান কবেন। পূর্বে এখানে মেলা বসত। প্রতি বংসব ১২ই মাঘ তাবিখে বিশেষ অনুষ্ঠানেব মাধ্যমে পীবেব প্রতি ক্রছা নিবেদন কবা হয়। ভক্তগণ পীর বদবেব নামে হাজত, মানত ও শিবনী প্রদান কবেন। তাঁব নামে প্রায় নম বিঘা জমি পীবোত্তব আছে। এখানকাব হাটেব নামকবণ তাঁব নামানুসাবেই হবেছে। অনেকে তাঁব নাম স্মবণ কবে হাটে সওদা বেচা-কেন। কবেন। এতদ্কলে তাঁব অলোকিক শক্তিব পবিচাযক একটি লোককথা প্রচলিত আছে। লোক্কথাটি এইবপঃ—

#### ফকির বেশে বদর পীর

স্থানীয এক বেহালা-বাদক পালা-জ্ববেব প্রকোপে মবণাপন্ন। তথন পালা-জ্ববে তেমন কোন অব্যর্থ উষধেব কথা এ অঞ্চলে সম্ভবতঃ অজান। ছিল। বেহালা-বাদক নিবাশ হবে মৃত্যুব জন্য অপেক্ষা কবতে থাকেন। এমতাবস্থা দেখে পীব বদবেব ভক্ত জনৈক ব্যক্তি উক্ত বেহালা- বাদককে সেই পীবের দবগাহে ধর্ণা দিতে পরামর্দ দান করেন। তিনি করেকদিন বদর পীবেব দবগাহে ধর্ণা দেবার পর একদিন ভোবের আব্ছা আলোর আলখাল্লা পব। এক ফকিরকে দেখতে পেলেন। ফকিব ভাকে জিজ্ঞাস। করলেন,—"ভূমি এখানে ধর্ণা দিচ্ছ কেন?"

বেহালাবাদক বল্লেন,—''আমাব রোগ নিরাময়েব জন্য।''

—"তোমার বেহালাখানা আমার দিলে আমি তোমার বোগ সারিষে দিতে পাবি।"

বেহালাখানি সব সমর তাঁর কাছে থাক্ত। তিনি তংকণাং বেহালাখানি ফকিরকে দিতে গেলেন। আশ্চর্য্য! ফকিব অকন্মাং অদৃশ্ব হরে গেলেন। সকালে বেহালা-বাদক দোহল্যমান মানসিক অবস্থা নিয়ে বাডী এলেন,—পীর কি তাঁব সঙ্গে হলন। কবলেন!

আহর। আশ্চর্য্যের বিষয় যে কয়েকদিনের মধ্যে তিনি সম্পূর্ণভাবে বোগমৃক্ত হয়ে উঠ্জেন।

বদৰ পীরেব নামে বচিত কোন সম্পূর্ণ-গ্রন্থেব সন্ধান আজে। পাওয়।
যায় নি। কবি আশক মহম্মদ বচিত "পীব একদলি শাহ্ পাঁচালী কাব্যের"
মধ্যকার ২২৬ পংক্তিৰ একটি খণ্ড-কাহিনী পাওষ। গেছে। কাহিনীটি সংক্ষেপে এইবাপ ঃ—

পীব একদলি শাহ্ দীক্ষা নেবাব জন্য চট্টগ্রামেব পীব বদরেব সন্ধানে চল্লেন। চট্টগ্রামে গিবে বাব সাক্ষাত পেয়ে তিনি আকৃষ্ট হলেন, সে একজন বাখাল বালক। রাখাল বালকটি তখন ছিল ফ্রীডার মন্ত। এমনই মন্ত যে কোন দিকে তাব খেবাল নেই। একদিল শাহ্ তাকে নেহাত বালক-বাখাল বলে মনে একট্ট অবজ্ঞা প্রকাশ কবলেন। বাখাল-বালক আব কেউ নন, তিনিই পীব বদব। একদিল শাহ্ অবজ্ঞা কবার তিনি অকম্মাং অদৃশ্য হয়ে যান। এই ঘটনায় একদিল শাহ্ সন্ধিং ফিবে পান এবং বদব পাবকে পাবাৰ জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠেন।

একদিল শাস্থ তথন বদৰ পীৰেৰ অন্যতম ভক্ত 'সক্ষয়াৰ' শ্বণাপন্ন হন।
সক্ষয়াৰ বাতীতেই পীৰ বদৰেৰ কৰব। তিনি গেলেন সেই কৰবেৰ সদ্ধানে।
কৰবেৰ মধ্যে পেলেন বদৰ পীৰেৰ গলিত দেহ। অনেক কৃচ্ছসাধনেৰ দ্বাবা
তিনি পীর বদৰেৰ সাক্ষাত পেতে চাইলেন, কিন্তু তাতেও দেখা না পাওয়ায়

পীব একদিল আগুনে প্রবেশ করে আগান্ততি দিতে গেলেন। এবাব বদব পীব হলেন সন্তুষ্ট। আগুনকে তিনি ফুলে রূপান্তবিত কবে একদিল শাহেব জীবন রক্ষা কবলেন। পবে তিনি একদিল শাহকে দীক্ষা দিষে শিশুত্বে ববণ কবলেন এবং পীব একদিলকে কিছু অলৌকিক শক্তিতে শক্তিমান হতে সাহায্য কবলেন। এব পব পীর একদিল শাহ বিদায় নিলেন বদব পীবেব নিকট থেকে।

উপরোক্ত কাব্য ব্যতীত ছাইদি বচিত মানিক পীবেব "জছবানামা পাঁচালাতে" সন্নিবেশিত বদৰ পীবেৰ মাহান্ম্যকথা বেশ দৃষ্টি আকৰ্ষণ যোগ্য।

গুস্তব নদীপথে যাত্রাব আগে মাঝিব। নোকার যথাস্থানে উপবিষ্ট হবে হা'লে হাত বেখে ভক্তিভবে সমবেত সুবে নিমুলিখিত কথাগুলি বলেন ;—

> আমর। আজি পোলাপান গাজী আছে নিখাবান। শিবে গঙ্গা দবিব। পাঁচ পীব বদৰ বদৰ॥

মৃফীবাদ ও জামাদেব সমাজ নামক গ্রন্থেব এক প্রবন্ধে মনিব-উদ্দীন-ইউসুফ লিখেছেন,—"ছিন্ধু—মৃসলমান উভর সম্প্রদায়েব মাঝি-মাল্লাবাই তাদেব গানে এই সাধকের নামকে মৃগ মৃগ ধবে দ্মরণীয় কবে বেথেছে। ছিন্দুব। বলে,—

আমবা আছি পোলাপাইন গান্ধী আছে নিগাবান, শিরে গঙ্গা দরিবা গাঁচ পীব বদর বদব।

মুসলমানেবা বলে ঃ---

আমবা আছি পোলাপাইন গালী আছেন নিগাবান, আল্লা নবী পাঁচপীব বদৰ বদৰ।

এই পীবেব নাম নিষেই পূৰ্ববঙ্গ গীতিকাৰ তাঁৰ পাল। গুত কৰেন এইভাবে .—

চাইব দিক মানি আমি মন কৈলাম ছিব। মাথাৰ উপৰে নানম আশী হাজাৰ পীৰ। আশী হাজাৰ পীৰ মানম লাখ পেকাছব। শিবেৰ উপৰে মানম চাটাগাঁৰ বহৰ।

# অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ বড়্গাঁ গাজী

পীর মোবারক বড়র্থ। গাজী বঙ্গে, বিশেষতঃ পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন নামে প্রিচিত। সে নামগুলি এইবপঃ—

নোবাবক সাহ্ গাঞ্চী, ৬৮
বড বঁ। গাঞ্জী, ১৬
ববখান গাঞ্জী, ৫৬
মব্বা গাঞ্জী, ৪৭
গাঞ্জী সাহেব ১৫
গাঞ্জী বাব। ৬৮।

সমগ্র চবিবশ প্রণণা জেলার পীর মোবারক বডবাঁ গাজাঁব প্রভাব বিস্তৃত।
তা ছাডা যশোহব, খুলনা, নদীয়া, মহমনসিংহ জেলার বছস্থানে তাঁব প্রভাব
আছে। তাঁর লীলা-ক্ষেত্র মূলতঃ চবিবশ প্রগণা জেলাকে নিষে প্রায় আটদশ হাজাব বর্গ কিলোমিটাব ব্যাপী।

তাঁর পিতাব নাম সেকেন্দার শাহ, ১৩ —মতান্তবে চন্দন শাহ, ৬৮। কারো মতে, তাঁব পিত। ছিলেন পীব গোবাচাঁদের সহচব শাহ, আবগ্লাহ, ওরফে শাহ, সোন্দলের জ্যেষ্ঠ পুত্র। তাঁব মাতাব নাম কুলসম বিবি। ৪০

তাঁব জন্ম বেলে আদমপুবে, —মতান্তবে বৈবাটনগবে ১৩। বেলে আদমপুর ৬৮ প্রামটি দক্ষিণ চবিবেশ পবগণা জেলার অন্তর্গত। কিন্তু বৈরাটনগব প্রামটি যে কোথার তা জানা যার না। তাঁর কবরস্থান আলিপুব সদবেব ক্যানিং থানাধীন খুটিরাবী গ্রামে, ৬৮ —মতান্তবে তাঁব মৃত্যু হব প্রীহট্ট জেলাব শিবগাঁও গ্রামে অথবা গাজীপুবে। ১৩

পীর মোবাবক গাজীব দেছ-বর্ণনা এইকপ :---

তাহার রূপেতে আলো হইল ভ্বন। শশীষ্টা নিন্দেরপ অতি মুশোড়ন ॥ পেৰূপ বৰ্ণনা কৰা অক্ষম আমাৰ। গুনিয়াতে নাহি কিছু উপমা তাহাব॥ ১৩

অথবা,

ইন্দ্ৰ ষেন ষৰ্গমাঝ বডৰা গাজীব সাজ দেখিব। জ্বৃতায় হুটি আঁখি ।
গীবিদা হেলান গা মধুব পুচ্ছেব বা খাবাসে তুলিয়া দেব পান ।
মাথায় চিকন কালা হাতে ছিলিমিলি মালা গাজী পড়ে বসিয়া কোবাৰ। ৫৪

অথবা,

মোবাৰক বসে আছেন কদম্ব তলায়।
হাসা চিত। তৃটি বাঘ আছে তৃইদিলে।
গাজীৰ মাথাৰ জট দেখে তুই বাঘে। ৬৮

অথবা,

জট মাথে গুণেব চট্ গাবেতে দিবাছে। পঞ্চম বংসবেব বালক হইষা ব্যেছে॥<sup>১৫</sup>

অথবা,

গাজী সাহেবেৰ মূর্তি সুঞ্জী বীৰপুৰুষেৰ মত। বছ ফবসা, সব সময় যোদ্ধাৰ বেশ পৰেন। মুসলমানী চোগাচাপকান, পিবান, পাযজামাও পরেন। মাথাষ টুপি বা পাগজী, মুখে লম্বা দাভি, গোঁপ-জোডা কান পর্য্যন্ত বিস্তৃত। জুল্ফি নামানো, চোখ ঘটি বড বড, এক হাতে অস্ত্র বা আশাদও, অপব হাতে লাগাম। পাষে বৃট জতো, পা ঘটি বেকাবেব উপব দৃচভাবে খ্রাপন কব।। বাহন বৃহৎ আকৃতিব ঘোডা। পুর্ণ মূর্তি বিবল। ৬৮

গাজীয় পট আশুডোম মিউজিয়ামে আছে। ३

পীৰ মোৰাবক ৰডখ<sup>\*</sup>। গান্ধীৰ বিবাই হবেছিল ভ্ৰাক্সণনগবেৰ বাজ। মৃকুট বাষেব কন্মা চম্পাৰতীৰ সঙ্গে। চম্পাৰতী অল্পদিনেই মৃত্যু বৰণ কৰেন, ব। আত্মহত্যা কৰেন।

মতান্তবে চম্পাবতী আত্মহত্যা কবেন নি বা অল্পদিনে মৃত্যুবৰণ কবেন নি। পীৰ মোবাৰক বডধাঁ গান্ধীৰ হুই পুৱেৰ নাম পাওষা যায়। নাম চটি মথাক্রমে হুংখাঁ গান্ধী ও মেহেৰ গান্ধী। তাৰ কন্ম ছিল কিনা জানা যায় না। দক্ষিণ চবিশে প্রথান ৰ দুটীয়াবী শ্রীফে অবস্থিত পীর মোবারক বড়খাঁ গাজীর করবস্থান ব। দরগাহে প্রতি সাঁজ-সকালে ধুপ্রাতি দিয়ে তাঁর আত্মার শান্তির জন্ম জিয়ারত অর্থাং আল্লাহ্ তালার নিকট প্রার্থনা করা হয়। ভক্ত জনসাধারণ তাঁর করবস্থানে ফুল, ফল, হ্য, বাতাসা প্রভৃতি দিয়ে থাকেন। তাঁরা হাজত, মানত এবং শিবনিও দিয়ে থাকেন। তাঁর বংশধরগণই এখানকার দরগাহের সেবায়েত। বর্তমান (১৯৬৯) সেবায়েতগণের বযোজ্যেষ্ঠ মোহাম্মদ আজিজ দেওয়ান (৮০), নানাজী (৮৫) মোহাম্মদ সোজিজ দেওয়ান (৮০), নানাজী (৮৫) মোহাম্মদ তাভিছিত।

ঘুটিরাবী শরীফে প্রতি বছব ৭ই আয়াচ তাবিখ থেকে সাতদিনের এক মেলা বসে। উক্ত তাবিখটি পীব মোবাবক বভঝাঁ গান্ধীব তিবোধান দিবস বলে চিহ্নিত। উক্ত মেলা উপলক্ষে জনসাধাবশেব যে সমাগম হয তাব গড পরিমাণ প্রায় হয়—সাত হান্ধাব।

প্রতি বছর ১৭ই শ্রাবণ তাবিখে ঘুটিষাবী শরীকে পীর মোবাবক বড়খাঁ পাজীকে শ্মবণ করে যে "উবস" উংসব উদ্যাপিত হর তা এক ঐতিহাসিক ঘটনা। একদিনের সেই উংসবে লক্ষাধিক লোকের সমাগম হয়। শিষালদহ থেকে বিশেষ টোনেবও ব্যবস্থা কবৃতে হয়। বঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চল এবং বঙ্গের বাইবে থেকেও বহু ভজ্তের আগমন ঘটে। এখানকার মেলা, মেলা-প্রধান বাংলার অল্যতম বিশেষ মেলা বলে প্রসিদ্ধ।

ঘৃতিরাবী শরীফে অবস্থিত পীর মোবাবক বড়খা গাঞ্জীব সমাধি বা দরগাহটি একটা সুদৃষ্ঠ সৌধ বিশেষ। সৌধটী অনেকের নিকট গাঞ্জী বাবাব দরবাব নামে পরিচিত। দববার বা দবগাহেব গা খেঁসে ছোট-বড় কুটাব গড়ে উঠেছে। সেখানে পীরের দরগাহে দিবার জন্য প্রস্তুত শিবনি অর্থের বিনিমরে পাওয়া যার। দবগাহেব পাশে বাজাব গড়ে উঠেছে। সেখানে গোমাংস ব্যতীত প্রার সব পশার পাওয়া যার। ঘুটীযাবী ফৌন সংলগ্ন স্থানটি সব সময়ই জনবহুল। এখানকাব প্রধানতঃ হুটি লক্ষ্যণীর বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। যথা—

১। এখানে কেহ এমন কি কোন মুসলমানও গোমাংস গ্রহণ কবেন না অর্থাৎ গোমাংস গ্রহণেব রীতি একেবাবেই নিষিদ্ধ। কথিত আছে বে জ্ববদন্তি কেহ গোমাংস গ্রহণ কবে সেই অবস্থার যদি সে দরগাহে প্রবেশ করে তবে তাব বক্তবমন হয় এবং তাতেই নাকি তাব মৃত্যু ঘটে। ২। পীব মোবারক বডরা গান্ধী বড জববদন্ত পীব। কথিত আছে যে তিনি খুব উগ্রস্থভাবেব। তাঁব নামে কেউ অসম্মান—জনক উক্তি কর্লে তিনি তাকে ক্ষমা কবেন না, তাতে ঐ ব্যক্তিব কোন মাবাত্মক ব্যাধি হবে অথবা তাকে কোন হুর্ঘটনার পডতে হবে। অবশ্য বিপদাপন হয়ে পীবেব শবণ নিলে তাব নাকি বিপন্মক্তি হবে থাকে।

পীব মোবাবক বড়খা গান্ধী একজন ঐতিহাসিক পীব। তাঁব কীর্তি-কলাপেব বর্ণনাম্ন ক্রমান্বয়ে বং মিশ্রিত হয়ে জনসাধাবণেব মনে তাঁর প্রভাব উত্তবোত্তব বৃদ্ধি পেষেছে বলেই ওযাকিবহাল মহলেব বিশ্বাস।

"খাডীগ্রামে একটা প্রাচীন বৃহৎ পুস্কবিণীব দক্ষিণ-পূর্ব পাডে বড়খাঁ গাজীব আন্তানাটা অবস্থিত। পৃষ্কবিণীব উত্তব, দক্ষিণ ও পশ্চিম পাডে বাঁধানো প্রশস্ত ঘাট আছে। ইফক-নির্মিত আন্তানা-ঘবটা দক্ষিণমুখী; সম্মুখে বাবান্দাযুক্ত ও উপবে গল্পুক্ত বিশিষ্ট। সংস্কাব অভাবে ঘবটা জীর্ণতাপ্রাপ্ত হইরাছে। এই ঘবেব মধ্যে মাখাষ পাগড়ী বাঁধা, মুখে চাপদাড়ি, পাবে জুড়া এবং দক্ষিণ হস্ত উর্জে তুলিয়া বোদ্ধাবেশী অশ্বাবোহী বড়খাঁ গাজী সাহেবেব মুর্ভি প্রতিটিত আছে। মূর্ভিটী মনুষ্কপ্রমাণ হইবে। … বড়খাঁ গাজীব নিযমিত পূজা হব না। জ্বকা বে বখন আসেন তখনই পূজার আযোজন কবা হয়। সুন্দববনে বাঁহাবা কাঠ কাটিতে অথবা মধু সংগ্রহ কবিতে যান তাঁহাবা প্রায় প্রত্যেকেই বড়খাঁ গাজীব আন্তানাষ হাজত-পূজা দিয়া থাকেন। ইহা ভিন্ন প্রতি বংসব নন্দায়ান উপলক্ষে বে সকল বাজী চক্রতীর্থে আসেন, তাহাবা খাড়াতে স্থান সাবিষা গাজীব উদ্দেক্ত পূজা দিয়া যান।"

( পশ্চিমবঙ্গেব পূজা-পার্বন ও মেলা, ৩য় খণ্ড, ১৯৫৮। )

পূৰ্ববঙ্গে প্ৰচলিত গান্ধীৰ গীতে পাঁচ পীবেৰ কথার গান্ধীৰ নিয়ন্ত্ৰপ পরিচয় পাওয়া যায :—

পোডা বাজা গবেশদি, তাব বেটা সমসদি
পুত্ৰ তাব সাই সেকেন্দাব ॥
তাব বেটা ববখান গাজী, খোদাবন্দ মূলুকেব বাজী
কলিষুগে যাব অবসব ।
বাদসাই ছিডিল বঙ্গে, কেবল ভাই কালু সঙ্গে
নিজনামে হইল ফ্কিব । ১৭

বাবাসত মহকুমাব পাথবা নামক গ্রামে পীব মোবারক বড়খা গান্ধীর নামে একটি নজবগাহ আছে। সেটি প্রাসাদ বা গৃহ নয়। স্থানটি পুরাতন ইটেব একটি গৃহাকৃতি বিশেষ। প্রাচীন অশ্বথ, নিম, জাম, শিবিষ প্রভৃতি গাছে অঞ্চলটি সমাকীর্ণ। স্থানটি কেন্দ্র কবে প্রায় যোল বিগা পীরোত্তব জমি বয়েছে। তাব কিছু জংশে সম্প্রতি চাষ হয়। পীবোত্তব সেই স্থানকে স্পর্শ করে বাবাসত—হাসনাবাদ বেল লাইন বিস্তৃত। এই च्चारन मित्रनि-हाष्क्रज-मान्छ धन्छ हरत्र थारक। अहे नवशास्व शृद्धजन খাদিমদাব মোহাম্মদ সোন্দল শাহজী (৫৫) জানান যে, ভাঁব কোন এক পূর্ব্বপুক্ষ তংকালীন বাংলার সুবাদাবেব কাছ থেকে উক্ত দবগাহ-চিহ্নিত স্থান পীব বড়খা গাজীব নামে পীবোত্তব পান। কোন মৌলভীর প্রামর্শক্রমে নাকি এই নজবগাহে জিষাবত উপলক্ষে ধূপ-বাতি দিবাৰ যে বীডি ছিল তা বদ্ধ হয়ে ষায়। ধূপ-বাতি দিবাব পুনকলোগ হয ১৯৬২-৬৩ খুফাবে। দক্ষিণ চবিষণ প্ৰগণাৰ কৃষ্ণচক্ষপুৰ গ্ৰামেৰ বাসিন্দা ইফাৰ্ণ বেলওয়েতে চাকুৰীতে নিযুক্ত থাকা সূত্তে পাথবা-দাদপুৰে অবস্থিত বেল ফটকে আগমনেৰ পর এক দৈব ঘটনা থেকে সেই পুনকদোগেৰ স্চনা b বেলক মীটিব লাম জীমদন মোহন মণ্ডল। শ্রীমদন মণ্ডলই বর্তমানে (১৯৬৯ খুঃ) উক্ত নজবগাহেব সেবাষেত ৰূপে ধূপ-বাতি প্রদান কবতে আৰম্ভ কবেছেন। বহুদিন পূর্বে এখানে বিবাট মেল। বসত। কোন্ বিশেষ তাবিখে মেল। অনুষ্ঠান আবস্ত হত তা আজু আব নিৰ্দিষ্টভাবে জানা যায় না। তবে দোন্দল শাহ্ছী জানালেন যে প্রতি চৈত্র মাসেব প্রথম সপ্তাহের কোনও একদিন সেই মেলাব সূত্ৰপাত হত। কি কাৰণে যে মেলাটি বন্ধ হবে গেছে তা আৰু অজ্ঞাত।

পীব 'মোবাবক বডবাঁ গাজীব নামে চিহ্নিত নজরগাহেব একোবে পাশেই অবস্থিত আছে মানিক পীরেব একটি "স্থান"। পীবোত্তব জমিব মধ্যে আবে। আছে ছোট অথচ গভীব একটি পুকুব। তাকে পীব পুকুব বলা হয়। মাঠেব বিচবণবত গক বাছুব এই পুকুরের পানি পান কবে পিপাসাব তৃত্তি করে। এখানকাব একটি তালগাছেব পাতা কাটাব একটি বীতি আছে। সাধাবণতঃ ঐ গাছেব পাতা কেউ কাটে না, যদিও কেউ কাটে তবে সে বাধ্যতামূলকভাবে অন্ততঃ হুইখানি পাতা গাছে বাখে। ঐবপ না করলে পীব ক্রুদ্ধ হন। তাব ফলে উক্ত ব্যক্তির ক্ষতি হতে পাবে বলে স্থানীয় জনসাধাবণেব ধাবণা। পীবেব ভক্তগণ নজবগাহ-স্থানে হুধ, ফল-মূল, ধানের প্রথম আটি প্রভৃতি দান করে থাকেন।

বাবাসত মহকুমাৰ বাবাসত থানান্তর্গত উলা নামক গ্রামে পীব মোবাবক বডবাঁ গাজীব নামে আর একটি নজবগাহ আছে। নজবগাহ-স্থানটিব পবিমাণ বর্তমানে (১৯৭১) প্রাষ চাব-পাঁচ কাঠা। স্থানীয় কোন কোন অধিবাসীব নিকট শুনা যাষ মে পূর্বে ঐখানে প্রায় সাঁই ত্রিশ বিষা পীবোত্তর জমি ছিল। বর্তমানে নজবগাহ স্থানটিতে শুপাদি কোন চিহ্নও নেই। সাদা জমিব উপব কিছু বিক্ষিপ্ত ইট দেখা যায়। উক্ত পীবোত্তর জায়গাব মধ্যে মসজিদ ও একটি হাই মাদ্রসা বরেছে। এখানকাব বর্তমান সেবায়েতে বা খাদিমদাব হলেন মহম্মদ শামসুজ্জবুহা মোল্লা (৬০) প্রমুখ। মূল সেবায়েতেব নাম মূলী দবিকলীন মোল্লা বলে জানা যায়। তিনি উক্ত পীবোত্তর জমি পেবেছিলেন ৮২নং শ্রামবাজাব স্থাট, কলিকাতাব কৃষ্ণচক্র বসু মহাশ্যেব মাতা মাতঙ্গিনী দেবীর নিকট থেকে। অনেকে আরো বলেন যে, গাজীসাহেব নাকি তাঁব সহচব কালুকে নিয়ে এখানে এসেছিলেন। প্রতি বছবেব মাঘ্রমানে নাকি এখানে মেলা বসত এবং তাতে প্রায় হাজার লোকেব সমাবেশ হত।

এখানকাব নজরগাহ 'থানে' ধূপ-বাতি প্রদন্ত হত। অনেকে হাজত, মানত বা শিবনিও দিতেন।

বসিবহাট মহকুমাৰ অন্তৰ্গত বসিবহাট থানাধীন ফতেপুৰ নামক গ্ৰামে পীব মোবাৰক বড ধাঁ গাজীৰ নামান্ধিত একটি নজবগাহ আছে। এখানে পাঁচ-ছৰ কাঠা জমি পীবোত্তৰ হিসাবে পতিত আছে। পূৰ্ব্বে নিষমিতভাবে এখানে ধূপ-বাতি প্ৰদত্ত হত, প্ৰতি পৌৰ মাসে মেলা বসত। এখনও (১৯৭০) কেহ কেহ মোবগ বা খাসি হাজত দেন,—অনেকে হুধ, ভাব, বাভাসাদি দিয়ে থাকেন। সৰ্বসাধাৰণই এখানকাৰ সেবায়েত।

জানা যাব স্থানীয় মোহাম্মদ মাদাব খাঁব পুত্র মোহাম্মদ আজাব আলি খাঁব নাকি শিশুকালে এক কঠিন ব্যাধি হ্যেছিল। পীব মোবাবক বড খাঁ। গাজীব উক্ত নজবগাহে মানত কবে তিনি বোগমুক্ত হন। মানত অনুযায়ী বোগমুক্ত হয়ে তিনি সাত-পাল। জাবীগান-অনুষ্ঠান উদ্যাপন কবে ছিলেন।

উপবোক্ত স্থানসমূহ ব্যতীত বঙ্গেব অনেক স্থানেই পীব মোবাবক বড়খী গাজীব নামে নঙ্গরগাই আছে। ভাদেব মধ্যে ক্ষেক্টে স্থানেব নাম,— বাবাসত মহকুমা, হাবভা থানা,
আলিপুব ··· · নারায়নপুব
আলিপুব ·· · শাহপুব,
সোনারপুব থানাধীন সান্ধ্ব
সোনারপুব থানাধীন নভাসন
বাকইপুব থানান্তর্গত বাকইপুব

এইরপ অনেক স্থানে বডখা গান্ধীর নন্ধবগাহ আছে।

পীর মোবাবক বভগাঁ গাজীর জীবন ও তাঁর কীর্তিকলাপ সম্বলিত কাব্য-কাহিনী বা গদ্য-কাহিনী বঙ্গদেশে প্রচলিত আছে। ভ্রতাদেব কয়েকখানিব সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে লিপিবদ্ধ কবা হ'ল,—

# ১। গাজী-কালু ও চম্পাবতী কভার পুৰি

গান্ধী কালু ও চম্পাবতী কল্মাব পৃথি ৰচয়িত। পাঁচালীকাব আবহৰ রহিম সাহেবের বিবৰণ বিভৃতভাবে পাওয়। যায না। ডিনি তাঁব পাঁচালী কাবেয়ৰ একস্থানে আত্মপৰিচয় দিতে গিষে লিখেছেন ,—

আবগুৰ বহিম আমি
হীনেৰ বচন,
প্ৰিচ্য শোন মোৰ
কোথায় ভবন।

মষমনসিংহ জেলাষ বাস গলাচিপা গ্রামে, আগুত্যাৰ বাজারেব উত্তর পশ্চিমে। বাটিব দক্ষিণে নদী নগুন্দা নামেডে, মহকুমা কিশোবগঞ্জেব অধীনেতে। জোষাব হোসেনপুৰ তাব অশুঃপাতি, আছি কতদিন আমি কবিয়া বসতি।

কবি আবহুব বহিম সাহেব বচিত আব কোন পুস্তকেব সন্ধান পাওয়া যায় না। তিনি যে কিছু কিছু ইতিহাস জান্তেন তা বুবা যায়। কারণ তিনি ত'ার কাব্যে কথাএসঙ্গে প্রীইট্টেব পীব শাহ্জালালেব সহিত তংখানীয় রাজা গৌবগোবিন্দেব হৃদ্ধ-কথা উল্লেখ ক্বেছেন। ক্বিব জীবংকাল জানা যাষ না। উনবিংশ শতাব্দীতে পাঁচালী কাব্যটি বচিত হয়েছিল বলে অনুমিত হয়।

পাচাঁলীকাব কৰি আৰত্ব বৃহিম বচিত কাব্যখানি ৯ই"×৬" আকৃতি বিশিষ্ট। পৃস্তকখানি মৃদ্ধিত। তাব পৃষ্ঠা সংখ্যা মাত্র বিবানবাই। তাব শব্দগুলি হেমেটিক রীতিতে এবং পৃষ্ঠাগুলি সেমেটিক বীতিতে সজ্জিত—অর্থাৎ ডানদিক থেকে বাঁ দিক পৃষ্ঠা উল্টে পাঠ করতে হয়। গ্রন্থখানি হাম্দো-নাত্র বিশ্বনা এবং কেছা [কাহিনী] এই তুই প্রধান আঙ্গে বিভক্ত। আবাক কেছাৰ মধ্যে নিম্নলিখিত বিভাগটি বয়েছে;—

#### গাজীর জন্ম ও ক্ষকিরত্ব গ্রহণের বয়ান

বস্তুতঃ এই অংশে কাহিনী সম্পূর্ণ কবা হয়েছে। আর কোন শিবোনামা কবি কেন দেন নি ভা অজ্ঞাত। কাব্যে নিয়পরিচবেব উনচল্লিশটি গীভ আহে ,—

| গীতেব তালেব নাম | গীতেৰ সংখ্যা |
|-----------------|--------------|
| আন্ধা           | ২৩           |
| খরেরা           | \$           |
| আডা             | \$           |
| ঠ্যাস কাওয়ালি  | \$           |
| <i>ढे</i> क।    | ۵            |
| ধৃষা            | <b>\$</b> \$ |

সমগ্র কাব্যখানি পরাব ও ত্রিপদী এই ত্বই প্রকাব ছলে বচিত। তাদেব নমুনা এইবাপ :---

#### পয়ার ৪

প্রথমে বন্দিনু নাম প্রভু নিবঞ্চন ॥

এ তিন ভুবনে যত তাঁহাব সূজন \*

### ত্রিপদী ঃ

বৈরাট নগবে ধাম, শাহা সেকেন্দাব নাম,
রূপে যিনি পূর্ণ শশধর ॥
নগবেব শোভা তাব, কি কব বধান আব
স্বর্গভুল্য দেখিতে সুন্দব \*

অবশ্য পরাব ও ত্রিপদী ছন্দে উপবোক্ত রূপ সুস্পষ্ট বিভাগ অনুযায়ী সন্দের আকাবে লিখিত নর,—কেবলমাত্র গীতগুলি প্রতি চবণে মিল কবে পদ্যের আকারে সাজিষে লেখা। একেবাবে গদ্যেব আকাবে লিখিত সেগুলি পাঠকবর্গের ব্রবাব সুবিধার্থে সাজিষে দেওমা হ'ল। প্রতি প্রথম পংক্তিব শেষে ছই দাভি এবং প্রতি দ্বিতীয় পংক্তিব শেষে তাবক। চিহ্ন আছে। ত্রিপদী ছন্দে লিখিত অংশে 'কমা' চিহ্ন ব্যবহৃত হ্যেছে। পদ্যেব আকাবে লিখিত হলে পাঁচালী কাব্যখানি প্রায় তিন্শত পূর্চাব গ্রন্থ হতে পাবত।

পাঁচালী কাব্যখানি মূলতঃ সরল বাংলা ভাষার রাটত হলেও তাতে আববী ও কাশী শব্দ মিপ্রিত হবেছে। কোন কোন স্থানে দেখা যায় যে একই শব্দ ফুইবাবেব স্থলে একবার লিখে তাবপরই '২' লিখিত হরেছে। কোথাও বা ক্রিয়া পদান্তে 'ক' যোগে বিদ্যাসাগরী বীতি অনুসূত হবেছে। অনেক স্থলে অওজ বানান ব্যবছে। কভকগুলি নাম, যথা প্রীবামকে শ্রীদাম, সম্ভবতঃ চম্পাই নগবকে ছাপাইনগর, দক্ষিণ বারকে দক্ষিণা দেও প্রভৃতি বিকৃত ভাবে ব্যবহার কবা হরেছে। ইহা হ্যত কবির ইচ্ছাকৃত নয়,—হয়ত ভাষাব ওপব কবিব দখলের অভাবেব কাবণে ঘটেছে।

## সংক্ষিপ্ত কাহিনী ঃ

বৈরাট নগবের অধিপতি শাহা সেকেন্দাব বেমন ধনবান এবং শক্তিমান তেমনই দরাবান। পাতালেব বাজা তাঁকে রাজকব দিতে অধীকার কবার অনিবার্য্য যুদ্ধে পাতাল-বাজ পরাজিত হলেন। আত্মসমর্পণ করে তিনি নিজেব সুন্দবী কন্তা অজুপাকে শাহা সেকেন্দারেব সঙ্গে বিবাহ দিলেন।

সেকেন্দাব শাহাব উবসে ও অজুপাব গর্ডে যথাক্রমে জুলহাস সুজন এবং গাজী নামক ছই পুত্রসন্তান জন্মলাভ কবে। তাছাভা বাণী অজুপা একদিন সাগবে স্নান কবতে গিষে ভাসমান এক কাঠেব সিদ্ধুকেব মধ্যে এক শিশু-পুত্রকে পেলেন। সেই শিশুও তাঁব পুত্রৰূপে প্রতিপালিত হতে লাগল। ভাব নাম বাখা হল 'কালু।'

জ্যেষ্ঠপুত্র জ্বহাস বষঃপ্রাপ্ত হল। একদিন শিকাবে গিবে সে মাষায়গেব পশ্চাদধাবন কবে পাতালে জঙ্গ রাজাব বাজ্যে উপস্থিত হল। জঙ্গ বাহাছব সুদর্শন জ্বহাসের সাক্ষাত পেষে খুশী হলেন। তিনি তাঁব একমাত্র ক্যাকে জ্বহাসেব হাতে সমর্পণ কবলেন। জ্বহাস সুজন সেখানে বহু "পাঁচতোলা" ও অভাভ প্রিজনসহ ববে গেল। কনিষ্ঠপুত্র গাজীব বয়স দশ বছব হলো। সেকেন্দাব শাহ পুত্র গাজীকে সিংহাসনে আবোহন কবতে আদেশ কবলেন। গাজী তাতে সন্মত হলেন না, কাবণ তাঁব তখন বৈবাগ্য-ভাব উপস্থিত হযেছে। সেকেন্দাব জুদ্ধ হয়ে গাজীকে অস্ত্রাঘাতে খণ্ড-বিখণ্ড কবতে জ্ব্লাদকে হুকুম দিলেন। জ্ব্লাদেব অস্ত্রাঘাতে গাজীব দেহে কোন ক্ষতণ্ড হল না।

তিনি আবো কুদ্ধ হবে গাজীকে দশটি হাতীব পাষেব তলাব ফেলে হত্যা কবাব নির্দেশ দিলেন। তাকে হাতীব পাষেব নীচে দেওয়া হল কিন্তু কিছু হল না, ববং হাতীব দাঁত ও পা ভেঙে গেল। গাজীকে আগুনেব কুণ্ডে নিক্ষেপ কবা হল। আল্লাকে স্মবণ কবাব গাজীব গাষে আগুনেব তাপ লাগল না। দশ মন ওজনেব পাথবেব সংগে বেঁষে গাজীকে সাগবেব জলে নিক্ষেপ কবা হল,—তবু তাঁব কিছু হল না,—ববং পাথবও জলে ভাসতে লাগল। গাজী যে ফকিব হয়েছেন,—তাঁকে মারে এমন সাহ্য কবি।

সেকেন্দাৰ শাহ পুত্ৰেৰ ফকিবিৰ খাঁটিছ পৰীক্ষাৰ জন্য সাগৰেৰ জলে মাৰ্কা-মাৰা সুঁচ ফেলে দিয়ে তাকে কৃতিয়ে আনতে বললেন। গাজী শারণ কবলেন আল্লাহকে। আল্লাহ তাতে সাডা দিয়ে খোষাজকে ডেকে এনে তাৰ কাছে সব বিবৰণ শুনলেন। আল্লাহেৰ অনুমতি অনুসাৰে খোষাজ ডেকে আনলেন সুব ও অসুবি নামক হুই দানবকে এবং গাজীৰ আদেশ পালন কবে সমুদ্ৰ থেকে সুঁচ খুঁজে আন্তে বললেন। দানবছ্ব সমুদ্ৰ সেচন কবেও সুঁচ পেল না; পেল পাতালেৰ ফলানিব বেটীৰ মাথাৰ চুলে। দানবছ্ব সেখান থেকে সুঁচ সংগ্ৰহ কবে এনে দিল গাজীৰ হাতে। গাজী পিতাৰ হাতে সেই সুঁচ দিলেন। সেকেন্দাৰ শাহ এবাৰ নিবস্ত হলেন। তিনি তবু পুত্ৰকে পুনৰাষ ৰাজ্যভাৰ গ্ৰহণ করাৰ জন্ম অনুবোধ জানালেন। গাজী সেবাবও প্রত্যাৰ প্রত্যাধ্যান কবে পিতাকে 'সালাম' জানিষে বিদাষ নিয়ে গেলেন মাতাৰ কাছে। গাজী সেই গভীৰ ৰাত্ৰে নিদ্ৰামগ্ন সকলকে বেখে ফকিবের বেশ ধাৰণ কবে গৃহত্যাগ কবলেন। গৃহ প্রাঙ্গন ত্যাগ কবাৰ পূর্বে দেখা; হল কালুব সঙ্গে। কালুও দৃচ মন নিয়ে গাজীব অনুগ্ৰমন কবলেন।

প্রাতঃকালে গাজী ও কালুকে নগবেব মধ্যে পাওষা গেল না। গাজীব বিবহে সকলে হার হার কবে কেঁদে উঠল,—কাঁদল হাতী, ঘোডা, গক, পাখী প্রভৃতি। ফকিব গাজী ও কালু পথ চলেছেন। চলতে চলতে এসে উপনীত হলেন সমুস্তীরে। সমুস্ত পার হওয়া যায কি করে। তাঁবা শরণ নিলেন আল্লাহ তালার। আল্লাহেব পরামর্শে তাঁরা হাতেব "আশাবাডি" সমুদ্রের উপর ফেলে আশাতবী-যোগে ভাসতে ভাসতে এসে উপস্থিত হলেন বাঙ্গলা দেশেব সুন্দরবনাঞ্চলে। এখানে থাকাকালে সুন্দরবনেব প্রায় সকলে গাজীব শিক্ষাছ গ্রহণ কবল।

সাত বছর সেখানে থাকাব পব গৃই ফকির আবার যাত্রা সুরু করলেন। চললে চলতে গেলেন ছাপাই নগবে। এখানকাব রাজ। শ্রীদামেব বাড ব সামনে এসে ডাবা জিগীব বা উচ্চৈঃয়বে আওযাজ দিলেন—"লা এলাহা।"

এত বভ স্পর্দ্ধা,—বাভীব সামনে মুসলমানেব আগমন এবং জিগীব ছাডা। জুদ্ধ হয়ে বাজা তখনই কোটালকে স্কুম দিলেন যে ক্ষরিব্রহ্মকে গর্দান ধবে নগব থেকে বেব কবে দাও।

জ্বধার্ত গাজী ও কালু হৃঃখিত হয়ে নিকটবর্তী এক কাননে প্রবেশ কবলেন। খেদবত হুই ফকিবেব হৃঃখে সহানুভূতিশীল হয়ে আল্লাহ তালা আহার্য্য পাটবে দিলেন। গাজী ও কালু সেই আহার্য্যে তৃপ্ত হলেন। কালু ভাবলেন, এমন হয়াচার রাজাব বাড়ীতে আগুন লাগলে ভালই হত। সত্য সত্যই বাজবাটীতে, তথা বাজবানীতে আগুন ধরে গেল। বহু ধন-সম্পদ অগ্নিদম্ম হল। বাজ। শ্রীদাম তথনই জ্যোতিষী ভাকিষে আগুন লাগার রহয় জেনে নিলেন এবং তাঁব প্রামর্শে গাজী ও কালুর পা জভিয়ে ধরে ক্ষমা প্রার্থন। করলেন। বাজাকেও বাজপুরীব সকলকে কলেমা পভে মুসলমান হতে হল। পুরীব আগুন নিভে গেল, খেমনকাব পুরী তেমনই অক্ষত রূপ ফিরে পেল। রাজা সেধানে মসজিদ নির্মাণ করে দিলেন। ছুই ফকিরের সুখে দিন কাটতে লাগল।

ফকিরেব শয়া বন, খূলা, মাটি-ছাই। মাবাব জালে আবদ্ধ সুথেব জীবন তো ফকিবের জন্ম । সুতবাং গাজী ও কালু তখনই শ্রীদাম বাজার রাজ্য ছেডে চললেন—অন্তর, অন্যথানে।

তাব। বুঝলেন, "কাটিলে মাষাৰ জ্বাল কেহ কাৰ ন্য।" নগরবাসী তাদের বিচ্ছেদে বোদন কবতে লাগল।

ভাম্যমান ফকিবছৰ এলেন এক গভীৰ অবণ্যে। সেখানে কর্মবত সাতজন কাঠুরিয়াৰ সাথে তাঁদেব হল সাক্ষাত। কাঠুবিবাব। বডই গবীব, কিন্তু অতিথি আপ্যায়নে তাদেব সে কি আন্তবিকতা। পরম সপ্তই হয়ে গাজী সেই কাঠ্ববিয়াগণেব হঃখ দূব কবার জগু তাদেরকে সঙ্গে নিলেন। এরপব তারা এলেন সমুদ্রের তীরে। সেখানে গাজী ষেইমাত্র "মাসি মাসি" বলে তাক দিলেন, সেইমাত্র এক দেবী ভেসে উঠলেন জলেব উপর। গাজী তাঁব মনের বাস্থা প্রকাশ কবলেন। দেবী ও তদীয় কগু৷ সেই ফকিরেব ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁকে বহু ধনবত্ন দান কবলেন। গাজী, সাহা-পরীকে তাকিয়ে সেই জল্পক কাটিষে এক সুন্দব পুবী নির্মাণ কবতে আদেশ দিলেন।

সাহা-পরী আনলো আবো বাহার হাজাব পরী। তুই দিনের মধ্যে তাবা নগৰী গড়ে দিল। সাধাবণ মানুষ সেই পুরী দেখে চমংকৃত হল। প্রজাগণকে কর দিতে হয় না,—ভাবা সবাই পেল লাখেবাজ। শহবের সে এক অপরূপ শোভা; ভাব নাম রাখা হল সোনারপুর।

গান্ধী ও কালু পরম আনন্দে সোনাবপুরে অবস্থান করতে লাগলেন। একদিন কোকাফ থেকে হবন্ধন পবী এল। তাবা গান্ধীব রূপ দেখে মৃদ্ধ। দক্ষিণা নগবেব মটুক বান্ধার কল্যা চম্পাবতী ভিন্ন গান্ধীব রূপেব তুলনা নেই। পবীগণ নিদ্রাভিত্ত গান্ধী ও চম্পাবতীব মিলন ঘটাল। গান্ধী ও চম্পাবতী পবস্পর পরস্পরেব প্রেমে মৃদ্ধ হয়ে বিবাহে সন্মত হলেন। কিন্তু মুসলমান ফকির গান্ধীব পরিচয় পেরে চম্পাবতী লক্ষায়, ক্ষোভে ভেঙে গভলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি দেখলেন "গান্ধী বিনে সংসাবেতে পতি নাহি আর।" চম্পাবতী সম্পূর্ণরূপে গান্ধীর উপব নির্ভব কবলেন। কিন্তু গান্ধী বিবাহেব পূর্ব পর্যন্ত চম্পাবতীকে পত্নীতে বরণ কবলেন না,—শুধু ইসলাম ধর্মে দীক্ষা দিলেন।

প্রদিন গান্ধী ও কালু পথে নেমে এলেন। গান্ধী তখন সবিস্তাবে চম্পাবতীব সঙ্গে তাঁব মিলন কথা কালুব নিকট ব্যক্ত কবুলেন। অগুদিকে চম্পাবতীও তাঁর তাব মনের কথা জননী লীলাবতীর নিকট ব্যক্ত কবলেন। লীলাবতী, কগা চম্পাবতীকে সান্ধনা দিলেন যে "তাব খ্যানে রহ তাবে ঘবে বসি পাবে।" কালু,—গান্ধীব আভীঙ্গা প্রণেব জন্ম ব্যবস্থা কবতে দক্ষিণানগর অভিমুখে যাত্রা করলেন।

দক্ষিণানগৰে প্ৰবেশেব পথে ক'লু এলেন এক নদীব তীরে। খেয়াঘাটের পাটনীব নিকট থেকে তিনি ন্ধানতে পেলেন যে দক্ষিণানগৰে কোন শৃদ্ৰের প্ৰবেশ নিষিদ্ধ। কোন শৃদ্ৰ সেধানে প্ৰবেশ করলে তাব প্রাণ হানি হওয়াব সম্ভাবনা। কালু সব ভীতিকে উপেক্ষা কবে নগবে প্রবেশ কবলেন এবং রাজসভায উপস্থিত হযে সম্ভোবে আওয়াজ দিলেন,—''ইল্লাক্লা।''

রাজা ক্রোধান্ধ হবে কোটালকে আদেশ দিলেন,—ঘাড ধবে এ ফ্রিবকে বেব কবে দাও!

কালু আব অপেক্ষা না কবে পূর্বব ঘটনা উল্লেখ কবতঃ সবাসবি গাজীর সঙ্গে চম্পাবতীব বিবাহেব প্রস্তাব দিলেন।

কালুব এই প্রস্তাবে অপমান, ঘৃণা ও ক্রোবে অগ্নিসম হয়ে বাজা দৃত কণ্ঠে কোটালকে হকুম দিলেন,—"হাতে-পাষে দিকল বেঁষে, বুকে দশ মণ ওজনের পাথব চাপিয়ে একে কাবাগাবে বন্দী বাখ।"

বান্ধা 'তেগ' নিষে চম্পাবতীকে গ্রহাৰ কবতে ছুটে গেলেন, কিন্তু চম্পাবতী কৌশলে আত্মৰক্ষা কবলেন।

গান্ধী উদ্বিয়,—কালুব ফিবতে দেবী কেন। কালু বন্দী অবস্থায় কাৰাগাৰ থেকেই গান্ধীকে শ্বরণ কবছেন। গান্ধী ধ্যানযোগে কালুব অবস্থা জানতে পারলেন। কালুব জন্মে তিনি কেঁদে ফেললেন। বিপদেব দিনে আহ্বান জানালেন বাঘ-শিশ্বগণকে। সুন্দববনেব বিভিন্ন দিক থেকে বাঘগণ ছুটে এল তাব কাছে। তারা সদর্শে বলল,—হে পীব। তোমার পাশে আমবাও আছি।

নানা নামধাবী, নানা আকৃতিব বাঘ। খান্দেওবা, দানেওবারা, কেন্দুয়া, কালকৃট, লোহাজুতি, নেখোডা, নাগেশ্বরী এবং আবও কত কত। তাবা তখনই যুদ্ধসাজে সজ্জিত হল। গান্ধীব নির্দেশমত তারা জগ্রসব হল দক্ষিণা নগবেব দিকে। পথিমধ্যে সাধাবণ লোক এত বাঘ এক সঙ্গে বেতে দেখে ভীত হতে পাবে, এরপ আশঙ্কা করে গান্ধী তাদেবকে ফুক্ দিয়ে ভেডা-ভেডীতে ব্যপান্তবিত কবে দিলেন।

দক্ষিণা নগবে বাবাব পথে গাঞ্চী সসৈত্যে এসে উপস্থিত হলেন এক নদী তীবে। সেই নদীব খেষাঘাটেব পাটনী ছিবা ও ভোবাব লোভ গেল সেই মুডোল ভেডা-ভেডীব মাংসে। তাদেব দাবী, পাবানী হিসাবে তাদেবকে হটো ভেডা দিতে হবে। গাঞ্চী তাতে সন্মত হবে ঘটি ভেডা পাটনীদেব জহা বেখে নিজে সসৈত্যে পাব হয়ে চললেন। পথিমধ্যে তিনি তিনশত পবী সংগে নিয়ে অগ্রসর হলেন।

পাটনী তো ভেডা-রূপী হুই বাঘকে ঘবে এনে খুব খুশী। প্রবিদন তাদের বুড়ী মা গোয়াল বাঁটি দিতে গিষে ভেডার এক 'ঢ্বুস' খেয়ে তো অজ্ঞান এবং তাতেই তার মৃত্যু হল,। পাটনীদের মৃতা মাতাব আছেব ভোজ হবে ভেবে ব্রাহ্মণ গেলেন সেই ভেডাছযকে উংসর্গ কবতে। ততক্ষণে ভেডা রূপান্তরিত হল বাঘে। সকলে ভরে যেদিকে পাবল পলায়ন কবল। পাটনী বলল—মুসলমান ফকিবেব কাছ খেকে সে আর কোনদিন পাবেব কভি নেবে না। বা্ঘ ঘটি ততক্ষণে ছুটে এসে উপস্থিত হল পীব গাজীব নিকট।

গান্ধীব প্রামর্শ মতন বাত্রে বাদগণ দক্ষিণা নগবের প্রত্যেক বাতী বিবে অবস্থান করতে লাগল। প্রভাত হলেই গৃহবাসী ঘবেব বাইবে এসে দেখে বাঘেব সমাবেশ। কেউ তংক্ষণাং ঘবে প্রবেশ কবে কপাট বন্ধ কবল, কেউ বা ক্রত ছুটে পালিষে চলে গেল অন্য কোখা। সংবাদ গেল বান্ধবাতীতে। বান্ধা নগরবাসীকে ভীত হতে নিষেধ কবলেন। তিনি দৃত মাধ্যমে প্রধান সেনাপতি দক্ষিণ দেও-এব নিকট স্থবিত-সংবাদ পাঠিষে বাঘ সৈম্মগণেব বিক্ষে মুদ্ধে অবতীর্ণ হতে আহ্বান জানালেন। দক্ষিণাদেও তংক্ষণাং বণসান্ধে সজ্জিত হয়ে মুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হলেন। বান্ধা-সভাসদ এবং আবে। অনেকে বাতীব ছাতে বসে সে মুদ্ধ অবলোকন কবতে লাগলেন।

বাঘ ও কুমীবের মধ্যে যুদ্ধ আবস্ত হল। কুমীবের কাঠসম শক্ত দেহে আঘাত করতে পারল না বাঘ সৈত্য, ববং তারা আহত হল। বিমর্ব হবে বাঘ ফিবে এল গাজীব কাছে। গাজী বিবরণ শুনে খোদাব কাছে প্রার্থনা জানালেন। বৌদ্রের খবতাপ দেখা দিল খোদাব ইচ্ছায়। কুমীবগণ সে তাপ সক্ত করতে না পেবে সাগবের জলে ঝাঁপ দিল। দক্ষিণা দেও তখন দানব-বাজের শরণ নিলেন। দক্ষিণা দেও-এর পীডাপীডিতে দানবরাজ তাব সাহায্যে ভূত ও প্রেভগণকে আদেশ দিলেন লগু-ভগু কাগু করতে। গাজী তা জানতে পেবে 'কুক' দিলেন চাবদিকে। সংগে সংগে দাউ দাউ কবে জলে উঠল আগুন। ভূত-প্রেভগণ প্রাণ নিয়ে পলায়ন কবল। দক্ষিণা দেও সন্মৃথ যুদ্ধে গাজীব নিকট শেষ পর্যন্ত পরাজ্য শ্বীকাব কবলেন।

দক্ষিণ। দেওএর পরাজ্য বাজাকে চিন্তান্থিত কর্ল। সভাসদগণ স্বপক্ষীয় সৈত্যবলের অসাধাবণ শক্তির বিবরণ দিয়ে রাজার প্রাণে সাহস সঞ্চার কর্লেন। এবাব তোপ, তীব, হাতী প্রভৃতি সমর-উপকরণে সজ্জিত হবে বাজা স্বয়ং মৃদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন। গাজীও মৃদ্ধে খোদা ভবসা কবে অগ্রসব হলেন। তুমূল মৃদ্ধ আবস্ত হল। রাজাব তোপেব মৃথে গাজীব পক্ষেব কোন ক্ষতি হল না দেখে বাজা স্তম্ভিত হলেন। বাখ-সৈত্য বেপরোয়াভাবে বাজ-সৈত্য ধ্বংস কর্তে লাগ্ল।

বাজাব ঐশীশক্তি-সম্পন্ন একটি কুরা ছিল। রাত্রিকালে নিহত বাজসৈয়েব গায়ে সেই কুরার জল ছিটিয়ে তাদেবকে পুনবার জীবত কযা হল।
জীবনপ্রাপ্ত সৈন্যাণ পুনরার এক যুদ্ধন্দেত্রে। এইভাবে প্রতিদিন যুদ্ধ চল্তে
লাগ্ল। সংবাদ এল গাজীব কাছে যে বাঘ-সৈন্য কিছু সংখ্যক করে
প্রতিদিন আইত হত্তে। অথচ রাজার গক্ষে কেউ মবছে না। গাজী
ধ্যানবোগে ঐশীশক্তি-সম্পন্ন কুষা-রহস্য জানতে পাবলেন। গো-বোধ
কবে ঐ কৃপেব মধ্যে তাকে নিক্ষেপ করে তাব ঐশীক্ষমতাকে নই কবলেন
গাজী। ঘটনা জান্তে পেবে রাজা বুঝলেন যে এবাব তাঁব পরাজয়
অবশ্যন্তাবী। বাজা ক্রত পলায়ন কর্লেন। এবাবে বাঘ-সৈত্যগণ কারাগার
থেকে কালুকে মৃক্ত কর্ল। তাবা বাজাকে খুঁজে বাব করে এনে হাজির
কর্ল গাজীর নিকট। বাজাকে বাঘেব হাত থেকে মৃক্ত কবে গাজী ও কালু
কিন্তু তাঁকে সসন্মানে আসন দিলেন। বাজা আশ্বন্ত হয়ে গাজী-কালুকে সাদবে
রাজ-সিংহাসনে বসালেন। বাজা প্রে কলেমা পত্তে মুসলমান হলেন এবং
সাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গাজীর সহিত কতা চম্পাবতীব বিবাহ দিলেন।

বাজপ্রাসাদে মহানন্দে গাজী-কালুব এক পক্ষকাল অতিবাহিত হল। ফকিবেব পক্ষে এইকপ মারায় আবদ্ধ হওয়া অনুচিত অনুভব করাব স'থে তাঁব। পুনরার পথে বাহিব হলেন। তখন বধু চম্পাবতীও তাঁদেব সন্ধ নিলেন। গাজী কিছুতেই চম্পাবতীকে সন্ধ থেকে নিরস্ত কবতে পারলেন না। তাই তিনি অলোকিক শক্তিবলে চম্পাবতীকে কখন হরিদ্রা ফুল, কখন অন্ধ্রীয়ক্ষপে সংগোপনে কিছুদিন নিজেব কাছে বাখলেন। পবে ককিরি জীবনেব জ্ঞালম্বক্ষ মনে হওয়ায চম্পাবতীকে শেওভাগাছে ক্যান্তবিত করে স্থাবর কর্তে চাইলেন। তাতে চম্পাবতী কেঁদে আকুল হলেন। গাজী তাঁকে আশ্বাস দিলেন যে তিনি চম্পাবতীকে অবগ্রই ভাগে কব্বেন না। কিছুদিনের জন্য তাঁবা অমণ কবে

ফিবে আসবেন, —ভতদিনে চম্পাৰতী যেন নিম্চেন্তে বসে আল্লাহ্তালাব নাম শ্ববণ কবৃতে থাকেন।

গাজী ও কালু প্রস্থান কব্লেন। পথিমধ্যে তাঁদেব সাথে সাক্ষাত হল গোদ বোগাক্রান্ত জামালিয়ার সঙ্গে। তাব হৃঃখে ব্যথিত হয়ে পীব গাজী, জামালিয়াকে বোগমুক্ত কব্লেন এবং সে যাতে সপ্তম পুক্ষ পর্যান্ত ধনশালী থাক্তে পাবে একপ আশীর্কাদ করে অগ্রসর হলেন। এবার তাঁবা তপস্যাবত তিনশত যোগীব সমুখীন হলেন। যোগীগণ গাজীকে প্রহার কর্তে উদ্ভাত হলে গাজী তাঁদেবকে দেব-দর্শন কবিয়ে মৃদ্ধ কর্লেন এবং পরে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত কব্লেন।

সেখান থেকে পীরছৰ বিদায় নিয়ে এলেন পাতালে জন্ধ রাজাব বাজা। সেখানে জ্যেষ্টভাতা জ্বলহাসের সাথে গাজী ও কালুর সাক্ষাত হল। ক্রন্দনরতা মাতাব নিকট প্রত্যাবর্তন কবাব জন্য জ্বলহাসের নিকট গাজী অনুবোধ কর্লেন। জ্বলহাসের শ্বন্তব-ছাত্ত্বীও সে প্রস্তাব শুনলেন। অবশেষে তাঁবা সকলেব সম্মতিতে জ্বলহাস ও তাঁর পত্নী পাচতোলাসহ প্রস্তুত হয়ে বিদায় নিলেন। প্রত্যাবর্তনের পথে গাজী সেই শেওডা গাছকে চম্পাবতীব পূর্ববরূপে রূপান্তরিত করে সাথে নিলেন। তাঁদেব সকলেব মধ্যে দীর্ঘ কথোপকখন চল্ল। তাঁবা এলেন দক্ষিণানগরে। মটুক বাজা ও লীলাবতী রাণী তাঁদেবকে যথোপমুক্ত আদর-আপ্যায়ন কর্লেন। সেখান থেকে বিদায় নিয়ে বছ ছানে ভ্রমণ কবে তাঁবা তিন বছব পর ফিবে এলেন সোনাবপুরে। তাবপর এলেন ছাপাইনগ্রের শ্রীদাম বাজাব নিকট। সেখানে আতিথেয়তার সন্তুট্ট হলেন এবং অবশেষে ফিবে এলেন বৈবাটনগরে।

গাজী ও কালুব ফকিবি জীবনেব বিস্তৃত কাহিনীসহ পুত্র জ্বাহাস ও পুত্রবর্ পাচতোল। এবং চম্পাবতীকে লাভ কবে বাজা সেকেন্দার ও রাণী অজুপা আনন্দসাগবে নিমজ্জিত হলেন।

আবহুর রহিম সাহেব প্রণীত "গান্ধি-কালু-চম্পাবতী কলার পুথি" নামক কাব্যে বর্ণিত উপবোক্ত কাহিনী, পীব মোবাবক বড় খাঁ গান্ধীর জীবন কাহিনীর সবচূকু নয়। এটি তাঁর জীবনের প্রথম দিককার কাহিনী মাত্র। বড় খাঁ গান্ধীর অলোকিক কীর্ডিকথা প্রাধান্ত পেলেও এই কাহিনীতে ইস্লাম ধর্ম প্রচাব-প্রবণত। লক্ষ্যণীয়। ভিন্ন ধর্মাবলম্বী নাবীপুকষেব মধ্যে বিবাহ বিষয়ক প্রস্তাব পাঠকের মনে কেতিছল উদ্রেক মাভাবিক ভাবেই করেছে এবং একে অবলম্বন করে কবি প্রণয়-আখ্যানটিকে অবক্সন্তাবী সংদর্ধেব মাধ্যমে বেশ আকর্ষণীয় কবে তুলেছেন। অলৌকিক শক্তি পবিচাষক যে সব ঘটনার সমাবেশ কবা হবেছে ভা একেবারেই অবিশ্বাস্থ—বিশেষতঃ বর্তমান মৃগে। পীর মোবাবক একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি বলে তাঁব কার্য্যাবলীব সংগে এইসব অলৌকিক-কীর্তিকলাপ অবিশ্বাস্থ বোমান্টিক কাহিনীতে পর্য্যবসিত হযেছে। সবল বিশ্বাসী গ্রামবাসীব মনে এই কাব্যের ব্যক্ষেপ্ত প্রভাব থাকলেও ইসলামি আদর্শের সঙ্গে অলৌকিকভাব এই কাহিনী সামঞ্জ্যপূর্ণ নয়।

আবহুর বহিম সাহেব প্রণীত কাব্য এবং এবই আদর্শে বচিত একখানি নাটক ব্যতীত রাষমঙ্গল কাব্য, গান্ধী সাহেবেব গান, হলবত গান্ধী সৈয়দ মোবারক আলি শাহ সাহেবেব জীবন চবিভাখ্যান প্রভৃতি গ্রন্থে পীব মোবারক বছ খাঁ গান্ধীৰ মাতাৰ নাম, শৈশবকালেব কথা, তাঁৰ জন্মকথা প্রভৃতি পাওষা যায় না।

মধ্যমুগীষ অত্যাত্ম পাঁচালি কাব্যের বৈশিষ্ট্য এতে পূর্ণমাত্রার বিবাজিত। বৈশিষ্ট্যগুলি এইকপ---

- ১। আল্লাহ তালাব কৃপায় অজ্পা মৃন্দবীৰ গর্ভন্থ সন্তানেব দেহে প্রাণ প্রবেশ কবণ।
- ২। অন্তঃসত্থা অজ্পা সুন্দবীৰ দশমাস্তা অৰ্থাৎ দশ মাসেৰ অবস্থাৰ বৰ্ণনা কৰণ।
- ৩। গান্ধী ও দক্ষিণ রাষ বা বান্ধা মটুক-এর যুদ্ধের সহযোগী সৈত্য বান্ধগণেব নামবৈচিত্র্য এবং চবিত্র বর্ণনায় দৃষ্ঠ হব খন্দেওবা নামক বান্ধ সৈত্যগণেব প্রধানকে। সে বাক্ষসেব গর্দান ভেঙে আহাব কবে। বেডাভাঙ্গা নামক বান্ধ অভিশব ভীষণাকৃতি। সে অসুব সিংহকে হত্যা কবে ভক্ষণ কবে। দানেওবা নামক বান্ধ দিষে চলে। সে যেন আকাশেব সূর্য্যকে ধবে খেতে চাব। এইরূপ আবো ক্ষেক্টি বান্ধেব নাম ভিঙ্গবান্ধ্য, কালকৃট, চিলাচক্ষ্য, কেন্দ্রা, মেচি, লোহা ভূডি, পেচামুখা ইভ্যাদি।
- ৪। মঙ্গল কাব্যের সাধাবণ বৈশিষ্ট্যের অন্যতম হিসাবে এই কাব্যে
  নমনীয়ভাব দৃষ্টান্ত আছে বে মৃসলমান হবে গাজীব পক্ষে হিন্দু বান্ধণ কল্যা

বিবাহ কৰাৰ বিপক্ষে কোন বিকন্ধ মানসিকত। সৃষ্টি হব নি। অপৰ দিকে:ব্ৰাহ্মণ নাজা মটুক দেবেৰ হিন্দু সংস্কারেৰ ভিত্তি এত দৃঢ় ছিল না যাতে তিনি মুসলমান নহওয়া অপেক্ষা মৃত্যুকে শ্ৰেষঃ মনে করতে পারেন। তবু ন কাব্যখানি মৌলিকভাবে ইসলামি ভাবনা ভিত্তিক।

- ৫। পীব বড় খাঁ গাজীর অলোকিক শক্তির কাহিনী মনসামঙ্গল কাব্যাদিব অলোকিক কাহিনীর কথা খাবণ করায়।
- ৬। উপবোজকণ বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে অধিকস্ত লক্ষ্যণীয় যে এই ক্ষাব্য-কাহিনীতে কৃষ্ণকথাৰ প্রভাব, প্রহ্লাদ চবিত্র প্রভাব, লাষলা-মজনুর প্রণয় কাহিনী প্রভাব, সংসাব বিবাগী বৃদ্ধদেবেব প্রভাব প্রভৃতি সুস্পষ্টভাবে পড়েছে।
- ৭। কৃষ্ণেব মথুবায় গমনেব পর ব্রম্ভে বে বিরহভাব সৃষ্টি হয়েছিল, গাজী, দক্ষিণানগর ত্যাগ কবলে সেখানে অনুকপ বিরহভাব জাগবিত হয়েছিল।
- ৮। কৃষ্ণের প্রতি ভক্তি-পরীকা দিতে প্রহ্লাদকে ষেরপ মৃত্যুব সম্মুখীন ' হতে হ্বেছিল, আল্লার প্রতি ভক্তির প্রমাণ ষরপ গাল্পীকে সেইকপ বুকে পাষাণ দিয়ে সমৃত্যে নিমক্ষন বা হাতীর পাষেব তলাষ পিউ হওবার মতন আবে। কঠিন প্রীক্ষাব সম্মুখীন হতে হ্রেছিল।
- ৯। সুফী মতাদর্শে আকৃষ্ট হলেও গান্ধী কর্তৃক সংসাব ত্যাগ ও ফকিববেশে ঘবেব বাইবে অর্থাং পথে পথে আপন আদর্শ প্রচাব করার ঘটনা। বুদ্দেবেব সংসাব ত্যাগেব ও তার কার্য্যাবলীর সঙ্গে তুলনীয়।

এইবাপ আরো বৈশিট্যের সঙ্গে কাব্যধানির নিজয় যে সব বৈশিষ্ট্য আছে: ভাদেব ক্ষেক্টি এইবাপ ঃ—

হিন্দুর বর্ণশ্রেষ্ঠ রাক্ষণ কথার সহিত মুসলমান মুবকের প্রণয় এবং বিরাহ সংযটিত হয়েছে।

দেব-দেবী মাহান্দ্য প্রচাবের তায় আল্লাহ্ মাহান্দ্য প্রচারের চেফার মধ্যে প্রধানতঃ ইসলাম ধর্ম প্রচাব প্রবণতাই প্রকাশিত হয়েছে।

পাতালের দেবীর সহযোগিতার গান্ধী ও কালু সোনারপুরে এক সুন্দর নগর গড়ে তুললেন।

পত্রবাহক পারাবত-মাধ্যমে প্রণম্ন নিবেদন ও বিবাহ কিছু কিছু সংস্কৃত্ত-পুস্তকেব কাহিনীতে দৃষ্ঠ হয়। এখানে গান্ধী ও চম্পাবতীব প্রণম বিষয়ক্ত মোগাযোগ-মাধ্যম হিসাবে প্রীগণেব ভূমিকা দৃষ্ট হয়। লায়লা-মজনু বা বোমিও-জুলিয়েট বা কিছুট। গুন্মন্ত-শকুন্তলাব প্রণষ্ঠ কাহিনীব মত গাজী-চম্পাবতীৰ প্রণয় কাহিনী এ কাব্যে অনেকখানি স্থান অধিকার করে আছে। বিশেষ কবে শিকাবে গিয়ে পাচতোলাব সঙ্গে বিবাহ ঘটনা স্মবনীয়।

সুফী-পীৰগণেৰ আদৰ্শ হিসাবে গাঞ্জীকে অবিবাহিত ফকিব হিসাবে পাওষা বাষ নি। সংসার ত্যাগী ফকিবেব পক্ষে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওষা এক অভ্তপূর্ব ঘটনা।

হিন্দু বান্ধাপ কণ্ডা হবে মুসলমানেব পানি গ্রহণ ঐ হিন্দু কণ্ডাব পক্ষে বেমন অনতিক্রম্য বাধা, তেমনি এক পুক্ষে অনুবক্ত নাবীব অণ্ড পুক্ষে মনোনিবেশ করা সেই হিন্দু কণ্ডাব আর এক হ্বতিক্রম্য বাধা। এতে প্রথম সংস্কাবেব ঘটল প্রাক্ষর এবং দ্বিতীয় সংস্কাব হল বিজ্ঞানী।

মন্ত্রবলে বাঘকে ভেডার পবিশত কবার মতন ঘটনা এই শ্রেণীর পাঁচালী কাব্যের বৈশিষ্ট্য। জীৎন-কৃষাব জলের সাহায্যে মৃতকে পুনর্জীবিত কবার ঘটনা পীব গোরাটাদ কাব্যেও দৃষ্ট হয়।

প্রাজিত দক্ষিণ বায়কে নিবে প্রীগণ তামাসা ক্রেছে। কবি এই প্রসঙ্গে কিছু হায়বস পরিবেশন ক্রেছেন।

গাজী-কাল্-চম্পাবতীব কাহিনী উপলক্ষে মুসলমান কৰি ইসলামি মানসিকভাব জন্ম ইউসুফ জোলেখাব কথা, সভী মবিরম, হব, নবীকথা শ্রন্থভিব উল্লেখ কবেছেন। তাছাভা শাহ জ্ঞালাল পীব, বদব পীব, গোঁব গোবিন্দ প্রভৃতি ঐতিহাসিক এবং কাল্লনিক বস্থ ব্যক্তি সম্পর্কিত কিছু কিছু ঘটনাব গল্পখানীয় কথা এই কাব্যে লিপিবছ হবেছে।

পীব পাঁচালী কাব্যে অনেকছলে ধর্মপ্রচাব কবা নিষে জন্ত ধর্মাবলম্বীব সহিত সংঘর্ষ হয়েছে দেখা যায়। কিন্তু পীব মোবাবক বডখাকে নিষে বচিত এই কাহিনীতে প্রণয় নিষে সংঘর্ষ এবং পবে ধর্মান্তব গ্রহণেব প্রশ্ন এসেছে।

গাজি-কালু-চম্পাৰতী কাহিনীতে অন্ধিত চবিত্রগুলিতে নিমলিখিত বিভাগ দৃষ্ট হয়---

- ১। মানৰ চৰিত্ৰ, ষথা—গান্ধি, কালু, চম্পাৰতী, মটুক, লীলাবতী প্ৰভৃতি।
- ३। (एव চविज, यथा--क्नाएवरी।

#### বডথাঁ গাজী

- ত। পশু চবিত্র, ষথা---বাঘ, কুমীব, ভেডা প্রভৃতি।
- ৪। বাক্ষস চবিত্র, যথা—দক্ষিণা দেও।
- ৫। প্ৰীচবিত্ৰ ( এদেব নামকবণ কবা হয়নি ), এবং
- ৬। প্ৰেত চবিত্ৰ,—দানৰ, ভূত প্ৰভৃতি।

প্রত্যেকটি চবিত্র ষ্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত। মানব চবিত্রে মানবীর সাধারা গুণাবলী, বাক্ষস চবিত্রে বাক্ষসীয় ব্যবহাব এবং এই রূপ ভাবে অন্তান্ত ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর চবিত্রে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য পবিস্ফুট হবে উঠেছে। এক মাত্র গাজী ও কালুকে মানব হওব। সত্ত্বেও অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ প্রদর্শনের মাধ্যমে ষেভাবে দেখা যায়,—ভাতে তাঁদেবকে কখন কবন যাহকর বলে মনে হর। পবী, প্রেত, দেব-দেবী তো কাল্লনিক ব্যাপাব,—ভাদেব চবিত্র তেমন ভাবেই চিত্রিভ কব। হবেছে।

সমগ্র কাহিনীতে কালু শাহেব চবিত্রটি অতাব চিন্তাকর্মক। তিনি গাজীব সহোদৰ নন, নন সেকেন্দাৰ সাহেব পুত্র বা গাজীব বৈমাত্র ভাই। তিনি ভুধু আত্প্রতিম সাথী—ইসলামি আদর্শেব অনুসবণকারী সহযাত্রী ফকিব মাত্র। একসাথে শৈশব-কৈশোব কাল অতিক্রম কবাব ফলে তাদেব মধ্যে যে মমত্ব যে সহমর্মিত। গভে উঠেছে তা পবিত্র এবং অটুর্ট। তাই তিনি গাজীব সূধ-নঃথেব সমান অংশীদাব হতে পেবেছেন মনে-প্রাণে। তাঁর চরিত্রেব সবচেবে আক্র্যণীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তিনি একজন সত্যকার সৃকী-ফকিব। তাই তিনি বিভ্রান্ত গাজীকে বলেছেন,—

ফকিবেব বিধি নহে থাকা এক ঠাই।

এদেশ ছাডিযা চল অহা দেশে যাই॥
কালু অহাত্ৰ যে ভাব প্ৰকাশ কবেছেন তাৰ অংশ বিশেষ এইকপঃ

বন্দী হইল ভাই মোব ভবেৰ মাষায় ॥
এ জাল কাটিতে তাব সাহ্য নাহি আব।
ফকিব হইল মিছে নামেতে আল্লাব॥
এই সব লোভ যদি মনে তাব ছিল।
রাজত্ব ছাডিয়া কেন ফকিব হইল॥

কালু বস্তুতঃ গান্ধীৰ সহিত বক্ত-সম্পর্কে সম্পর্কিত নন। গান্ধীর মাতার নিকট কালু সন্তানবং প্রতিগালিত হবেছিলেন। সেই সম্পর্ক ধরে গার্ল-র একনিষ্ঠ সহচর হিসাবে কালুকে বিশেষভাবে পাওয়া যায়। কালুও একজন রক্ত-মাংস সম্বলিত মানুষ। তাঁকে কোথাও ভাব-প্রবণ দেখা যায় না । নাবীব প্রতি তাঁব কোন হুর্বলত। দৃষ্ট হয় না। ববং তাঁকে সাধন-ভজনেব পক্ষেবিহল-চিত্ত গাজীকে সংযত কবাব জ্ব্য উপদেশ দিতে দেখা যায়। গাজী সংসার ত্যাগ করে পবিব্রাজক হলে কালু তাঁব সঙ্গ গ্রহণ করেন, যেন তিনি ব্যতীত গাজীকে বক্ষা করবার অহ্য কেহ ছিল না। বাস্তবিক সশবীবে সুস্থ অবস্থায়। গাজী ও তাঁর পবিবাবের অহ্যান্ত ব্যক্তিবর্গকে সঙ্গে নিযে বৈরাট নগরে শাহ্য সেকেন্দাব ও তদীয় পত্নী অজ্বপাব নিকট উপস্থিত কবতে পাবায় কালু খ্ব তৃপ্ত। কালু যেন এক বিবাট দায়িত্ব সম্পূর্ণকপে পালন কবতে পারায় পবম আনন্দিত।

গাজী এই কাব্যেব নায়ক চবিত্ত। মানুষ হিসাবে ভাঁৰ মধ্যে বছ বিপুৰ কিছু বহিঃপ্রকাশ হতে পাবে এটাই স্বাভাবিক। তা বলে তিনি মূল লক্ষ্য থেকে জঠ হন নি, বদিও এক-আধটু বিপথগামী হয়েছিলেন। যে মুগেব চিত্ৰ এই কাব্যে প্ৰতিফলিত হ্যেছে, সে মুগে ইসলাম ধর্ম এ দেশে ব্যাপক আকারে প্রচাবিত এবং প্রসারিত হচ্ছে। সে সময় আবব, পাবতা প্রভৃতি স্থান থেকৈ সুফী দববেশগণ ভারতবর্ষে ইসলাম ধর্ম প্রচাব কবতে আসছেন। मुकी प्रत्रत्य हिमाद्य धर्मश्राह्मद्भव मानविक वावहाव अत्मत्य क्रमभावाद्य মনকেও স্পর্শ করেছে। মুসলমান জনমানসও যেন প্রচাবেব স্বপক্ষে উল্লুখ হয়েছিল। তহুপরি এ দেশের গোঁডা নিৰ্য্যাতিত তথা ক্ষষিষ্ণু। অবস্থা এবং বৰ্ণাশ্ৰমবাদীগণেব তখন অবহেলিত অন্তাজশ্ৰেণীৰ সাধাৰণ মানুষ সামাজিক ছাষ্য অধিকাৰ পাওঁরাব আগ্রহে ছিল অধীব। গাজী এইকপ অনুকৃল অবস্থাব পবিপ্রেক্ষিতে ভারুণ্যের সবলতার সামাজিক মৃক্তিব বাণী নিয়ে এগিয়ে এলেন জনসাধাবণের মাঝে। চম্পাবতী-লাভের উন্মাদনা গান্ধীব চরিত্রে দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু কৰি ষে ভাবে কাহিনী গ্রথিত করেছেন ভাতে মনে হয় "প্রেম মান্বের জন্য, কোন বিশেষ ধর্মের জন্ম নর ।" মধ্যমুগে অনেকে সামাজিক বিকাশেৰ উপব প্রভাব বিস্তার করেছেন—প্রচলিত বর্ণগত বিভেদ দূব কবতে। নব-নাবীব প্রেমেব স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা কবাও তাঁদের অশুভ্য কর্তব্য হিসাবে পবিলক্ষিত হয়েছে।

গাজীর নিজস্ব দর্শনের জাব এক পবিচয় তাঁব উক্তিব মধ্যে পাওষা যায়।

কালু যেখানে গাজীকে উপদেশ দিছেন যে তিনি নারী-ধ্যানে খোদাকে হাবাবেন, সেখানে ভাব উদ্ভবে গাজী বলছেন—''এই ধ্যানে খোদা লাভ হবে।''

কালু বলে নাহি আছে খোদাব আকার। গাজী বলে ষভ মৃতি সকলি ভাহার । কালু আবো প্রশ্ন কবেছেন এবং ভার উত্তরও পেষেছেন। যথা—

কালু বলে প্রেমে প্রাণ যদি যার।
গাজী বলে মর্গে গিষা পাইব তাহার।
কালু বলে সংসাবেতে হর যদি বিরা।
গাজী বলে গেল তবে কার্য্য সিদ্ধি হৈরা।
কালু বলে কিবা কহ না পাবি বুঝিতে।
গাজী বলে সোজা পথ নাহি ইহ। হইতে।
কালু বলে বিরা কব ভজিবা কাহারে।
গাজী বলে গাঁথা বেই জামাব অন্তরে।

অর্থাং সংসাবী থেকেও সাধন-ভজন সম্ভব। কান্ত-কান্তা ভাবকে গান্ধী সাদবে আশ্রব করেছেন। কঠোর কৃদ্ধসাধন যে জীবন-সর্বন্থ নব গান্ধী ত।
নিশ্চব জানেন। ভবে নাবী যখন তাঁকে মূল লক্ষ্য থেকে আকর্ষণ কবছে বলে '
মনে হবেছে, তখনি তিনি বিবি চম্পাকে সেওভা গাছে পবিণত কবে অগ্রসর
হবে চলেছেন। পুনরায় তিনি চম্পাবতীকে মানবী কপে কপান্তবিত করে
বৈবাট নগবে মাতা পিতাব নিকট প্রত্যাবর্তন কবেছেন—তিনি সংসাব জীবনেব—সহিত সংযুক্ত হয়েছেন।

চম্পাবতী চবিত্রে পতিপ্রাণ নারীর পবিচর পাওরা যায়। হিন্দু আদ্মিণ্য'
সংস্কারও তাঁকে মৃসলমানকে বিরে করা থেকে বিরত বাখতে পারে নি।
প্রেম সংস্কাবকে অভিক্রম কবে গেছে। মাতা লীলাবতীব প্রভাব তাঁর মধ্যে
এসেছে। যেখানে দেখি মাতা লীলাবতীব মাতৃহদ্ব কন্তাব বেদনায় ব্যথিত,
সেখানে তিনি বলেছেন—

বিধিব যদি লিখা হয় কপালে তোমাব। তাহা কে ৰণ্ডিতে পারে শক্তি আছে কাব॥ একেত্রে লীলাবতী বোবতর অদৃষ্টবাদী। গাজী যে মুসলমান ও। ডিনি জেনেও কথার প্রতি সমর্থন জানিয়ে উভবের মিলনেব পথে প্রতিবন্ধক হন নি। হিন্দু-ব্রাহ্মণ রমণীয় চরিত্রে সতীত্ব যে কত বছ স্থান অধিকার করে থাকে এটি ভার অস্থাতম একটি দৃষ্টাভ। জাতি নয়, ধর্ম নয়,—সেখানে গুধু সন্তানেক প্রতি মাভাব অপরিসীম ভালবাস। প্রকাশিত হবেছে।

সকল চবিত্রের বিস্তৃত আলোচনা এখানে বাহুল্য মাত্র। সামগ্রিকভাবে মুসলমান সমাজচিত্রে যতটুকু চবিত্র-পবিচয় পাওষা মান্ত ভাব একটা সংক্রিপ্ত বিবরণ এই নপঃ—

বৈরাটনগরের অধিগতি শাহ সেকেন্দাব সমাজ-জীবনে সূপ্রতিষ্ঠিত। তিনি ধনবান, তিনি হাতেনের সমান লাতা, তিনি রোক্তম বা শাম নুবিমানেব চেরে শক্তিশালী। পাতাল রাজও তাঁব কাছে মুদ্ধে পরাজিত হয়েছেন এবং সমর্পণ করেছেন কল্যা অজ্বপা সুন্দবীকে। তাঁব পবিবাবেব চিত্র হল তংকালীন রাজা-বাদশাহ্ মুসলমান পবিবারেব চিত্র। তাই তাঁব পুত্র জ্বলাস শিকাবে গেলেন এবং পাতাল-রাজ জলেব একমাত্র কল্যাকে বিষে করে সেখানেই থাক্তে মনস্থ কর্লেন। পিতা ও যাতাব অনুমতি গ্রহণ কবাব আগেই পুত্র বিবাহে সন্মত হলেন,—বাজা-বাদশাব কোন কোন পবিবাবে এমন ধাবা ছিল। তবে অপব দিকে বাণী অজ্বপা সাগবে বাওযাব আগেছ স্থানীর অনুমতি নিরেছেন দেখা যায়।

রাণী অজুপাকে খোলাব নিকট স্তব (নামাজ) কর্তে হয় সকলেব মলল
কামনায়। তিনি গর্ভবতী হওয়াব পর সাত মাসে নানাবিধ মিইডবা সাধ-ভক্ষ
করেন। বাদশাহ সেকেন্দাব দশ বছরেব পুত্র গাজীকে সিংহাসনে বসাবার
জন্ম আহ্বান জানান। সমাজে তখন এইকগ চিন্তার পবিবেশ বে ছিল তা
এইসব ঘটনাব সূত্রধবে বোঝা হায়।

গাঁজী, পিতার আদেশ অগ্রাহ্ম কবেন আল্লাহভাবে বিভোব হওষাব কারণে। এইরূপ পিত্দ্রোহী সন্তানকে প্রাণম্ভ দেওরাব বেওষাজ অপ্রচলিত ছিল না। অবশ্য কিছু কিছু অলৌকিক ঘটনাব বিববণ বিহৃত হবেছে যার সামাজিক কোন মূল্য দেওরা চলে না। তবে সেকেন্দার লাহেব পবিবাব তথা মুসলসান সমাজের মানুষের মন যে হিন্দুধর্মান্তিত পৌরাণিক কাহিনী-প্রভাবিত মানস-লোকেব প্রভাব থেকে মুক্ত ছিল না—তা সুস্পক। সন্তানেব প্রতি জননীব কি অপবিসীম বাংসল্য এবং জননীর প্রতি সন্তানেব কি অসাধারণ ভক্তি ভংকালেও মুসলমান সমাজে প্রচলিত ছিল, এখানে তাব প্রমাণ পাওমা যায়। সন্তান গাজী আপন মাতাকে সালাম জানাচ্ছেন। গাজী সালাম জানালেন পিতাকে,—মাথা নীচু করে পিতার উপদেশ বাক্য শোনেন,—তাঁব চোখ থেকে ববে অক্স। মাতা অজ্পা পুত্রকে কোলে বসিষে আদব কবেন, নিজেব হাতে জাহাব কবান। মাতা, পুত্রের বিমর্ষ বদন দেখে হুংখে বিহুল হন। পুত্রকে নিজের বুকে নিয়ে পরম তৃপ্তিতে নিদ্রা যাওয়াব যে বাংসল্য জনুভূতি তা গাজীব সংসাবের তথা মুসলমান সাধারণেব সমাজেবও এক বাস্তব চিত্র। অখুনা যেমন গ্রামেব কে কোথার গেল, কিতাবে দেশত্যাগী হল তার ববব বাখাব প্রতি সাধাবণেব উৎসুক্যে অভাব লক্ষিত হয়,—তখনকাব দিনে ঠিক তেমটি ছিল না। ববং গ্রামের একজন লোক ফকির হয়ে যাওবাব ব্যথায় গ্রামবাসীর মধ্যকার যে বেদনাব চিত্র পাওয়া যায়, তাতে দেখা যায় যে এই ঘটনায় গ্রামের জনসাধাবণসহ সমগ্র প্রকৃতিই যেন হতো বিষয়া-ক্রন্দনবতা।

একান্নবর্তী পরিবারের জ্রাড়-সদৃশ কালু বৈরাগ্য-জাদর্শে নিজেব ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে বিসর্জন দিয়ে ভ্রাড়-বাংসল্যের অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

ত্রান্ধণ্য ধর্মের আদর্শ থেকে মৃক্ত হবে উঠতে তংকালীন নও-মৃসলমান সমাজ্ব সক্ষম হন নি। তাই দেখা যায় গালী কুষায় কাতব হবে পডলে আল্লা ককণা পববশ হবে তাঁর আহারেব লোগান দিলেন,—অর্থাং গালী বিনা প্রচেন্টায় আহার পেলেন। এইবপ ঘটনাব বাস্তাবত। ইসলামি ধ্যান বা ধাবণাব নেই। অহাত্র দেখি তিন বার ফুকদিষে পানি নিক্ষেপ কবতেই ছাপাইনগবেব পরিব্যাপ্ত আন্তন নিভে গেল। এ থেকে জানা যায় যে তংকালীন মুসলমান সমাজেও অনুবাপ কুসংস্কাবের স্থান ছিল। তথু তাই নয়,—ভৃত-প্রেত প্রভৃতির অন্তিত্বে এবং মন্ত্র-তন্ত্রেও বিশ্বাস ছিল দেখা যায়।

এ কাব্যে মুসলমান নাবী সমাজেব সুস্পষ্ট চিত্র মুটে ওঠেনি। মাজ কয়েকজন মুসলমান নারীব চবিত্রেব বিক্ষিপ্ত পবিচয় পাওবা যায়। অজ্পাও পাচতোলাব নারীসুলভ আচবণ ভংকালীন সমাজেব নাবীব সহদযত।ব চিত্র বটে,—তবে সামাজিক আচাব-আচবণেব বিশেষ কোন চিত্র মিলে না। এক স্থানে দেখি কালু গৃহে প্রত্যাবর্তন কবে পিতৃসদৃশ শাহ্ সেকেন্দাবকে ছ'লাম জানাচ্ছেন। সেখানে নিয়লিখিত দৃষ্টে অনুবাবনযোগ্য ঃ—

পালজে বসিষা ছিল শাহা সেকেন্দাব। হেনসমে কালু সাহা জ্বোড করি কর॥ ছালাম করিষা খাড়া সন্মুখে হইল। ইত্যাদি—(৮৮ পৃঃ)

ি কালু হাতজোড কবে সেকেন্দাবকে ছালাম জানাচ্ছেন,—অভিবাদনের এ পদ্ধতি:ইসলামে দেখা যায় না। অহ্যত্র দেখা যায়,—

> চাম্পাবতী-পাচতোলা আসিষা ত্বার। ছালাম কবিল ধবি শ্বান্তড়িব পার ! (৮৯ পুঃ)

মুসলমান নাবী সমাজেব মধ্যে ছালাম কৰাৰ পদ্ধতিতে স্বান্ততিব পাষে বৰাৰ রীতি এখানে দৃষ্ট হয় । এ দৃশ্য আজ আৰ বভ একটা দৃষ্ট হয় না। কিন্তা এই আদর্শ সমূহ সম্পূর্ণকপে ব্রাহ্মণ্য-আদর্শ প্রভাবিত। কবি আবহুব -রাহিম সাহেব নিজেও এই প্রভাব থেকে মৃক্ত ছিলেন না। কাবণ তিনি তাঁব ভেণিতাব এক স্থানে লিখেছেন,—

পাঠকে প্রণমি পুথি সমাপ্ত হইল। (৮৯ পৃঃ)

আবো দ্রন্টবা যে, চম্পাবতীব মাতার নিকট জ্বহাসেব পত্নী পাচভোলা এবং গাজীব পত্নী চম্পাবতী এসে---

"লীলাকে প্রণাম তাবা হজনে কবিল।" (৮৭ পৃঃ)।

বলা বাহুল্য লীলাবতী তখন মুসলমান হবেছেন, চম্পাবতীও তো গাজীব সাথে বিবাহেব পূর্বেই মুসলমান হবেছেন এবং পাচতোলা তো মুসলমান বক্টেই। অতএব দেখা যায় যে মুসলমান হয়েও তাঁবা তখনও বাহ্মণ্য আদর্শকে বিসর্জন দিতে পাবেন নি,—তাই তাঁবা "প্রণাম" জানিয়েছেন "ছালাম" (আস্ছালাম আলাষকুম)—এব স্থানে।

# ক:লু-গাজী-চম্পাৰভী ( নাৰ্চক )

"কালু-গাজী-চম্পাবতী" নাটকেব বচষিতাব নাম সতীশচল্ল চৌধুবী।
তিনি বাইশখানি প্রস্থেব প্রণেতা বলে এ পর্যান্ত জানা গেছে। তাঁব বচিত
ত্তব্ব নাটকেব সংখ্যা তেবো। তা ছাড়া তাঁব বছ সামষিক বচনাও আছে।
আত্ত্ব একখানি প্রস্থ ব্যতীত সমস্ত গ্রন্থই অমুদ্রিত ব্যবছে। তাঁব বচনাবলীব
একটি সাধাবণ তালিক। এইকপঃ—

| 31           | পূজাব পঞ্চৰঙ                    | নাটক         |               |
|--------------|---------------------------------|--------------|---------------|
|              | যুগল মিলন                       | 23           |               |
| Ø į          | উতঙ্ক                           | "            |               |
| 81           | পঞ্চরভ                          | 27           |               |
| ¢Ι           | আবেগ বিভোবা                     | 27           |               |
| ঙ৷           | কালচক্ৰ বা বশিষ্টের ব্ৰহ্মত্বাভ | "            |               |
| 91           | আহুডি                           | **           |               |
| ъı           | চন্দ্ৰবিন্যু                    | >>           |               |
| اد           | মনুসা মহিমা                     | 27           |               |
| 30 I         | বণলতা                           | 22           |               |
| 221          | रम वेवि                         | 23           |               |
| ३५ ।         | কালু-গান্ধী-চম্পাবতী            | 22           |               |
| <b>%</b> 0 I | পীব একদিল শাহ্                  | " [@         | গাপ্তব্য নর ] |
| 186          | হিন্দুছান                       | কবিত। সংকল   | —্মৃদ্রিত     |
| <b>3</b> 4 1 | বথু ডাকাভ                       | নাটিকা       | ,,,           |
| ३७।          | দি খিজর                         | বহয় উপন্যাস |               |
| 196          | ত্রন্ধাপ                        | বড গল্প      |               |
| 24 I         | প্ৰবন্ধ সংকলন :                 |              |               |
|              | (ক) কে তুমি, (খ) কেন            | ভালবাসি, (গ) | (श्राय वद्यन, |
|              | (খ) হায় হায কেন কেঁদে মবি,     |              |               |
| 1 66         | ক্ষেত্ৰনাথ চট্টোপাখ্যারেব জীবনী |              | মৃদ্রিত       |
| २०।          | বাংলা প্রবাদ-প্রবচন             |              | •             |

কালু-গাজী-চস্পাবতী নামক এই নাটক তিনি মাত্র ঘুই দিনে লিখে সমাপ্ত কবেছিলেন। এতে বোঝা যায় যে তাঁর অসাবাবণ প্রতিভা ছিল। নাট্যকাব ছিলেন চবিনশ প্রগণা জেলাব বারাসত মহকুমাব অন্তর্গত বামনমুভা গ্রামেব অধিবাসী। তাঁব পিতাব নাম বামলাল চৌধুবী। তাঁব ঘুই সহোদবেৰ অগ্যতম অকণচন্দ্র চৌধুবী মহাশয় নাট্যকাবেব অনেক নাটকেব কপি কবে দিয়েছিলেন। নাট্যকাব শুন্তিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে বহুদিন শিক্ষক—কবিকি হিসাবে কাজ কবছিলেন। তাঁব মৃত্যু তাবিথ হল ১১৬১ প্রীস্টান্দেব ২৪শে জানুষাবী। গুন্তিয়া বিদ্যালয়েব প্রধান শিক্ষক ভাবকনাথ সিংহ ১৭-৩-১১২০

প্রীফ্টাব্দের একটি প্রশংসাপত্তে লিখেছেন যে বার্ সতীশ চন্ত্র চৌধুবী ছিলেন কঠোর পরিশ্রমী, কফ সহিষ্ণু এবং বৃদ্ধিমান যুবক। তিনি ছিলেন ভত্ত এবং কর্তব্যপরায়ণ।

নাট্যকার সভীশচন্দ্র চৌবুরী মহাশরের "কালু-গাজী-চম্পাবতী" নামক নাট্যকানি পৃথি আকারে পাওয়া গেছে অর্থাং নাট্যকানি এ পর্যন্ত মুদ্রিত হয় নি। পৃথির আকৃতি ১০ই''×৮ই"। তাব পৃষ্ঠা সংযথা মাত্র ৫১। বেশ পৃষ্ঠ সালা কাগজে লেখা। পৃথির কিছু অংশ পোকার কেটেছে। তার অবস্থা জরাজীর্থ। এর পৃষ্ঠাক্ষ লিখিত নেই। নাট্যকানি পঞ্চাংক বিশিষ্ট। প্রতি অংকে চারটি কবে দৃশ্ব। প্রতি দৃশ্বাতে বিরতি-সূচক চিত্র অংকিত হরেছে। প্রতি দৃশ্বার্থের সংযোগস্থল উল্লেখ করা হবেছে। মথারীতি কৃশী-লবগণের একটি আলাদা পবিচিতি-পত্র আছে। পৃথির শেব পৃষ্ঠার সংক্ষিপ্ত পবিচিতি দৃশ্বান্যাধী প্রদন্ত হরেছে। নাট্যক আরম্ভের আগেই আছে আবাহন ও বন্দনাগীতি। তারপরইে ওভ সূত্রপাতের পূর্বেই শিরোভাগে লিখিত আছে 'গ্রীশ্রী হক নাম"। নাটকে নাট্যকার 'প্রবেশ-গ্রন্থান' নির্দেশিকাও দিয়েছেন। বন্দনা-গীতির মধ্যে তিনি ভণিতার বলেছেন,—

এ দীন সভীশে ভণে, (থোদ।) কব কৃপ। নিজগুণে, পীর ফেবেস্তা যত প্রথমে করি বন্দন। (আজি) হও সবে জনুবৃদ্দ অধ্য দাব শ্ববণ ।

নাটকখানি গাঢ় কালো কালিতে লেখা,—অক্তরগুলিও বেশ মোট। মোটা গোটা গোটা গোটা। নাটকেব শেষে লিখিত আছে copied by Arun Chandra Chowdhury কিন্তু copied by শব্দ ছটি কাটা। নাট্যকারের জ্ঞাত রচনার লেখা হস্তাক্ষর দেখে মনে হয় এ নাটক তাঁর নিজেব হাতেব লেখা নয়। অরুণচল্র চৌধুরী তাঁর সহোদর। তাঁদের প্রকারবর্তী পরিবাব। তাঁর লেখা সহোদর অরুণচল্র চৌধুরী নকল করে দেবেন এটা অয়াভাবিক নয়। মৃতরাং এটি মৃল নাটক নম বলে সন্দেহ কবার অবকাশ আছে। তবে এব মধ্যকার আবাহন, বন্দনা-গীতি ও পাত্র-পাত্রী পবিচম অংশ মে নাট্যকাবেব নিজের হস্তাক্ষর রবেছে তা তাঁব নিজের লেখা অক্যান্থ বচনার হস্তাক্ষরের সমে মিলিয়ে বুঝা যায়। প্রতে সর্বমোট ৪৩ খানি গান আছে। প্রকৃতিগতভাবে প্রদের সংখ্যা মধ্যক্রমে এইকপ ঃ—

| ভক্তি গীতি       | ৫ খানি,  |
|------------------|----------|
| বাংসল্য গীতি     | ৭ খানি,  |
| প্ৰণৰ গীতি       | ১০ খানি, |
| অধ্যাত্ম গীতি    | ২ খানি   |
| গ্রহসন গীতি      | ৫ খানি   |
| বীর রসাত্মক গীভি | ১ খানি,  |
| দেশাদ্মবোধক গীভি | ৪ খানি,  |
| ঈশ্বর বন্দন      | ৬ খানি,  |
| অগাৰ গীতি        | ত খানি।  |

নাটকখানির বচনাকাল এইৰূপ লিখিত আছে,—"এই পুস্তক সন ১৩২০ সালেব ৬ট পোঁষ ববিবাব আৰম্ভ এবং ৮ই পোঁষ মঙ্গলবাৰ সমাপ্ত হইল।"

এ নাটক যে একখানি কাব্যের নাট্যকাপ তা নাট্যকারের স্বীকৃতিতেই পাওরা যার। তিনি লিখেছেন,—"হিন্দুস্থান, মনসা মহিমা, বনবিবি প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেত্য বামনমুত্য নিবাসী প্রীসতীশচন্ত্র চৌধুরী কর্তৃক নাট্যকারে পবিবিতিত।" তবে এ পৃস্তক যে কোন্ পৃস্তকেব নাট্যকাপ তা কোখাও লিখিত নেই। সন্তবতঃ মূনশী আবহুর রহিম প্রণীত 'গাজী-কালু ও চম্পাবতী' কাব্যের হাবা অবলয়নে রচিত নাট্যরূপ। আবার দেখা যার যে আবহুর রহিমেব কাব্যের নামকবণেব প্রথম শব্দ 'গাজী' কিন্তু সতীশচন্ত্র চৌধুরীর নাটকেব নামকরণেব প্রথম শব্দ 'কালু'। তবে খোন্দকাব আহম্মদ আলী এবং মোহাম্মদ মূনশী বচিত কাব্যন্থয়ের নামকবণের সক্ষে সতীশচন্ত্র চৌধুরীর নাটকেব নামকবণেব সম্পূর্ণ মিল আছে। তৃঃখেব বিষয় শেষোক্ত কাব্যন্থর আল্লো আমাদেব হন্তগত হ্যনি,—হন্ত্রত তা একেবাবেই তৃষ্প্রাপ্য।

পশ্চিমবঙ্গেব সাহিত্যিক ভাষাব সঙ্গে বারাসত—বসিরহাট অঞ্চলেব চলিত ভাষাব সংমিশ্রণ এই নাটকে দৃষ্ট হয়। নবাব বা বাজাব মুখে পাওয়া যায় মার্জিত ভাষা, অক্যদিকে কৃষক, ব্যাধ পাটনী, বিভিওয়ালা প্রভৃতিব মুখে পাওয়া যায় স্থানীয় অমার্জিত ভাষা। নবাব সেকেন্দার বল্ছেন,—"এ ক্ষীণ শরীরে আব গুক্তব পবিশ্রম কর্তে পাবি না। বিচার—বিতর্ক-বাজনীতি যেন বিষমর বলে বোধ হয়।"

পাটনীব মুখেব ভাষার নমুনা ; —"বে আছে, তবে আমি চল্লেম— পেবণাম্।"

নবাবের কোষাধ্যক্ষের পত্নীব মুখেব ভাষা,—"কে বা হাছবে হতভাগা— নেয়াকেলে—ববাখুবে উনপাঁজ্বে। বছে কথা ভনিস্নে। মুডো খ্যাংবায় সোজা কব্ব।"

ব্যাধিনী বল্ছে,—''আৰ ক্সাক্ৰ। কন্তে হবে না।''

নাটকে নাযক-নাষিক। হতে আৰম্ভ কবে বাজা-পুৰোহিত-বেগম প্রভৃতি প্রায় সকলেব কঠে গীত সন্নিবেশিত হবেছে। গানগুলিও যথেচ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। কবেকটি গান পাঁচালীব সুবে গাইবাব উপযুক্ত। কতকগুলি অধ্যাত্মভাবে পূর্ণ। কতকগুলি গান সন্তা বসপৃষ্ট। গানগুলি অবশ্য বিশেষভাবে 'যাত্রায়' ব্যবহাবেব উপযোগী।

সমগ্র নাটকখনি গদ্য ও পদ্য উভয় ছন্দে বচিত। প্রীবাও পদ্যে কথোপকথন করেছে।

নাট্যকাব এই অল্প পরিসব নাটকের মধ্যে অনেক প্রবচন সংযুক্ত করেছেন। ষথা,---

- ১। এ হনিয়া ভোজেব বাজী।
- ২। বাখে কৃষ্ট মাবে কে?
- ত। নিল'ক্ষের নাহি লাজ নাহি অপমান, সুজনকে এক কথা মরণ সমান।
- ৪। নথ নাভাব বেল। তো কয়ৄব নেই,
   নে নে আব নাচ্তে এসে

ঘোষটা টেনে কান্ধ নেই।

- ৫। কুসন্তান হলেও কখন কুমাত। হতে প:বে না।
- ৬। মাতা-পিতা ধন-জন কেট কাৰো নব।
- গাছে না উঠ্ভেই এক কাঁদি,
   বাম না হতেই ব্লামাষণ।
- ৮। গ্ৰছে গ্ৰহা ঢেলা ব্য।
- ১। মধু অভাবে গুড, অবস্থা বুঝে বাবস্থা।
- ১০। হল ডিল ডো কল্লেন ডাল, খেলেন কচু ডো বল্লেন নিচু।

নাটকথানিতে ব্যবহৃত ভাষাব গতি সহজ ও স্বচ্ছন্দ। হেকনং, কসম, দবদ, নফব প্রভৃতি কিছু কিছু আরবী-ফাব্সী শব্দ ব্যবহৃত হবেছে, কিন্তু ইংবেজী কোন শব্দ পবিলক্ষিত হব না। স্থানীয় ভাষায় ক্রিযাপদে 'আম' প্রত্যায়ের স্থলে 'এম' প্রত্যায় লক্ষ্যণীয়। যথা ঃ—কল্লেম, চল্লেম প্রভৃতি। আঞ্চলিক ভাষার প্রকৃষ্ট নিদর্শন নাটকের অন্ততম চবিত্র ''কপটাদেব'' মুখে পাওয়া যায়। যথা ঃ—

ঘরে দোব দিয়ে কচেচ কি ? আচ্ছা বও, আমি কেঁদে ককিয়ে সাডা দিয়ে দেখি। (গলা শানাইযা) বলি বাডী আছ গা ?"

"কালু-গাজী-চম্পাবতী নাটকেব" কাহিনীৰ সঙ্গে মুনশী আবহুর বহিম সাহেবেৰ কাব্য "গাজী-কালু-চম্পাবতী" কাহিনীৰ সাধারণ মিল আছে। সুতবাং কাহিনীৰ বিবৰণ পুনৰাৰ এখানে প্রদন্ত হল নাঃ কাহিনীটিকে নাটকোপষোগী কৰাৰ জন্ত কপচাঁদ, বিভিওষালা, বিগু প্রভৃতি কিছু পার্শ্ব-চবিত্র নাট্যকাৰ সংযুক্ত কৰেছেন। তা ছাভা এতে নৃত্য সহযোগে গান প্রিবেশন কৰা হবেছে। উক্ত কাব্যেৰ সাথে নিম্নলিখিত পার্থক্যগুলি লক্ষ্য কৰা যায—

- ১। চম্পাবতী, গাজী ও কালু, এই তিন নামেব গাজী নামটি আবহুব রহিম সাহেব আগে ব্যবহাব কবেছেন এবং কালু নামটি সতীশচল্প চৌধুবী মহাশ্য আগে ব্যবহাব কবেছেন কেন তা কবি বা নাট্যকার কেউই কিছু বলেন নি। তবে এব প্রধান হুটো কাবণ আছে বলে মনে হয়। প্রথমতঃ গাজী অপেক্ষা কালু ব্যসে বছ। সুতরাং সম-আদর্শে বিশ্বাসী এবং ধর্মপ্রচাবে সম অংশীদাব কালুকে নাট্যকাব গৌণ ব্যক্তি বলে মনে কবেন নি। দ্বিতীয়তঃ ইসলামেব বাণী ও আদর্শ প্রচাবই পীব-দরবেশগণেব জীবনেব মূল উদ্দেশ্য, অতএব সেই আদর্শ খেকে কালু বিচ্যুত হন নি, উপবস্ত মাঝে মাঝে গাজী যখন বিজ্ঞান্ত হয়ে লক্ষ্যজ্ঞই হওষাব উপক্রেম করেছেন, তথন কালুই তাঁকে গদস্খলন হতে বক্ষা কবেছেন।
  - ২। পাঁচালী কাব্যেৰ কাহিনীতে গাজী ও চম্পাবতীৰ প্ৰণষ-কথা মুখ্যস্থান অধিকাব কৰেছে, যদিও তাঁরা শেষপর্যান্ত ইসলামেব জয়গান গেষেছেন। সতীশ চৌধুবী মহাশ্য তাঁব নাটকে গাজী ও চম্পাবতীব প্রেয়-কথাকে উপেফা

করেন নি। তিনি পীব-ফকিবগণেব যে আসল উদ্দেশ্য ইসলাম ধর্ম প্রচাব—ত। মূল চিন্তায় বেখে এই কাহিনী গড়ে তুলেছেন।

- ৩। আবহুব বহিম সাহেব বচিত কাব্যে মটুক বাজার বাজাগুর সকলেব ইসলাম ধর্মগ্রহণের কথা আছে, কিন্তু নাট্যকার সতীশচন্ত্র চৌধুবী তাঁর নাটকে মটুক বারকে ধর্মান্তবিত হবেছেন এমন দেখান নি। কেবল রাজার পূবোহিত দক্ষিণা দেওকে মুসলমান হতে হবে, গাজীব এইকপ ইচ্ছা প্রকাশিত হবেছে মাত্র—তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ কবেছিলেন এমন কিছুই দেখানো হর নি। তবে সাফাই নগবের বাজা মুসলমান হলেন—সে চিত্র সভীশবারু দিয়েছেন। বস্তুতঃ, মটুক বাজা এবং দক্ষিণ বার যে মুসলমান হয়েছিলেন এমন বক্তব্য আপাততঃ নজবে পডে না। কৃষ্ণবাম দাসেব "বাষমক্ষল" কাব্যে শেষ পর্যান্ত হিন্দু-মুসলমানের সহাবদ্ধানের ভিত্তিতে মিলন ঘটতে দেখা যায়—ধর্মান্তবিত হওবার কথা সেখানেও নেই। মহন্দ্রদ এবাদোল্লা বচিত "পীর গোরার্টাদ" কাব্যেও দেখা যায় দক্ষিণ বাষ ধর্মান্তরিত হন নি,—তবে বাজা নিয়ে উভয়ের মধ্যে অর্থাং পীর গোরার্টাদ ও দক্ষিণ বায়ের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হবেছিল। মূলী খোদা নেওরাজ বচিত "গোরার্টাদেৰ কেচ্ছা" কাব্যেও দক্ষিণ রামের মুসলমান হওরার কথা নেই—স্থানেও উভয়ের মধ্যে সহাবস্থানের কথা ঘোষিত হয়েছে।
- ৪। আবহুব বহিম সাহেব পীব মাহাদ্মা-কথা শুনাতে গিবে গান্ধী-চম্পাবতীব বিবাহকে কেন্দ্র করে কাহিনীটিকে আদি-বসাত্মক কবে তুলেছেন। তাদের প্রেমকথার সন্তই না হতে পেরে যেন কিছু বতিলীলার কথা বলে সাধ মিটিয়েছেন। আদি-বসাত্মক চটুলতা প্রকাশের তুর্বলতা দৃব কববাব চেফার্য তাই কবি শেষ দিকে গিয়ে নবী কথা, শাহ জালাল কথা, বদব শাহ কথা প্রভৃতি অনেক কথা বলে সামঞ্জয় বজার বাখতে সচেষ্ট হবেছেন। নাট্যকাব সতীশ চৌবুবী এ সব দিক থেকে পরিমিতিব পবিচয় দিয়েছেন। ধর্মপবায়ণ ব্যক্তির নিকট তার নাট্য-কাহিনী আদিবসাত্মক বলে মনে হবে না। গান্ধী ও চম্পাবতীব মধ্যে প্রকটা সংযত ভাব লক্ষিত হবেন্দ্র উভয়ের মিলনেব মধ্যে একটা স্বর্গীব পবিত্র ভাবধাবা পবিবেশনেব প্রচেষ্টা দেখা যার।
- ৫। দেশপ্রেমাত্মক কথা "গাজী-কালু-চম্পাবতীর" কাব্য-কাহিনীতে হান
   পায় নি। 'গাজী-চম্পাবতীর প্রেমকথা দিয়ে সাধারণেব মনোবঞ্জন-প্রবণতা

স্পায় অনুভূত হয়; ধর্মকথা পৰিবেশন। গোণ হয়ে উঠেছে। সতীশবাবুর নাটকে কোন সংঘর্ষমূলক চিম্ভাব চেবে, দেশান্মবোধক প্রভাক্ষ ঘটনার উপস্থাপন। বিশেষভাবে লক্ষাণীয়।

৬। কালু-গাজী-চম্পাবতী নাটকের কাহিনীতে সমাজের তংকালীন অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর প্রথম-দ্বিতীর দশকেব বাস্তব চিত্র পাওরা যায়। তংকালীন উচ্চুত্বল সমাজ, এমন কি সমাজ-শ্রেষ্ঠ পুরোহিত ব্রাহ্মণগণের আচাব-আচবণ, এই নাটকেব অক্তম চবিত্র বাজা রামচন্দ্রের হার শ্রেণী-চবিত্র এই নাটকে প্রতিফলিত হবেছে।

রাজা বামচন্দ্র যিনি বাজসভাষ নৃত্যপটিয়সীগণেব নাচ-গানে আনন্দ-বিভার হয়ে চৰম সূব অনুভব করতে চাইডেন, তিনি ভোজন বসিকভাব যে পবিচৰ দিয়েছেন তা এই রপ—

> লুচিশ্চ মণ্ডাশ্চ ক্ষীব দৰি সন্দেশং। খাজা গৰা কচুরিঞ্চ প্রসায় ইভ্যাদিং।

তিনি আরে! বলেছেন যে, পঞ্চ 'ম' কাবই সুথের আধার। সেধানে ভট্টাচার্য্য মহাশর নয় নিষে আপত্তি জানালেন,—"আমি জানি পঞ্চ ম' কার সবচেয়ে খাবাপ জিনিব।"

এ সবই তংকালীন বিলাসী ৰাজস্ববর্গের বাঁটি চিত্র। বাক্ষণ-পুৰোহিতগণের চাতৃৰী-চরিত্র এখানে সুস্পান্ট। মুসলমান কালু রাজসভাব উপস্থিত হলে বাজসভা অপবিত্র হয়েছে, অতএব ডা পবিত্র কবাব ব্যয়-কার্পণ্য ভাব প্রকাশ পাওরার ভট্টাচার্য্য মশাব বললেন—"অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা দিভে না পাবলে কি আজকাল পুরুতগিবি চলে!"

ব। দেশ-প্রেমেব হাওবা বে গ্রামে গ্রামে তথন (১৯১৩-১৪ খৃষ্টাব্দ)
 বেশ থানিক প্রবেশ করেছিল তা বিভিওবালাব গান থেকে বুঝা বায়—

চাই, গোলাপী বিভি চাই,
বিদেশী সিগারেটেব
মুখে দে না ছাই।
মৌবী এলাচ মুগনাভি,
বোহে মাদ্রান্ধ বর্মা পাবি,
ঘবের সোনা ফেলে দিয়ে.

পবের বিষ কেন খাই।
কাজ কর মিলে মিশে
দেশের পয়সা থাক্বে দেশে
কেন মর কয় সতীশে
আপশোষে বাঙালী ভাই।
যেও না আর পরবশে
যায় প্রাণ ক্ষতি নাই॥

৮। অনুকপ দেশ-প্রেমাত্মক কথা গান্ধী-কাপু-চম্পাবতী কন্থাব পৃথিতে নেই। এইসব পৃথিতে কিছু প্রণন্ধ-কথা ও ধর্মকথা ছাভা সাহিত্য-বসাত্মক কিছু নেই। ভাই কোন কোন সমালোচক এইকপ পাঁচালী কাব্যগুলিকে উপেক্ষা কবেছেন। এমনকি তাঁর। এইসব বচনাকে কদর্য ভাষাব বচিছ বলে মন্তব্যও কবেছেন। বলা বাহুল্য, তাঁবা হয়ত খবৰ বাখেন না বে, এখনও কোন কোন অঞ্চলের নিবক্ষব জনসাধাবণ আগ্রহসহকাবে ভক্তিভাবে এই সকল রচনাব মাধ্যমে পীবগণেব মাহাত্ম্য-কথা অবগত হবে থাকেন। তাঁবা এগুলিকে যথেষ্ঠ আগ্রহ সহকারে উপভোগ তো কবেনই এবং সেই সাথে প্রচুব আনন্দও লাভ কবেন। বে মুসলমান সমাজ-চিত্র অন্য কোন সাহিত্যে হান পাবনি, ইতিহাসের ক্ষেত্রে যার মূল্য অপবিসীম,—ভা এই বচনাবলীতে ধবা পডেছে।

১। আধুনিক কালেৰ স্ত্ৰৈণ-ব্যক্তিৰ এক মনোৰম চিত্ৰ অঙ্কন করে নাট্যকাৰ লিখেছেন ঃ—

কলিব একি কাশু দেখি ।
বলব কাবে মনেব কথা,
কে আছে এমন জুংখেব জুঃখী।
এখন মাগ হয়েছে মাথাব মদি,
ভাতাব ব্যাটা যেন চেঁকি।
বাপ-মা যে গো পাষ না খেতে,
ছেলে আছেন হয়ে থেঁকী।
কলিব একি কাশু দেখি ।

১০। গাজীব মাতা 'অজুপা'ব পাগলিনী হওবা আচাব-ব্যবহাব দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণেব নৃবীনমাধ্বেব মাতাব পাগলিনী হওবা আচাব ব্যবহারকে শ্বরণ কবিষে দেয়। গাজীব মাতা অজুপা বলেছেন,— —"কে তুই, কে তুই ? দূব হ দূব হ। তুই আমাৰ সাম্নে থেকে সবে ষা,—আমাৰ নিঃশ্বাস গাবে লাগবে। (উচ্চ হান্ত, চিন্তা, ক্রন্দন)' কিংবা,— "ছেডে দে, ছেডে দে রাক্ষসী।" ইত্যাদি।

১১। নাটকখানি পূর্ণমাত্রায় পীরমাহাদ্ম্য-নাটক নামেই অভিহিত। এতে পীরের সাথে দেব-দেবীরও আগমন ঘটেছে, দৈববাণী ক্রুত হরেছে, মর্ত-পাতালের মধ্যে যোগাযোগ হযেছে, আল্লাহ্ তা'লাকে ভক্তিভাবে ডেকে অলোকিক শক্তিতে শক্তিশালী হতে দেখা গেছে, স্বপ্ন-দর্শনকে বাস্তবে পরিগত হতে দেখা গেছে, যাহ্ বা মন্ত্রবলে নিজ্ক কপ পরিবর্তিত হতে বা তংকর্তৃক-অসম্ভব কাজ সম্পন্ন করতে দৃষ্ট হযেছে, এমন কি দেখা গেছে যে—ভাগ্যবিচাবের ফল ঠিকভাবে ফলেছে। বাস্তব সমাজ-জীবন ভিত্তিক নাটকে এ সবেব অনুপ্রবেশ অযাভাবিক বলে সহজেই স্বীকৃত হতে পারে। তা ছাতা জল্লাদেব হাতেব তববাবি ভেঙে যাওয়া, হাতীব পাষের তলায় পিন্ট হওয়া সত্ত্বেও আহত না হওয়া, ভাবী পাথব শোলাব হাায় হাল্ফা বোধ হওয়া, প্রফ্রাদেব স্থায় গাজী তাঁব পিতাব বিকল্কাচবণ করে আল্লাহের: ভক্ত হয়ে সংসাব ত্যাগ কবা প্রভৃতি বলা সক্রত।

১২। নাটকেব কাহিনী থেকে প্রমাণিত হব বে, পীবগণেব কীর্তিকলাপে হিন্দুগণও মুদ্ধ না হবে পাবেন নি। পীব দববেশও দেখা ষায় হিন্দুব দেবীকে যথেষ্ঠ জ্বদ্ধা জ্ঞাপন কবেছেন। একস্থানে পীব বডখা গাজী পাতালের অধিষ্ঠাত্তী দেবী সাগব-মাসীব শবণাপন্ন হবে তাঁব সাহাষ্য প্রার্থনা কর্ছেন,—

> মাসী পূৰ্ণ কৰ বাসন। । মাচি তৰ কৰুণ। ॥ তুমি বিনা বিজ্ঞন বনে কে আছে আব বল ন। ।

নগবে বসাতে সাধ উপাষ তো দেখি না। স্বীকাব না হলে মাসী ও চবণ তো ছাডব না। সাগব-মাসীও দেখা গেল গাঞ্জীৰ অনুৰোধেৰ উত্তবে ৰল্লেন,—

"বাপ গাজি। এব জন্ম চিন্তা কি। উঠ, চল,—আমি এব উপায় কবে দেব। চল, পাতালে আমাব কন্তা পদ্মাবতীব কাছে চল। সে তোমাকে দেখলে বৃত খুশী হবে।"

১৩। পৌবানিক আদর্শেব কাহিনী হলেও তংকালীন বাঙালী-সমাজ-চিত্র এই নাটকে প্রতিফলিত হয়েছে। কপটাদ ও তাঁব গৃহিনীর চবিত্র, অজুপা ও পাঁচতোলাব চবিত্র এবং আচাব-ব্যবহাবাদি খাঁটি বাঙালী চবিত্রকাপে উদ্ভাসিত। জামাতা গাজী ও কন্তা চম্পাবতীকে বিদাব দিবাব সময় শ্বান্তলী কীলাবতী বল্ছেনঃ—

''ৰাবা, চম্পা আমাৰ অভিমানিনী, বড ষড়েব, বড আদবেৰ সামগ্ৰী। বছু কৰে বেখ। আৰু অধিক কি বলুব।

মা চম্পা, শ্বণ্ডব-শ্বাণ্ডভী প্রভৃতি গুকজনকে ভক্তি কবে।। পতি প্রম গুক, কখনও তাঁব অবাধ্য হযো না। তাঁব অমতে কোন কাজ করো না। লোকে খেন নিন্দা না কবে। মনে বেখ, তাব চেখে কলঙ্ক মেয়ে মানুষেব আব কিছুই নেই। আশীর্বাদ কবি ভোমব। সুখী হও।"

১৪। নাট্যকাব ভূত-প্রেতেব অবতাবণা কবে সুন্দববনাঞ্চলেব তংকালীন স্বল অধিবাসীদেবও মনোভাব এবং তংসহ তাদেব ভূত-প্রেতে বিশ্বাসেব চিত্র অস্ক্রন কবেছেন।

১৫। ব্ৰাহ্মণ্য আদৰ্শ ইসলাম ধৰ্ম সমাগমে আহত। দৃচভাবে ত। প্ৰতিষ্ঠিত কৰাৰ শেষ চেফীষ ব্ৰাহ্মণ রাজা মটুক ৰায় আহ্বান জানাচ্ছেন :—

"উঠ সৈক্তগণ, এস ব্রাহ্মণগণ, যদি নিজ ধর্ম-অন্তিত্ব বক্ষা কর্তে চাও,—হদি জাতিকুল মান বজায় বাখ্তে চাও,—তবে চল, সকলে একযোগে বীবদর্পে যুদ্ধে গমন কবি।"

১৬। নাট্যকাব বাষসৈঞ্জেব মৃখে ভাষা আবোপ কবেন নি, যদিও ত্তিনি বাষগণকে মঞ্চে আনধন কবেছেন, ভাদেবকে যুদ্ধে আহ্বান কবা হয়েছে মাত্র। গান্ধী প্রসঙ্গে বিভিন্ন কাব্যে বাষগণেব নামেব বিবৰণ ত্তিখিত হয়েছে,—নাট কাব সেকপ নামও উল্লেখ কবেন নি। ১৭। স্বাধীনতা আন্দোলনের আবহাওয়া এই নাটককে স্পর্ণ করেছে। কারণ, ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীর কথোপকখনের মধ্যে একটি গানে আছে:—

"—প্রাণনাথ পায়ে পজি,
দাও না কিনে দেশী শাজী,
নইলে চলেই যাব বাপেব বাজী
যতন করে দেশের জিনিব মাথায় তুলে রাখ না।
হদয় খুলে 'সতীশ' বলে এই কথাটি তুল না।।

১৮। নাট্যকাব হলেশী মুগেব তংকালীন আবহাওরায় হিন্দু-মুসলমানেব মধ্যে বিবাহবন্ধনকে স্বাকৃতি দিখেছেন তবু বিদেশী জিনিষকে ববদান্ত ক্বেন নি। তিনি নিজে "এলাহি ভবসা" শারণ কবে প্রথমে শিবোনামা লিখে নাটক বচনায় হস্তক্ষেপ করেছেন তবু ইংবেজগণেব অথানভাপাশকে স্বীকাব কবেন নি। তিনি চাব খানা দেশান্থবোধক গান এই নাটকে স্থান দিয়েছেন। গানগুলিব শক্ষচয়ন ও গ্রন্থনা দেশ্লে বোঝা যায় যে নাট্যকাব এইকপ গান বচনায় সিকহন্ত ছিলেন। বস্তুতঃ তিনি ভাব বিভিন্ন গ্রন্থে অসংখ্য গান রচন। কবে গেছেন।

কালু-গান্দী ও চম্পাবতী নাটকে অঙ্কিত চবিত্ৰাবদীকে প্ৰধানতঃ নিমুদ্ৰিখিত বিভাগে বিভক্ত কৰা যায—

- ১। মানব। ষথা,—দেকেন্দাব, গান্ধী, কালু, চম্পাবতী প্রমূখ
- ২। দেবতাস্থানীয়। যথা,---সাগ্র মাসী।
- ৩। অমানব। ষথা,—বাক্ষস, ভূত-প্রেত ও পবী।
- ৪। পশু। যথা,—বাঘ ও কুমীব।

ভাছাঙা চবিত্ৰগুলি অশ্ব ভাবে বিভক্ত কবলে দেখ। যাবে যে মানব চবিত্ৰে অভিন্দাত ও অনভিন্দাত শ্ৰেণীব চবিত্ৰ ব্যবছে। অনভিন্দাত বলতে— বিডিওয়ালা, কৃষক, ব্যাধ প্ৰভৃতিকে চিহ্নিত কবা যাব।

গাজী ধর্মপ্রবাষণ মানব। সুফী ফকিবের আদর্শ-অনুসারী গাজী বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন—কিন্তু সেখানেই তাঁব গতি শেষ হবে যাব নি। গাজী উদাসীন, যোদ্ধা, প্রেমিক, দ্বাবান, গাজী ভক্ত, ল্রাভূবংসল; গাক্স মানসিক দিক থেকে মথেক্ট দূচ। কালুও ধর্মাপবাষণ মানব। তিনি গাজীব বন্ধু, ভ্রাতা, ভূত্য-স্ব কিছু।
তিনি গাজীকে সুফী-ফকিবেব আদর্শে নিষ্ঠাবান থাকতে সর্বপ্রকাব প্রামর্শ
দিয়েছেন। পীব গোবার্টাদেব সাথী সোন্দলেব সঙ্গে তাব বেশ কিছু সাদৃশ্য
দেখা যায়। সোন্দলেব শ্বায় তিনিও পালক-পুত্র।

সেকেন্দব শাহকে বাদশাহ অপেক্ষা পিতা হিসাবে অধিকতব আকর্ষণীয় চবিত্র বলে মনে হয়। তিনি ভাগবতেব হিবণ্যকশিপুব সঙ্গে কিছুটা তুলনীয়। তবে তিনি আল্লাহকে অস্বীকাব করেন নি। পুত্রেব প্রতি সম্থিক স্নেহপ্রবায়ণ ছিলেন বটে।

মাতা হিসাবে অজুপা ছিলেন খাঁটি বাঙালী ঘবেৰ আদৰ্শ জননী। পুত্ৰ বিহনে বিবহ ষে কতখানি তীব্ৰ হয়ে জননী হৃদযে আঘাত করে তাব জলন্ত নিদৰ্শন এই চবিত্ৰটি। পুত্ৰবধুর সহিত তাব ব্যবহাব, পুত্ৰেৰ জল্ম তাব মূহণ যাওয়া বা পাগলিনী হওয়া দীনবন্ধ মিত্ৰেব "নীলদৰ্পদ"—নাটকেৰ কাহিনীকে শ্বৰণ, কবিয়ে দেয়।

বাঞ্চা মটুক ছিলেন প্রাহ্মণ্য ধর্মেব ধাবক ও বাহক। বাঞ্চা হিসাবে তিনি কঠোব নীতি অনুসবণকারী। আপন কন্সাব প্রতিও তিনি বাজোচিত ব্যবহাব কবেছেন। শেষ পর্যান্ত গাজীব নিকট প্রবাজিত না হলে কিছুতেই তিনি মুসলমান ধর্মাবলম্বীব সহিত কন্সাব বিবাহ দিতে সম্মত হতেন না। অর্থাৎ ধর্মত্যাগ করা ববং তাব পক্ষে সহজ্ঞ কিন্ত জীবন ত্যাগ কবা যায় না। অপবপক্ষে চল্পাবতীব পতিগৃহে যাত্রাকালে পিতা হিসাবে মটুক বাজা যে উপদেশ দান কবেছেন তা থেকে তাব আদর্শ গৃহী হৃদয়ের পবিচয় পাওয়া, যায়।

বাণী লীলাবতী ছিলেন একজন আদর্শ নাবী। তিনি জননী। তাই কন্সাব অন্তব-বেদনাকে তিনি হৃদয় দিয়ে অনুভব কবেছিলেন। গাজী মুসলমান হলেও যেহেতু গাজীব নিকট চম্পাবতী আজ্মসমর্পণ করেছেন, সেই হেতু আব কারো কাছে তিনি আত্মদান কবতে পাবেন না—এ শিক্ষা তাঁব মাবেব কাছ থেকে গৃহীত। বাণী লীলাবতীব নিকট পতিব ধর্মই পত্নীব ধর্ম। বান্ধণ-বমণী হৈয়েও মুসলিমকে পতিত্বে ববণ কবার মতন এত বড সংস্কাব থেকে মৃক্ত হওরা ক্মাবিশ্ময়েব বিষয় নয়।

চম্পাৰতী চঞ্চল।-চপলা, গাঞ্জীৰ প্ৰেমে উন্মাদিনী। পিতাৰ আদেশে তাঁকে

কাৰাগাৰে থাকতে হয়েছে। অবশ্ব তিনি পিতার প্রতি কিছু অভিযান প্রকাশ করেছেন। তিনি মাতাব আনুক্লো সংস্কাব-মৃক্ত হয়ে মুসলনান গাজীকে বিবাহ করেছেন। শ্বশুব বাডীতে এসে ষথাভক্তিতে শ্বশুব-শ্বাশুডী এবং অক্তাক্তকে গ্রহণ করেছেন।

সাগব মাসী দেবী হলেও সাধাৰণ নাবীৰ মতনই অধিকাংশ আচবণ কৰেছেন। তাঁৰ কথাৰ কোথাও হিন্দু বা মুসলমান এমন প্ৰশ্ন আসে নি।

বামচন্দ্রের মতন মুসলমান বিদ্বেষী লোকেব অভাব সেকালে ছিল না।
'পঞ্চ'-ম কাব সাধনাই তাদেব অনেকের জীবনেব সর্বস্থ। তবে চবম আঘাতে
এ সব চবিত্রেব লোক সাধাবণ ভাবে একেবাবেই ভূমিতে প্রণিপাত কবে।

অনুৰূপভাবে ব্ৰাহ্মণ, বৈষ্ণব, ৰূপচাঁদ, বিহুষক, হৰি, তৰি প্ৰভৃতি প্ৰভ্যেকটি চেরিত্র স্বভন্ত মহিমাষ ভাষব।

নাটকখানি ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে অর্থাং আজ থেকে অর্থ শতাব্দীবও পূর্বে বচিত। তংকালেও হিন্দু-মুসলমানেব মধ্যে বিবাহ সংঘটন বাঙালী সমাজে অননুমোদিত ছিল না—এই নাটক তাব প্রকৃষ্ট প্রমাণ। সেই সংগে আরে। ক্যেকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যণীয—

- ১। সংসাব ভ্যাণী সুকী ফকিবেব বিবাহ,
- १। (मवीव मरक्र भीरवव करणां भक्थन,
- ৩। বাঘ ও কুমীবেব যুদ্ধ বর্ণনা,
- ৪। প্রণযাখ্যান এই কাহিনীতে ষথেষ্ঠ প্রাথান্ত লাভ করেছে,
- ৫। গাজীব বিবহ—শ্রীকৃঞ্চেব বন্ধ তাাগেব ফলে ব্রজপুবে থে বিবহ সৃ2ি
  হযেছিল—তাব সঙ্গে তুলনীয়,
- ৬। পীব গোবার্টাদ কাব্য ব। পেড্রুষাব কেচ্ছ,তে বর্ণিত জীবন-কুঁদাব জল অপবিত্রকবণ কাহিনীব প্রতিফল দুই হয়।
- পীব একদিল শাহ্ ক'বেরও দেখা যার মন্ত্রনলে প্রত কমন
  বাঘকে ভেডার কপান্তবিত করেছেন।

#### ৩। রায়-মঙ্গল কাব্য

বাষনগল কাৰোৰ ৰচবিত। বৃঞ্চৰান দ'দেৰ ৰ'সন্থান ছিল চাইকে প্ৰবাণ। বেলেৰ অন্তৰ্গত নিতে। নামক গ্ৰানে। ঠাৰ ক্ৰম ভাবিত আত্মানিক ১৬৫৬—'৫৭ খৃষ্ট'ক। কাৰ্য বচনাৰ কল ১৮৮৮ গৃষ্টাক। ঠাব ৰ'ডিড পুস্তক সংখ্যা পাঁচটি বলে জানা যায়। তাদেব নাম যথাক্রমে কালিকা মঞ্জন, ষ্ঠিমঙ্গল, রায়মঞ্জন, শীভলামঙ্গল ও কমলামঙ্গল। কবি ছিলেন বৈশ্বৰ ভক্ত। ধর্মক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সমন্থয়েব পক্ষপাতী। বাস্তবতা তাঁব কাব্যেৰ অন্ততম বৈশিষ্ট্য।

কৃষ্ণবাম দাসেব তৃতীষ বচনা এই বাষমঙ্গল কাব্য। কাব্যেব আকাব ১৪"×৫"। পত্ৰসংখ্যা ১ হতে ২৫ পৰ্য্যন্ত। পুঁথিতে তৃই-তিনজনেব হস্তাক্ষর পবিলক্ষিত হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পুঁথিসংখ্যা ১৭৯৮।

এই কাব্য দ্বিপদী ও ত্রিপদী পষাবে রচিত। এতে বেশ কিছু বর্গাণ্ডফি আছে। লও ন এব আকৃতি একই প্রকাব। র ও অ এর ২খ্যে ব্যবহাবের কোন নিষম নেই। ন ষ ব জ শ এবও ব্যবহাবের কোন নিষম নেই। প্রচুর আববী (ষেমন মোকাম), কাবসী (ষেমন গীবিদা) ও হিন্দী (যেমন পাগ্) শব্দ থাকা সজ্বেও বাংলা ভাষার লিখিত কাব্যখানি সুখপাঠ্য। বেশ্ কয়েকটি সুপ্রচলিত প্রবাদ এতে ববেছে।

### সংক্রিপ্ত কাহিনী

পূল্প দন্ত সাধু, পাটনে যাওয়াব পথে সেই নৌকাৰ মাঝিগণেব নিকট
পীব বডথা গাজীব নিয়লিখিতৰপ বিবৰণ শুনলেন ঃ—একবাব ধনপতি
সওদাগৰ পাটনে যাবাব পথে পীব বডথা গাজীকে শুদ্ধা না জানিবে কেবল
দক্ষিণ বাবেব পূজা কবায় গাজীব সাথী ফকিবগণ অসন্তুক্ত হবে ঘটনাটি পীব
বডখা গাজীব গোচবে আনলেন। পীব সাহেব সব বুভান্ত শুনে নিয়ে
বুবলেন যে সেই অঞ্চলে তাঁব অধিকাব ক্ষুদ্ধ হবেছে। তিনি কন্ট হলেন
এবং দক্ষিণ বায়েব নামে সৃষ্ট ঘব ভেঙে দিলেন। ফলে দক্ষিণ বায়েব সঙ্গে
তাঁব সংঘর্ষ হবে উঠল অনিবার্য। উভ্য পক্ষেবই সৈন্ত হ'ল বাঘ—সৈতা।
নানা বর্ণেব, নানা চেহাবাব, নানা চবিত্রেব এবং নানা নামেব বাঘ তাবা।
পীর বডথা গাজী এবং দক্ষিণ বাবেব আহ্বানে সেই সকল বাঘ নিজ নিজ
অধিপতিব নিকট উপস্থিত হল এবং নিজ নিজ ক্ষমতাব পবিচয় দিয়ে যুদ্ধেব
জন্ম প্রস্তুত হ'ল। এক নির্দিষ্ট সময়ে আবস্তু হল তুমুল সংগ্রাম। যুদ্ধ আব
থামে না। যুদ্ধে জন্ম—পরাজ্ববেব নিম্পত্তিব কোন সন্তাবনা নেই। এমতাবস্থায়
এক মিশ্র দেবতা তাঁদেব উভয়েব মধ্যে এসে উপনীত হলেন,—

অর্দ্ধেক মাথাষ কাল। একভাগ চুড়া টালা
বনমালা ছিলিমিলী তাতে
ধবল অর্দ্ধেক কাষ অর্ধ নীলমেঘ প্রায়
কোরাণ পুরাণ গৃই হাতে।

- অর্ধ-শ্রীকৃষ্ণ ও অর্থ পীব (?) বেশধারী সেই পরমেশ্বর যুদ্ধবত দক্ষিণ বায় ও বঙ্গা গান্ধীকে ঠাণ্ডা কব্লেন। তিনি উভ্যেব মধ্যে সোহার্দ্য পুনবার স্থাপন করে দিলেন। মিটমাটের সর্ত হ'ল,—

বড খাঁব মহাকায় গোবে কেবামত তাষ

হইবে লোকেব কাম ফতে

বেখানে গীবেব নাম বাবাম মোকাম থান

বত ফযতালা নাম হতে।

মাবা মৃশু এইবাপ দক্ষিণ দেশেব ভূপা

পূজা কবিবেক ষচজন

এখানে দক্ষিণ বায় সব ভাটী অধিকার

হিজলীতে কালু বাষ থানা

সর্বত্র সাহেব পীব সবে নোষাইবে শিব

কেহ তাহে না কবিবে মানা।

সেই দিন হতে পীব মোবাবক বডখা গাজী এবং ঠাকুব দক্ষিণ বাষ আঠাবো ভাটি বাজ্যেব সমান অধিক।বি হলেন। প্রাজ্যেব প্লানি কাবো স্পর্শ কবল না।

এই কাহিনী ভনে পৃঞ্জা দিয়ে তবে গাঞ্জী পীবেব মোকাম থেকে সওদাগর ডিঙ্গা ছাডলেন।

বাষমন্ত্ৰৰ কাব্যাংশেৰ এই কাহিনীটিতে মূলতঃ সমন্থৰেৰ কথা প্ৰাধায় লাভ কৰেছে। সে সমন্ত্ৰৰ ঈশ্বৰ-অভিপ্ৰেত। এমন প্ৰচেষ্টা সবাসবি সচৱাচৰ দৃষ্ট হয় না। পীৰ গোৰাচাদ—কাৰ্যে পীৰ গোৰাচাদ এবং দক্ষিণ বাসেব মধ্যে সন্ধি স্থাপন ভাটি প্ৰদেশেৰ উপৰ উভ্যেৰ সমান অধিকাবেৰ সৰ্তে সহাবস্থান প্ৰবৰ্তিত হ্যেছে। বাছ-সৈন্তেৰ বিভিন্ন পৰিচৰ এবং তাদেৰ মধ্যকাৰ মৃদ্ধেৰ বিস্তৃত বিবৰণ হৃদযগ্ৰাহী।

বায় এবং পীবেব ছল্ড মূলতঃ অধিবাৰ বিস্তাবেব ছল্ড। স্থুল দৃষ্টিতে হিন্দু

ও মুসলিমেব মধ্যকাব আপন আপন প্রভাব বিস্তাবেব প্রচেষ্টা বলে অনুভূত হয়। উভয়েই দেব বা অল্লাহেব বলে বলীষান। উভষেবই বল বাঘ-সৈগ্য নিবে। সমগ্র কাব্যে মানব ও পশু এই ছই চবিত্তেব সমাবেশ দৃষ্ট হয়।

যৌববাজ্য পৰিত্যাগ কবে সংসাব বিবাগী হয়ে দেশদেশান্তবে অ্মণকালে চম্পাবতীব কপলাবণ্যে মৃশ্ধ হওষাব পৰেব কিছুদিনেব কাহিনীৰ সঙ্গে এব কোন সাদৃশ্য নেই। এতে প্রেট্ বডখাঁ গাজীব জীবন—চিত্র সুপবিক্ষৃট হযেছে। গোবমোহন সেন বচিত কাব্যেব কাহিনী এবং কলেমদ্দী গাষেন গীত, গাজী সাহেবেব গানে বণিত কাহিনীৰ মধ্যে সাদৃশ্য বযেছে। গাজীব মাহাত্ম্য যে দক্ষিণ বাষেব মাহাত্ম্য অপেক্ষা কোন অংশেই কম নম, আলোচ্য কাব্যাংশে তা পৰিক্ষৃট হযেছে। অপৰ পক্ষে দক্ষিণ বাষ যে গাজীকে অবজ্ঞা কবৃতে সমর্থ নন তাও এই কাহিনীতে স্পষ্ট। প্রত্যক্ষতাবে ধর্মপ্রচাব বা ধর্মবক্ষা বিষয়ক প্রশ্ন এখানে নেই। কাহিনী দৃষ্টে মনে হয় এই কাব্যাংশে বর্ণিত দক্ষিণ বাষ এবং গাজী-কালু—চম্পাবতী কাব্যে বর্ণিত দক্ষিণা দেও বা দক্ষিণ বাষ একই ব্যক্তি নন। খুব সন্তব দক্ষিণ বায় কোন ব্যক্তি বিশেষ নন, দক্ষিণ বাষ অর্থাং দক্ষিণেৰ বাষ আঠাবো ভাটি ৰাজ্যেৰ প্রতিনিধি বিশেষ। এবং এই কাবণেই দক্ষিণেৰ বংশানুক্রমিক অধিপতিগণ "দক্ষিণ—বায়" উপাধিতে অভিহিত হয়ে আস্তুছেন।

### .৪। গাজী সাহেবের গান

গাজী সাহেবেৰ গানেৰ ৰচষিত। কে তা জানা ষায় না। উক্ত গান ব্রচষিতা আদে একজন মাত্র কৰি ছিলেন কিন। তাও অজ্ঞাত। বংশানুক্রমে প্রামেৰ বিশেষতঃ মেদনমল্ল প্রগণাৰ ফকিবগণ গ্রামে গ্রামে এই গান গেয়ে লেবেন। নগেল্রনাথ বসু মহাশ্ষ এই গান জনৈক কলেমদ্দী গাষেনেৰ নিকট থেকে সংকলন কবেন। বাংলা ১০০৫ সালেৰ ৬ই প্রাবণ তাবিখে বঙ্গীয সাহিত্য প্রিষদেব প্রথম মাসিক অধিবেশনে উক্ত গান নগেল্রনাথ বসু কর্তৃক প্রতিত হয়। কলেমদ্দী গাষেন ছিলেন উক্ত অঞ্চলেব সিতাঙ্গত্ব গ্রামেব তা,ধিবাসী। তিনি মেদনমল্ল প্রগণাব অক্সতম জ্পিমাব হুর্গাদাস বাবুব প্রজা। ন্যোকসুথে প্রচলিত এই গান তিনি গেষে বেডাতেন।

গাজী সাহেবেৰ গান, মোবাৰক গাজী সাহেবেৰ উপাখ্যান নামেও প্ৰবিচিত। এই সংকলিত গানেৰ মধ্যে ৮২৮টি পংক্তি ৰবেছে। গানগুলি ২০০৫ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পৰিষদ পত্ৰিকাষ প্ৰথম প্ৰকাশিত হয়। দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গ বিশেষতঃ দক্ষিণ-পশ্চিম চবিবশ প্ৰগণার সাধাবণ অশিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিত মানুষের ব্যবহৃত চলিত ভাষায় গাজী সাহেবের গানগুলি বচিত। জামামান ফকিবগণ আগনার মুবিধামত শব্দ সংযোজন-বিষোজন করায় এব ভাষা অনুরূপ বিশেষ অঞ্চলের মৌখিক ভাষায় সমুজ হ্যেছে। ক্ষেক্টি শব্দের রূপান্তর কিভাবে হ্রেছে তা দেখানো হল,—

পুকুৰ > পুখুৰ দিপাহী > দেফাই আদিল > আইল। ইত্যাদি

७, ছাড়া বেশ কিছু আববী, ফাৰসী প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হবেছে। যথা :--

গোছল্ অথে হস্ত-মুখাদি প্রক্ষালন কৰা,
চৌছদি " সীমানা,
ভৌজল " পাঠালো,
মেব। " আমাৰ,
বোলাইয়া " ডেচে নিরে, ইড্যাদি।

গানগুলি দ্বিপদী প্রায়ে বচিত। এতে অনেক অশুদ্ধ বানান ব্যেছে।
গাজী সাহেবের গানের ভাষার গাযেন ও নকলকারীর দোষে আধুনিক
ছাপ পড়সেও এর মধ্যে ইংবেজ প্রভাবের কোন নিদর্শন নেই। মুসলিমের
বচনা হলেও বা মুসলিম গায়েনর। এই গান সর্বত্ত সুব-লবলোগে গাইলেও
এতে তেমন বিশেষ একটা উর্দ্ধ্বভাষার ছাপ পড়েনি। গোছল, সিরনী,
হাজত, মুর্শিদ, তলব, হকিকং, বেসবিকং, আউলে প্রভৃতি সামায় কয়েকটি
শব্দ ছাডাও সর্বত্ত চিবিশে প্রস্থার স্থানীর বাংলা ব্যবহৃত হয়েছে। এইরূপ
গান বঙ্গেব নানাস্থানে হিন্দু ও মুসলিম সমাজেব নানা অন্তাজ শ্রেণীর মধ্যেও
প্রচলিত আছে।

#### गश्किश्व काश्नि

মোবাবক গাজী আপন পুত্ৰ হুঃৰী গাজীকে জানালেন যে তিনি ঘৃটিয়াৰীতে একটি পুকুৰ কাটিষে তাতে মক্কা থেকে পানি এনে বাখ্বেন এবং এই স্থানকে মক্কা বলে প্রচার কববেন। এতে ষাত্রীরা এসে পদধোত কববে না; গোছল কব্তে পাববে এবং যদি ভাষা খোদাব নিকট মোনাজাত কবে তবে তাদেব মনেব আশা পূর্ব হবে।

মোবারক গাজী আপনাব ইচ্ছা অনুষায়ী সেইৰূপ একটি মক্কা সেখানে নির্মাণ করালেন।

নবাব ঢাকায় এসে খাজনা আদারেব জন্ত জমিদাবগণকে তলব কবতে সেবেস্তাদাবকে আদেশ দিলেন। সেবেস্তাদাব জানালেন যে, মেদনমল্ল প্রগণাব বাজা মদন রাষেব নিকট তিন সনেব খাজনা বাকী আছে। নবাব কৃষ্ণ হযে মদন বায়কে হাতে দডি দিযে বেঁধে আনতে বললেন। বাবো জন সিপাহী তিন মাস হেঁটে এসে পৌছালো কলকাভার কালীঘাটে। ভাবা কালীমাভাব কাছে মানত কবল যে যদি ভারা বাজাকে বাডীতে সন্ধান পায তবে ফেরবাব পথে বিশ্বপত্রে কালীমাভাকে পূজা দিয়ে যাবে। অভ্যামী গাজী এ কথা জানতে পেবে পূত্র ত্বঃখী গাজীকে ডেকে জানালেন যে যদি বাজাব হাতে দডি পডে তবে কেউ যেন তাঁকে বাবা বলে না ভাকে। এব উপারেব কথাব গাজী জানালেন যে, বাজা তাঁর কাছে এলে তিনি অবভাই আশীর্বাদ করবেন।

সিপাহীগণ ৰাজপুরীতে আসতেই চাবিদিকে সাভা পড়ে গেল। বাজা ভীত হবে মন্ত্রীর সঙ্গে পৰামর্শ কবে ঘবের মধ্যে লুকালেন। পেরাদাবা বাইবে হৈ চৈ কবতে থাকার ৰাজা শেষে দেওরান মহেশ ঘোষকে ভানেব সামনে কথা বলতে অনুবোধ করলেন। মহেশ ঘোষ তো চাকবী ছাড়তে চার তবু পেরাদাদেব সামনে যেতে চার না। অনেক অনুরোধে মহেশ ঘোষ তো কালীঠাকুবেব নাম স্মরণ কবে ভাদেব সামনে এল। সে বলল,— বাজা পোঁচাকুল প্রগণাব তালুকে গেছেন। জমাদাব সে কথা বিশ্বাস কবল না। তাকে চাঁপা গাছে বেঁধে খুব প্রহাব কবল। সেই প্রহাবে মহেশ ঘোষ মৃতপ্রায় হল। শেষ পর্যান্ত মন্ত্রী মহাশর বাজার নিকট থেকে আটাশ টাকা নিয়ে মোবাবক গাজীব নাম স্মরণ কবে পেরাদাগণকে ঘুষ দিলেন এবং ভাব বদলে দশ দিনের সমর্য পেলেন। মন্ত্রী এবাব মৃতপ্রায় মহেশ ঘোষকে বাজাব নিকট আনলেন এবং গাজীব স্মরণ কবে অনেক চিকিৎসা—শুক্রমা ঘাব। তাকে বাঁচালেন। মৃতপ্রায় মহেশ শেষ পর্যান্ত অসাধাবণ উপায়ে জীবন যিবে পাঙরায় বাজা বিশ্বিত হলেন। তখন সে বহস্ত উদ্ঘাটন কবে মন্ত্রী বল্লেন,—

মন্ত্ৰ-তন্ত্ৰ নহে, গান্ধী সাহেবেৰ গান।।

মহাবাজ মদন বাষ তখন মন্ত্রী মহাশ্যেব নিকট মোবাবক গাজীব বিস্তৃত বিববণ নিলেন। তিনি বিস্থয় বিমুগ্ধ হয়ে ফুল-শিবনি সংগ্রহ কবে শিব নিব হাঁতি ভক্তিভবে নিজ মস্তকে বহন কবে সোনাবপুব থেকে ঘুটারির বনে এসে উপস্থিত হলেন।

অন্তর্যামী গাজী, বাজার আগমন বিষয় জেনে পাঁচ বছরের বালকরপে ভেড়া শুনেব চট গায়ে দিয়ে পথে বসে ধূলা-বালি মাধ্তে লাগলেন।

মন্ত্রী মহাশরের প্রামর্শে উক্ত বালকের শ্বরূপ জেনে রাজা মদন রায় গাজীর চবণ ধবে কাঁদতে লাগলেন। বালক গাজী সাল্পনা-বাক্যে বাজাকে আশ্বস্ত কবে তাঁর পুকুবে খানিক মাটি কাটতে বললেন।

গান্ধীর নির্দেশমতন তিন কোপ মাটি কোদাল দিবে কাটতেই বান্ধার প্রথপের কাপড খুলে গেল। কাপড খুলে যাওরার ঘটনার গান্ধী মন্তব্য করলেন মে তাঁর জমিদারী মাত্র তিন পুক্ষ থাকবে। বান্ধা অপবাধ মার্জনা প্রার্থনা করলেন। তখন গান্ধী সেই বান্ধার পোন্ধ-পুত্রের সাহাব্যে জমিদারী রক্ষা হবে বলে শান্ত করলেন। সর্বশেষে রান্ধা ঢাকা থেকে আগত সেফাইদের কথা জানিয়ে বিপদ উদ্ধারের প্রার্থনা জানালে গান্ধী বললেন;—

শমনের ভর আদি নাহিক বহিবে।
দমওম্বাক্ষাতে যাবা মাত্র সেলাম কবিবে॥
তোমার সঙ্গেতে যাবে চাকব হইরা।
মোকদ্বমা কতে হবে ঢাকাতে গিয়া॥

শুভ মঙ্গলবাৰ যাত্ৰাৰ দিন স্থিব হল। গান্ধী তাঁকে শুক্ৰবাৰ বাত্ৰে উদ্ধাৰ কৰবেন। বান্ধা বললেন,—

> সাত খাশী দিষে তব নামে হাজত দিব। গান-বাইন ভেকে তব গান কবাইব॥

গান্ধীৰ আশীৰ্বাদ নিষে বান্ধা বাতীতে ফিবলেন। জমাদার কঠ হল।
বাজা শ্বরণ কবলেন গান্ধীন নাম। তখন সেকাইনণ অজ্ঞান হযে (কাঠেব
পুতুলেন যায়) দাঁতিষে বইল। পনিচৰ পোৱে জমাদান তখন মদন নামকে
মহাবান্ধ বলে সেলাম কবল। শেষে মহাবান্ধেন প্রার্থনায় গান্ধীন দয়ায়
সেপাইনণ জ্ঞান ফিনে পেল।

বান্ধা এবাব নবাব সাক্ষাতের জন্ম যাত্রা করলেন। বিভিন্ন স্থান অতিক্রম করে তিন মাস পবে তিনি ঢাকান্ন পৌছিলেন। বাত্তি গৃই প্রছবে গাঞ্জী সাহেব পুত্র হংখী গাঞ্জীকে কুশা ঘাস অনতে বললেন। হৃংখী গাঙ্জী কুশা ঘাস আনলেন। কুশা ঘাস নিষে ভ্রমবেব কপ ধবে গাঞ্জী আঁখিব পলকে ঢাকা শহুবে উপনীত হলেন।

নবাব নিদ্রিভ অবস্থার গুনলেন—মদন বার দরবাবে এলে যেন তাঁকে সাদব অভ্যর্থনা জানানো হয়। একথা গুনে নবাব কেঁলে ফেললেন। তিনি গাজীকে আর দেখতে গেলেন না। গাজী জ্রমর-ফপে নবাবের দপ্তবখানার গিয়ে বকেবা তিন লক্ষ তিন হাজাব চাকাব অঙ্ক ভাইনে থেকে বামে ফেলে তংক্ষণাং ফিবে এলেন ঘুটিয়াবী আন্তানার এবং 'অঞ্জু' কবে আপনাব হডে প্রবেশ কবলেন।

পবেব দিন নবাবেব লোকজন সাদৰে ৰাজাকে দবৰাবে নিষে গেলেন।
দপ্তরে দপ্তব আনা হল। নবাব তথন ৰাজাকে বেশব্লিকেব পাট্টা কবে দিলেন।
শেখান থেকে অনতি বিলম্বে শ্লাজা বিদাব নিলেন।

করেদখানাব পাশ দিয়ে ষাওয়াব কালে ক্ষেদগণ বাজাব নিকট তাদেব যুক্তিব ব্যবস্থা কবাব অনুবোধ জানাল। বাজা সম্মতি নিজেন নবাবেব কাছ থেকে এবং নিজে ক্ষেদখানাব প্রবেশ ক্বলেন তাদেব যুক্তিব জন্ম। বন্দী বাবভূঞাব পাষেব বেজী কাটতে তাকে আডাই ঘন্টা ক্ষেদখানায় থাকভে হল। তারপব তিনি গাজীকে স্মবণ কবে প্রত্যাবর্তন ক্বলেন।

বাজা মদন বাষ পাল্কী করে গৃই সপ্তাহ পরে কলকাতার এসে পৌছুলেন। করেদীগণ-প্রদত্ত পীবেব হাজত বাবদ এক হাজাব টাকাব মিঠাই কিনে তিনি একশত এক ভাব মৃটেব স্কল্পে দিষে সোনাবপুরে এলেন। গোডদহে এসে সাতটা খাশী কিনলেন এবং সব নিষে গাজীব সম্মুখে এসে গলবন্তে অর্পণ করলেন। গাজী সাহেব খুশী হযে বাজাকে আশীর্বাদ করলেন। আডাই হালা কাঁচা বেনাব সাহায্যে খাশীব মাংস বাল্লা কবে হাজত দেওয়া হল। গাজী সাহেব একটি মসজিদ নির্মাণ কবাব জন্ম বাজাকে স্থান দেখিবে দিলেন। রাজা তথু বিপদকালে গাজীব চবণ পাওয়াব প্রার্থনা জানালেন। গাজীবললেন—কোন চিন্তা নেই। বাজা তথন সেলাম কবে স্থাপন ভবনে চলে গেলেন।

গান্ধী সাহেবেৰ মাহান্তা প্রচাবই এই কাব্যাংশের মূল উদ্দেশ্ব। এটি থণ্ড কাব্য। গান্ধীৰ সম্পূৰ্ণ জীবন কথা এতে নেই। কালু-চন্দাৰতী প্রসন্ত এতে বাদ প্রেছে। বাবমঙ্গল কাব্যেৰ অংশ বিশেষ এবং গৌৰমোহন সেন বচিত জীবনী গ্রন্থের অংশ বিশেষের সঙ্গে এই কাহিনীর সাদৃশ্য আছে। পীর একদিল শাহ কাব্যে বর্ণিত পীরের শিশুরূপ ধারণ বিবরণের সঙ্গে এব নিল দুষ্ট হয়।

বাজয় আদাষেব জন্ম কিবাপ জুলুম কবা হত তাৰ বিবৰণ এই কাব্যাংশে আছে। অলোকিক শক্তিতে মেদনমল্ল থেকে চক্ষেব নিমেষে ঢাকাষ উপস্থিত হওষাব গল্প তখনকাব দিনে সাধাৰণ মানুষেব নিকট অবিশ্বাস্থ ছিল না বলে মনে হয়।

গান্ধী সাহেবেৰ গানে বৰ্ণিত চৰিত্ৰাবলী অনেকথানি বাস্তব। এধান চৰিত্ৰ মদন ও ৰায় গান্ধী সাহেব। তাছাভা মন্ত্ৰী, নবাব, দেওৱান প্ৰভৃতিব চৰিত্ৰ পাঠকেব মনে বেখাপাত কৰে।

### ৫। কালু-গাজী

কালু-গাজী-চম্পাবতীৰ কাহিনী-ভিত্তিক একখানি নাটকেব পুঁথি সম্প্রতি পাওবা গেছে। নাট্যকাবেব নাম কোথাও লিখিত নেই। কোন ভণিতা বা মুখবদ্ধ বা ভূমিকা বা কুশী-লব পৰিচিতি নেই। পুখিখানি আমি উত্তব চবিবেশ পৰগণা জেলাৰ বসিবহাট মহকুমাৰ স্বৰূপনগৰ থানাধীন তবণীপুৰ নামক গ্রামেব অধিবাসী মোহাম্মদ আতিবাৰ রহমানেব ৰাজী থেকে পেষেছি। জনাব আতিবাৰ বহমান বলেন বে পুথিখানি তাঁব পিতা যবহুম জেহেব আলি পাডের লেখা। পুথিখানিব কভাব পৃঠায় ইংবেজীতে বা লেখা আছে তা খুবই অস্পই। লেখা আছে Hachamudin. ''উক্ত হাচামউদিন'' এব পব যা লেখা আছে তা গাঠসাধ্য নয়। পুথিখানি জেহের আলি পাড সাহেবেব লেখা নয় বলে আমাৰ ধাৰণা। কাৰণ—

- ১। জেহের আলি পাভ সাহেব তবণীপুব প্রাথমিক বিদ্যালয়েব শিক্ষক ছিলেন এবং তিনি নাকি "নর্মাল" পাশ ছিলেন। এ হেন ব্যক্তিব পক্ষে মাবাত্মক বকমেব বানান ভুল এই নাটকে ভুবি ভুবি থাক্তে পাবে না।
- ২। জেহেব আলি পাড সাহেব ছিলেন "এজিদ বধ" নাটকের বচয়িত। এবং উক্ত নাটকেব পবিচালক। তাঁব নাটক বসিবহাট উত্তবাঞ্চলে অসাধাবণ অভিনয সাফল্যে ঐতিহাসিক খ্যাতি অর্জন কবেছে। তাঁব পক্ষে অঙ্ক ও দৃশ্য নির্দেশনায় সাধারণ জটি থাকতে পাবে না।

অতএব কালু-গাজী নাটকেব বচবিতাকে হাছাম-উদ্দীন সাহেব বলৈ গ্রহণ কবতে পারা যায়।

পুঁথিখানির পৃষ্ঠাসংখ্যা চৌষটি। ষষ্ঠ অংক কিন্তু নাটকখানি দৃহ্যবিহীন। পৃথিটি মনে হয় অসম্পূর্ণ। এতে চৌদ্দটি গীত আছে, আছে মণতোজি।

বদব, খোষ।জ, জন্নাদ, শিব, গঙ্গা প্রভৃতি অতিবিক্ত চবিত্র নাট্যকাব সংযুক্ত কবেছেন। প্রবীগণেব নামকবণে যথা,—নীলাম্বরী, পক্ষরাজ, যমবদ প্রভৃতি লক্ষ্যনীয় বৈশিষ্ট্য। গাঙ্গী ও চম্পাবতীব মিলন কাহিনীই এই নাট্যেব মূল প্রতিপাদ্য।

গ্রামাঞ্চলে যাত্রাব আসবে সাধাবণ মানুষ আনন্দলাভ কবেন। আলোচ্য নাটকখানি সেই উদ্দেশ্যটুকু সফল কবতে সমর্থ বটে। নাটকখানি সম্পূর্ণরূপে হিন্দু-মুসলমানেব সহাবস্থান ভাবনার উপযোগী।

নাটকথানি বচনাব ভাবিথ নির্ণন্ন কবা যায় না। জেহেব আলি পাডেব মৃত্যুকাল ১৩৬২ বাংলা সাল। অভএব তাঁর সমস্যাধিক কালে বচিভ বলে ধবলে এই নাটকের বচনাকাল বিংশ শভাব্দীব প্রথমার্থেব প্রেক ,হডেই পাবে না।

### ও। গাজী-কালু-চম্পাবভী

মোছামেফ গোলাম খববৰ ও আৰগ্ৰ বহিম সাহেৰ বিবচিত ৭৮ পূচাৰ একথানি কাৰ্য পাওষা যায়। কাৰ্যখানি সন ১৩৪৫ সালে প্ৰকাশিত। গ্ৰন্থখানি ফুম্পাপ্য। শ্ৰীযুক্ত বিনৱ বোষেৰ কাছে তাৰ একটি কপি আছে।

গাজী-কালু-চম্পাৰতী কাৰ্যেৰ ৰচষিত। আৰহ্ব ৰহিম সাহেব এবং এই কাৰ্যেৰ অন্ততম ৰচষিত। আৰহ্ব ৰহিম সাহেব একই ব্যক্তি বলে অনুমিত হয়। আৰহ্ব ৰহিম সাহেবেৰ কাৰ্যেৰ প্ৰকাশকাল ১০৭৪ সাল। এব পৃষ্ঠা সংখ্যা ১২। প্ৰবৰ্তীকালে তার পরিমার্জন ও পৰিবৰ্দ্ধন হওম। খুব স্বাভাবিক। এব পক্ষে কাৰ্যদ্যেৰ প্রথম গুই পংক্তি লক্ষ্যাণীয় ঃ—

প্রথম কাব্য (প্রকাশ ১৩৪৫)ঃ প্রথমে প্রণাম কবি প্রভু কবতব।।
আকাশ পাতাল আদি সূক্ষন যাহাব ক

দ্বিতীয় কাব্য ( প্রকাশ ১০৭৪ ) ঃ প্রথমে বন্দিনু নাম প্রভু নিবঞ্চন ॥

র্এ তিন ভুবনে যত তাঁহাব সৃজন \*

খুব সম্ভবতঃ প্রকাশকগণ ব্যবসাবেব প্রবোজনে ইচ্ছাম্ড প্রোথিত্যশ। গ্রন্থকাবেব নাম ব্যবহাব করেছেন এবং কাহিনীর কলেবর বৃদ্ধি কবেছেন।

### ব ভরত গাজী সৈয়দ যোবারক আলি শাহ্ সাহেবের জীবন চরিতাখ্যান

"श्रूविक शांकी रेमियन साराम्मक वानि माह मारहरवि कीवन विविधाना" नामक श्रूव्युव विविध (श्रीवर्गाशन मिन महामव वाश्ना 5000 मारान हिन्न माराम श्री हिन्न विविधाना है जिस माराम है हिन्न विविधाना है जिस मिछा व नाम मिरिक्ष प्रति । श्रीवर्गाशन रान हिर्मि धर्मभवाशन, हिर्मिन वर्ण किन वर्ण मिछा नाम मिरिक्ष रान । श्रीवर्गाशन रान हिर्मिन धर्मभवाशन, हिर्मिन वर्ण किन विश्व मानिक व्याहि-माश्रव निमक्कि रान । व्यागाश क्ष्मश्र निर्व वर्ण किन विश्व मानिक व्याहि-माश्रव निमक्कि रान । व्यागाश क्ष्मश्र निरव व्यवस्थि किन श्री क्षमण व्यवस्थ माराम वर्ण माराम माराम वर्ण माराम वर्ण माराम माराम माराम वर्ण माराम माराम माराम वर्ण माराम माराम माराम वर्ण माराम माराम माराम माराम वर्ण माराम माराम माराम माराम माराम माराम वर्ण माराम म

"হজবত গাজী সৈষদ মোৰাবক আলি শাহ্ সাহেবেব জীবন চবিতাখ্যান" নামক পুজিকা ছাডা তিনি জন্ম কোন পুজিকাদি প্রকাশ কবেছিলেন বলে জানা যাব না। প্রথম জীবন থেকেই তিনি সঙ্গীত বসিক ছিলেন। স্থনামধন্য আবহল আজিজ বাঁ ছিলেন তাঁব সঙ্গীত-গুক। গুকব কাছে তিনি গাজী সাহেবেব গান গুনতেন। গববর্তীকালে সঙ্গীত-গুক আবহল আজিজ বাঁ, শিশ্ব গোবমোহন সেনেব নিকট গাজী-ভক্ত হিসাবে শিশ্বত্ব গ্রহণ কবেন। সাতবট্টি বছব বযসে ইংবেজী ১৯৬৫ প্রীষ্টান্দেব ২৪শে কাল্পন তারিখে এই মহাপুক্ষ দেহত্যাগ কবেন। তিনি সাত পুত্র ও পাঁচ কন্তা বেখে যান। ঘূটিযাবী শবীকেব গাজী সাহেবেব দ্বগাহেব সন্নিকটস্থ সুদেবী নিকেতনেব সুসজ্জিত বাগান বাটীতে তিনি সমাধিস্থ হন। প্রবর্তীকালে তিনিও পীবেব পর্য্যায়ে

উন্নীত হষেছেন বলে অনেকেব ধাবণ।। তাঁব সমাধিব উপব ইফক-নির্মিত একটি সুবম্য স্মৃতি–সৌধ নির্মিত হয়েছে।

তাব পুত্র গাজীভক্ত শ্রীনিমাইটাদ দেন মহাশর তাব পিতাব সমাধি বাদবগাহ-স্থানেব বর্তমান ভত্বাবধায়ক।

গৌবমোহন সেন বিবচিত গ্রন্থেব দ্বিভীষ সংস্করণের একখানি আমার হস্তগত হবেছে। এব পৃষ্ঠাসংখ্যা পঞ্চাশ। আকৃতি ৭৯০ ২৯০ ৯৯০ দিতীয় সংস্করণের প্রকাশ কাল বাংলা ১৩২৮ সালের ১৭ই প্রারণ। হাজী শেখ মহম্মদ ইয়ার আলী, সাকিম বোডাদহ, জেলা হাওডা কর্তৃক ভাষান্তবিত পরিবর্জিত ও সন্নিবেশিত। পুস্তকটির প্রথম সংস্করণের তাবিখ জানা যান্ন নি। এটি মুদ্রিত পুস্তক। তার মাঝারি কভার পেজ আছে। পুস্তকের চারিটি অঙ্ক মথাক্রমে—

- ১। নিবেদন বা ভূমিকা,
- ২। ধন্ত গান্ধীৰ আস্তানা বা বন্দনা গীতি,
- ৩। কেচ্ছ এবং
- ৪। সমাপ্তি সংগীত।

কেছাৰ মধ্যে আটটি শিবোনামা আছে। বথা,—

- ১। মন্দিৰাবেৰ (মহেল্ড বায়েৰ?) জমিদাৰী ও মোৰাৰক গান্ধীৰ বন্দী হওয়াৰ বয়ান,
- ২। মোবাবক গাজীব নাবাষণপুব গ্রামে যাত্রা,
- ৩। মোৰাৰকেব সাপুৰ যাতা,
- ৪। মোবাৰকেৰ ঘুটাবি গ্ৰামে যাতা,
- ৫। বাজা মদন বায়েব তলবে সিপাহী আগমন,
- ও। পীবপুকুৰে বাজা মদন বায়েৰ মাটি কাটা,
- ৭। মদন বাষেব আডাই ঘন্টা জেলবাস ও
- ৮। ত্বঃখী দেওয়ানেব সন্তানাদি হওয়াব বয়ান।

সবশুদ্ধ পাঁচটি গান ও ষোলটি কবিতাৰ যধ্যে কেবল কেচ্ছা অংশেই চাবটি গান ও পনেৰোটি কবিতা আছে। তাছাডা এই পুস্তকে আছে আবো চারখানি ছবি (আলোক চিত্র)। চিত্রগুলি যথাক্রমেঃ—

- ১। গাজী বাবাব দৰবাব,
- ২। নারায়ণপুৰে গাজী বাবাব হোজ্বা,

- ৩। সাহপুৰেৰ সেই শুষ্ক শেওভা গাছ যাব তলাষ গাজী পীব আসন করবার প্র গাছটি আবাব বেঁচে ওঠে, এবং
- ৪। পীব পুকুৰে যাত্ৰীব। শিবনী ভাসিষে বসে আছেন।

গ্রন্থখানি সাধু ভাষায় বচিত। দীর্ঘ বাক্য ব্যবহাবে দক্ষতার অভাব থাকায় অনেক ছলে ভাবেব স্থাছল একাশ হয় নি। গ্রন্থেব ভাষা আধুনিক। ইসলামি ভাবাদর্শে বহু আববী, উর্দ্ধু হিন্দী প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। বানানে অনেক ছলে অগুদ্ধি আছে। গান ও কবিতাগুলি বিভিন্ন ছলে, যথা,—কোথাও বিপদী কোথাও ত্রিপদী প্রাবে বচিত। বিশেষ বিশেষ অংশ বেথাঞ্জিত ব্যেছে। কবিতাব পংক্তিগুলিব ম্থাকাব মর্কত্র, অক্ষবেব সংখ্যাগত সমতা বক্ষিত হয় নি।

#### সংক্ষিপ্ত কাহিনী

কোন এক সময় দিল্লীতে চন্দন শাহ নামক জনৈক বাদশাহ রাজত্ব কবতেন। তাঁব সমষে একবাৰ বৰ্গীদেব উৎপাত দেখা দেৱ। বাদশাহ তংকণাৎ উদ্ধীৰকে ডেকে বৰ্গীদেৰ তাভাষাৰ নিৰ্দেশ দিলেন। আদেশ পেয়ে উজীক চললেন শিবিব অভিমুখে। পথিমধ্যে সাক্ষাত হল এক বৃদ্ধ ফকিবেব সাথে। ফ্রকিব জানালেন, বাদশাহ যেন বর্গীদেব সঙ্গে বুদ্ধে লিগু না হন। কারণ তাঁব বাছছেব মেযাদ উভীৰ্ণ হবেছে। উজীব ফিবে এসে ঘটনাটি বাদশাহকে জানালেন। বাদৃশাহ ক্রুদ্ধ হবে উজীবকে লাগুনা কবলেন। উজীব অগত্যা সেনাপতিব সঙ্গে যোগাযোগ কব্লেন। শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ আবন্ধ হল, কিন্তু অতি অল্প সমযেব মধ্যে বাদশাহেব অধিকাংশ সৈত্য ধ্বংস প্রাপ্ত হল। বাদশাহ ব্যাপক সৈন্ত ধ্বংসেব সংবাদ পেষে অচৈতত্ত হলেন এবং ৰপ্নে সেই ফকিরের मठर्कवांनी भूनवांच छन्छ शिलन। धवाद किक्दव भवांमर्भ भिद्धांधार्यः কবে মিয়া-বিবি অর্থাৎ সেই বাদশাহ ও বেগন হ'জনেই চলে এলেন ঢাতাব এক মোমিনেব বাজীতে। মোমিন তাঁদেবকৈ সাদব অভ্যৰ্থন। জানালেন। বিছুদিন পৰ সেই মোমিন তাদেবকে সঙ্গে নিষে স্থানীয় বাদশাহেৰ নিকট সৃত্তে চটনা জানালেন। বাদশাহ্ও সানন্দে বেলে-আদমপুৰেব জন্মলেব পাট্টা দিয়ে দিলেন চন্দন শাহ্কে। চন্দন শাহ্ বেলে-আদমপুবেব পাট্টা পেয়ে এদে উপহিত হলেন সেখানকাৰ বাৰন মোল্লাৰ ( বাবুৰ আলি মোল্লা ) বাছিতে। নিজেৰ পৰিচয় দিভেই আনন্দিত হলেন বাবন মোলা। তখন বাবন মোলা, চলন শাহাকে জ্মিদাবী বালাখানার বসিয়ে নিজে উজিবেব কার্য্যভাব গ্রহণ
-কব্লেন।

বেশ কিছুকাল পবে সেই ফকিব এলেন চন্দন শাহেব খবৰ নিতে।
কোন সন্তান না হওয়াব কাৰণে চন্দন শাহেৰ হুঃখেব কথা তিনি অবগত
হলেন। মনোবেদনা দূব করাব উদ্দেশ্যে তাঁকে একটি ফুল দিয়ে ফকিব
বিদায় নিলেন। সেই ফুলেব দ্রাণ নেওয়ায় বিবিৰ সন্তান লাভ সম্ভব হল।
সেই সন্তানই হলেন মোবারক গাজী।

মোবাবক গাজী পঞ্চম বছবে মন্তবে গেলেন। ষথা সময়েব মধ্যে তাঁব
শিক্ষালাভ সমাপ্ত হল। পিতা চন্দন শাহ জমিদারী ভার মোবাবক গাজীকে
দিবে জঙ্গলেব এক কদৰ গাছেব তলার বসে আল্লাব জেকেব আবস্ভ কব্লেন।
স্বাল্প সমষেব মধ্যে চন্দন শাহের মৃত্যু হল। কদৰ গাছ তলায় তাঁব দকন
কবা হল। মোবারক গাজী সেখানে প্রতিদিন জিয়ারত কবতেন এবং
যোগাসনে বসতেন। সেই ফকিব আবাব এসে মোবাবক গাজীকে ফকিব
হওরাব উপদেশ দিলেন। গাজী তাঁব শিক্তম্ব গ্রহণ কবে সংসাব-বদ্ধন থেকে
মৃক্ত হওরাব ইচ্ছা প্রকাশ কবলেন। তাঁকে সংসাবে ধবে বাখাব জন্ম বাবন
মোল্লা বিবাহ দিলেন গাজীকে। ছঃখী গাজী ও মেহেব গাজী নামে তাঁব
স্থই পুত্রও হল। তব্ও মোবাবক গাজী আন্তে আন্তে সংসাবেব কথা এক

বোলা নামক স্থানেব রাজা মন্দিব ( মহেন্দ্র ? ) বাষেব দববাবে সাডে তিন বছরের খাজনা বাকী পড়ার মোবাবক গাজীকে কাবাকদ্ধ হতে হল। পাজী স্মবণ কব্লেন পীব মহিউদ্ধীনকে (মঈনুদ্ধীন ?)। পীব মহিউদ্ধীন অবিলম্বে গাজীকে কারাগাব থেকে উদ্ধাব কবে বেলেব জ্প্পলেব কদম্ব গাছেব তলে নিয়ে গেলেন। সেই বাতে কাবাগার দম্ম হল। বাজা মন্দিব বাষ সিপাহীগণকে গাজীব অস্থিগুলি কবব দিতে নির্দেশ দিলেন। সিপাহীগণ গাজীব পলারন সংবাদ দিল। বাজা ক্রুদ্ধ হবে গাজীকে পাকডাও কর্তে হুরুম জ্যারী কবলেন। সিপাহীবা জ্পলেল তুটি সাদা বাঘ কর্ত্বক গাজীব মাথাব জ্বট আংলাতে (আঙ্গুলের সাহাব্যে বিলি দিতে) দেখে ভীত হয়ে সে সংবাদও বাজ্ব-সমীপে নিবেদন কব্ল। রাজা স্বয়ং এসে সে দৃশ্ব দেখে স্তম্ভিত হলেন। তিনি শাজীব পায়ে ধবে ক্ষমা প্রার্থন। কবলেন। গাজী কিছু প্রসন্ন হলেন। রাজা

জমিব লাখেবাজ পাট্টা লিখে দিলেন গাজীব পুত্র হুঃখী গাজীব নামে'। শেষ পর্যান্ত গাজী বাবেব ভয় দেখিয়ে বাজা মন্দিব বাষকে সেখান থেকে বিতাভিত কবলেন।

অন্ত একদিন মোবাবক গান্ধী এক অপ্তাতজ্বনেব গাযেবী আওষাজ্ব শুন্লেন,—"হে গান্ধী। এখানে থাক্লে ভোমাব জাহিব হবে না। তৃমি অপরা পৃথিবীতে যাও।"

গাজী অবিলয়ে সাদা বাহ ছটিকে সঙ্গে নিষে মকা অভিমুখে যাতা करता । अधियक्ष (पथा इन (पर्वापित्य बहारपरवर मार्थ। बहारपरक প্রশ্ন করে তিনি অপরা পৃথিবীব সন্ধান পেলেন না। তথন তিনি সেখান থেকে মহাদেবের প্রামর্ণে ছর্গ। মাতার কাছে গেলেন। প্রামর্শ পেরে এবার তিনি সেখান থেকে গেলেন বসাসাকিনের পাগল পীবেব নিকট অপব। পৃথিবীব সন্ধান নিতে। পাগল পীব, গাজীকে -পাইকহাটির দিকে ষেতে বল্লেন। পথিমধ্যে পঞ্চবা নামক গ্রামের এক বিখ্যাত আলেম তাঁকে আপন বাডীতে নিয়ে গেলেন। সেখানে গাজী অনেক উপদেশ গ্ৰহণ কৰে পাইকছাটির হেলা খাঁ৷ নামক জমিদাবেৰ বাডীতে এসে কিছু আহার্য্য চাইলেন। হেলা খাঁ তাঁকে সাদবে গুধ-ভাত খাওয়ালেন এবং বাতে অপব। পৃথিবীৰ সন্ধান পান এমন আশীৰ্বাদ কবলেন। মোৰাবক গান্ধা সেখান থেকে এলেন বিদ্যাধৰী নদীৰ তাৰে। ধেষা ঘাটেৰ পাটনী মটুক, কপৰ্দকহীন গান্ধীকে পাব কবতে অধীকার কবল। গান্ধী, বদবসা পীবের সহাযতার নদী পাব হলেন। ডবুও মটুক পাবেব কডি চাইল। পাজি তখন পুত্র হংখী সে কভি মিটিষে ষাবে বলে প্রস্থান কবলেন। তিনি এবাৰ এলেন নাবাযণপুরে। সেখানে মন্দিবেৰ পুৰোহিতেৰ পত্না নিখেছ হয়েছিলেন। পুৰোহিত শৰণাপন্ন হলেন গান্ধীৰ নিকট। গান্ধী সদয হয়ে बाजानीत्क गृह्ह स्कवावाव वावश करव करन शालन 'छावार्ट्स' পুকুরেব ধাবে। সেখানে সেওডা গাছ তলাব আস্তানা নিলেন। সেখানে কেবল ৰাদ্মণেৰ বাস। বাদ্মণেৰ গ্ৰামে মুসনমান! গ্ৰামেৰ জমিদাব বাম চাটুজ্জোব মাতাব অনুবোধে ফকিবকে অন্তত্র যেতে বলা হল। ফকিব গাজী ক্ষুদ্ধ হযে অগুত্র গেলেন। বাম চাটুজেব পত্নী দীঘিতে জল আনতে গিষে আর ফিবে এলেন ন। ঘটনাব কাবণ জেনে বাম চাটুজ্জেব বৃদ্ধা মাতা ফকিরেব নিকট ক্ষমা চাইলেন। গাস্তীর প্রস্তাব

অনুযায়ী বড় পীব সাহেবকে জোডা খাসি হাজত দিবার প্রতিজ্ঞা কবলে তবেই পুত্রবধূ ঘবে ফিবে আসতে পাবলেন। কিন্তু খাসির বদলে মোরগ হাজত দেওরায় গাজী বল্লেন,—'এ জনমে যাবে না নারায়ণপুরে বাঘেব ভয়।'

অবশেষে মোলা পাড়ার গিরে রামবাবু ডেকে আনলেন কাছিম নম্করকে এবং মোবগের হাজত দিলেন। গাজী তাদেবকে সুখে থাকার আশীর্বাদ করলেন।

পরে একদিন হঠাৎ কি ভেবে গাজী, দেবী নাবারনীব মন্দিবে গিখে দেবীব নিকট 'অপরা পৃথিবীর' সন্ধান জানতে চাইলেন। নাবারণী তাঁকে গোমাংস গ্রহণ কবতে নিষেধ কবে কুবালী নামক স্থানের এক মরা সেওভা গাছেব তলার আসন নিতে বললেন। গাজী সেখানে আসন নিলে ক্ষেকদিনেব মধ্যে মব। সেওভা গাছ জীবিত হয়ে ওঠে এবং তাতে কদম্ব ফুল ফোটে। এই অভুড-দৃশ্য দেখে গ্রামবাসী সেই ফ্কিবকে অসামাশ্য ব্যক্তি বলে বুবতে পাবে। তাবা গাজীব নিকট খেকে নানা প্রকাবে উপকাব পেলে সে ধাবণা দৃষ্ঠ্ল

মোবাৰক গাজী তাঁৰ বাঘ ছটিকে দিনে ভেডাৰ কপান্তরিত কৰে বাখতেন। করেকজন লোভী ব্যক্তি তাদেবকৈ গাজীৰ নিকট থেকে চেয়ে নিযে যাব। দিনে তাবা ভেডা থাকৃত কিন্তু বাত্ৰে হত বাঘ। ৰাত্ৰে সেই বাঘ ছটি নিজমূৰ্তি ধাবণ কৰাৰ তাবা ভেডা ছটিকে সকালে গাজীকে ফিরিয়ে দিল।

্থামবাসীগণ পানীষ জলেব অভাবে একটা পুকুব খনন কৰাবাৰ জন্ম গাঞ্জীকে আবেদন জানালেন। গাজী মাত্র দেভ শভ কোবাদাৰ আনাতে বললেন। কোবাদাৰ এল। পুকুরেব স্থান নির্দিষ্ট হল। পুকুব কাটাও হল। পবে গাজী কর্তৃক আহত হয়ে কোবাদাবগণ কিছু খাবাব থেতে বসল। মাত্র তৃই মালসাব "খানা" বা খাল্ডব্যও তারা খেষে শেষ ক্বতে পাবল না,—গামছাব বেঁধে বাডী নিষে গেল। প্রদিন জলভর্তি তৃই পুকুব দেখে সকলে আনন্দে নাচতে লাগল।

এই গ্রামে বামা মালুঙ্গী ও ভামা মালুঙ্গী নামে গৃই কাঠুবিয়া ছিল।
৫০০০: টাকা পাওযাব ব্যাপাব নিষে গাজীব সঙ্গে তাদেব মনোমালিন্ত
ঘটল। একদিন জঙ্গলে বাঘে বামাব কান ছিঁডে নিষে গেল। সে ফিবে এসে
সাজীব পা ধরল জভিষে। গাজী তাঁব কানে হাত বুলিষে কাটা কান জোডা

লাগিষে দিলেন। এবাব সে প্রতিদিন গান্ধীকে 'নাস্তা' ( মুধ ও ফল ) দিবার প্রতিজ্ঞ। কবে চলে গেল।

সেই বাত্রে গাজী শুনলেন গাবেবী আওরাজ—"এই বনে আগুন লাগাও। সে আগুন যেখানে নিভ্বে সেখানেই 'অগবা পৃথিবীর' সন্ধান পাবে।" সেই কথা মত আগুন লাগানো হল। আগুন এসে নিভ্ল ঘৃটিরাবী গ্রামে। গাজী সেখানে বিদ্যাধরী নদীব তীবে বাদাম গাছেব তলার আপন যোগেব আসন কবলেন। সেখানে বসে তিনি জিগিব দিতেই এলেন তাঁর মুবশিদ, যিনি গাজীকে আল্লাব দৰগাহে 'একিন' কবতে বললেন।

গান্ধী বাঘণণকে আহ্বান করলেন এবং তাদেব দ্বাবা সেখানে দ্ব তৈবী ক্রবালেন।

এবাব এলেন জগত বিখ্যাত বড়পীব সাহেব। বড়পীব সাহেব সেখানকাব সেই নজবগাহের খাদিম হিসাবে মোবাবক গাজীকে নিযুক্ত কবে অন্তর্হিত হলেন। মোবাবকেব নাম শুনে কেহ এলে গাজী তাকে বড়পীবেব নামে হাজত দেওরাতেন। এইভাবে গাজীর জাহির হল কারিদিকে।

কিছুদিন পৰ এক 'দেউনীব' (দেবনী বা দেবী) আস্থা নদীর কৃল ভেঙে মোবাবকেব আসনের দিকে অগ্রসর হল। গান্ধীব নিষেধ-অনুরোধ অয়াগ্য করার দেউনী বদ-দোরা পেষে বডপীব সাহেবের হাজতেব জন্ম মনলা পেষাব পাথবে পবিণত হল। অবন্ধ দেউনীর অনুবোধে গান্ধী সেখানে বাভে গোহত্যা না হর তাব প্রতিশ্রুতি দিলেন।

পবে একদিন গান্ধী বেলে আদমপুৰ খেকে তাঁর পুত্রন্বকে বৃটিষারী শবিফে এমে তাঁব সঙ্গে সাক্ষাং কৰবাৰ জ্বন্ধ সংবাদ পাঠালেন। হুঃখী গান্ধী তংক্ষণাং পিতাব উদ্দেক্তে যাত্রা কৰে এলেন নদীব ধারে ও মটুক পাটনীর খেয়া নৌক। চডে পিতাব বকেয়া প্রাপ্যসহ পাবানিব উপযুক্ত কভি দিয়ে দিলেন। তাৰপব তিনি বৃটিষাবী শবীকেব পথ-নির্দেশ নিয়ে বখাসময়ে উপস্থিত হলেন যথাস্থানে এবং পিতাকে 'সালাম' জানালেন।

[ প্রবর্তী কিছু ঘটন। 'গান্ধী সাহেবের গান'-এর প্রায় সমত্ল। স্বৃতবাং
-এখানে তার পুনকল্লের নিবর্থক। ]

্ একবাব সাতই আষাচ পর্যান্ত বৃষ্টিপাত না হওয়ায় গ্রামবাসীগণ পীব মোবারক গাজী সাহেবেব শরণাপন হলেন। তিনি তাঁদেবকে সেখানে অপেক্ষা করতে বলে একটি ঘরে প্রবেশ কবে দবজা বন্ধ কবলেন। নিষেধ বইল যে যতক্ষণ তিনি আপনা হতে দবজা না খুলছেন ততক্ষণ যেন অপব কেউ সে দবজা না খোলেন। পীর গাজী সেই অর্গলবন্ধ ঘরে একাকী খোদাতান্নালাব প্রার্থনায় নিযুক্ত হলেন।

ইতিমধ্যে একদল পাঠান দূব থেকে এল বডপীরের নামে হাজত দিতে।
তারা অপেক্ষা কবে ধৈর্যহারা হরে পডল এবং দরজা খুলে ফেলল। দরজা
খুলে দেখা গেল—কি সর্বনাশ।—পীব মোবারক বডখা গাজী সেখানেই
'ইত্তেকাল' অর্থাং দেহত্যাগ কবেছেন।

গাজী বাবাব নির্দ্ধেশ মতন ফবিদ নস্কব আপন কতাকে তৃঃখী গাজীব সহিত বিবাহ দিলেন। তৃঃখী গাজীর পুত্র সা-দেওরানেব বংশধরণণ আজে। গাজী বাবাব আশ্রয়ে জীবন যাত্রা নির্বাহ করে চলেছেন।

গৌরমোহন সেন বিবচিত 'হল্পবত গান্ধী সৈয়দ মোবাবক আলি শাহ সাহেবের জীবন চবিতাখ্যান' নামক গ্রন্থ ব্যতীত এমন সম্পূর্ণ গাজী-জীবনী গ্রন্থ আব পাওয়া যায় নি। কোন কোন কাব্যে বা গানে গাজীর প্রথম বা মধ্য জীবনের কথা আছে কিন্তু শেষ জীবনের কথা আব কোন গ্রন্থে নেই। এই গ্রন্থে চম্পাবতী প্রসঙ্গ নেই, নেই দক্ষিণ রায় প্রসঙ্গ। "গাঞ্চী-কালু-চম্পাবতী কাব্য, গান্ধী সাহেবেব জীবন চরিতাখ্যান, রায়মঙ্গল কাব্যাংশ, গান্ধী সাহেবের গান ও কালু-গান্ধী-চম্পাবতী নাটক" এই কয়খানি গ্রন্থের মধ্যে গান্ধী-কালু-চম্পাবতী কাব্য ও গান্ধী সাহেবেৰ জীবন চবিতাখ্যানে তাঁর জন্মকথা আছে, —অন্ত কোথাও দুফ হয় না। কাষ্যে এবং নাটকে 'সেকেন্দাব শাহ' বলে তাঁর পিতার নামোল্লেখ আছে কিন্তু এই জীবন চরিভাখ্যানে তাঁর পিতাব নাম বলা হয়েছে 'চন্দন্ সাহা'। কাব্যে-নাটকে মাতাব নাম 'অজুপ!' লিখিত হষেছে। এ গ্রন্থে সে উল্লেখ নেই। এই পুস্তক ব্যতীত অন্য কোথাও তাঁব পুত হংখী গান্ধী ও নেহেব গান্ধীব উল্লেখ পাওয়া যায় না। গান্ধী সাহেব জনৈক রাজাব নিকট নিগৃহীত হয়েছিলেন—এমন ঘটনাব প্রসঙ্গে একাধিক রাজার নাম পাওয়া যায়। গাজী-কালু-চম্পাবতী কাব্যে বাজাব নাম শ্রীদাম ব্লাজা, গাজী-কালু-চম্পাৰতী নাটকে তাঁৰ নাম বামচল্ৰ এবং জীবন

চবিতাখ্যানে এমন ব্যক্তি হলেন মন্দিব (মহেন্দ্র) বাব । শ্রীদাম বাজা ও বামচন্দ্র ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হমেছিলেন কিন্তু মন্দিব বাব ধর্মান্তবিত হন নি। এই জীবন চবিতাখ্যানে ধর্মপ্রচাব প্রসঙ্গ নেই । বডবাঁ গাজী যে বড পীব সাহেবের ভক্ত ছিলেন সে কথা কেবলমাত্র এই গ্রন্থেই বর্ণিত হয়েছে। গ্রন্থখানি ইতিহাসের মত কবে লেখা হয়েছে বটে, কিন্তু এব সব তথ্য ইতিহাস-ভিত্তিক নয়। লোকমুখে প্রচাবিত বঞ্জিত-অতিবঞ্জিত কাহিনী নিষে সজ্জিত বলে অনুভূত হয়। পীব একদিল শাহ কাব্যের সঙ্গে এই গ্রন্থের নিয়লিখিত সাদৃত্য দেখা যাব ঃ—

- ১। ঘোলাব কাছাবিতে পাইক-পিয়াদাব সঙ্গে বাজা মন্দিব বাবেব নিকট উপস্থিত হওবা!
- ২। গৰুকে বাঘে এবং পুনবাধ বাঘকে গৰুতে ৰূপান্তবিত কবার অনুৰূপ ঘটনা।
- ৩। গাজী সাহেবেৰ খ্ৰায় একদিল শাহেৰ পঞ্চমু বৰ্ষীৰ বালকৰূপ ধাৰণ কৰা।
- ৪। গাজী সাহেবেৰ খ্যায় একদিলেব ভ্ৰমৰ-ৰূপ ধাৰণ কৰা,
- ৫। পীব একদিলেব সহিত লক্ষ্মী দেবীব সাক্ষাতের স্থায় পীব বড্বাঁ। গান্ধীৰ সহিত হুৰ্গামাতা এবং নাবাষণী দেবীৰ সঙ্গে সাক্ষাংকাব।

নোকা ছাভা জ্বলেব উপর দিবে পদচাবণা কবে নদী পাব হওষাব কথা পীব গোবাঁচাঁদ কাব্যে দৃষ্ট হয়। এই গ্রন্থে মটুক নামক পাটনীব কথা আছে। গাজী-কালু-চম্পাবতী কাহিনীতে মটুক ছিলেন ব্রাহ্মণনগবেব বাজা, তিনি চম্পাবতীব পিতা অর্থাৎ গাজীব শ্বন্তব, তিনি ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হযেছিলেন।

এই গ্রন্থে মদন বায়কে চাকাব নবাব দববাবে যাবাব কথা দেখি, গাজী সাহেবেব গানেও দেখি তাঁকে ঢাকাব নবাব দববাবে যেতে হয়েছে। এখানে গ্রন্থকাব মুর্শিদাবাদেব নবাব মুর্শিদ কুলীখাব দববাবে মদন বাষেব যাওয়ার প্রসঙ্গ কি ভাবে উত্থাপন কবেছেন তা প্রণিধান যোগ্য। গাজী সাহেবেব গান প্রসঙ্গে নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশব বলেছেন যে সপ্তদশ শতান্দীতে নবাব নাজিমেব পূর্বেব গাজী সাহেবেব নাম জাহিব হয়েছিল। মদন বাষেব অন্টম অধঃন্তন

পুক্ষ ৺দেবেজ্রকুমাব বাষচৌধুরীব বক্তব্য অনুসাবে ঢাকাব তংকালীন নবাহবের নাম সাযেস্তা খাঁ বলে উল্লেখযোগ্য।

পীর আউলিযাগণের প্রভাব তংকালে বাজশক্তিকেও নিযন্ত্রিত কবত।
কমোবাকক গাজীর পিতা চন্দন শাহ দিল্লীব বাদশাহ হয়েও এক ফকিবের
কির্দেশে সিংহাসন ত্যাগ কবেন। অন্তর্র দেখা যায়, মদন বাম স্থানীয় অধিপতি
হয়েও তিনি পীর মোবাবক বড়খাঁ। গাজীব প্রভাব-মুক্ত নন। ঢাকার বা
মুর্শিদাবাদের নবার মুর্শিদ কুলী খাঁ। পর্যন্ত পীর মোবাবক গাজীব নির্দেশে
মদন রাষের তিন সনের রাজয় মকুর কবে পীবের প্রতি উপযুক্ত মর্যাদ।
প্রদর্শন করেছেন। ফকিবের নির্দেশে ক্রিরি গ্রহণ—এমত ঘটনার দৃষ্টান্ত
স্বায় গ্রন্থের কাহিনীতে বিবল।

এ গ্রন্থে মোবাবক গাজীকে মোবাবক বা মক্তর্মর বলে ষতথানি প্রতিভাত হ্য, গাজী বা যোদ্ধা বলে তা হয় না। তাঁব অলোকিক কীর্তিকলাপেব প বিচবে অনেকে মুগ্ধ হয়েছে, হয়েছে ভীত, মদন বাব প্রমুখ হয়েছেন আশান্তি। তিনি আজীবন থেকেছেন আল্লাহের পবম ভক্ত এবং কেবলমাত্র ক্রনকল্যাণকর কাজেই বাজা-প্রজাকে আহ্বান কবেছেন,—ব্যক্তিগত কোন প্রযোজনকে মূল্য দিতে আগ্রহী ছিলেন না।

বড়খ। তদীষ পৃত্ৰ হৃঃখী গাঞ্চী ও মেহেব গান্ধীৰ সংভাবে কৃষিকাৰ কবাকে স্বাভাবিকভাবে প্ৰিয় কৰ্ম বলে অনুমোদন কবেছেন। সংস্কাবেব স্বোড়ামি তাঁকে পৰাভূত কবতে পাবে নি বলেই ডো তিনি দেউনীৰ অনুবোধ ক্ৰফা কবে ঘৃটিযারী শবীফে গো-হত্যা নিষিদ্ধকৰণ অনুমোদন কবেছেন।

মোবাবক গাজী ধর্মীয় সহাবস্থানকে গুকত্ব দিবে হিন্দু ধর্মেব উপব হস্তক্ষেপ কবেন নি। অপবা পৃথিবীর সন্ধানে তিনি মহাদেব, মক্রা থেকে দুর্গা, নাবায়ণীব কাছ পর্যান্ত ধাবিত হবেছেন এবং অতীফ্ট লাভ কবেছেন, —আবাব নবাবের উপর আপনাব আধিপত্য বিস্তাব কবেছেন। বাম চাটুজ্জেব মাডাও দেউনীব অত্যায় আচবণকে সহ্য কবেন নি। অপবদিকে বাজা মদন রায় কিন্তু পীব মোবাবক গাজীব মহত্বকে বা অলোকিক ক্ষমতাকে অধীকাব তে। কবেন নি ববং অনুগত হবে সেই মহত্বকে শ্বীকৃতি দিয়ে নিজেব ব্যক্তিগত প্রবোজনে লাভবান হবে কৃতজ্ঞত। প্রকাশ কবেছেন। আপনার সেবেন্তার মুস্লিম মন্ত্রী ফবিদ নস্কবকে যথেষ্ট মর্য্যাদা না দিবাব কোন প্রশ্নই আসে নি।

ব্যাজা শ্বষং, পীব মোবাৰক গাজীব অনুৰোধে জনছিতকৰ কাজে অগ্ৰসৰ হয়ে এসেছেন, এমন কি মসজিদ পৰ্য্যন্ত নিৰ্মাণ কৰিখে দিখেছেন।

ঘটনা প্রস্প্রায় অনেকগুলি চবিত্র এই গ্রন্থে এসে পডেছে। ত্'একটী বাদে প্রায় সবই সাধাবণ মানুষেব চবিত্র। বাজা, মন্ত্রী, পেষাদা, গৃহবধু, বামা ও খ্যামা মালুঙ্গী, পাটনী, নবাব প্রভৃতিব মধ্যে অতি-মানবিকতাব কোন চিহ্ন নেই। মোবাবক গাজী, দেউনী প্রভৃতি চবিত্রে কিঞ্চিত ব্যভিক্রম দৃষ্ট হয়। গৌবমোহন সেনেব এই গ্রন্থে পশু চবিত্র বলতে কোন পবিচয নেই—ত্ইটি সাদা বাঘেব কিছু কথা আছে মাত্র। দেউনীব চরিত্র-পবিচয় বিলিপবন্ধ হয়েছে অভি সংক্ষেপে।

### হজরত দৈয়দ শাহা মোবারক গাজী সাহেবের সংক্ষিপ্ত জীবনী

সম্প্রতি (১৯৭৫ অক্টোবৰ) 'হজবত সৈষদ শাহা মোবাবক গাজী সাহেবের সংক্ষিপ্ত জীবনী' নামক একখানি পাঁচালী আমার হস্তগত হবেছে। এই পাঁচালীব ভিতবেব প্রতি পৃষ্ঠাব লেখা আছে. "ছহি মোবাবক গাজী ও জেন্দা পাঁবেব কেছো"। এব কভাব পৃষ্ঠায় লেখকেব নাম দেওরা আছে নুব মহম্মদ ধনেওয়ান; বেজিফ্টার্ড নং ২১০২।

নুব মহম্মদ দেওষান বলেন,—"শেবে মন্ত্ৰ্ নামক এক কামেল ব্যক্তি, গাজীবাবা এন্তেকালেব পব দ্খী দেওষান ও মেহেব দেওষান (পীব মোবাবক বছখা গাজীর পুত্রমন্ত্র) সাহেবেৰ অনুমতি সূত্রে ও সহযোগিতাতে এক গ্রন্থ বচনা কবেন। সেই গ্রন্থ অবলয়নে বচিত হব এই গ্রন্থ।

জনাব নূব মহম্মদেব বৰস আনুমানিক ২৬ বংসব। তাঁৰ পিতাব নাম
মহম্মদ ওয়াহেদ আলি দেওবান। বাস ঘূটিয়াবী শবীফে। এই গ্রন্থে লেখক
হিসাবে নূব মহম্মদ দেওবানেব নাম কভার পূঠায় ছাপা থাকলেও
গ্রন্থ-অভ্যন্তবেব ভণিতা থেকে জানা বাব যে, এই কাহিনীব মূল বচন্নিতাব
নাম ফকিব মহাম্মদ। অবশ্য ফকিব মহাম্মদ বিবচিত সেই মূল কাহিনী
সম্বলিত গ্রন্থেব সন্ধান পাওবা বায় নি। ফকিব মহম্মদেব ভণিতাযুক্ত
করেকটি পংক্তি এইবসঃ

এই কেচ্ছা যে ভনিবে কিম্বা যে পড়িবে। বালা মুছিবত হইতে নাজাত সে পাবে । ফকিব মহাম্মদ যে কহে এই বাত। একাহি আমাকে যেন করেন নাজাত । ইমান আমান আল্লা বাখে ছালামেতে। পন্নাব ছাডিয়া এবে লিখি ত্রিপদীতে॥

নুর মহম্মদ সাহেবের গ্রন্থখানির আকৃতি ৮"×৫"। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬০ এবং পৃষ্ঠাগুলি ডান দিক থেকে বাম দিকে সান্ধানো। এব বিজ্ঞপ্তিডে গ্রন্থকাব এই গ্রন্থের নকল না কর্তে ভারভ সবকাবেব আইনগত দণ্ডবিধিব উল্লেখ কবেছেন।

পাঁচালীখানি বাংলা ভাষাৰ বচিত। এতে আববী-ফারসী শব্দেব প্রাচুর্য্য বর্তমান। পদাছন্দে লিখিত এই পাঁচালী, গদ্যেব আকাবে লিখিত। এব ভাষা প্রাঞ্জল বাংলা। দ্বিপদ, ত্রিপদ কোথাও বা চতুঃপদে বিবচিত যাব একটি নম্না নিম্নলিখিত ভণিতাতে দুফ হয়—

উপদেশ পাই বত
নাহি হয় সে মনোমত
দেখিলাম কত শত
নানা মত জনে জনে।

ফকিব মহাম্মদ কহে পবে
শেষে এই হতে পাবে
সকল মত একত কৰে
ভূমি কেবল বনে।

পঃ—৫

এই পাঁচালীতে অন্যান্ত পাঁচালীব ন্যাম হাম্দ-নাষাত বলে উল্লেখ না থাকলেও দ্বিতীয় পৃষ্ঠাব বক্তব্য মূলতঃ তাই। প্রথম পৃষ্ঠার গ্রন্থকার 'বিছমিল্লা বলি নামেতে আল্লাব, শুক কবিলাম · ···' ইত্যাদি বলে গদ্যেব আকাবে ক্ষেক পংজিতে ভজিপূর্ণ ভূমিকা লিখেছেন। গদ্যেব আকাবে লিখিত এই স্তবকেব শেষে স্বাক্ষবেব আগেব বিনয-প্রকাশক গৃইটি গংক্তি সাজালে গদ্যেব আকাবে নিয়নগ দাঁভাষ---

পীবেৰ দোশ্বায় কি ষে লিখিব তাহা নাহি জ্বানি আমি। আপনি লিখিবেন কেচ্ছা মেনে নিব আমি॥

চতুৰ্থ পৃষ্ঠা থেকে বড হৰফে 'কেচছা শুক' শিবোনাম দিবে কাহিনী আৰম্ভ

হয়েছে। তা শেষ হয়েছে ৬০ নম্বর পৃষ্ঠায় এসে। কেচ্ছাব মধ্যে নিমলিখিত উপ-শিরোনামগুলি বিদ্যমান।

- ১। চন্দন শাহা ও বর্গীব লডাই
- ২। চন্দন শাহার ফকির হইবাব বয়ান
- ৩। মোবাৰক গাজীৰ ফকিব হইবাৰ বয়ান
- ৪। মন্দিব ব্রাযের জমিদাবী এবংগাজী সাহেবের কারাকন্ধ হইবার বয়ান
- ৫। পীৰ মঈনুদ্দিন আসিয়া মোৰায়ক গাজীকে কাৰাগাৰ হইতে খালাস কৰিবার বয়ান
- ৬। বেলের বৈনে জাসিয়া গাজী সাহেব মন্দির রাষকে বর্দোয়া কবিবার বয়ান
- ৭। বিবির চক্ষের আধি ভাল হইবার বয়ান
- ৮। গান্ধী সাহেবেৰ অপোডা পৃথিবীর সন্ধান এবং বদবের নিকট হাসা জোডা কুন্ধীব পাইবার বয়ান
- ৯। গাজী সাহেৰ নাবায়ণীৰ কাছে খাকিয়া মহেশ ঠাকুৰকে বৰ্দোয়া কৰিবার বয়ান
- ১০। বছ পীব সহুকে খোয়াব দেখার ও মেহেবেব সাদি হইবাব বয়ান
- ১১। নবাবের খাজনা বাকীব জন্ম ধবিয়া লইবা যায় এবং গাজী সাহেব, মদন রায় ও অন্যান্ত জমিদারদিগেব উদ্ধার করিবার বয়ান
- ১২। মদন বাবেব জমিদাবী ও গাজী সাহেবের মউত
- ১৩। গুঃখীর কান্দনায় মোবাবক গান্ধী আসিষা গুঃখীকে সান্তনা দিখে যায়।

শেষ কভাব পৃষ্ঠাৰ ভিতবের দিকে বাংলা হবফে উহু ভাষায় ১২ পংক্তিব একটি কবিতায় কিছু দৰবেশী ভাষনা প্রকাশিত হয়েছে। তা ছাডা ২৪ পৃষ্ঠায় 'শ্মবণের সূব', ২৭ ও ৩০ পৃষ্ঠায় 'ধৃষা' এবং ৪০ পৃষ্ঠায় 'গান' এই নামে ছোট ছোট ক্ষেকটি গান সন্ধিবেশিত আছে। ৪০ পৃষ্ঠায় গানেব একমাত্র লাইনটি—

আমাব এ দেহ নদী, ষতই বাঁধি, ঠিক মানে না বে মন।

গৌৰমোহন সেন বচিত "হজবত গাজী সৈয়দ মোবাবক আলি সাহ্ সাহেবেৰ জীবন চবিতাখ্যান" শীৰ্ষক গ্ৰন্থখানিতে বৰ্ণিত কাহিনীয় সহিত এই পাঁচালী কাব্যখানির মূলতঃ বিশেষ পার্থকা নেই। তবে ''জীবন চরিতাখ্যানে'' বরেছে প্রচুর গান এবং বেশ ক্ষেকখানি চিত্র। ''সংক্ষিপ্ত জীবনীতে'' গান দৃ'একটি আছে বটে কিন্তু চিত্র সংখ্যা একেবারেই নেই। 'জীবন চরিতাখ্যান' মূলতঃ গদ্যে এবং 'সংক্ষিপ্ত জীবনী' মূলতঃ পদ্যে লিখিত। উভষ গ্রন্থে প্রচুর আববী-ফাবসী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। উভয় গ্রন্থকার সুফী আদর্শের জনুসারী বলে বোঝা যার।

সংক্ষিপ্ত জীবনীতে পীরেব জন্ম বিববণ একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ঘটনা। পীর মইনৃদ্ধীন আল্লার নিকট এসে চন্দন শাহার ফকির হওয়ার বিবরণ প্রদান কবলেন এবং তার পুত্র-কামনার কথা জানালেন। তৎক্ষণাৎ জেববিল-মাধ্যমে বেহেন্তেব এক ওলিকে ডাকিয়ে এনে—

> আল্লা কহেন শুন গাঞ্চি কহি যে তোমারে। আমাব হুকুমে যাহ চন্দনেব ঘরে।

### গাজি বল্লেন,---

ষদি আল্পা যাব আমি চন্দনেব ঘরে।
ওলি আব না পাঠাইবে হুনিরাব পবে।
আল্পা বলে গাজি ওলি শোন মন দিরা।
কেতাবে খবর আছে বাইশ আউলিরা।
এই কথা শুনিরা গাজি খোশাল হইল।
এন্সাল্লা বলিরা যে মুবশিদে ডাকিল।

### এবাৰ পীৰ মঈনৃদ্ধীন বল্লেন-

এই ফুল দিই আমি তুমি লিষা যাও। বিবিৰ হাতেতে এই ফুল গিষা তুমি দাও। এই ফুল দিলে বিবিৰ লাভকা হইবে। আল্লাৰ দৰগায় মোনান্ধাত ভেজিবে।

পীর মোবারক গাজী সাহেবের এইরূপ জন্ম-কাহিনী অত্যাত্ত মঙ্গল-কাব্যেও
দৃষ্ট হয়। মনসা, চণ্ডী বা পীর একদলি শাহ্ কাব্যের প্রভাব এতে সুস্পষ্ট।
"বড সত্যপীব ও সন্ধ্যাবতী কন্তাব পৃথি" বা মানিক পীর কাব্যের সাথে এব
সাদৃত্ত লক্ষণীয়। গাজি-কালু-চম্পাবতী কাব্যে গাজীব কবির হযে যাওয়াব

পূর্ব মৃহূর্তে মাভার নিকট থেকে বিদায় নেবার করুণ বর্ণনা এই পাঁচালী ক ব্যে বর্ণিত নিম্নলিখিত পংক্তিগুলির সহিত যথেষ্ঠ সাদৃশ্বযুক্ত—

আখিব পুতৃল তুমি ধডেব পৰাণ। । ।
আমাকে ছাডিয়া বাবা বাবে কোন হান॥
কেমনে থাকিব আমি না দেখে তোমাকে।
মা বলিয়া বল বাবা কে ডাকিবে আমাকে॥
গাজি বলে লোহার বেডি ষদি দেও তুমি।
কাবার দিয়াছি মাগো ফকিব হব আমি।
মা বলে ওবে বাছা ফকিব ষদি হলে।
বিদার দিই ডাক একবাব মা বলে॥

কবি ফকির মহামদ বাংলা পীব-সাহিত্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তঃ সুকুমাব সেন তাঁব ইসলামি বাংলা-সাহিত্যে এবং বালালা সাহিত্যেব ইতিহাসে (১ম খণ্ড অপবার্ধ) ফকির মহামদের কথা উল্লেখ কবেছেন। 'ইউসুফ জোলেখা' নামক গ্রন্থেব বচরিতা ফকিব মহামদ এবং 'ছহি মোবাবক গাজি ও জেন্দা পীরের বেচ্ছা' নামক পাঁচালীব বচরিতা ফকিব মহামদ যদি একই ব্যক্তি হন তবে 'ইউসুফ জোলেখা'ব বচনাকাল ১৮৭৬ খৃষ্টান্ধ—এই হিসাবে কবিকে উনবিংশ শতানীর শেষাধেব লোক বলে ধবা যেতে পাবে।

বডবাঁ গাজীব পিতার নাম সেকেন্দাৰ শাহ্। দেখা যায় তাঁব বাজত্বকাল ছিল ১০৫৮ খৃফীন্দ থেকে ১০৯০ খৃফীন্দ পর্যান্ত। গাজী-কাল্-চন্পাবতী কাব্য এবং কাল্-গাজী-চন্পাবতী নাটকে গাজীব পিতার নাম সেকেন্দার শাহ্ বলে উল্লেখ আছে। এই কাহিনীতে আবো পাওয়া যায় দন্দিণ বায়, মুকুট বায় ও রামচন্দ্র বাঁব কথা। তাঁদেব কাল হল ১৫৭৪ খৃন্টান্দ থেকে ১৬৬০ খৃফীন্দ ও রামচন্দ্র বাঁ বোডশ শতান্দীতে প্রীচেতক্ত মহাপ্রভুকে নীলাচলে যাত্রাব পথে উভিয়া বাজ্যে যেতে (ছক্তোগেব উপব দিবে) সাহায্য করেছিলেন । বামচন্দ্র বাঁব কাল কোনটি? বামচন্দ্রেব মূল নাম শান্তিধব। শান্তিধবের বঙ্গাবিপ হুশেন সাহেব নিক্ট থেকে বামচন্দ্র বাঁ উপাধি পাওয়াব কাল হল ১৪৯০ খুন্টান্দ। এত ব বামচন্দ্র বাঁ সমসামযিক। অতএব পীব মোবাবক বডবাঁ গাজীব যুদ্ধকাল খৃফীব পঞ্চদশ-যোড়শ শতান্দ্রী হুবে—এটাই যাভাবিক। আবাৰ মুকুট বায়েব পুত্র কামদেব ওবফে ঠাকুববর সাহেব,

মহারাজ প্রতাপাদিত্যের মৃত্যুর পরও জীবিত ছিলেন। ৩৬ মহাবাজ প্রতাপাদিত্যের কাল হল ১৫৬০ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৬০১ খৃষ্টাব্দ। শারেস্তা খাঁব ঢাকাব দববাবে বড়খা গান্ধী এবং মদন বায়েব গমন কবতে হয়েছিল। শারেস্তা খাঁর কাল হল ১৬০৮ খৃষ্টাব্দ খেকে ১৬৯৪ খৃন্টাব্দ। শাযেস্তা খাঁ বাংলাদেশেব শাসন কর্ত। হযে এসেছিলেন ১৬৬৪ খৃন্টাব্দে। ৫৬ অভএব বড়খা গান্ধীর জীবংকাল ১৩৯৩ খৃন্টাব্দ খেকে ১৬৬৪ খ্ন্টাব্দেব মধ্যে হবে এটা খুবই স্বাভাবিক।

একাধিক বডখাঁ। গাজী ছিলেন কিনা এ বিষয়েও আজো কোন ছিব সিদ্ধান্তে আসা বাব নি। তবে মোবাৰক সাহ্ গাজী, বডখাঁ গাজী, ববখান গাজী, মব্রা গাজী, গাজী সাহেব ও গাজী বাবা এই বিভিন্ন নামে বিভিন্ন গ্রেছে যাঁব কথা লিখিত হয়েছে তিনি একই বডখাঁ গাজী—তা পূর্বেই বলা হয়েছে।

হাওভা-ছগলী সীমান্তে ভুরগুট পোঁডোতে সুফী খাঁ বা ইসমাইল গাজীকে কেন্দ্র করে একটি পীরস্থান গড়ে ওঠে। পববর্তীকালে সুফী খাঁ হবেছেন বড়খাঁ। এই বড়খাঁ গাজীকে আশ্রব কবে ভুবগুট মান্দাবণে অফাদশ শতাব্দীতে ইসলামি সাহিত্যেব কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। ই এই বড়খাঁ গাজীও আমাদেব আলোচ্য বড়খাঁ গাজী একই ব্যক্তি বলে আমাব মনে হব না, যদিও ডাঃ এনামূল হক অনুসান কবেন যে ত্রিবেণী বিজ্ববেব পব বড় খান গাজী সভবতঃ দক্ষিণাঞ্চল বিজ্বয়ে বহিণ্ড হয়ে যশোব, খুলনাও চবিন্দ পবগণাব ভাটি অঞ্চলে তাঁব বিজ্বয়াভিয়ান পবিচালনা কবেছিলেন। ভ্রু

"জাফর খাঁ বা দৰাফ খাঁ গাজী ও তাঁর পৰিবারবর্গেব যে ইতিহাস পাওষা যায়, তাতে দবাফ খাঁব তৃতীয় পুত্রের নাম বৰখান গাজী (H. Blochman's Notes on Arabic and Persian inscriptions in the Hooghly District: J. A. S. B. XII 280) ত্রবোদশ শতাকীব শেষতাগে এঁরা ত্রিবেণীতে মুলতান ককুনউদ্ধিন কৈকাউসেব সময় আগমন কবেন। হুগলীর বাজা ভূদেবেব সঙ্গে লড়াই কবে বিজয়ী হবে গাজী উপাধি গ্রহণ কবেন। জাফব খাঁর পুত্র বৰখান গাজীই যে লোকিক বিশ্বাসেব বড়খাঁ গাজী তা সিদ্ধান্ত করা ঘ্রুর।

আমবা বড়খা গান্ধী সম্বন্ধে যে তথ্য হিন্দু ও মুসলমান বচযিতাদেব বচনার

পাই তাতে মনে হয় তিনি জাফব খাঁব সমসাময়িক হলেও তাঁব পুত্র নন। এই বিশ্বাসেব মূলে দক্ষিণ চবিবশ প্ৰগণাব ভাটি অঞ্চলে বড খাঁব কবব এবং কিংবদভীতে তাঁকে সেই অঞ্চলেই পাওয়া হাম, পাঙ্গুয়া বা ত্রিবেণীতে নয়। তবে একথা সত্য যে তিনি শুখু ঐতিহাসিক ব্যক্তি নন, কোন সন্ত্রান্ত পাঠান আমীব ওমবাব বংশ-সভূত হবেন, কিন্তু আবব সুফী-দববেশেব সংস্পর্শে এসে সংসাবে বা বাজধর্মে তাঁর বৈবাগ্য জন্মে।" (বাংলা সাহিত্যেব কথা: দ্বিতীয় খণ্ড: ডক্টব মুহ্মদ শহীহল্লাহ্)।

সেকেন্দাৰ শাহেৰ পুত্ৰ বডৰাঁ গাজী ব্যতীভ ত্ৰিবেণীৰ জাফৰ খাঁ৷ গাজীৰ পুত্ৰ বৰখান গাজীৰ নাম পাওয়া যায়। জাফৰ খাঁৰ মসজিদেৰ পাৰসিক লিপিতে ৰে তাবিখ আছে তাতে ১২৯৪ প্ৰীফীন্দ হয় ,—কিন্তু সে সময় ৰশোহৰ জেলায় বাজা মুকুট বাষেৰ আবিৰ্ভাব হয়নি।<sup>৫৩</sup>

ঐতিহাসিক আবো লিখেছেন যে পঞ্চদশ শতাকীব শেষ ভাগে আব একদল গাজী বাংলা দেশে এসে বঙ্গেশ্বৰ হোসেন শাহের সহাযতার হিজলী থেকে পূৰ্ববঙ্গ পৰ্যন্ত ধৰ্ম ৫চাৰ কৰতে থাকেন। বৰখান বা বভখা গাজী তাদেবই অন্যতম। তিনিই মোবাৰক শাহ্। ৫৬

আবহুল গফুব সিদ্ধিকী সাহেব লিখেছেন যে পীব মোবাবক গাজীব পিত। ছিলেন পীব গোবাচাঁদের শিশু পীর হজবত আবহুল্লাহ ওরফে সোন্দলেব জ্যেষ্ঠ পুত্র। এই মন্তব্যেব পক্ষে কোন যুক্তি তিনি উপস্থাপিত কবেন নি। পীব গোবাচাঁদেব আগমন-কাল চতুর্দ্দশ শতাব্দী বলে গৃহীত হলে আবহুল গফুব সিদ্ধিকী সাহেবেব বক্তব্যকে একেবাবেই আন্ত বলা বাষ না। আবাব দেখা যায়, বঙ্গেব সুলতান সেকেন্দাবের এক পুত্রেব নাম বড খাঁ গাজী। সেকেন্দাবের বাজত্বকাল ১০৫৮ ব্রীফীন্দ থেকে ১০১০ ব্রীফীন্দ। তাঁব আঠাবো জন পুত্রেব অগ্যতম গিষাসভিদ্ধীন বাকী সতেবো জনকে হত্যা কবে সিহোসন দখল কবেন।

অভএব আমবা এ পর্যন্ত কষেকজন বডখাঁ গাজীব নাম পাচছি। প্রথমতঃ জাফব খাঁব পুত্র বডখাঁ গাজী। তাঁব কাল অবোদশ শতাকীব শেষভাগ। দিতীযতঃ, সেকেন্দাব সাহেব পুত্র বডখাঁ গাজী। তাঁব কাল চতুর্দ্দশ শতাকী এবং তৃতীযতঃ, আবহুল্লাহ্ ওবফে সোন্দলেব পুত্র বডখাঁ গাজী। তাঁব কাল পঞ্চশশ-বোডশ শতাকী।

আমাদেব বাবণা উক্ত তৃতীয় বডখাঁ। গাজীই আমাদেব আলোচ্য বডখাঁ।
গাজী। কারণ,—তাব অবস্থিতি কাল আমাদেব হিসাবে গৃহীত কালের সঙ্গে
সামঞ্জয়পূর্ণ। দ্বিতীয়তঃ কোন কবিব কাছে তিনি সেকেন্দাব শাহেব পূত্ৰ,
কোন ভক্তেব কাছে তিনি চন্দন সাহার পূত্ৰ। কাবো মতে তিনি দিল্লীর
মূলতানের পূত্র, কারে। মতে বঙ্গের মূলতানের পূত্র। তাদেব বক্তব্য ইতিহাসভিত্তিক নষ। তৃতীয়তঃ সেকেন্দাব সাহেব পূত্র বডখাঁ গাজী বে সময়ে নিহত
হন, সোন্দলেব পূত্র বডখাঁ গাজী প্রায় সেই সময়ে আবিভূতি হন। মূতবাং
মূলতান-পূত্র বডখাঁ গাজী কপেই সাধক সোন্দল-পূত্র বডখাঁ গাজীর পবিচিতি
প্রচাবিত হবে এটাই স্বাভাবিক।

কবি কৃষ্ণরাম দাস বচিত 'বায়মক্ষ' কাব্যের বচনাকাল নিযে কোন মতভেদ নেই। কবি তাঁব কাব্যের বচনাকাল এইভাবে নির্দেশ কবে গেছেনঃ—

### কৃষ্ণবাম বিরচিল বারের মঙ্গল। বসু শৃহ্য ঋতু চল্র সকেব বংসব॥

নাট্যকাব সতীশচন্দ্র চৌধুবীব নাটকের রচনাকাল ১৩২০ বঙ্গাল। নাট্যকাব লিখেছেন,—"এই পৃস্তক সন ১৩২০ সালেব ৬ই পৌষ ববিবাব আবস্তু এবং ৮ই পৌষ ষঙ্গলবাব সম্পূর্ণ হইল।"

অতএব উপবোক্ত গ্রন্থনেবে বচনাকাল নিষে সমস্থা নেই। আবহুৰ বহিম সাহেব তাঁৰ "গাজি-কালু-চম্পাবতী" কাব্যেব বচনাকাল লিখে যান নি। উপবোক্ত নামে আবো হখানি পাঁচালি কাব্যেব কথা জানতে পাবা যায়। ভাদেব বচনাকাল যথাক্রমে ১২৮৫ বঙ্গাব্দ ও ১০০২ বঞ্চাব্দ। আবহুব বহিম সাহেবের এই পাঁচালি কাব্যেব রচনাকাল আনুমানিক উনবিংশ শতাব্দী। এই প্রসঙ্গে বড্খা গাজীব চবিত্র-সমন্বিত আবো যে ক্ষথানি গ্রন্থেব কথা জানতে পাবা যার সেগুলি হল,—

- ১। কালু-গাজী-চম্পাবতী, বচৰিতা খোন্দকাব আহম্মদ আলি। এব বচনাকাল ১২৮৫ সাল।<sup>৩১</sup>
- ২। কালু-গাজী-চম্পাবতী, রচষিতা মহম্মদ মুস্সী সাহেব। এব বচনাকাল ১৩০২ সাল।<sup>৬১</sup>

- ৩। কালু-গাজী-হামিদিয়া।<sup>৩১</sup>
- ৪। মোবাবক গান্ধীৰ কেচছা (অস্টাদশ শতান্দী), বচযিভা ফকিব মহান্দান<sup>২৩</sup>
- ৫। কালু-গাজী-চম্পাবতী (অফীদশ শতাব্দী), বচষিত। আবহুল গফ্ফব (গফুব)।<sup>২৩</sup> তাঁর কাহিনীতে হিন্দু মুসলমান দেবতত্ত্বে অভুত মিশ্রণ হবেছে। ডঃ সুকুমাব সেনের যতে "প্রচ্ব বিকৃতি সত্ত্বেও জনপদ সংস্কৃতিব একদিকেব ভাল নমুনা হিসাবে এই কাহিনীব মূল্য আছে।
- ঙ। বছখাঁ গাজী ( অফীদশ শতাব্দা ), বচন্নিতা সৈষদ হালুহিয়া। २७
- ৭। গান্ধী বিজয় (অফ্টাদশ শতান্ধী), বচবিতা ফবলুল:।
- ৮। গাজীর পুথি, বচরিতা আবহুব বহিম। এই কাহিনার নাযিকার নাম সাবণ্যবতী।

কলেমদী গারেন কর্তৃক গীত সে গীত মেদনমল্ল পরগণার আম্যমান ফকির—গণেব মুখে মুখে চলিত গীত। কে এবং কবে বে সে গীত ব চিত হয়েছিল তঃ আজ অজ্ঞাত। ফকিবগণেব মুখে মুখে ফেরা গান পরিবর্তিত, পরিমার্জিত, সংযোজিত, পবিবর্জিত হয়েছিল এটাই ঘাতাবিক। যাহোক, নগেল্ডনাথ বক্ষুমহাশয় গাজী সাহেবেব গান ১৯২১ খৃফ্টাব্দে প্রকাশ কবায় তা বক্ষা পেষেছে। অত এব "গাজী সাহেবের গান" বচনাব সঠিক কাল নির্গাত হয় নি।

গৌবমোহন সেন মহাশ্যেব গ্রন্থেব থিতীয় সংস্করণ আমাদেব হস্তগত হয়েছে। দ্বিতীয় সংস্করণের প্রকাশকাল ১৯৬২ খৃফীলে। লেখক সেন মহাশর ১৯৩৭ খৃফীলে প্রথম খৃটিয়ারী শরীফে যান এবং পীর বডঝা গাজীর প্রতি ভক্তিতে তিনি আল্লুভ হন। ভারপরই তিনি এই গ্রন্থ রচনার হাত দেন। কবে যে সে বচনা শেষ হ্যেছিল ভাব কোন উল্লেখ নেই। তবে অনুমান কব। যায় যে এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ বিংশ শতাকীর প্রথমার্থেব শেষ বা দ্বিতীয়ার্থেব প্রথম দিকে প্রকাশিত হয়েছিল।

'গাজি-কালু-চম্পাবতী' কাহিনীতে দেখা যায় বডথঁ। গাজীর জন্মস্থান্ন বৈবাটনগব। 'মোবাবক জালি শাহ্ সাহেবেব জীবন চৰিতাখানে' দেখ' যায় তাঁৰ জন্মস্থান বেলে আদমপুৰ। 'বালাণ্ডাৰ পীব হজরত গোবাচাঁদ বাজী' গ্রন্থে দেখা যায় যে তিনি হজবত আবহুল্লাহ্ তবফে সোন্দল বাজীর পুতা। হজরত সোক্ষল, হজরত গোরাচাঁদ রাজীব নির্দেশে বীরভূমে জায়নী ব
প্রহণ কবেন। সেখানেই যোবাবক গাজীর জন্ম হয়। বৈরাটনগর যে
কোথার আজাে তার হদিস পাওরা যায় নি। বেলে আদমপুর চবিশে
পরগণা জেলার দক্ষিণাংশে অবস্থিত। সেখান থেকেই তাঁব আত্মপ্রকাশ ঘটে।
'বালাগুর পীব হজরত গোরাচাঁদ বাজী' গ্রন্থে লিখিত আছে যে যোবাবক
গাজীর আস্তানা ঘুটয়াবী শবীকে। অতথব মেদনমল্ল প্রগণার বেলে
আদমপুর বা ঘুটিয়াবী নামক গ্রাম থেকে তাঁর প্রকাশ ঘটেছিল তাতে সলেং
খাকতে না পারাই ঘাভাবিক।

ट्योवरनंत्र क्षांत्ररखरे जिनि वाक्युव, मरमात्रमुव जान करत क्रिव हरह वान । अझिन शर्दारे छिनि क्लाविकी नांग्री कांग्रिनीय व्याकर्धरण धवर অর্মপ্রচার আদর্শে ত্রাক্ষণনগরের রাজা মৃকুট রারের সঙ্গে হুছে লিও হন। বাহ-সৈত্ত পরিচালন। করে গাজী ত্রাহ্মণনগৰ অভিমূবে বাওয়াব পথে উত্তব किविया প्रवर्गात ठांद्रचाठे व्याय्यद मधानित्त्र अवाहिष्ठ वसूना नतीत्र विधारन छिनि পার হয়েছিলেন সেটি আজো 'বাষঘাটা' নামে পরিচিত। অর্থাৎ মেদনর অঞ্চল থেকে আপনাব বহিঃপ্ৰকাশ নিয়ে গান্ধী প্ৰথমে ৰাক্ষণনগৰে উপছিত মাঝপথে তিনি কোথায় কোথায় অবস্থিতি কবেছিলেন তা বলা ষার না। বাক্ষণনগরের বুধে জয়লাভ কবে চম্পাবতী, কামদেব ও কাপু সমভিব্যহারে গাঞ্জী দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হলেন। প্রথম যে স্থান একটি বিশেষ ষ্টনার সঙ্গে চিহ্নিত হবে আছে সে স্থানেব নাম লাব্সা। এই গ্রামে দ্রুশাবতী পরিভাক্ত হন বা আশ্বহভাা করেন বা সেওডা গাছে 'পবিণত হন (ব্লপকথা), বা এখান থেকে পলারন কবে গণ বাজার আশ্রয়লাভ কবেন। সাব্সা গ্রামটি খুলনা জেলার সাতকীবা মহকুমাব অন্তর্গত। এই গ্রাম আদ্বিও চম্পাৰতীৰ শ্বৃতিচিহ্ন ধারণ কৰে বিদ্যমান। কামদেব ছিলেন মৃক্ট রাজাব পুতা। তিনিও ইসলাম বর্ম গ্রহণ কবে গান্ধীর অনুগমন কবেছিলেন,— কিন্ত লাব্স। গ্রামে উপনীত হয়ে ভগিনীব তাদৃশ মর্যন্তদ ঘটনাব ব্যথিত চিডে পাজীব সঙ্গ তাগ করেন। কামদেব লাব্সা গ্রাম থেকে পশ্চিমাভিম্বে স্বাগ্রসর হন। ত্রথমে তিনি বিশেষভাবে অবস্থিতি কবেন বসিবহাট মহকুমাব স্বৰ্নপ্ৰণৰ থানাৰ অন্তৰ্গত গাবডা গ্ৰামে। সেখানে অধিক বিলধ না কৰে তিনি উত্তর পশ্চিমাভিমুখে অগ্রসৰ হন এবং ইছামতী নদী পাব হযে চাবদাট নামক গ্রামে এনে জাবগাঁব স্থাপন করেন। কোন কোন কাব্যে আছে যে

চন্দাবতী পুনদীবন লাভ করে গাছীব অনুসমন কবে বৈরাটনগবে এসেছিলেন। কালু ও গাছীব সঙ্গে বৈরাটনগবে এসেছিলেন বলে কবিব বর্ণনা আছে। কিন্তু চন্দাবতী প্রসঙ্গেব পব বাছা মদন রায়েব প্রসঙ্গে এসে কালুব আর কোন সন্ধান পাওয়া বার না। কালুব স্মৃতিচিহ্ন বিজ্ঞিত কালুতলা গ্রাম আছে। খুব সন্তব লাব্সা বেকে তিনিও কিছু কালের জ্যু গাছীর সঙ্গ ত্যাগ কবেন এবং এই গ্রামে এসে অবস্থিতি করেন। এখানে তার নামে দরগাই আছে। তাঁব নামানুসাবে এই গ্রামের নামও হয় কালুতলা। কালুতলা বসিবহাট মহকুমাব হাসনাবাদ থানার অন্তর্গত। লাব্সা থেকে কালুতলাব দুরছ খুব বেশী নহে।

আপনজন একে একে ত্যাগ কৰার গাজীব মনে বৈবাগ্য ভাব পুনরার উদিত হয় এবং তা তীব্র আকার বাবণ কবে। তখন তিনি উক্ত লাব্সা অঞ্চল থেকে প্রত্যাবর্তন কবেন এবং পশ্চিমাভিমুখে খুটয়ারীর দিকে অগ্রসব হন। পথিমধ্যে তিনি যে যে হানে অবহিতি করেছিলেন তাদের ক্ষেকটি হান আজিও চিহ্নিত হয়ে আছে। তাদের মধ্যে বারাসত মহকুমার বারাসত থানাব অন্তর্গত উলা এবং পাথবা–দাদপুব উল্লেখযোগ্য। উক্ত তৃটি গ্রামে তাঁব নামাজিত নঙ্গবগাহ আছে। পাথরা-দাদপুব থেকে পশ্চিমাভিমুখে ঘুটিযাবা বা বাঁশডা বা বেলে আদমপুব অর্থাৎ মেদনমল্ল প্রগণাব ব্যবধান খুব বেশী নহে।

পীব মোবাবক বড়বাঁ গান্ধীব অলোকিক কীর্ভিকলাপের উপব উপরোক্ত পুস্তকাদি ছাড়া কিছু গল্পকথা কোন কোন অঞ্চলে শোনা বায়। সেই গল্পকথার ক্ষেকটি এবানে সংক্ষেপে বিবৃত হল।

### ১। দরবেশ বড়খাঁ গান্ধী

উত্তব চবিশে প্ৰস্থাৰ বাবাসত মহকুমাৰ অন্তৰ্গত পাথবা নামক গ্ৰামে পীর বড়খা গাজীব নামে যে নজবগাহটি আছে, সেখানে একটি পুকুৰ আছে! পুকুৰটৈ পাবপুকুৰ নামে খ্যাত। গ্ৰীয়কালেৰ হুপুৰবেলা। চাবিদিকে আগুন বৰ্ষিত হচ্ছে। ঐ গ্ৰামেৰ এক বাখাল বালক ভাব পালের গৰুগুলিকে পারপুকুরে জল খাওরাতে নিবে এল। গৰুগুলিকে পুকুৰে নামিয়ে দিয়ে পুকুৰে প্ৰপাৱের দিকে ভাকিষে সে বিশ্বিত হয়ে যাব। পুকুর পাড়ের গাছেৰ ছাবায় লয়া হয়ে গুৰু বু যুক্ত ঐ পুক্ষট কৈ ? কি দাকণ লয়। ঐ

লোকটি! গায়ের বং একেবাবে ছ্বের মতন সাদা! সাদা ধব্ধবে আলখাল্ল: তাঁর প্রণে। ইনি কি তবে গল্পে শোনা সেই দরবেশ! রাখাল-বালকটি তার জীবনে এমন দৃশ্য দেখে নি। সে বিমোহিত হয়ে দেখতে লাগল। হঠাং ফিরে এল তাব সন্থিং। পীবপুকুর থেকে তার বাজী খুব দ্বে নয়। সে তাঁর বেগে ছুটে গেল বাজীতে। সবাইকে জানাল সে হাঁপাতে হাঁপাতে। কেউ বিশ্বাস কবল, কেউ বা বিশ্বাস করল না। রাখাল বালক নাছোডবান্দা হয়ে ছ্'একজনকে টেনে নিয়ে এল পীবপুকুরে। কিন্তু হায়। বালক অপ্রতিভ হয়ে দেখল—গাছের সে ছায়াটি আছে কিন্তু সেখানে কেউ নেই। বালকটিকে কেউ উপহাস কবল,—কেউ বা উপহাস করল না। তারা বিশ্বিত হল এবং বলল,—ইনিই পীর- মোবাবক বড়খা গাজী। তিনি এখানকাব নজবগাহে মাঝে মাঝে আসেন এবং কিছুক্রণ অপেক্ষা কবে স্থানান্ডরে চলে খান।

### ১ ৷ গাজীর নামে বুটির শান্তি

পশ্চিমবঙ্গে বিশেষতঃ বারাসত-বসিরহ।ট অঞ্চলে 'ঝুটি' শব্দটির একটি বিশেষ অর্থ আছে। ঝুটি কথাটি ঝড়েবই ভাব-বাহক। গ্রীদ্মের দিনে বিশেষ ভাবে ত্বপুরবেলা মাঝে মাঝে প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়ের উৎপত্তি হয়। এই ঝড়ে ধূলো-বালি উড়িবে এমন কি কখন কখন ঘর-বাড়ীর ক্ষড়ি সাধন কবে। ঘূর্ণি ঝড় বা ঝুটি এডদ্ অঞ্চলেব একটি প্রাকৃতিক ঘটনা।

একদিন তুপুবে প্রচণ্ডভাবে এক ঝুটি এল। সে ঝুটিকে সাধাবণ লোকে অসাধাবণ বা দৈব ঘটনা বলে মনে কবে এবং সেই কাবণেই যথেষ্ঠ সমীহও কবে। কিন্তু, পাথরা দবগাহেব সেবাষেত সোদ্দল শাহজীর ভাইপো মহম্মদ ইলিয়াস শাহজী সে ঝুটিকে ভাছিল্য জ্ঞানে বলল,—

ঝুটি এলে মুতে দেবো, বামন এলে ছড়া দেবো।

এই কটি কথা উচ্চাবণের পর 'ঝুটি'র সে কি রণমূর্তি। ধূলো-বালিতে তাব সামনে প্রায় অন্ধকাব করে ফেল্ল। প্রচণ্ডবেগে ঘৃবপাক খেতে খেতে সে ঝুটি বাডীব সামনেব এক মস্ত বড পাটকাটিব গাদার কাছে গেল এবং সে গাদাটি প্রায় পাঁচ-ছয় হাড উপবে উঠিয়ে নিয়ে ইলিয়াসেয় মাথাব ওপব কেলে আব কি! সোন্দল উপায়ান্তর না দেখে একান্ত মনে বডর্থা গান্ধীব নাম

স্মবণ কৰে বলল,—"হে গাজী! ইলিয়াসকে তুমি এ বিপদ থেকে রক্ষা কৰ।" ইত্যাদি!

অল্পকণেব মধ্যে ঝুটির বেগ প্রশমিত হল। দেখা গেল সেই পাটকাটির গাদ। ইলিরাসেব মাথাব উপব পডল না,—ছভিয়ে বিশৃষ্খল হয়ে গেল না,—বেখানকাব গাদা সেখানেই এসে পড়ল। ইলিরাস কোন আঘাত না পাওযায পীর গাজীকে সেলাম জানিরে সোন্দল শাহ্জী ভাইপোর কাছে এলেন। ভাইপো তাব অপবাধেব কথা জানাল। সে প্রতিজ্ঞা করল—কখনও এমন কটুজি সে কববে না

#### ৩। যোলবিঘা পীরোন্তর জমির কথা

গাথরা-গ্রামে পীর মোবাবক বডবাঁ গাজীব নামে একটি 'থান' আজো বিদ্যমান। সেই থান-সংলগ্ন প্রায় ষোল বিদা জমি পীবের নামে উৎসর্গ করা আছে। কি ভাবে পীবোত্তব হরেছিল তাব চিন্তাকর্ষক এক লোককথা এডদ্অঞ্চলে প্রচলিত আছে।

উক্ত পাথ্বা নজবগাহেব বর্তমান খাদিম বা সেবারেতের কোন এক পূর্বপূক্ষ এক বাতে স্বপ্ন দেখ্লেন যে কে একজন বেন বল্ছেন,—"কাল ভোরে ঐ দরগাহে আস্বে।" হঠাং তাঁব ঘুম ভেক্লে গেল, সমস্ত গা বেন হয়ে গেল পাবাণেব মতন ভারী। প্রদিন ভোবেই তিনি চলে এলেন আগাছা-পরিবেটিত অশ্বথ গাছেব তলাষ অবস্থিত তথাকখিত দবগাহেব অতি নিকটে। আর এক পাও তাঁব এগোবাব উপাব নেই। কি সর্বনাশ। সামনে যে বাঘ। এ বাঘ, কে এক ফকিব দববেশকে যিবে পাহাবা দিছে। ভয়ে ভো আগস্তকেব প্রাণ বাঁচা ছাভা হওয়াব উপক্রম। তিনি পিছু হ'টে এমে পলায়ন কবতে উলত হতেই সেই ফকিব তাঁকে গল্পীব গলায় কাছে আসতে বল্লেন। আগস্তকের তথন আব এক পাও ওঠাবাব ক্ষমতা নেই। তিনি আন্তে আন্তে সেই ফকিবের কাছে এগিয়ে যেতে লাগলেন। কি আশ্বর্যা। বাঘ তাঁকে কিছু বল্ল না। বাঘ-বেটিত সেই ফকিরই ছিলেন পীর বডর্খ। গাজী। গাজী সাহেব ঐ ব্যক্তিকে বল্লেন,—"এইখানে থান ভৈবী কবে তৃমি ধুপ-বাতি দিয়ে জিযাবত কব্বে। রাজী তো স' সে ব্যক্তি বাজী হলেন।

তংক্ষণাং গান্ধী সাহেব উক্ত ব্যক্তিকে আগনাব বাবেব পিঠে সওয়াব কবে নিয়ে পশ্চিম দিকে চল্লেন। বেশ কিছু সময় পথ চলাব পব তাঁৱা কোন এক জমিদারী সেবেস্তায় উপস্থিত হন। সেই জমিদারী সেবেস্তা থেকে নাকি ঐ ব্যক্তির নামে ষোল বিঘা জমি উক্ত স্থানে গীবোত্তর দেওরা হয়।

#### 8। কে সেই ব্যক্তি

পাথরা-দাদপুবের ঘটনা। বডখাঁ গাজীব নজরগাহেব দক্ষিণ গা ঘোঁষ বাবাসত--বিসরহাট রেল লাইন বিস্তৃত। নজবগাহেব পূর্বপাশে একটি ফটক আছে। ফটক-পাহাবাওয়ালাব বেলকুঠাও ঐ ফটক সংলগ্ন।

গভ ১৯৬৯ খ্রীফাব্দের কথা। ফটকের পাহাবাওয়ালা রেল কর্মীটর নাম খ্রীমদন মণ্ডল। সে দিন ছিল ঘোব অমাবস্থার অল্পকার। বাত্রি দ্বিপ্রহবের শেষের দিকে তাঁব কুঠার দবজাব সামনে এসে কে ষেন নাম ধবে ভাব্ল। মদন মণ্ডল কুঠাবের বাইবে এলেন। এসেই দেখেন ধপধপে সাদা পোবাক পরাদীর্থকার একটি লোক। মদন মণ্ডল কোন প্রশ্ন কবার আগেই লোকটি তাঁকে অনুসরণ কবতে বল্লেন। মদন মণ্ডলের মুখ থেকে বাক্য নিঃসরণ হল না। পশ্চাভ অনুসরণ কবে এসে উপস্থিত হলেন অশ্বখতলাব সেই থানে। দীর্ঘকার ব্যক্তি একজন দরবেশ বৈ আব কেউ নন। একটি মোমবাতি, একটি ধ্বাকাঠি এবং একটি দেশলাই বের করে তিনি মদন মণ্ডলেব হাতে দিয়ে বল্লেন,—"থানেব ওপর জালিয়ে দাও।"

মদন মণ্ডল মন্ত্ৰ-মৃধ্যের মতন তাই করলেন। দববেশ তাঁকে আবো বল্লেন,—"তুমি এখানে রোজ ধূপ-বাতি দেবে। তোমাব মঙ্গল হবে।"

এই বলে তিনি অকস্মাং অদৃশ্য হয়ে গেলেন। মদন মগুলের সমস্ত শবীর খুব ভারী বোধ হল। পরক্ষণে মনে মনে তিনি ষেন কি এক অবর্ণনীয় মনোবল পেলেন। তিনি নীরবে কিবে এলেন কুঠাতে। প্রশ্ন জাগ্ল মনে,—"কেন্ট্র ব্যক্তি?"

প্রদিন সকালে তিনি গ্রাহ্বাসীগণের কাছে রাত্রেব ঘটনাগুলি বল্লেন।
তিনি সবেমাত্র ক্ষেক দিন এখানে কাজে যোগ দিয়েছেন,—এখানকার
গাজীর থানেব কথা তাঁর জানা ছিল না। গ্রাহ্বাসীগণেব কাছে তনে তিনি
সব বুঝতে পাবলেন।

তিনি ষতদিন সেখানে ছিলেন ততদিন নিয়মিতভাবে উক্ত নজবগাহে ধুপবাতি দিতেন। তিনি কয়েক বাতে ঐখানে বাঘেব গর্জনও শুনেছিলেন।

#### ৫। ৰাঘ-ঘাটা

বাহ্মণ নগরেব বাছা মুক্ট বাবেব কারাগাবে বন্দী গাজীর সহচর ভাই কালু। কালুর অপরাধ—তিনি গাজীর পক্ষে পাত্রী হিসাবে মুক্ট রাজ-ক্যা। চ শাবতীব জয় প্রস্তাব এনেছেন। কালুর বন্দী অবস্থা গাজীব গোচবে এসেছে। কালুব মৃক্টিব জয় গাজী তখনই যাত্রা করলেন,—সংগে তাঁব বাঘ সৈয়। পথিমধ্যে পড়ল যমুনা নদী। নদী পাব হতে হবে। পাটনী এল। পাছে পাটনী বাঘ দেখে ভ্রম পার, তাই আগে থাক্তেই তিনি বাঘগুলিকে ভ্রেডার বাঘাটিনী বাঘ দেখে ভ্রম পার, তাই আগে থাক্তেই তিনি বাঘগুলিকে ভ্রেডার বাঘাটিনী অবস্থা তাঁদেরকে পার কবে দেয়, কিন্তু পারানি হিসাবে ভ্রেডা চাব। পরিপুই ভ্রেডা দেখে ওর খুব লোভ হযেছিল। গাজী তংক্ষণাং ঘূটি ভ্রেডারপী বাঘ দিয়ে দেন। পাটনী তো মহা খুনী বাজী নিষে সে খুব বন্ধ করে গোরালৈ রেখে দিল। রাত্রে সে ভ্রেডাগুলি বাফ হয়ে যায়।

ভেডা হটি দিবে কি একটা উপলক্ষ্যে ভাল একটা ভোজ দেবাব আনন্দের বন্ধনাব পাটনীব ভো রাত্রে একরকম ভাল করে বৃষই হল না। ভোর রাত্রে সে আর একবার ভেডা হটি দেখে আবাব তৃত্তি পাওয়াব আশার গোরালের কাছে আসতেই চমকে উঠল। বাপরে এ বে বাঘ। পাটনীকে দেখে বাঘ হটো গা ঝাডা দিবে উঠে দাঁভাতেই পাটনী দিল ছুট। এয়য়সা ছুট যে পড়ি কি মবি। ভাগ্যে গোষাল খরেব দবজা বদ্ধ ছিল না,—খোলাই ছিল। বাঘ হটি দিল দোঁত লেজ পিঠে তুলে। গ্রামবাসীদের যাবা ভোবে উঠেছিল তাবা হটো বাঘকে গ্রামেব মধ্য দিষে ছুটতে দেখে হতভয়। হু'চাবজন মুবক লাটি-সোটা হাতে নিয়ে হৈ হৈ কবে পিছু মাওবা কবল। বাঘ হটি ছুটে যমুনা নদার ধাবে এল এবং সাঁভাব কেটে পাব হবে চলে গেল উত্তব-পূর্বাভিমুখে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ নগরেব দিকে, যেদিকে গাজা গমন কবেছিলেন। যেখান দিয়ে যমুনা নদী পাব হয়ে গাজীব বাঘ ছটি গিষেছিল, সেখানে পববর্তীকালে মানুষ পাবাপাবেব ঘাট হয়েছে। কিন্তু বেহেতু বাঘ পাব হমেছিল সেই হেতু এই ঘাটেব নামকবণ হমেছে বাঘ-ঘাটা।

## উনবিংশ পরিচ্ছেদ

# বড় পীর

পীব হছবত মহীউদ্ধিন আব্দুল কাদের জিলানী বাজী, হজবত বডপীব সাহেব নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ। তিনি সৈরদ আল্-হাসানী আল্-হোসাইনী নামেও বিখ্যাত। তিনি সকল অলির শ্রেষ্ঠ বলে গওসল আজম্ পীবানে পীর দস্তগীব নামে খ্যাত। তাঁকে কেবলমাত্র জিলানী নামেও অভিহিত করা হয়। ৪৭০ হিজবীব এলা বমজান ও (ইংবাজী ১০৭৭-৭৮ খৃষ্টাব্দে) মভান্তবে ৪৭১ হিজরীতে তিনি ইরানের জিলান জেলাব নীপ নামক গ্রামে জ্বন্সগ্রহন করেন। তাঁব পিতাব নাম হজবত আবু সালেহ মুসা জলী এবং মাতাব নাম উন্মূল খারের ফাতেমা। তিনি পিতাব দিকের ইমাম হাসান এবং মাতার দিকের ইমাম হোসেনের বংশসভ্যুত। ইমাম হাসান ও ইমাম হোসেনে ছিলেন হজরত মুহাম্মদের কন্যা হজবভ ফাতেমা যোহবাব পুত্র। দশ বংসর বরসেই তিনি অলির সম্মান পান। আঠারো বছব বরস পর্যান্ত তিনি কঠোব দাবিজ্রের মধ্যে বিদ্যান্ত্যাস করে বাগদাদে ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করেন।

হজ্পবত বডপীব সাহেব কাদেবীবা তবীকা-পদ্মী সুফী মতবাদেব প্রবর্তক। কথিত আছে তাঁব প্রভৃত শক্তি, অসাধারণ পাণ্ডিতা ও অপবিসীম গুণগবিমাছিল। তাঁব সমগ্র জীবনই অলৌকিক কীর্ত্তিকলাপে পবিপূর্ণ! তিনি প্রায় একশত বংসবকাল জীবিত ছিলেন। তাঁর মহান এন্তেকাল বা মৃত্যুব তাবিধ ৫৬১ হিজবীর ১১ই রবিউল আউবাল (ইংরাজী ১১৬৬ খৃষ্টাব্দ)।

হজরত বডপীব সাহেবেব মাজাব বোগদাদ শহবে অবস্থিত। তিনি সম্ভবতঃ
বঙ্গে আগমন কবেন নি। তবু এদেশে ক্ষেকস্থানে তাব নামে কাল্পনিক
দবগাহ প্রতিষ্ঠিত হ্যেছে। তাঁব বংশধৰ কাদেবীয়া তবিকাব সাধক পীব
আবিশ্ব কুদ্দৃশ্ ওবফে পীব হজবত শাহ্ মধ্যু কপোশ ১২৮৮ খ্টাবে
বোগদাদ থেকে বাজশাহী জেলাষ ইসলাম ধর্মপ্রচাব কবতে এসেছিলেন। ৬১

আঠাবো বংসৰ ব্যুসে তিনি উচ্চ শিক্ষা লাভেৰ জন্ম বাগদাদে গ্যুন

কবেন এবং সেখানে ভাষাতত্ত্ব ও মুসলিম আইনশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তিনি বাগদাদের তদানীভন বিখ্যাত সুফী আবুল খইর মোহাম্মদ বিন্ মুসলিম দরবাসের (মৃত্যু ১১৩১ খ্রুটান্দে) নিকট তসাউকেব শিক্ষা লাভ কবেন। অতঃপর বাগদাদের বিখ্যাত হানবলী মাদ্রাসাষ অধ্যক্ষ কাজী আবু সা'দ মোবারক আল্-মুখববমীর নিকট থেকে 'ষিবকা' বা সুফীদেব বিশিষ্ট পবিধান লাভ করেন। হয়বত আবহুল কাদেব জিলানী ধর্ম বিষয়ে অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। তাদের মধ্যে (১) আল্-গুলইয়া-লি-ভালিবি তবীক আল্-হরু, (২) আল্-ফতহুব বব্বানী, (৩) ফুতুহ্-উল-খয়রাত, (৪) জলা-উল-খাতির, (৫) হিজব-বশায়ের-উল-খয়াবাত ইত্যাদি বিশেষ প্রসিদ্ধ। এই কিতাবগুলিতে হজরত আবহুল কাদের আইনবিদ্ হিসাবে বিশেষ কৃতিছের পরিচ্য দিয়েছেন। তিনি বাগদাদেব হানবলী মাদ্রাসাব অধ্যক্ষেব পদও অলক্কত কবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে একটি খানকারও প্রতিষ্ঠা কবেছিলেন। মাদ্রাসা এবং খানকাই উত্তরই ১২৫৮ খ্রুটান্দে মোক্ললণ কর্ত্ক বাগদাদ ধ্বংস হওয়ার সম্য বিনষ্ট হয়।

कारमञ्जीमा जरीका इसवे जावकृत कारमरवद्र कीवक्रमार्टि दिन कनिधिम হবে উঠে এবং তার মৃত্যুর পবে তাঁর শিশুর। এই ভরীকা সার। মৃসলিম জাহানে বিস্তার কবে। বর্তমানে আরব, তুরস্ক, মিশব ও উত্তর আফ্রিকার অভাগ্য মুসলিম দেশ এবং পাক-ভাবত উপমহাদেশ ইত্যাদি সকল এলাকায় কাদেরীয়া ভরীকা অভ্যন্ত জনপ্রিয়। কাদেবী ভরীকার সুফীরা বাগদাদে হ্যবত আবর্ণ কাদেব জিলানীব দবগাহের খাদেমকে তাঁদেব আধ্যাত্মিক নেত। कार्य माग्र करत । विভिन्न शानिय कारमवी मुक्तीता विভिन्न क्रिनियरक जाँरमव তবীকাব প্রতীকরূপে ব্যবহাব কবেন। বেমন ত্বস্কের সুফীরা সবুজ গোলাপ क्ष्मारक প্রতীক রূপে গ্রহণ করেন। কোন একজন মুবীদ এই তবীকা গ্রহণ কৰতে চাইলে এক ৰংসৰ শিশুদ্ব গ্ৰহণের পৰে তাঁকে একটি ছোট পশমী টুপী আনতে হয়। সুফী বা ম্বশীদ এই টুপীব সঙ্গে আঠাৰো পাপ্ভি-বিশিষ্ট একটি সবৃদ্ধ গোলাপ ফুল যুক্ত কবে দেন। এই টুপীকে তাদ্ধ বলা হয়। তাঁবা সবৃদ্ধ বঙকে পছন্দ কবলেও অন্যান্য বঙ ব্যবহার কবতে তাঁদেব বিশেষ আপত্তি নেই। মিশবেৰ কাদেৰী সুষ্ধীব। সাদা বঙ গছন্দ কবেন। পাক-ভাৰত উপমহাদেশে হষরত আৰহ্দ কাদেব জিলানীৰ শ্ববণে ৰবিউস্-সানি মাসেব এগাব তাবিৰে উৎসৰ পালন করা হয়। পাক-ভাবতেব বিভিন্ন

স্থানে তাঁর নকল দরগাই তৈবী করা হয় এবং সেখানে স্থানীয় জনসাধারণ নির্মিত শিবনী মানত করে থাকে। কাদেরীয়া তরীকাব সৃফীদেব সাধনা পদ্ধতি বিভিন্ন দেশে বিভিন্নভাবে প্রচলিত আছে এবং সকলেই দাবী কবেন মে, তাঁদেব পদ্ধতিই হজবত আবহুল কাদের কর্তৃক আদেশকৃত। হজবত আবহুল কাদের বচিত 'ফুমুদত-আল-বকাণীয়া'-গ্রন্থে দেখা যায় যে, কোন লোক কাদেরীয়া তরীকা গ্রহণ করতে চাইলে তাঁকে দিনে রোজা বাখতে এবং রাত্রে আল্লাহ্ব উপাসনায় মশগুল থাক্তে আদেশ দেখ্যা আছে। এই অবস্থায় তাঁকে চল্লিশ দিন থাকতে হয়। এই সময়ে যদি কেউ এনে তাঁকে বলে, "আমি খোদা," তার উত্তব দিতে হবে যে,—"না, তুমি আল্লাহ্ব মধ্যে।" যদি শিক্ষানবিশেব সভ্যভা প্রমাণের জন্মই এই মুর্ভি এসে থাকে তবে তা অদৃশ্য হয়ে যাবে, আর যদি অদৃশ্য না হয়, তাহলে বৃষতে হবে যে, তাঁব শিক্ষানবিশীর কাল শেষ হয়েছে এবং ভিনি কাদেরীয়া তবীকাব আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ কবেছেন।

উত্তব চবিশে প্রধানা জেলার বাবাসত হহকুমার অন্তর্গত বারাসত থানাধীন খামারপাডা—খাসপুর গ্রামে অবস্থিত পীর হজরত শফীকুল আলম রাজী হতান্তবে পীর ছেকু দেওয়ান রাজীব যে দরগাই আছে, ছানীয জনসাধারণ তাকে হজরত আবহুল কাদেব জিলানী ওরফে হজবত বডপীব সাহেবের কাল্লনিক দরগাই বলে মনে কবেন। অবস্থ একই জাষগাই ঘূই পীবেব দরগাই থাকার কথা গোবমোহন সেন বচিত "হজরত গাজী সৈয়দ মোবারক আলি শাহ্ সাহেবের জীবন-চবিতাখ্যান" গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। বন্ততঃ দক্ষিণ চবিবশ প্রগনার খুটিবাবী শরীফে হজবত বডপীব এবং পীব বড খাঁ গাজীব দরগাই অবস্থিত আছে। জনসাধারণ খামাবপাডা-খাসপুবেব দরগাহেব সেবারেত। প্রতি বংসর ২১শে মাহ তারিখে ওরস এবং পাষ্য দশ দিনেব মেলার গড়ে হাজার লোকেব সমাবেশ হয়। এই দরগাই সম্পর্কে আবো বিবরণ পীব হজবত শফীকুল আলম বাজী শার্ষক আলোচনার প্রদন্ত হয়েছে।

বাবাসত মহকুমাৰ আমডাঙ্গা থানার অন্তর্গত জিবাট নামক গ্রামে হজরত বড়পীব সাহেবেৰ নামে একটি কাল্পনিক দৰগাহ আছে। এই দরগাহের বর্ত্তমান (১৯৭০) সেবাবেতেব নাম মৃহম্মদ ক্ষ্যাপার্টাদ শাহ্জী, পিতা মবহুম পাহাভ শাহ্ জী। প্রতি বংসর ২৫শে ফাল্কন তারিখে ওরস হয় এবং তিন-দিনেব মেল। বসে। এই মেলার গড জমাবেত প্রায় তিন-চার শত জন। এখানকার পীরোত্তর জমির পরিমাণ প্রায় গৃই বিঘা। পূর্বের এই মেলায পীরের গান, পুতুল নাচ, রাত্রা প্রভৃতি হত বলে জানা যার। সেবায়েতবা কিছু কিছু অতিথি সংকাব করে থাকেন এবং প্রত্যন্ত ধূপ-বাতি প্রদান করেন। এখানকাব দরগাহে যথাবীতি শিবনি, হাজত ও মানত প্রদন্ত হয়ে থাকে।

বসিরহাট মহকুমার হাসনাবাদ থানার অন্তর্গত হরিপুব গ্রামে হজরত বজপীর সাহেবেব একটি কাল্পনিক দরগাই আছে। বজ'বানে ঐ দরগাহেব সেবাবেত হলেন জনসাধারণ। ইতিপুর্ব্বে তার সেবারেত ছিলেন মর্ব্বহ্ম অন্ন ও মর্ব্বহ্ম পন্ন নারী ছ'জন মুসলমান মহিলা। ঐ দরগাহটি বুড়ীব দরগাহ নামেও পরিচিত। দরগাহ সংলগ্ন জমির পরিমাণ প্রায় ২।৩ বিঘা। মাটিব দেওরাল আব খডেব চালে প্রস্তুত্ত দরগাহের সামনেব মর্ন্বানে প্রতিবংসর শ্রীপঞ্চমীর দিনে মেলা বসে। মেলা একাবিক দিন চলে—তাতে করেক শত লোকের সমাবেশ হয়। ভক্ত সাধারণ এখানে শিরনি, হাজত ও মানত দিয়ে থাকেন। এখানে প্রতি সন্ধ্যার ধূপ-বাতি প্রদন্ত হয়।

হাভোরা থানার শঙ্কবপুর গ্রামে অবন্থিত বড পীবেব কাল্পনিক দবগাহে প্রতি বংসর ২৫শে মাঘ তারিখে ওরস হয় এবং একদিনের মেলা বসে। পূর্বের একাধিক দিনেব মেলা বসত। এই দরগাহেব সেবারেত হলেন মর্ভ্রম ফুঁফু ফকিরেব বংশধরণা। পূর্বের এখানকার মেলা উপলক্ষ্যে যোড়-দোডেব প্রতিযোগিত। হত। সেবারেতগণ প্রতি সন্ধ্যায় নিয়মিতভাবে ধৃপ-বাতি প্রদান কবেন।

বাহুডিয়া থানাব অন্তর্গত আটলিয়া গ্রামে একটি কাল্পনিক দরগাহ আছে। এই দবগাহ্ সৃষ্টিব একটি চিন্তাকর্ষক ইতিহাস আছে। ইতিহাসটি সংক্ষেপে এইনপঃ—

আটলিযা গ্রামে বিশ্বস্তরপ্রসন্ন দাস নামে কহিদাস সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তিব বসতি ছিল। ফুলমতী দাস তাঁব পত্নী। সববে ফুল তুলতে ন্নিষে সবযে খেতে একবাব ফুলমতীব ওপব নাকি দৈব 'ভব' হয়। তিনি সেখানে শ্রীশ্রীতাবক-নাথেব নামে একটি স্থান নির্দ্দিষ্ট করে পূজা কবাব স্থপ্নাদেশ পান। তিনি সেই আদেশ মতন একটি 'থান' স্থাপন কবে সেখানে পূজা দিতে আরম্ভ কবেন। আশ-পাশেব অনেক ভক্ত সেই পূজা অনুষ্ঠানে যোগ দিতে থাকেন।
কথিত আছে অনেকে সেখানকাব ফুল-মাটি ব্যবহার কবে বোগে নিবাময়
লাভ করেন। ফুলমতীব মৃত্যুর পর তদীব পূত্র মঙ্গল দাস সেই থানে
যথারীতি পূজা দিতেন। মঙ্গল দাসেব মৃত্যুর পব তাঁর স্ত্রী জীবিকা নির্বাহ
কবতে অক্ষম হয়ে পডেন এবং জীবিকার সন্ত্রানে নাবালক সন্তানগণকে নিষে
কন্দ্রপুর নামক গ্রামে চলে যান। গ্রাম ত্যাগেব পূর্বে মঙ্গলেব স্ত্রী সেই
শ্রীপ্রীতাবিকনাথের স্থানটি দেখাশুনা কবার জন্ম মেসিয়া গ্রাম নিবাসী মোহাম্মদ
এলাহি বক্স নামক এক সজ্জন ফকিরের হাভে ভার অর্পণ কবেন। এলাহি
বক্স সাহেব সানন্দে সেই দাষিত্ব নিয়ে পরবর্ত্তীকালে তিনি এই 'থান'-কে
বডপীর সাহেবের থান বলে প্রচাব কবেন। কালক্রমে সেই থানের উপর
ইটেব তৈয়াবী সোম নির্মিত হ্বেছে। এইটিই অধুনা হজ্বত বডপীর সাহেবের
কাল্পনিক দ্বগাহ নামে প্রসিদ্ধ।

মোহামদ এলাহি বক্স ফকিবেব কোন সন্তান-সন্ততি ছিল না। মোহামদ মেছের আলি নামক পালক পুত্র তাঁর উত্তবাধিকাবী হন। এই মেছেব আলিব বাডী ছিল 'বেন।' নামক গ্রামে। মেছের আলিব পালক পুত্র হওষাব একটি গল্প আছে। লোককথা-পর্বেব আমবা তার উল্লেখ কর্ব।

আটলিয়া গ্রামের কাল্পনিক দরগাহ্-সোষটি বর্তমানে (১৯৭০) মান্ত্র লিন শতক জমির উপর অবস্থিত। মৃহশ্বদ মেছেব আলি শাহ্জীর বংশধবগণ উক্ত দবগাহেব সেবায়েত কপে বিদ্যমান। তাঁবা সেখানে প্রত্যহ ধূপ-বাতি দেন। হজবত বঙ্পীরেব নামে বোগ নিবামষেব জন্ম ডেল, ওর্ধ ও কবচ তাঁবা ভক্ত সাধাবণের মধ্যে বিতবণ কবেন। অবস্থা এজন্ম দাতা নামমান্ত্র মৃল্যও গ্রহণ করেন। উক্ত দবগাহে প্রতি বংসর আটাশে কার্ত্তিক তাবিখে ওবস এবং পবে হুই সপ্তাহের মেলা বসে। প্রথম দিনেব মেলার প্রথম শিবনি ও হাজত কেবলমান্ত্র হিন্দু ভক্তগণই প্রদান কবেন, দ্বিতীয় দিনে শিবনি ও হাজত কেবলমান্ত্র মৃসলমান ভক্তগণ দেন; তৃতীয় দিন থেকে উক্ত নিষমেব কোন কঠোবতা থাকে না। সেই মেলায় গছে প্রায় পাঁচ হাজাব লোকেব সমাবেশ হয়। মেলার যাহখেলা, মার্কাস বসে এবং যাত্রাগান হয়। নাবিকেল-বেডিয়াব কচি মন্ত্রল পীবালি গান কবতেন। কাদপুবেব মাদাব গাইন নিজে গান বচনা কবে মাণিক পীব, মাদাব পীব ও পীর ঠাকুবববেব গান গাইডেন।

ভাছাঙা কাওবালী গান গাওরা হত। ভক্তগণ মনোবাসনা প্রণের আশার দ্বগাহেব গারে ইট বেঁধে থাকেন।

হজবত বডপীব সাহেবেব জীবনী ও আশ্চর্য্য কেবামত বিষয়ক ক্ষেক্খানি পৃস্তকের সন্ধান পাওষ। যায়। তাদেব মধ্যে নিয়লিখিত পৃস্তকগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঃ—

- ১. মোলভী আবতন মঞ্জিদ বচিত হজরত বডপারের জীবনী।
- মোলভী আজহাব আলীব গ্রন্থের নাম হজবত বড়পীরের জীবনী ও আশর্ষ্য কেরামত।
- কাজী আশ্বাফ জালী বচিত গ্রন্থের নাম গওস উল আজম বা হজবত বঙপীবেব জীবনী।
- ৪. ম্নশী জোনাব আলী মরছম বচিত হজবত বডপীবের গুণাবলী নামক পুল্তকখানি আমার হল্তগত হয়নি। কৃঞ্চহিব দাস বিবচিত বছসতাপীর ও সন্ধাবতী ক্যার পৃথি নামক কাব্যেব কভার পৃষ্ঠার এই পুল্তকেব নামোল্লেখ আছে।

মৌলভী আবঞ্চ মঞ্জিদ সাহেবের জীবনী অজ্ঞাত। তাঁব গ্রন্থেব মধ্যে আত্মপরিচৰ পাওবা যাব না। উক্ত গ্রন্থেব প্রকাশকের নাম কমরুদ্ধিন আহ্ম্মদ। তাজমহল বুক ভিপো, ১১ সি, ম্যাকলিওভ দুটি কলিকাভা-১৬ হইতে প্রকাশিত হ্যেছিল। মূল্য মাত্র তিন টাকা। ঐ পুস্তকের মুদ্রকেব নাম বিভ্তিভ্যণ ক্যোভী। ক্রোভী প্রেস, ২৭ মহেল্র গোয়ামী লেন, ক্লিকাভা-৬।

পুতকথানি ৭"×৪২," আকৃতি বিশিষ্ট। পৃষ্ঠা সংখ্যা ২২৯। আভাস বা ভূমিকা, স্চীপত্ত ও পরিশিষ্ট ব্যতীত বভগীব সাহেবের জীবনী-অংশ নিয়লিখিত প্রধান শিরোনামার বিভক্ত কবা হয়েছে:—

- ১। প্রাথমিক মুগে ইসলাম
- ২। প্রতিক্রিয়া
- ৩। পিতৃ ও মাতৃকুলেব পরিচয
- ৪। ক্ষমাব অভুত নিদর্শন
- ৫। হজবত বডপীরেব জন্ম সম্বন্ধে ভবিশ্বদানী
- ৬। " " বাল্য জীবনের কেরাম্ড

- ৭। বাল্যেব শিক্ষা-দীক্ষা
- ৮। সৃদ্বেব আহ্বান
- ৯। তুৰ্গম পথেব যাত্ৰী
- ১০। বাগদাদেব শিক্ষা-পীঠে
- ১১। वाशमारम इंडिक
- ১২। বডপীব সাহেবেব মহানুভবত।
- ১৩। শিক্ষা ও সাধনা
- ১৪। সাধনা ও সিদ্ধি
- ১৫। শয়তানের ধোকা
- ১৬। হজবত আবু সৈয়দ মোকার্রমী (বঃ)
- ১৭। করেকটি অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা ও হজরতেব মধ্যে ভাহার প্রতিক্রিরা,
- ১৮। নৃতন কর্মক্ষেত্রের নব পবিবেশ
- ১৯। পথেব সন্ধান
- ২০। খলিফার শিরশ্চেদ
- ২১। ভক্তের অব্যক্ত মনোভব অনুসরণ
- ২২। বড়পীর সাহেবের দূব-ভেদী কণ্ঠ
- ২০। হজরত বভপীব সাহেবেব মুবীদ ও ছাত্রমগুলী
- ২৪। " " ,, নৈমিন্তিক কর্মসূচী '
- ২৫। ,, ,, ,, সৃক্ষ ও ছ্ল দেহধাবণ
- ২৬। মুবিদানেব প্রতি হজবত বডপীব সাহেবেব স্লেহ-সমত।
- ২৭। আলি আল্লাদের অবদান
- ২৮। হজ্জবত বডপীব সাহেবেবব বিভিন্ন কেবামত
- ২৯। সংসাব জীবন ও পবিবাব-পবিজন
- ৩০। ওফাত

মৌলভী আবহুল মজিদ সাহেব পুস্তকখানি আধুনিক ৰাঙ্গালা গলে বচন। করেছেন। কিছু কিছু আববী ও ফারসী শব্দ ব্যবহৃত হলেও গ্রন্থেব ভাষ। সবল এবং প্রাঞ্জল। গ্রন্থে তাব বচনাকাল লিখিত নেই।

এই গ্রন্থে আল্লাহ্তালাষ অপার মহিমা হজবত বডপীর সাহেবেব মাহাদ্ম্যপূর্ণ জীবন-আলেখ্যেব মাধ্যমে প্রচাবিত হ্যেছে। গ্রন্থকার ভূমিকাব একস্থানে লিখেছেন—"বংসবেব পব বংসর হজবত বডপীব সাহেব আল্লাব এবাদতে আহাব, নিদ্রা, আরাম, আহেশ ত্যাগ করিয়া যে কঠোব কেশ স্থীকার কবিধাছেন, তাহাতে এই অনিবার্য্য সাফল্যের জন্য, কাহাবও সে প্রশ্ন কবিবাবও সুযোগ থাকে না। তাঁহার জীবনই তাঁহাব সাফল্যেব, শ্রেষ্ঠত্বের, অলৌকিকত্বের স্বাক্ষর। আমাদেব লেখা পাঠকগণেব জীবনে কিছু প্রভাব বিস্তাব কবিষা সঠিক পথের সন্ধান দিতে পাবিলেও শ্রম এবং অর্থবায় সার্থক মনে কবিব।"

মোলবী আছহাব আলা সাহেবের নিবাস ছিল খলিসানি নামক গ্রামে।
তাঁব আব কোন পবিচর পাওবা যায় না। তাঁর পুত্তকেব নাম হলবত
বডপীরের জীবনী। মুদ্রিত এই পুত্তকেব আকৃতি ৭'×৫" এবং পৃষ্ঠা সংখ্যা
২৪৬। আভাস ও সূচীপত্র ব্যতীত হলবত বডপীব সাহেবেব জাবন-কথা
ও তাঁব অলোকিক কীর্ত্তিব বিববণ অনেকগুলি শিবোনামার বিভক্ত। তাব
প্রথম প্রকাশ কবে হবেছিল জানা যার না। তরোদশ মুদ্রনকাল সন ১০৭৪
সাল বলে উল্লেখ আছে। তাব দ্বিতীর সংস্করণ কবিবব শেখ হবিবব বহুমান
সাহিত্যবদ্ধ সাহেব কর্তৃক সংশোধিত হবেছিল বলে উল্লেখ আছে। গ্রন্থাবন্ধে
হজবত মাওলানা শাহ্ সুফী হাজী মোহাম্মদ আবুবকব সাহেব কর্তৃক
সমালোচনা প্রদন্ত হবেছে। তিনি এই গ্রন্থ প্রকাশে সম্ভোষ প্রকাশ ক্রেছেন।
পুত্তকেব প্রকাশক মদিনা বুক ডিপো। ৯৮, রবীক্ত স্বণা, কলিকাতা-১।
মূল্য ৩ টাকা ৫০ পরসা। পুত্তকেব শিবোনামা পৃষ্ঠায় লিখিত আছে:—

### আউপিয়া শিবোমনি মিনি বছপীর তন তাঁব কথা মত আমীর ফকীর।

এই গ্রন্থে কিছু আববী-ফাবসী শব্দ থাকা সন্ত্বেও বেশ সবল ও প্রাঞ্জ গদভাষা সৃখপাঠ্য হয়েছে। এতে আল্লাহ্তালা-মাহান্ত্য হজ্বত বডপীব মাহান্ত্য-কথা প্রচাবের মাধ্যমে প্রচাবিত বলে অনুভব কব। যায়। লেথক আভাসে লিখেছেন,—"ইহা পাঠে পাঠক উপকৃত ও পবিতৃষ্ট হইলেই শ্রম সার্থক জ্ঞান কবিব।"

কাজী আশবাফ আলীব পৰিচষ হৃষ্প্রাপ্য। তাঁব পুস্তকেব নাম গওদউল আজস বা হজবত বডপীবেব জীবনী। গ্রন্থেব পৃষ্ঠা সংখ্যা ২২৪। মুখবন্ধ, সূচীপত্র ও জীবনী এই তিনটি প্রধান অঙ্গে বিভক্ত। জীবনী অংশ ৮টি পবিচ্ছেদে বিশুক্ত। গ্রন্থেব শেষে বডপীব সাহেবের মাহাত্ম্য জ্ঞাপক তিনটি কবিতা আছে। ইহা কবে প্রথম বচিত হয়েছিল তা জানা যায় না। চতুর্প সংস্কবন খুব সম্ভব ১৯৭০ খ্রুটান্দে প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশক মোঃ নৃকল ইসলান 'ওসমানিয়া' লাইব্রেবী, ৩০ নং মদন-মোহন বন্ধন ফ্রীট, মেছুষা বাজাব, কলিকাতা-৭। মূল্য ৩ টাকা ৫০ প্রসা।

আধুনিক বাজালা গদ্যে বচিত পুস্তকখানি মুৰপাঠা। কিছু কিছু আববী-ফাবসী শব্দ থাকা সড়েও ভাষা বেশ সবল ও প্রাঞ্জল। হজবত বড়পীর সাহেবেব মাহান্ম্য বিবৃতিব মাধ্যমে আল্লাহ্ ভালাব অসীম মাহান্ম্যকথা প্রচারিত হয়েছে। মুখবদ্ধে লেখক লিখেছেন,—''বাজাবে হজবত বড়পীর সাহেবের যে সব জীবনী চল্ডি আছে ভাহাতে আমবা লক্ষ্য কবিষাছি যে, সব সময়ে গ্রন্থকাব ঐতিহাসিক সভ্যতা বক্ষা কবেন নাই এবং মনগড়া কাহিনী ছারা উক্ত পুস্তকগুলি ভরিয়া বাধিবাছেন। ইহা পাঠকদেবকে বিভান্ত কবিবে এই ভবে আমরা আমাদেব পুস্তকখানি সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক সভ্যতার উপব ভিত্তি কবিবা প্রণযন কবিলাম। ইহা পাঠে পাঠক পবিতৃষ্ট এবং উপকৃত হইলে আমবা আমাদেব গ্রম সার্থক মনে কবিব।''

হজ্বত বডপীর সাহেবের জীবতকাল খ্ন্টীয একাদশ শতাব্দী। তাঁব জীবনী বাঙ্গালা ভাষার কবে প্রথম বচিত হয়েছিল ত। সঠিকভাবে জানা ষার না। আনুমানিক বিংশ শতাব্দীব প্রধামার্য থেকে এইবপ জীবনী-গ্রন্থ রচনার সূত্রপাত হয়েছে। হজ্বত বছপীব সাহেবেব অলোকিক কীর্ত্তিকলাপ বিষয়ক অসংখ্য লোককথা আছে। তাব ক্ষেক্টি মাত্র উপবোজ গ্রন্থে লিপিবন্ধ হয়েছে। লোককথাগুলিব শিবে।নামাসমূহেব একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা এখানে প্রদন্ত হল ঃ—

- ক। মৌলভী আবহুল মঞ্চিদ সাহেব বিবচিত হছবত বডপীবেব জীবনী নামক পুস্তকে লিপিবদ্ধ লোককখা সমূহেব তালিক। :—
  - ১। অনিবার্যা মৃত্যু হইতে বক্ষা
  - ২। তাইগ্রীস নদীব উপব দিষা পদরকে ভ্রমণ
  - ৩। ভোডাবন্দী মুদ্র। হইতে বক্তপাত
  - ৪। ষোজনেব পথ নিমেষে গমন
  - ে কহানী শক্তিতে ডাকাভদল নিংত

- ৬। হজরতেব প্রার্থনায় বর্ষণ বন্ধ
- ৭। " উদবী বোগেব উপশম
- ৮। মোবারক পীবহানেব ববকত
- ৯। নিঃসন্তানেব সন্তানলাভ
- ১০। নিজ সন্তান অপরকে দান
- ১১ ৷ তাইগ্রীসেব বন্থা প্রতিবোধ
- ১২। কেতাৰ পৰিবৰ্ত্তন
- ১৩। জেনের হস্ত হইতে বালিক। উদ্ধাব
- ১৪। স্থাৰ ব্যাধিকে দ্বীভৃত হইবাৰ আদেশ
- ১৫। আর একটি অভ্যাশ্চর্য্য ঘটন।
- ১৬। পারবা ও কুমীর পাখীব কাছিনী

## খ। মৌলবী আজহাব আলী প্রণীত হজরত বড়পীরের জীবনী ও আশ্চর্যার কেবামত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ লোককখাসমূহেব শিবোনামা :—

- ১৭। গর্ভে থাকিয়া ব্যান্তরূপে লম্পট সংহাব
- ১৮। বডপীব সাহেবেব নিকট দস্যুদেব দীক্ষাগ্রহণ
- ১৯। ওয়ান্দের সভাষ জনৈক স্ত্রীলোকেব কমাল অদুশ্য
- ২০। স্বপ্নে হজবভ আবেসা সিদ্দিকাৰ স্তন্মহগ্ধ পান
- ২১। रक्षवछ त्रजूल (मः) एक चरश्न मर्भन
- ২২। শৃন্তে ভ্রমণকাবী এক সাবুপুক্ষেব শাস্তি
- २७। जनी रहेवांव निपर्शन
- ২৪। ভাজ। ডিম হইতে বাচ্চ। বাহিব
- ২৫। সর্পক্ষে এক দৈত্যের ইসলাম ধর্মগ্রহণ
- २७। अक वास्त्रिय स्नीवछकांन देना नवीय वाशमनकांन शर्या स विद्या
- ২৭। চোৰ হল কোতৰ
- ২৮। বডপীবেব কুকুব কর্তৃক ভপদ্বীব ব্যাঘ্র সংহাব
- ২৯। খ্ফান দৰ্জ্জিব ইসলাম গ্ৰহণ
- ৩০। ইমনবাসী খৃষ্টানেব ইসলাম গ্ৰহণ
- ৩১। বডপীবেৰ প্ৰস্ৰাব দৰ্শনে চাবি শত ইহুদীৰ ইসলাম গ্ৰহণ
- ৩২। খ্রটান ও ম্সলমানেব মধ্যে ধর্ম সঞ্চন্ধ ভর্ক-বিভর্ক

| <b>9</b> 0 1 | স্বপ্নযোগে ভাকাতেৰ হাত থেকে সণ্ডদাগবেৰ উদ্ধাৰ        |
|--------------|------------------------------------------------------|
| ø8 i         | খডম নিক্ষেপে দস্যু সংহাব ও সওদাগৰ ৰক্ষা              |
| 061          |                                                      |
| ७७।          | বডপীবের নিকট দোয়া শিবিয়া দৈত্যেব প্রাণ বধ          |
| 99 1         | কুমবী পাখীৰ কথা ও পান্নবাৰ ডিম                       |
| তা ।         | স্বৰ্পনপী জ্বেন ( প্ৰেভান্ধা ) হত্যা কবে ভূত্য বন্দী |
| ७५।          | দৈৰ কৰ্ত্তৃক শয়তান প্ৰহৃত                           |
| 80 1         | নিমজ্জিত তরীর মৃত বরষাত্রী জীবিত                     |
| 821          | বডপীব সাহেবেৰ উপব জ্বেন জ্বাভিন্ন আধিপত্য            |
| ८५ ।         | নামের তাসিবে জ্বেন ও শারাতিনের কুদৃষ্টি দৃব          |
| 801          | নজদেব বাদশাব শান্তিভোগ                               |
| 88 1         | পীর শেখ ছানয়ান (বঃ)-এব হর্ভোগ                       |
| 8¢ I         | " " " সুবা পানে ব্যস্ত                               |
| 86 I         | নামের গুনে বালকের বোগ খৃক্তি                         |
| 89 1         | বাগদাদ শহবের কলেবা বিনাশ                             |
| 8F I         | জনৈক স্ত্ৰীলোকেৰ মৃত সাত সন্তান পুনৰ্জীবিত           |
| 8% I         | মোরগ খাইরা পুনরার ভাহাব জীবনদান                      |
| <b>60</b> I  | পৃষ্ঠে পৃষ্ঠ ঘৰ্ষণে পুত্ৰলাভ                         |
| ५५ ।         | হজবত সাহাবৃদ্ধীনেৰ জীবন বৃত্তান্ত                    |
| <b>७</b> २ । | বিশ জন স্ত্রীলোকের পুক্ষ অঙ্গ প্রাপ্তি               |
| ६७।          | জনৈক ব্যক্তিকে সাধুত্ব প্ৰদান                        |
| 68 1         | খোদাভক্ত গ্ৰেমোক্সন্ত সাধুপুক্ষ                      |
| ६६ ।         | ফকিবী কাডিয়া লওয়া                                  |
| ৫৬।          | মঈন্দ্দিন চিশ্তি ও বক্তিষাৰ কাকীর সামাৰ বিবরণ        |
| 691          | বাগদাদেব বাদশাকে স্বগীষ ফল ভক্ষণ করিতে দান           |
| <b>ፍ</b> ዞ I | শ্বৰ্ণমোহৰ ৰক্তময়                                   |
| <b>¢</b> ኔ ፣ | বডপীবেব দান-বস্তু পঞ্চাশ বছবেও অপবিবর্ত্তিত          |
| <b>%</b> 0 ! | শয়ভানেব চাতৃবী                                      |
|              | अक्तिक स्थान्य स्थापन अक्षात्र व                     |

७५। ७४ इटक कन

- ৬৩। এবাদত ও প্রতিজ্ঞা পূর্ণ
- ৬৪। জল-জন্তগণকে গুপ্তডভু শিক্ষাদান
- ৬৫। বড়পীর সাহেবেব আরবী প্রার্থনা
- ७७। शानत्यात्म त्यामा पर्यन
- ৬৭। বডপীর সাহেবেব দিকে সকলের অন্তঃকরণ
- ৬৮। বড়পীবেব হাম্বলি মজহাব ত্যাগেব ইচ্ছা
- ৬৯। হাম্বলি এমামের জিয়ারত
- ৭০। বঙপীরের সহিড এমাম আবু হানিকার সাক্ষাতকার
- ৭১। বৃক্ষ হইতে আলোক প্রদান
- ৭২। মদিনার বসুলেব সমাধি জিরারত
- ৭৩। দোজৰে পাখীদেব শাস্তি দৰ্শন
- ৭৪। পীরভক্ত হিন্দুব শব ঋশানে পুডিল না
- **96 । अर्श्व निकायृद्धीत्मय मनारत्रथ नाम প্राश्चि**
- ৭৬। সভার হজরত মোহাম্মণ (দঃ)-এর আগমন
- **५५। সাধুদিগের ছঙ্গে পীব-পদ ছাপন**
- ৭৮। জিহ্বা বিখণ্ডিত হওরার প্রবচন
- ৭৯। গুনেব ব্যাখ্যা
- ৮০। পৃথিবীৰ চাতৃৰী
- ৮১। বছপীরেব পরিচ্ছদের বিববণ
- ৮২। " আহার্য্যের বিবরণ
- **৮৩। " তণ্যাৰ বিৰব**ণ
- ৮৪। মনকেব নকির বন্দী
- ৮৫। কবর হইতে উঠিয়া তিনশত জনকে মুবিদ কবণ
- ৮৬। মহাপাপীৰ উদ্ধাৰ
- ৮१। खखरिका विनके
- bb। नवादव नवावी नक्षे
- ৮৯। শিশুকালে রোজা
- ৯০। দৈববাণী

উক্ত গ্রন্থের প্রায় সমগ্র রচনাই হব্দবত বডপার সাহেবের অলোকিক কীর্ত্তি-কথায় পূর্ণ। তার মধ্য থেকে বিশেষ কয়েকটি উল্লেখ করা হয়েছে। কাজী আশরাক আলী সাহেব প্রণীত পুস্তকে লিখিত অনুরূপ বিশেষ লোককথাগুলিব শিবোনামা এখানে প্রদত্ত হল। তবে যে লোককথা অগাগু পুস্তকে আছে সেগুলির আর পুনরুল্লেখ কথা হল না। বলা বাছল্য, লোককথাগুলি বারংবাব বলাতেও মূল বক্তব্যের কোন পার্থক্য না থাকাই বাছনীয়, —কিন্তু সকলে সর্বত্ত ও নিরুম মেন্ে চলেন না। এখানে আমরা মূল বক্তব্য অপরিবর্ত্তিত আছে বলেই ধ্বে নিরেছি।

- ৯১। বডপীর সাহেবের মজলিনে অদৃশ্য আত্মার আগমন
- ৯২। পবিত্র কদম ওলীর গ্রীবাদেশে
- ৯৩। অসাধাবণ বাগ্যী
- ৯৪। বিজ্ঞান ও ডংকালীন প্রভাব
- ৯৫। বৃদ্ধ বাদ্যকবেৰ সদৃগড়ি লাভ
- ৯৬। আল্লাহ্র রহমত ধাব।
- ৯৭। নিৰ্ভীক প্ৰতিবাদ
- ৯৮। কৃচক্রী শ্বতান
- ৯৯। শেষ পবিণাম
- ১০০। অপুর্বা ক্ষমা
- ১০১। আগামী মাসের সংবাদাদি
- ১০২। নামাজ পাঠ
- ১০৩। খলিফাব অত্যাচাব লব্ধ অর্থ
- ১০৪। এক ব্যক্তিব সভ্য ঘটনা বৰ্ণনা
- ১০৫। আজীবনেব খাদ্য
- ১০৬। একটি চিলেব কাহিনী
- ১০৭। অন্ত শিক্ষাদান
- ১০৮। অজ্ঞাভ বহস্যোদবাটন
- ১০৯। হাজীর সোভাগ্য লাভ
- ১১০। তক্দিরেব লিখন পবিবর্ত্তন
- ১১১। জনাদ্ধ ও খপ্ত বালকেব আরোগ্যলাভ
- ১১২। একদল শিষাব শিষ্যত্ব গ্রহণ
- ১১৩। কামেল যুবকেব ক্ষমা প্রাপ্তি
- ১১৪। সাধু ব্যক্তিদেব বশ্বতা স্বীকার

- ১১৫। দৰবেশেৰ হুৰ্গভি
- ১১৬। অধিক রাত্রির বিশ্মরকর ঘটনা
- ১১৭। বক্তাব স্লোভেব অভ্ৰত কীৰ্ত্তি
- ১১৮ ৷ কবুতবেব কথার দিব্যজ্ঞান লাভ
- ১১৯। অসঙ্গত দাবীদাবেব মৃত্যু
- ১২০। জ্বীনেব ইসলাম ধর্মগ্রহণ
- ১২১। লাঠি হইতে আলো বিচ্ছুবণ
- ১২২। দার্শনিক যুবকেব ধর্মপথে আগমন
- ১২৩। হাবসী বৃদ্ধাব সহিত বডপীবেৰ সাক্ষাত
- ১২৪। খাদেমেৰ হৰ্পতি
- ১২৫। विशा वाषीलं कान महर कार्याहे हर्त्त ना
- ১২৬। বছলোকেব প্রাণ বক্ষা
- ১২৭। মুষিকেব শাস্তি
- ১১৮। দানশীলভার নিদর্শন
- ১১৯ ৷ পাঠা জীবনের একটি ঘটনা
- ১৩০। বৃদ্ধাব ক্লেশ লাখব
- ১৩১। এক ব্যক্তিব পুত্র লাভ
- ১৩১। বাদশাব শান্তিভোগ
- ১৩৩। ভূত্যেব কাহিনী

বসিবহাট মহকুমাব বাহুডিখা থানাব অন্তর্গত আটলিখা গ্রামে হছরত বঙপীব সাহেবেব যে কাল্পনিক দবগাহ আছে তাব উৎপত্তি এবং দবগাহেব সেবাষেত ফকিব বংশেব উৎপত্তি বিষষক লোককথা সেই অঞ্চলে প্রচলিত আছে। দবগাহ উৎপত্তিব কথা ইতিপুর্কেই বলা হ্যেছে। এখানে দ্বিতীয় লোককথাটি লিপিবদ্ধ কবা হল।

### ক। আটলিবাব ফকিব বংশেব উৎপত্তি :---

বালক মেছেৰ আলি। কি এক কঠিন বোগে সে আক্রান্ত হয়েছে। বাঁচবাৰ কোন আশা নেই। কত বৈদ্য কত ডাক্তাব দেখানো হয়েছে, কিন্তু কিছুতেই আবোগ্য হয় নি। মেছেৰ আলিব বাভা 'বেনা' নামক গ্রামে। তাব মাশত চেফ্টাভেও ব্যর্থ হয়ে পাগলিনীৰ ভাষ বেনা থেকে ঘূব্তে ঘুব্তে একদিন এমে হাজিব হলেন আটলিয়া গ্রামে এবং হজরত বডপীর সাহেবের দরগাহের সেবায়েত ফকির এলাহি বল্পেন শরণাপন্ন হলেন। অপুত্রক ফকিরের নিকট তিনি পুত্র সমর্পন করে বল্লেন,—"হে ফকির! এই পুত্র আমি তোমাকে দান কর্লাম। তুমি এর জীবন দান কর।"

ফকির এলাহি বক্স, হজরত বঙপীর সাহেবের 'দোরার' মেছের আলির জীবন রক্ষা কবতে সমর্থ হলেন। মেছেব আলি সেই সময় থেকে চিরতরে আটলিয়ার ফকির সাহেবের নিকট রয়ে গেলেন। নিঃসন্তান ফকির সাহেবের মৃত্যুর পর উক্ত দবগাহের সেবা—ডার মেছের আলির হাতে আপনা-আপনিই এসে বায়। আটলিয়ার ফকিব বংশ উপবোক্ত মেছের আলি ফকিরেব বংশধর। তারা আজিও (১৯৭১) হজরত বঙপীর সাহেবের দরগাহেব সেবারেত নিযুক্ত আছেন।

হজরত বডপীর সাহেবের কাল্পনিক দরগাহে হিন্দু-মুসলমান সকল ভড় শিরনি, হাজত ও মানত প্রদান করেন। সহস্র সহস্র ভক্ত এখান থেকে তেল, ওরুর ও কবচ ব্যবহার করে বহু হ্বারোগ্য ব্যাধি থেকে নিরামর লাভ করেন বলে শোনা যায়। এখানে হিন্দু আদর্শে পাঁচু ঠাকুর বা ষষ্ঠাদেবীব মন্দিবে ইট বেঁষে সভানলাভ করার মতন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওরাব রীতি প্রচলিত আছে। মুসলমানী আদর্শে ওরসের সময় কাওরালী ও ইসলামী ধর্ম সঙ্গীত গাইবাব নিরম প্রচলিত। ভাছাড়া মানিক পীর, মাদাব পীর প্রভৃতি পীরের গান; যাত্রা, সার্কাস; মোরগ বা খাসী হাজত দান, ত্থ-ফল-মিষ্টি দান প্রভৃতি আচার-ব্যবহারের মাধ্যমে হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতিব মিলনেব প্রকৃষ্ট প্রমাণ

## বিংশ পরিচ্ছেদ

# বাবন পীর

পীর হজবত বাবুব আলী মোলা ওবফে বাবন পীব চব্বিশ পরগণা ফেলার বিশেষভাবে দক্ষিণ-অঞ্চলেব প্রসিদ্ধ পীর। ভাঙ্গত থানাব অন্তর্গত বাজার—আটি নামক গ্রামে এক কৃষকের হরে তিনি জন্মগ্রহণ কবেন। তাঁব জন্ম-ভারিধ অজ্ঞাত। উপবোক্ত থানাধীন শাক্ষাহব (সাক্ষার) নামক গ্রামে তাঁর মৃতদেহ সমাবিস্থ করা হয়। সেখানে প্রতি বছর ওরস উপলক্ষে বিরাট মেলা বসে এবং প্রার দশ বাব দিন ব্যাপী মেলা বসে। মেলাটি প্রায় এক শভ বছবেব প্রাচীন। এখানে উরস উপলক্ষে যে মেলা পোঁব সংক্রান্তিতে উদ্যাপিত হয়, তাতে প্রায় দশ-বারো হাজাব নবনারীর সমাগম হয়। এই থানেই তাঁর দরগাহ আছে। তাঁর মৃত্যু-ভাবিধও অজ্ঞাত।

বাল্যকাল থেকে তিনি ধর্মপরাবণ ছিলেন। একবাব মানিকপীর নাকি তাঁকে বোগ নিবামরকারী মন্ত্রপৃত তেল বিভবণের আদেশ দেন। সেই আদেশ অনুসাবে তিনি রোগ নিবামরেব জন্ম সাধাবণকে মন্ত্রপৃত তেল দিছে আরম্ভ করেন এবং এতদ্ অঞ্চলে পবিচিভি লাভ করেন। তিনি প্রান্ন পোনে একশত বংসব জীবিত ছিলেন। তাঁব প্রভাব উত্তর চবিবশ পরগন। জেলাভেও পবিবাধি।

বারাসত মহকুমাব দেগজা থানাবীন দিগবেডিবা-বাদবপুব নামক গ্রামে বাবন পীবের নামে একটি নজগাই আছে। এবানকাব পীবোন্তব জমির পবিমাণ প্রায় তিন বিঘা। জমিব উপব একগাশে একটি বিশাল অশ্বথ গাছ। সেই গাছেব নীচে উক্ত নজবগাই অবহিত। নজরগাইটি ইটেব তৈরী। ভক্তগণ সেখানে নিয়মিত ইপ-বাতি দিয়ে থাকেন। পূর্বে মোহাম্মদ মাসেম স্বদাব এবং পরে মোহাম্মদ শীতল মন্তল প্রমুখ এব রক্ষণাবেক্ষণের ভাব প্রাপ্ত হন। এখানো প্রতি বংসর ২৯শে পোষ তাবিখে খবস আবস্ত হয় এবং তিন দিন ধবে তা চলে। এই মেলার গড়ে প্রায় চাব হাজাব ভক্তেব স্মাবেশ হয়। সে স্মরে ভক্তগণ এখানে হাজত, মানত ও শিবনি দিয়ে থাকেন। ভক্তিভবে এখান

্থেকে ভক্তগণ তেল ব্যবহার করে নাকি নানারকম ব্যাধি থেকে মৃক্ত হন। ঈলিত ফল লাভের আশার অনেকে নজবগাহের গায়ে ইট বাঁধেন, কেউ বা সেখানে লুট দিয়ে থাকেন। মেলার সময় ফকিবগণ মানিক স্থারের গান গেয়ে থাকেন। হিন্দু ও ম্সলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকই ভার ভক্ত।

বাবন পীরেব নামে রচিত কিছু কিছু গান পাওয়া যায়। ভাঙ্গত থানাব ভাত্তর্গত মহম্মদ ফরিম মোলা (গ্রাম—মরিচা, বরস ৩২) এবং মোহাম্মদ জ্ঞাবত্ব মোলা (গ্রাম—বডালী, বরস ২২) এক জনসমাবেশে গেরেছিলেন ং সাপ্তাহিক সভ্যপ্রকাশ, ১লা জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৮/১৬-৫-১৯৭১) ঃ—

সাকসাবেতে এলেন হজুর বাবন মোল্লা নুরানী।
কর সেজদা কর সেজদা ওহে মুরিদানী।
সাকসারের এই মাটি পবিত্র হল ডাই
আমাদেব ভাগাগুণে।
আল্লা ও বছুল ষাহাতে ভব।
এলেন তিনি এইখানে।

এলেন মোদের দরালগুক মৃষ্টিল-আসানী বিপদ-নাশিনী।

কব সেজদা কর সেজদা ওগো ও মুরিদানী ।
বাব্র মোল্লা মোদের হৃদরমিন
বাব্ব মোল্লা মোদের প্রশামণি,
উজির নাজির কোথার ভাই
কোথার খোদা কোন কাবার,
সমুদ্র চুম্লে সজ্দ হর
পচা ব্যাবি আসান হব,
সে যে মোদের বাবাব দরার।
পাঞ্জাতন কাওযালে বলে হে জওযান,
শুরু ধরে দেখো ভাই হও আগুরান।
পীব খোদা নাহি জুদা কহে কোবাণ
কর সেজদা কব সেজদা হে মুবিদান।

বাবন পীব ছিলেন পীব মোবারক বড়খাঁ গাজীব সমসাময়িক। একটি কাহিনীতে আছে যে পীব মোবাবক বড়খাঁ গাজীব পিতা চন্দন সা, ঢাকার বাদসাব নিকট থেকে বেলে-আদমপুরেব একটি জঙ্গলের পাটা পেয়ে সেই ছানে আসেন এবং সেখানকার "বাবন মোল্লা" নামক এক ব্যক্তির উৎসাহে আবাদ কবেন। বাবন মোল্লা ভখন চন্দন সা'ব বালাখানার উজিরের পদে নিযুক্ত হযে কাজ কবেন। উচ্চ

পীর মোবাবক বডবাঁ গান্ধীর সঞ্চানে মৃত্যুব স্থাষ বাবন পীবেবও সঞ্চানে মৃত্যু হয়েছিল ৷ এ সম্পর্কে প্রচলিত প্রবাদটি এইবপ :—

ফকিব বাবন মোল্লাৰ একটি পোষা খাশী ছাগল ছিল। খাশীব নধর চেহারা দেখে গ্রামের ছেলেদের খুব লোভ হয়। ফকিব ভো তাঁর সংসারের একমাত্র লোক। স্বৃতরাং তাঁব মৃত্যুব পব বাতে 'খানা'টি কসকে না যায় তার জগ্য ছেলেবা আন্দাব বর্ল—বেঁচে থাক্তে থাকতে তাদেবকে মরনোন্তর 'খানা' খাওবাতে হবে।

ফকিব বল্লেন—"ভয় নেই মৃত্যুব পবে আমি ভোষাদেবকে নিশ্চরই 'খানা' খাওয়াব। আমাব কথা মিথ্যা হবে না।"

ছেলেবা কিছুতেই সে কথা বিশ্বাস কবল না। অগত্যা ককিব সেই 'থানা' খাওয়াবাৰ দিন-কল ঠিক কবে দিলেন।

নিৰ্দ্দিউ দিনে ধৃমধাম করে ছেলেৰা ভাত-তরকাৰী বান্ন। কর্ল,—সেই সঙ্গে ফকিবেৰ সেই নধর খাসীৰ মাংসও। ক্ষকিৰ বল্লেন,—"আমি ঘবে বইলাম। খানা শেষ কৰে তবে আমাকে ডাক্বে, তার আগে নম, আমার এই কথাটি তোমবা মানুৰে।"

ছেলের। তাতে বাজী হল। ফকিব তখন অজ্ব করে যথাবীতি নামাজ কব্লেন এবং সকলেব অজ্ঞাতসাবে ঘবেব মধ্যে গিয়ে চাদৰে আপাদ-মন্তক ঢেকে শরন কব্লেন।

মহানন্দে গ্রামেব ছেলেবা ফকিবেব নথৰ খাশীব মাংসাদি দিয়ে ভোজন পর্ব সমাধান কর্ল। অভঃপব ভাৰ। পূর্ব কথামত এসে ডাকাডাকি কব্তে লাগল ফকিব বাবন মোল্লাকে। ফকিবেব কোন সাড়া পাওয়া গেল না। অবশেষে ভারা কুটীবে প্রবেশ করে ফকিরকে ডেকেও কোন সাড়া পেল না। ঢাকা-দেওয়া চাদর সরিয়ে তারা বিশ্বরে দেখ্ল ফকিব অনেক আগেই এন্তেকাল করেছেন।

পশ্চিমবঙ্গের মেলা ও পূজা-পার্বণ (তম্ম খণ্ড) গ্রন্থে আব একটি কিংবদন্তী লিখিত আছে। সেটি এইবংপঃ—

বাবন পীবের মৃত্যুর অব্যবহিত পব কলিকাতাবাসী জনৈক ব্যক্তি তেলপড। সংগ্রহের জন্ম তার বাজীব উদ্দেশ্তে আসেন। ঐ ব্যক্তি বাবন পীরের মৃত্যু-সংবাদ জানতেন না। পথে বাবন পীর তাঁর বৃদ্ধ ফকিবেব বেশে দেখা দিয়ে তাঁর কবর স্থানেব নিকট তেলপাত্র বেখে প্রার্থন। জানাতে উপদেশ দেন এবং পরে ঐ তেল ব্যবহার করতে বলেন।

# একবিংশ পরিচ্ছেদ

# यभवम वाली

দক্ষিণ-পূর্ব মেদিনীপুবেব হিজলী অঞ্চলেব যোদ্ধা পীব মসনদ আলি যুদ্ধে নিহত কোন বীব সৈনিক নন। তাঁব ঐতিহাসিক নাম তাজ থাঁ মসনদ-ই-আলা। মেদিনীপুব জেলার দক্ষিণাঞ্চলে হিজলীতে তিনি বাজত্ব কবতেন। ধর্মপ্রাণ ও উদার বাজা ছিলেন বলে তিনি পীবক্সে সকলেব পূজা পান।

শ্রীযুক্ত বিনয় ঘোষ তাঁব পশ্চিমবঙ্কের সংস্কৃতি গ্রন্থে মৃন্শী শেখ বিসমিল্লা সাহিবের লেখা কার্সী ইতিহাসেব (পাণ্ড্লিপিব) বিষয়-বস্তুব বিববণ সংক্ষেপে লিপিবন্ধ কবে লিখেছেন ,—

"বাংলাদেশে ছসেন শাহেৰ বাজছকালে উভিয়াৰ সীমান্তে সমুদ্ৰেৰ তীবে চণ্ডীভেটি মৌজায় মনসুব ভূঞা নামে একজন ক্ষমতাশালী মুসলমান জমিদাব বাস কবতেন। তাঁব হুই পুত্র ছিল-জামাল এবং বহুমত। জামাল ছিলেন বিষয-বৃদ্ধি সম্পন্ন এবং বহুমং কুন্তী, শিকার ইত্যাদি নিষে সময় কাটাতেন। লোকেব কুপরামর্শে বহমতেব প্রতি বীতশ্রদ্ধ হবে দ্বামাল তাঁকে হত্যা করাব ষ্ট্যাল কবেন। জামাল-পত্নী এই ষ্ট্যাল্লের কথা রহম্ভেব কাছে প্রকাশ কবে দেন। বহুমত গুমগড় পরগণাব সমূদ্রতীবেব অবণ্য-সঙ্কুল বীবব পল্লীতে উপস্থিত হন। সেখানে বাঘ-সিংহাদি হিংব্ৰ বস্তম্ভ বিনাশ কবে তিনি সেই ধীবর পল্লীতে বাস কবতে থাকেন এবং পাঁচশত ধীবরকে সাঠিয়াল কবে গড়ে ৰীবৰদেৰ সাহায্যেই ডিনি অবণ্যেৰ কডকাংশ বাসোপযোগী ও আবাদযোগ্য কবে ঘৰবাড়ী ভৈরী কৰেন। এই সময় চাঁদখাঁ নামক এক বণিকেব সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। বাণিজ্য-যাত্রাপথে চাঁদখাঁর সঙ্গীবা পানীর জল সংগ্রহেব জন্ম হিজলীতে অবতবণ কবেন। চাঁদখাঁর কাছ থেকে কিছু ধন লাভ করে তিনি হিজ্পীব অবণ্য হাসিল কবে জনপদ স্থাপন কবেন এবং একটি হুৰ্গও নিৰ্মাণ করেন আত্মবক্ষাব জন্ম। ভীমসেন মহাপাত্ৰ তাঁব কর্মচাবী নিযুক্ত হন। ক্রমে শক্তি ও লোকবল সঞ্চয় কবে তিনি ভোগরাই,

পটাশপুবেৰ কতকাংশ, অমর্থি, ভূঞামুঠা, সুজামুঠা প্রভৃতি অঞ্চল দখল কৰেন। এই স্থানে প্রচুব হিজ্জলগাছ ছিল বলে, তিনি স্থানটিৰ নামকবণ কৰেন হিজ্জী। ভীমসেন মহাপাত্র, দ্বাবকা দাস ও দিবাকৰ পাণ্ডা—এই কর্মচাবীদের প্রবামর্থে রহমং বাদশাহেব কাছ থেকে জমিদাবীৰ সনদ গ্রহণ কর্তে উদোগী হলেন। বাকর খাঁ তখন উভিয়ার স্বাদাব। রহমং তাঁৰ সঙ্গে দেখা কবে সনদ পান এবং ইখ্তিয়াৰ খাঁ উপাধি গ্রহণ কৰেন। ইখ্তিয়ার খাঁব পুত্র দাউদ খাঁ পরে হিজ্লীৰ অধিপতি হন। দাউদ খাঁর বহু পুত্র সভানেব মধ্যে তাজ খাঁ মসনদ-ই-আলা একজন।

আদিনাথ গুরু মংস্তেজ্র ও স্থানীয় বোদ্ধা পীর মসনদ আলি মিলিত হয়ে মছন্দলী বা মোহবা পীবে পবিণত হয়েছেন। 85

এখানে আদি নাথ গুক মংগ্রেজ প্রাসঙ্গ আমাদেব আলোচনাব বিষয় নয়।
হিজলী অঞ্চলে দীর্ঘকাল ধরে মছন্দলীব বে গীত প্রচলিত আছে, তাতে
অমিত বিক্রম সিকন্দরেব ভাই তাজ খাঁ-ই মসনদ-ই-আলারপে বর্ণিত
হরেছেন। ১৬২৮ খ্রীফ্রাব্দ থেকে ১৬৪৯ খ্রীফ্রাব্দ পর্য্যন্ত তাব বাজত্বকাল
বলা যায়।

মসনদ-ই-আলা উপাবি শাঠান আমলের উপাবি। এব অর্ধ "বাব আসন উচ্চ।" মোগল মুগে তাজ খাঁর নামের সঙ্গে এই উপাবি তাব গুণগ্রাহীবা ব্যবহাব কবতেন। তাঁব ধর্মপ্রাণতা ও উদাবতাব কথা আজাে হিজলী অঞ্চলের সর্বসাধারণের মুখে মুখে শােনা বাব। আবাে শােনা বাব, পটাশপুরেব বিখ্যাত পীব মধ্যুম শাহেব কাছে দীকাা নিবে মসনদ-ই-আলা ফকিরি ধর্ম গ্রহণ কবেন। হিজলীব মসজিদ স্থাপন কবে তাজ খাঁ তাব সেবা-কার্য্যেব জন্ম সেবাংবতকে প্রয়োজনীয় জমি লাখেবাজ দান কবেছিলেন। তাঁদেব অনেকে আজাে সেই লাখেবাজ ভাগ কবছেন।

মছন্দলী পীরের মাহাদ্ম্যকথা কষেকটি পৃত্তিকার প্রকাশিত হবেছে।
হিজলীব মসনদ-ই-আলা গ্রন্থে মহেজ্রনাথ কবণ লিখেছেন যে, মসনদ-ই-আলাব গীত বচষিতা জয়নুদ্দিন বা জৈন-উদ্দিনেব কোন পবিচয় জানবাব উপায নেই। এই গীতটি প্রায় বিশ বংসর পূর্বে অর্থাৎ ১৩১৩ বঙ্গাব্দে নন্দিগ্রাম থানাব অন্তর্গত জনৈক অধিবাসী কর্তৃক 'মসন্দলীব গীত' নামে যুদ্রিত হয়েছিল। তাতে প্রকাশকেব কল্পনা, হবি সাউ-এব ক্লার নাম 'বাপবতী' ছলে 'সত্যবতী'তে পবিবর্তিত কবা হবেছিল। পরে নন্দিগ্রাম খানাব অন্তর্গত শেখ বসিবউদ্দিন নামক ছনৈক গ্রাম্য কবি সেই গীত বাপান্তবিত কবে 'মছন্দলী পৃথি' নামক মুসলমানি পৃথিব আকাবে প্রকাশ করেন। १०

মহেন্দ্রনাথ করণ, গাষক ফকিরগণের নিকট গুনে অবিকলভাবে 'মছন্দুলীর যে গীত তাঁব পৃস্তকে সন্নিবেশিত কবেছেন, তার সংক্ষিপ্ত কাহিনী নিমুব্দ ঃ—

সমৃত্ত-বেন্টিত হিজ্ঞলীৰ বাদুশাহ, বাবা মছললী। সেখানে বসেছে নুতন বাজাব। কুলাপাড়ার ডেলী হবি সাউ খবৰ পেয়ে প্রস্তুত হল সেখানে যাবার জন্ম। আশা প্রচুর বেচা-কেনা হবে।

হবি সাউ-এব কতা কগৰতীব খুব সাধ হিজ্ঞলীব বাজাব দেখতে যায়। সে বাবাব কাছে বায়না ধর্ল। বাপেব মানা সে ভন্ল না , পিছনে পিছনে চল্ল। তাকে 'ডক্তে বসি মহন্দলী দেখিবাবে পায়।'

পীব তাব নাম জিজ্ঞাসা কব্ল, জান্তে চাইল তাব সাধীর পরিচয়। পবিচয় পেয়ে পীর তাকে বাজাবের পূর্বদিকে দোকান বসাতে অনুমতি দিলেন। হবি সাউ দোকান খুল্ল। পীব বল্লেন,—

> এতদিন মোব বাজাব অন্ধকার ছিল, হবি সাউ-এব বেটি এসে কবিষাছে আলো।

ভাই সেকেন্দাৰ, পীৰেৰ আদেশ মত কামাল ও জামাল নামক ইই জমাদাৰকে সঙ্গে নিষে হবি সাউ-এৰ নিকট গিষে বল্ল—'তোমাৰে লইষা মাৰ বাদশাৰ হুজুৰে।'

হবি সাউ হৃঃখিত হল। কপবতীই ষে এর কাবণ সে বৃঝ্তে পার্ল। এবাব বৃঝি তাব জাত-বৃল যায। হবি সাউ চল্ল ছজ্ব-সমীপে, সাথে চল্ল কভা কপবতী।

পীব খুসী হয়ে ৰূপবভীকে বিবাহ কবাব এস্তাব দিলে হবি সাউ জাতি যাওয়াব আশক্ষায় হিবাচিত্ত হল। পীব বল্লেন,—

> ·· তোব জাতি নাহি বাবে, যবনেবে বিভা দিলে আগে জাতি পাবে।

কপবতীব সহিত পীব মছন্দলীর বিবাহ হল। হবি সাউ পেল প্রচুব টাকা। রাধু সাউ তা দেখে হবি সাউকে নিন্দা কবল।

ধনশালী হবে হবি সাউ প্রতিবেশী সাতশ' তেলীব কাছে নিমন্ত্রণ পাঠালো, কিন্তু প্রতিবেশীগণ সে নিমন্ত্রণ গ্রহণ কবল না। হরি সাউ সে ঘটনা মছন্দলী পীরের গোচবে আনল। পীব বল্লেন;—

> পঞ্চাশ ব্যঞ্জন ভূমি বসৃই করিবে, সাত দিনেব পঢ়া ভাত তেলীবে খাওয়াব, তবে তো বাদশাহী কবি হিজ্ঞী বলাব।

আহাবেৰ সামগ্ৰী পীবেৰ নিৰ্দেশ মত প্ৰস্তুত হল। মিয়া আশী হাজাব বাঘ সৈত্য নিষে অভিযান কৰলেন। তাৰা খিৱে ফেল্ল তেলী পাডা। বাধ্ সাউ, হকু সাউ পড়ল বাঘেৰ কৰলে। মাডিয়া, খোলা, নাগেশ্বৰ প্ৰভৃতি নামধাৰী বাঘের দৌবাজ্যে ভীত হবে হবি সাউ-এব প্ৰতিবেশী তেলীগণ আত্মসমৰ্পণ কৰল। তাৰা হবি সাউকে মাঝখানে বসিয়ে আপন আপন বাডী খেকে আনা পাত্ৰে মুক্তি মুক্তি পান্তা ভাত আহাৰ করল।

হবি সাউ জাতি ফিরে পেল। মসন্দলী পীব তখন বাঘ সৈগুসহ প্রভাবর্তন করলেন।

মসনদ্-ই-আলাব গীত বচষিত। জয়নুদ্দিনেব ভণিত। এইবাগ ঃ—
বিদ্যা বাবা মসন্দলী না কবিও বাম ।
কদমেতে লিখে বাখ অভাগাব নাম ॥
আমি জানি ভোমাবে আমাবে জানে কে ।
মবিয়া না মবে ভোমাব নাম জপে বে ॥

গীতের শেষে আছে :--

পীবের কদম তলে মঞ্চাইরা চিত। গাহেন জ্বনুদ্দী কবি মসন্দলীব গীত॥

মহেন্দ্ৰনাথ কৰণও লিখেছেন যে জ্বনুদ্ধিৰ কোনও পৰিচৰ জানবাৰ উপাধ নেই।

জয়ন্দি যে কাহিনী পবিবেশন কবেছেন তা সহজ বোধ্য। কিছু কিছু ফাবসী শব্দ থাকা সত্বেও পাঁচালীব ভাষা বেশ প্রাঞ্জল। স্বন্ধ সংখ্যক চবিত্রে

মূল গল্লটি সন্নিৰেশিত হয়েছে। মসন্দলী পীৰেৰ মাহান্দ্য প্ৰকাশেব মধ্যে তংকালীন ব্লাহ্মা বাদশাহেৰ কি অসাধাৰণ প্ৰভাব ছিল তাৰ প্ৰকৃষ্ট পরিচয় এতে পাওবা বার।

১৯৭২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হিজ্ঞলীর মসনদ-ই আলা বা মসনদ-আলী গীত নামে একখানি পৃত্তিকা (পঞ্চম সংস্করণ) পাওষা গেছে। পৃত্তিকাব বচরিত। শ্রীঅবন্তী কুমার মণ্ডল। প্রকাশক শ্রীবাজেন্দ্র প্রসাদ পাত্র। সাং ও পোঃ সফিষাবাদ, কাঁথি, মেদিনীপুর। মূল্য ২৫ প্রসা। লাইসেন্স নং ১০৯। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১২। মোট ২৪২ পংক্তিতে রচিত।

কবি কর্তৃক বিশ্বত মূল কাহিনী জন্ননৃদ্ধি বচিত পাঁচালীৰ কাহিনীর অনুকপ। বাবো পংক্তি পর্যন্ত পীবেৰ বন্দনা, তাৰপৰ বিষাপ্লিশ পংক্তি পর্যন্ত পীবেৰ অলোকিক শক্তি পৰিচায়ক ক্ষুদ্র কাহিনীতে বলা হয়েছে,—

মেঘ শৃশ্য আকাশ দেখে মাঝি চলেছে মাঝদরিয়া ববে। পীবের খেয়ালে অকন্মাৎ মেঘে ছেয়ে গেল আকাশ, উঠল প্রচণ্ড ঝড। মাঝি বিপদ বুবে শবণ নিল বাবা মসনদ আলীব। তখন পীবেৰ ইচ্ছায় নিমেষে নির্মল হল আকাশ। পীবেৰ নির্দেশে মাঝি প্রদিন তাঁৰ কাছে গিবে হাজিব কবল শিবনি।

সেই হেতু দ্র দেশে খবে বায় তরী। পীবেব শিরনি হেতু আগে বাঁবে কভি ।

পাঁচালিকার ফাবসী শব্দ সব বাদ দিয়েছেন। মূল ভাব অবিকল বেখে ভাষায় আবো সরলভা দান কবেছেন। মাঝে মাঝে কবিছ প্রকাশের প্রচেষ্টা লক্ষ্য কবা যায়। এক স্থানের বর্ণনা এইরূপ:—

গছরাছ গতি ককা পশ্চাতে চলিল।
আহা কিবা শোভা কবে নীল নভঃতলে।
স্থানু ত্যঞ্জি বিধু বুঝি নেমেছে ভূতলে।

মসনদ আলীর গীত সমাপ্ত কবে গাঁচালীকাব গাইলেন,—
এই গ্রন্থ বৈবা পছে সকাল ও সন্ধ্যাব।
বোগ-শোক দূবে যার আল্লাব দোরাব॥
পীবেব চবণ তলে মজাইবা চিত।
অধম পামব-গাহে মসনদ আলীব গীত॥

পাঁচালীব শেষাংশে দিষে তিনি আব একটি ক্ষুদ্র কাহিনীতে বির্ত করেছেন—কেন হিন্দু-মুসলমান সকলে পীরকে ভক্তি কবে। তিনি লিখেছেন —হিন্ন সাউ-এব কন্তাব বিবাহেব পব কিছু কাল অতিবাহিত হলে দেখা গেল কোন হিন্দু আর হিজ্জী বাজাবে আসে না। সবেজমিনে কারণ জানবাব জন্ম পীর স্বয়ং এক ভিক্ষুকেব পোষাকে দ্বাবে ছাবে ভিক্ষা করে ফিবতে লাগলেন। দৈবাং একস্থানে ক্রন্দন-ধ্বনি শুনে ভংক্ষণাং সেখানে গেলেন। ব্যাপারখানা এই—

জনৈক হিন্দুবালা মিঠাপানি জানতে গেলে মগদস্যুরা তাকে হবণ কবে নিয়ে যায়। সংগে সংগে 'বে বে বে বে' ধ্বনি ওঠে। দূবে দাঁড়িয়ে পীব তা অবলোকন করে ভীষণ ভাবে মগ দস্যুদেব উপব জুদ্ধ হন। তাঁব অলোকিক শক্তিতে মগ দস্যুগুণ সংজ্ঞাহীন হয়ে প্ডে। তখন সেই কথা পানি-ভবা কলুস নিয়ে ঘবে ফিবে আসে।

> সেইদিন হৈতে পীব পুৰী মাঝখান খিল দিয়া কপাটেতে হইল অন্তৰ্জান । সিদ্ধিগুণে সিদ্ধ পুক্ষ হৈল সিদ্ধিদাতা। মুসলমানে বলে পীব হিন্দুবা দেবতা॥

মছন্দলী পীব পাঁচালীতে রাষ মঙ্গল বা গান্ধি-কালু-চম্পাবতী কাব্যেব প্রভাব স্পক্ট অনুভূত হয়। বিশেষ ভাবে বন্দনা, কাহিনী ও উপসংহাবে সাদৃত্য আছে। তাছাড়া বাদ সৈত্য সমাবেশ, বাদগণেব নামেব তালিকা প্রভৃতি ঐ সব কাব্য ছাড়াও একদিল শাহ কাব্যেব সঙ্গে তুলনীয়।

প্রত্যক্ষভাবে মছন্দলী পীবেৰ কাহিনী পীব মসনদ আলীব মাহাদ্ম্যকথা হলেও পবোক্ষভাবে তা ইসলাম ধর্ম প্রচাব সহায়ক। বস্তুতঃ পীব মসনদ আলীব অসাধাবণ প্রভাব হিন্দুগণকেও প্রভাবান্ত্রিত কবেছিল। অবভী কুমাব মণ্ডলেব পাঁচালীর শেষাংশ তাব প্রকৃষ্ট নিদর্শন। পীব মছন্দলীব প্রতি হিন্দু—মুসলিম ভক্তগণ প্রদন্ত শিবনি প্রদান হিন্দু—মুসলিম সংস্কৃতি সমন্ত্র্য বা পীব সংস্কৃতি অনুসবণের অক্সতম দৃষ্টান্ত।

# দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ মাদার পীর

মাদাব পীর বা মাদাব শাহেব প্রকৃত নাম পীব হজরত বিদিউদ্দীন শাহ মাদার। ১৩১৫ প্রীফীব্দে সিরিষায় তাঁব জন্ম। তাঁব পিতাব নাম আবৃ ইসহাক সামী। কথিত আছে বে, তিনি হজ্ববত মুসাব ভাই হজবত হাকনেব বংশধর। তিনি এমন সুন্দৰ ছিলেন যে তাঁকে দেখলে লোক বিচলিত হৃদযে ভূলুটিত হত। তাই তিনি বোরধায় মূব আবৃত কবে চলাফেবা কবতেন। আখবাব-উল-আখইয়ারেব লেখক শেখ আব্দুল হক দেহলভীর মতে মাদার শাহ বারো বছব পর্যন্ত অনাহাবে এবং একবল্পে আধ্যান্মিক সাধনায় মসগুল ছিলেন।

মাদাব পীব গুজবাট, আজ্বমীব, কনোজ, কান্দি, জোনপুব, লক্ষো, কানপুব প্রভৃতি অঞ্চল ভ্রমণ কবেন। শৃষ্ঠ পুবাণে উল্লিখিত দহদাব [বা দম্মাদাব] শব্দ থেকে আধুনিক পণ্ডিতেব কেহ কেহ মনে কবেন যে মাদাব পীব বঙ্গদেশেও এসেছিলেন।

মাদাৰ পীৰ সুকী তৰীকাৰ জন্মতম বিভাগ মদারীয়া তবীকাৰ প্রবর্ত্ত ।
সম্ভবতঃ তিনি বঙ্গদেশে আগমন কৰাব পৰ এদেশে তাঁৰ তবীকা জনপ্রিষত।
অর্জন কবে। উত্তবক্তে "মাদাবেৰ বাঁশভোলা" নামক একটি অনুষ্ঠান
আড়ম্বরের সহিত পালিত হব। বিভিন্ন দবগাহেৰ পুকুরের মাছ বা কচ্ছপ
মাদাবীক্তে এখনও সন্মান পাষ। ডঃ এনামূল হক্ প্রমুখ পণ্ডিতগণ মনে
কবেন যে, ফবিদপুব জেলার মাদাবীপুব, চট্টগ্রাম জেলাৰ মাদারবাডী এবং
মাদাবশা ইত্যাদি এলাকা মাদাব পাবেৰ শ্বৃতি বহন কব্ছে। ১৪০৪
প্রীফালে তিনি কানপুব জেলার মকনপুবে (জৌনপুবেৰ সুসতান ইবাহীম
শকীব বাজত্বলৈ ) প্রায় একশত বিশ বছৰ ব্যুসে এন্ডেকাল কবেন।

[ সুফীবাদ ও আমাদেব সমাজ: শেখ শবফুদ্দীনেব প্রবন্ধ ]

উত্তৰ চব্বিশ প্ৰগণ জ্বোৰ বাৰাসত মহকুষাৰ অন্তৰ্গত "শাসন" নামক গ্ৰামেৰ হাটখোলাৰ মাদাৰ পীৰেৰ একটি কল্পিত দৰগাই আছে ৷ প্ৰায় তিন বিঘা পীরে। তর জমির একস্থানে পাঁচিল-বেষ্টিত দবগাহটি ইটেব তৈবী।
সমাধিব উপবে একটি অশ্বত্থ গাছ আছে। সেবারেতের নাম ভুলু মন্তল ও
নমাহাম্মদ মুজিদ আলি। তাঁরা প্রত্যহ সন্ধ্যার সেখানে ভক্তিভবে ধূপ-বাতি
দেন। স্থানীর জনৈক পরিতোষ পাল উক্ত দবগাহেব এক অংশ পাকা করে
দেন। হিন্দু-মুসলিম ভক্তপণ মাদাব পীরেব দবগাহে শিরনি দেন, মোবগ হাজত
দেন এবং ফল মিন্টাল্ল প্রভৃতি মানত দেন। দবগাহ-সীমার মধ্যে জনৈক
ক্ষকিরের সমাধি আছে। ভক্ত জনসাধারণ তাঁকেও প্রদ্ধা নিবেদন কবেন
ধূপ-বাতি জ্বালিয়ে। তিনি নাকি মাদার পীরের নাম কবে কলেবা, বসত্ত
প্রভৃতি মহামারী থেকে গ্রামকে রক্ষা করতেন। পীরেব দরগাহে প্রতি বংসব
অগ্রহারণ মাসে বিশেষ অনুষ্ঠান "মিলাদ" হর।

বসিরহাট মহকুমার হাসনাবাদ থানার অন্তর্গত হরিপুর নামক গ্রামেও মাদার শাহের একটি কল্পিত দবগাহ আছে বলে শোনা যায়। দরগাই স্থানটি বাব্লা এবং নানা গাছে ভর্তি। সেখানকার সেবারেতেব নাম মহমদ পাগল গাজী, পিতা মরহুম রহমান গাজী। মতান্তবে মোসাম্মেং আঘুবী বিবি, রামী মহম্মদ তাহের। এখানে শিবনি, হাজত, মানত এবং ধূপ—বাতি প্রদত্ত হয়। ভবে বিশেষ কোন অনুষ্ঠান অধুনা (১৯৭০) হব না। তা ছাডা বসিরহাট মহকুমার মালঞ্চ নামক গ্রামেও একটি কল্পিত দরগাহ আছে।

মাদাব পীর বা শাহ মাদারেব এক আকর্ষণীর কাহিনীব কথা জানা বাব ডঃ সুক্মাব সেন বচিত 'ইসিলামি বাংলা সাহিত্য' নামক গ্রন্থে। শাহ মাদারেব সে কাহিনী সংগ্রহ করে ১৩১৭ সালে লিখেছেন ছারাদ আলী খোন্দকার। ডঃ সেন সংক্ষেপে সেই কাহিনীব বিবরণ এইভাবে দিয়েছেন ঃ—

আল্লার প্রির ফেরেস্তা ছিল হাকত আর মাকত। এবা "ষত কিছু ভেদ কথা ভাল আর ব্বা" আল্লাব দরগায় নিবেদন কবত। একদ। এদেব খেষাল হল, আদম ও হাওয়াব সম্পর্ক কেমন জান্তে। এ কৌতুহলেব প্রশ্রহ দিতে আল্লা তাদেরকে নিষেধ করলেন। তাবা আবদাব ছাডলো না। অবশেষে আল্লাব করমানে কেবেস্তা হু'জন আশমান থেকে জমিনে পড়ল।

হাকত হইল মবদ মাকত আওবত

হই জনা জব্দ খছম হইল খুবছুবত।

আওবত মরদের ষেমন বেভাব পুসিদার

সেইকপ বেভার করেন হ জনার।

আল্লার হুক্মে মারুডেব গর্ভ হল কিন্ত ভা মোচন আব হয় না। তারা, মুক্কিলে পড়ে আল্লাব নাম কবে গডাগড়ি দিতে দিতে কাঁদ্তে লাগ্ল।

> খারাব হইনু মোবা আপনাব দোষেতে দোজধে পডিয়া মোদেব হইল জলিতে।

#### তখন আল্লার দরা হল।

মগববের ওক্তে হুকুষ হৈল ফেরেন্ডায়
আচ্ছা কবে বাদ্ধ কসে মজবৃত দোহার।
তামাম মুছল্লিগণ নামাজ পডিলে
সেই ওক্তে বাদ্ধিবে সে বসি দিবা গলে।
মজবৃত কবিয়া জিঞ্জিব হাতে পায়ে দিবে
ছইজনে একসাতে মডরা করিবে।

বাঁধবার ছকুম শুনে ভবে মাকতের গর্ভপাত হল। নবজাত শিশুকে নিরে মাদাব গাছের তলায় ফেলে রেখে হাকত ও মাকত গাবেব হল।

হন্ধরত আলী শিকারে এসে গাছতলার রূপবান ছেলেটিকে পেলেন। তিনি তাকে নিয়ে গিষে বিবি ফাতেমাকে মানুষ করতে দিলেন। মাদার তলাব কুডিয়ে পাওয়া ছেলে বলে তাব নাম হল মাদার দেওয়ান বা শাহ্মাদার।

মাদাৰ শাহেব পাঁচ সাভ বছৰ বয়স হল। তিনি বাধাল বালকগণেৰ সাথে থেলা কবে বেভান। একদিন বাধাল ছেলেবা বল্ল যে সেদিন বভপীবের শির্নি হবে। মাদাব জিঞ্জাসা কবলেন যে, বভপীর কে। রাধাল ছেলেরা বল্লে,—তার নাম কবতে নেই।

লেওা মাত্রে নাম গদান জুদা ষে হইবে।

মাদাব, বছপীবেৰ কাছে গিষে বল্লেন ;—এস, তৃমি বড় কি আমি বড় পরীকা হোক।

আছে। ভাই এইখানে সিরনি রাখির।
আমরা ভকবির করি একত্রে মিলিরা।
সন্ত একবাব তুমি কব মোব সাতে
হাবিলে গর্দান জুদা নাহি হবে ভাতে।

বড়পীর বল্লেন ;—

বেশ কি কাম করিবে তৃষি বল বোঝাইয়া।

মাদার বলেন ভাই লুকোচুরি খেল

বোঝা যাবে এইবার হইলে কামেল।

বড়পীরের আগে লুকোবাব পালা। বডপীর আখেরেতে আজিছ হইরা নজর হইতে কোখা গেল ছেপাইরা। দরিয়াতে মাছের যে আগুার ভিতরে কুসুমেব ভিতরেতে ছেপায় জহুরে।

মাদার ব্যানে জেনে বডপীরকে বরে কেললেন। তারপর মাদাবের পালা। মাদার চোখের সামনে হাওয়ায় মিলিয়ে গিয়ে বডপীরের স্থাসে চুকে গেলেন। পাহাড-পর্বত অনুসন্ধান করে মাদাবের সন্ধান না পেয়ে বডপীর বল্লেন;—

হাবিনু ভোমার কাছে কোথা আছ বল।

অশরীরী মাদার বল্লেন,---

হাণ্ডা ভবে ছেপাইনু নিঃশ্বাস টানিতে হাণ্ডয়ায় সামিলে আছি তোমাব দমেতে।

ভারপর বডপীরের মৃদ্ধা ভেদ কবে মাদার বাইবে এলেন।

আখেবেতে মস্তক হৈতে খেচিয়া উঠিল
আদ্ধ তক সেই জায়গা খালি যে বহিল।
ছেবের মর্দ্মিখানে যাকে ব্রহ্মতালু বলে
দেখিবে খেয়াল করে বলিনু সকলে।
লাডকাব মালুম হয় হাড নাই তায়
ধৃকধৃক করে সেখা সদা সর্বদায়।

র্থেচিয়ে উঠিল মাদার ব্রহ্মভালু হৈতে দন মাদাব বলিয়। নাম রহিল গুনিয়াতে । দমেতে খেচিয়া মাদার দন মাদাব হৈল কালে কালে সেই নাম জাহের রহিল। লুকোচুরি খেলায় বডপীব হেবে গেলে মাদাব বললেন ,—
আচ্ছা ভাই এই তক হাসেল কালাম
বগড়া মিটিয়ে সিন্নি কব হে তামাম।
না পাকিতে যে জন নাম লইবে তোমাব
গবদানের পশম এক কাটিবে তাহার।

कवि वरलएश्न (य, এই श्वरक इनियां क् नृत्कां कृति श्वनाव कन श्न ।

লাডকার। আজ তক খেলে লুকোচুবি লাডকাব মজলেছে ভাই আছে ত মামুরি।

একদিন বাড়ীর বাইবে মাদাব খেল। কবছিলেন। হঠাং তিনি দেখতে খেণলেব বিকটাকাব যমদৃতকে (মালেকল মণ্ডত)। মাদাব তাকে নাজানাবৃদ করে এক মুতের জান কেডে নিলেন। মালেকল মণ্ডত ভখন জীবরিলেব কাছে গিয়ে মাদাবেব জড়াচাবেব কথা জানালেন। জীববিল এবাবে এজবাফিলকে পাঠালেন মাদাবের কাছে তাকে বুঝিয়ে বল্ডে।

তবস্থ ষাইবে তুমি না কবিবে হেল। বুঝাইয়া বলিবে তুমি বসিয়া নিরালা।

এজবাফিল ব্যর্থ হয়ে ফিবে এসে আল্লাহেব নিকট নিবেদন করলেন। তখন মেকাইল ফেরেন্ডাকে পাঠানো হল। তাঁকে দেখে মাদার আগুনের মত স্থলে উঠে বল্লেন,—

> ষাও মাও মেকাইল না শুনিব কথা তোমাৰ কি ধাৰ ধাৰি কাম নাহি হেথা। ছামনেতে নাহি কহো বলিনু তোমায়ে ষাহাৰ লিষেছি জান সে বুৰিবে মোৰে।

তারপব গেলেন আজবাইল। তাব দোত্যও ব্যর্থ হল। তাবপরে গেলেন বিবি ফাতেমা, দুই ইমাম যথাক্রমে হাসান ও হোসেন, হজবত আলা ও হজরত নবী।

ভাবপরে আইল দেখ আপনি ছোবহান। তথন মাদাব ভাঁব মনের সংশ্য আল্লাকে জানালেন,— আবহুল্লা আমিনা কেন দোজ্য মাঝাবে। আল্ল। মাদারকে ভত্তকথা শোনাতে লাগলেন,—

আল্লা খুশী হয়ে বল্লেন,— '

ভোমার কথাষ জেদ বাহাল বাখিরে, গোনাগার বান্দা সবে খালাছ করিয়া, আবহুল্লা আমেনা বাকী খেবা যত আছে উন্মতেব মধ্যে গোনা যে জন কবেছে, সকলকে মাফ দিলাম ভোমার কথায় বেহেন্ডে দাখিল আমি করিব নিশ্চয়।

এই কাহিনীর বর্ণনা অনুষায়ী বোঝা ষার,—মাদার পুরুষও নন, জীও নন।

না মরদ আছে না আওরাতের নেসানি।

মাদারের আহার নেই, নিদ্রাও নেই। তিনি জিলা শাহ্মাদার, 'দমের মাদার।',

মাদার পীবের এই কাহিনী সাধারণ মানুমের নিকট খুব আকর্ষণীয়।

ছই পীরের ক্ষমভার লডাই, শ্রেষ্ঠছেব লডাই এমন কি স্বয়ং আল্লাহতালার

সঙ্গে জেদেব দৃঢ়তাব কথা উংসাহ-বাঙ্কক বটে। এমন চিন্তাকর্ষক কাহিনী
রসালো করে গ্রামের সাধাবণ মানুষেব নিকট আজো (১৯৭২) পরিবেশিত

হয়। গ্রামে এইবাপ পীরেব গানকে 'মাদাব পীরের গান' বলে। মূল গায়ক

ছাভা এতে তুই তিন জন দোহাব থাকে। একজন হাবমোনিষম, একজন

টোলক, একজন খল্লনী বা জুড়ী বাজায়। এই দলে হিন্দু মুসলিম সকলেই
থাকে। মূল গায়কের পরনে আলখাল্লা, মাথায় টুপী, পাষে নূপুর এবং

হাতে হাত ঘুস্ব ও চামর থাকে। তিনি নেচে এবং বিভিন্ন ভঙ্গীমায় অনেক
কথা বিভিন্ন অর্থে ব্যবহাব করে দর্শকগণের মধ্যে বসোৎসাহ সৃষ্টি

কবেন। গানেব বন্দনার হিন্দুৰ দেব–দেবীগণেব কথাও উল্লিখিত হয়, মাঝে মাঝে অন্যান্ত পীরগণেব মাহাত্ম্য-কথাও এসে পডে। এমন কি স্থামা সংগীতের সুর এবং কিছু কিছু কথাও ব্যবহাত হয়।

মাদাব পীবেৰ নামে কিছু লোক কথা প্রচলিত। তাদের মধ্যকাব একটা চিন্তাকর্ষক লোক-কথা সংক্ষেপে এইকপ ঃ—

বসিরহাট মহকুমার মালঞ্চ গ্রামেব সাধাবণ ভক্তগণ জনৈক মৌলভী সাহেবেব প্রবামর্শে পীর মাদার শাহের প্রতি কোন এক প্রকারে অসমান প্রদর্শন করেন। পরের ঘটনা এই ষে, মালঞ্চ গ্রামের পার্শ্ববর্তী নদীর তীরে তীব্র আকারে ভাঙন দেখা দেয়। শেষে উক্ত গ্রামের অন্তিত্ব বিপন্ন হরে পড়ে। গ্রামের অধিবাসীগণ এই বিপদের কারণ অনুসদ্ধান করে নাকি সিদ্ধান্তে আসেন যে মাদার পীরের দরগাহে যথাবীতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা দরকার এবং তা করলেই বিপদ থেকে রক্ষা পোওয়া মাবে। গ্রামবাসী মিলিভভাবে উৎসাহের সহিত পীরের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে শুক্ত করেন। ফলে পরবর্তীকালে গ্রামের ভাঙা অংশ পূরণ হরে যায়।

# জ্ঞােবিংশ পরিচ্ছেদ রওশন বিবি

্ হজবত সৈবেদা জয়নাব খাতুন ওবফে বওশন বিবি, আববেব মন্ধা নিবাসী হজবত সৈবদ কৰিম উল্লাহের একমাত্র কথা। তাঁব মাতাব নাম বিবি মায়্ম্না সিদ্দিক। ৪° মতান্তবে মেহেবন্দ্রেস। ২৪ তিনি বালাগু।ব পীব হজবত গোরাচাদ বাজীব কনিষ্ঠা সহোদবা। তিনি তাঁব অগ্রতম সহোদব সৈবদ শাহাদালির সহিত ভাৰতবর্ষে ইসলাম ধর্ম প্রচাবার্যে আগমন করেছিলেন। বসিরহাট মহকুমাব বাংডিষা থানাব অন্তর্গত তাবাগুনিরা নামক গ্রামে ইছামতী নদীব পশ্চিম তীবে তাঁব সমাধি আছে। এতদ অঞ্চলে তিনি বওশনাবা নামেও প্রসিদ্ধ। স্থানীয় জনসাধাবদ তাঁকে বওশন বিবি নামে অভিহিত করেন। ৪°

বওশন বিবিৰ মক্কাৰ জন্ম হয় ১২৭৯ খৃষ্টাব্দে এবং চৌষ্ট্ৰী বংসৰ ব্যমে ১৩৪২ খৃষ্টাব্দে এদেশেই তাঁৰ মৃত্যু হয়। ৬২

তিনি চিবকুমাবী ছিলেন। কাবো মতে তিতু মিঞাৰ পূৰ্বৰ পুৰুষ সৈয়দ সাদাউল্লাব সঙ্গে গোৱা গাজি নিজ ভগিনী বোশন বিবিব বিবাহ দিবেছিলেন। <sup>৫</sup> তিনি হজবত সৈয়দ শাহ্ কবীৰ বাজীৰ ম্বিদ ও খলিফাই হজবত সৈয়দ শাহ হাসান বাজীৰ নিকট বায়াত গ্ৰহণ কবেছিলেন। হজবত শাহ কবীৰ বাজীৰ আদেশে হজবত সৈষদ শাহ্ হাসান যখন ভারতবর্ধে আগমন কবেন তথন তিনশত যাট জনেব সেই কাফেলাৰ অগ্ৰতম হিসাবে তিনিও এদেশে আগমন কবেছিলেন। তাঁৰ বংশ পবিচয় সংক্ষেপ এইবাপ ঃ—



সৈয়দ হাসান আলি বওশন বিবিব ভক্তগণ ভক্তিব নিদর্শন শ্বরূপ তাঁব সমাধিব উপব এক সুবম্য দবগাহগৃহ নির্মাণ কবেছেন। সেই দবগাহেব শবিকদাব সেবাষেত্গণ প্রিজ্ঞাব-পবিচ্ছন কবে সমাধিব উপব ধূপ-বাতি প্রদান কবেন। তাঁব ভক্তগণ কথন কখন মানত হিসাবে বওশন বিবিব দবগাহে ফুল, ফল, বাতাসা প্রভৃতি দিয়ে থাকেন। অনেকে এখানে বনভোজনেব স্থায় সামধিক আনন্দ-উৎসব কবে থাকেন। কেহ বা হাজত, শিবনি এবং মানত দিয়ে থাকেন। প্রতি বংগর চৈত্র মাসেব কৃষ্ণপক্ষেব ত্রেরাদশীতে ওবস উপলক্ষে দশ-বাবো দিন ধরে বিবাট মেলা দবগাহ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। এই মেলায় লক্ষাধিক লোকেব সমাগম হয়। মেলায় ব্যাগ্ড-পার্টি বাজনা বাজায়, বাজি পোডানো হয়, কাওয়ালী গাষকগণ এসে গান কবেন।

উক্ত দৰগাহেৰ বৰ্তমান (১৯৬৯ খৃষ্টাব্দে) বৰোজ্যেষ্ঠ সেবাষেতের নাম সোকৰ আলি। তাঁৰ জন্ম তাবিখ বাংলা ১২৬৬ সালেৰ ১৩ই অগ্রহায়ণ, অর্থাৎ তাঁৰ এখনকাৰ বষস একশত দশ বংসৰ। তিনি বলেন, বাজা কৃষ্ণচল্ল বাখ নাকি পীবানী বওশনাবাৰ নামে তিনশত পঁষষট্টি বিঘা জমি পীবোত্তৰ দান কৰেছিলেন। তাৰ মধ্যকাৰ সামান্য অংশ খাদিমদাৰগণেৰ তত্ত্বাবধানে ব্যেছে।

প্রতি বছব বাবোই ফাল্পন তাবিখে হাডোয়ায পীব গোবাচাঁদেব দবগাহে ওবসেব সমযে যে অনুষ্ঠান হব, সেই সমসামবিককালে তাবাগুনিষাব এই দবগাহেও মেলা বসে। হাডোয়ায় ওবসেব পব সেখানকাব খাদিমদাব কর্তৃক এই স্থানে ফুলেব মালা, মিফ স্রব্যাদি প্রেবিত হয়। দবগাহে আবাধনাব পব প্তবাবি ও ফলাদি ভক্তগণেব মধ্যে বিতরিত হয়। বহু বমনী সন্তান লাভেব আশায় মানত কবে দবগাহের গাষে ইট ব্লবিষে বাখেন।

প্রথমে আবোশোল্লাই গ্রামের চাঁদ মগুল দবগাহের খডের চালের বদলে করোগেটের চাল করে দেন। মাগুরতি-তাবাগুনিষার পীরজান মোল্লা সাহের বর্তমানের সুব্যা দবগাহ-গৃহটি নির্মাণ করে দিয়েছিলেন।

ৰওশন বিবিব নামে বচিত কোন সাহিত্যেব সন্ধান পাওয়া যায় না। আৰু ল গফুৰ সিদ্দিকী সাহেব, বঙ্গীয় সাহিত্য পৰিষদ পত্ৰিকায় যথাক্ৰয়ে বাংলা ১৩২৩ এবং ১৩২৫ বহু সংখ্যায় ছুইটি প্ৰবন্ধ তাঁৰ সম্পৰ্কে লিখেছিলেন। ভাছাড়া ''তারাগুনিরা'' গ্রাম নিবাসী রাখালদাস নাগ মহাশর বে পক্র লিখেছিলেন, ডা সাহিত্য পরিষদ পত্রিকার বাংলা ১৩২৫ বর্ষ সংখ্যার প্রকাশিত ইরেছিল। ভাছাড়া আর কোন স্থানে ডাঁব সম্পর্কে কোন লেখা প্রকাশিত ইরেছিল কিনা জানা যার নি।

আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ সাহেব তাঁর পুঁথি পবিচিতি গ্রন্থে অফীদশ শতাব্দীতে রচিত বলে যে 'গোল রওশন বিবির পুঁথি' নামক পুস্তকেব উল্লেখ কবেছেন সেই 'বওশন বিবি' ও আমাদেব আলোচ্য বওশন বিবি একই ব্যক্তি কিনা তা জানা যায় নি। আপাছতঃ পুস্তকখানি আমাদেব হস্তগভ হয় নি বলে সে আলোচনা এখানে অসমাপ্ত বুইল।

রওশন বিবির জন্মকাল ১২৭৯ খৃষ্টাক এবং মৃত্যুকাল ১৩৪২ থৃষ্টাক। পীর গোরাটাদের জন্মকাল ১২৯২/'১৩ খৃষ্টাক। প্রথমে পীব গোবাটাদ ও পবে আবেদা রওশনারা এদেশে ধর্ম প্রচার করতে এসেছিলেন। তবে এদেশে প্রাতা-শু গিনীব মধ্যে সাক্ষাতকাব হবেছিল কিনা তার কোন ইতিহাসে পাওয়া যায না। কেহ বলেন,—"পঞ্চদশ শতাকীর শেষভাগে সৈষদ হসেন শাহ গোভের বাদশাহ হলেন। গোবাগাজী বা পীর গোবাটাদ, হিজলীব মৃসলমান সেনাপ্তির পূত্র।…ইছামতী তীবে তাবাগুনিবা গ্রামে তিত্মিঞাব পূর্বপ্রক্ষ সৈষদ সাদাউল্লার নিকট আশ্রন্থ নিরে সে বাত্রা বক্ষা পান। পবে গোবাগাজী উদ্ভ সাদাউল্লার নিকট আশ্রন্থ নিরে সে বাত্রা বক্ষা পান। পবে গোবাগাজী উদ্ভ সাদাউল্লার কিকট আশ্রন্থ কিরে সে বাত্রা বক্ষা পান। পবে গোবাগাজী উদ্ভ সাদাউল্লার কিকট আশ্রন্থ কির প্রতিনী রোশন বিবিব বিবাহ দিবেছিলেন।" [ কুশদহ পত্রিকা ঃ ১৩১৮ ঃ ৩য় বর্ষ ঃ ৬৪ সংখ্যা ঃ প্র্চা ১১১ ]

কেহ বলেছেন,—সৈরদ নিসার আজি ওরফে ভিতৃমীব ছিলেন পীর হন্ধরত গোরাচাঁদ রাজীর একত্রিংশ অধ্যন্তন পুরুষ। <sup>৫৬</sup>

উপবোক্ত মত সমূহের মধ্যে সামঞ্চয় পবিলক্ষিত হয় না। বলীয় সাহিত্য পরিষদ্ পত্রিকাব বাংলা ষথাক্রমে ১৩২৩ ও ১৩২৫ সালের সংখ্যায় আব্দুল সফুর সিদ্ধিকী সাহেব যে হুইটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন, তাব প্রতিবাদে তাবান্তনিয়া নিবাসী রাখাল দাস নাগ মহাশব একটি গত্র লিখেছিলেন এবং সে পত্র বাংলা ১৩২৫ সালের সাহিত্য পরিষদ্ পত্রিকাষ প্রকাশিত হয়েছিল। তাব উত্তবে আব্দুল গফুর সাহেব লিখেছিলেন,—"মৌলভী সৈয়দ শাহ্ মোহাম্মদ কবীব সাহেবের লিখিত বিখ্যাত 'ভাজ কেবাতল কেবাম' এবং 'তাবিখ খেলাফাষে আরব ও ইসলাম' নামক পারস্থ ভাষায় লিখিত ছুইখানি ঐতিহাসিক পৃপ্তক

থেকে উপকরণ সংগ্রহ করে লিখেছি।" এই উত্তরটিও বন্ধীয় সাহিত্য পরিষদ্ পত্রিকায় বাংলা ১৩২৫ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। বলা বাহুল্য, এই জবাবের উপর প্রত্যুদ্ভরে কোন লেখা প্রকাশিত হয় নি।

তাবাগুনিয়া অঞ্চলে প্রচলিত ক্ষেকটি লোককথা আছে। সেগুলি এইবসং---

#### ১। বিচারকের রায়

বসিরহাট মহকুমার বসিরহাট খানাধীন শ্রীরামপুব নামক গ্রামের বাসিন্দা মোহান্দদ হবিবব রহমান মগুল (৪০) আজ (১৯৬৯) থেকে বছব দশেক পূর্বে এক মিখ্যা খুনের মামলার জড়িয়ে গভেন। মামলার গতি ববাবব তাঁর বিরুদ্ধে চল্ল। আলিপুর সদরে মামলা শেষ পর্যান্ত এমন পর্য্যারে এসে গেল মাতে তাঁর অবশ্ব শান্তি পেতে হবে। তাঁর উকিল অনেক দিন ভরসা দিয়ে এসেহিলেন, কিন্তু এক দিন এমন অবস্থায় এলেন যাতে তিনিও হতাশ হয়ে বল্লেন,—''মামলায় রায়ে কি হবে বলা শক্ত। আমি বখাসাধ্য চেন্টা করছি, দেখি কতদ্ব কি হয়। তুমি তোমার মতন যথাসাধ্য প্রার্থনাদি কবে এসো।" অর্থাং সে মামলায় তাঁর দণ্ড হওবারই কথা।

হবিবৰ রহমান এতে হতাশ্বাস হয়ে আত্মীয় পবিজনদের নিকট শেষ
সাক্ষাত কৰবাৰ জন্ম মনস্থ করলেন। তাঁৰ আত্মীয় পরিজনদের একজনেব
বাজী যাবার পথে একদিন তিনি ইছামতী নদী-তীরস্থ বওশন বিবিৰ দৰগাহেব
সামনে এসে হাজিব হন। বটর্কেব শীতল ছাষায়, নদীর জল ছোঁয়া ঠাণ্ডা
হাওয়ায়, দাঁভিয়ে বওশন বিবির দৰগাহের দিকে তাকিষে তাঁৰ যেন ভাবান্তব
এল। জননীব নির্ভয য়েহ স্পর্শ তাঁৰ সর্ববাঙ্গে যেন মুহুভাবে শিহবণ জাগিষে
গেল। তিনি অস্ফুট য়বে দীর্ঘসাসের সংগে আপন মনে বলে উঠলেন—
"মা।" আন্তে তাতে তাঁৰ সর্ববাঙ্গে যেন নেমে এল এক গভীব প্রশান্ত।
তিনি রওশন বিবিৰ দৰগাহে মানত করলেন,—"আমি ষদি এই মামলা থেকে
বেহাই পাই, তোমাব দবগাহে আমি প্রাণ ভবে মানত দেব।"

ক্ষেকদিনেব মধ্যে মামলাব দিন এসে গেল। খানা খেষে তিনি বিদায নিলেন বাডীব সকলেব কাছ থেকে। কি জানি ষদি মামলাষ মৃত্তি না ষটে। বিদায় নিষে তিনি একমাত্র স্মৰণ করতে লাগলেন রওশন বিবিব নাম। আলিপুরের আদালত প্রাঙ্গণে অখ্যান্ত লোক ছাড়া কয়েকজন আদ্মীয় স্বজনও উপস্থিত হয়েছিলেন। সকলে "বিচাবকেব বার" শুনবার জন্ম রুদ্ধ নিঃশ্বাসে অপেক্ষা কবছিল। অবশেষে বিচাবপতি রার দিলেন যাতে হবিবর বহুমান হলেন বে-কসুব খালাস। সকলে হাসি মুখে আদালত গৃহ থেকে বাইবে এলেন। হবিবব বহুমান বল্লেন যে বওখন বিবিব দোরার বিচাবপতির বার বদল হয়েছে,—তার বে-কসুব খালাস পাওয়া সম্ভব হয়েছে।

উপস্থিত জনতা তখন রওশন বিবিধ নামে ধল্প থলা কবে উঠ্জ। হবিবর বহুমান নিজে বাব বার রওশন বিবিধ নাম উচ্চাবণ কর্তে কর্তে কপালে হাত ঠেকাতে লাগলেন।

#### ২। দিবসে ভারকা দর্শন

বওশন বিবি তাঁব ভাই হজবত হাসান বাজীব সঙ্গে এদেশে অগ্নায় সাধকগণেব সঙ্গে ইসলাম ধর্ম প্রচাব কবতে এসেছিলেন। বিভিন্ন স্থানে মূবতে ঘূবতে অনেকদিন অতিবাহিত হল। অবশেষে এগিয়ে এল তাঁর শেষ দিন। তিনি সাথীদেব জানালেন ষে, তাঁব মৃত্যুর পব তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী বেন সমাধি প্রদান কবা হয়। তাঁব বাসনা এই ষে, যে স্থান থেকে তাঁব সাথীগণ দিনের বেলায় ভাবকা দেখতে পাবে, সেইখানেই যেন তাঁর মৃতদেহকে কবব দেওয়া হয়।

প্রবাদ এই যে রওশন বিবির মৃত্যুর পর তাব সাথীগণ নাকি তাঁর নির্দ্দেশমত 'তারাগুনির।' গ্রামের যে স্থান থেকে দিনেব বেলায় তাবকা দেখতে পেষেছিলন, সেইখানেই তার মৃতদেহ কববস্থ করা হয়েছিল। বওশন বিবিব দবলাহ-স্থানই সেই নির্দ্দিষ্ট স্থান।

### ৩। ভাই-ভগিনী সাক্ষাতকার

বহু বংসব পূর্বেই পীর হজবত গোরাটাদ বাজী ও আবেদ। বওশনাবা মৃত্যুববণ কবেছেন। তবুও বংসবের কোন কোন সময়ে নাকি উক্ত ভাই ভগিনীব মধ্যে সাক্ষাতকাব ঘটে। বিশেষ বিশেষ সময়ে পীব গোবাচাদ নিজেই বওশন বিবিব দবগাছে আসেন এবং উভয়ের মধ্যে কথোপকখন চলে। স্থানীয় কোন কোন্ ব্যক্তি নাকি করেক বছব পূর্বেও গভীব বাত্রে ক্যোপকখনেব আওয়াজ ভনেছিলেন। পীবানী হজরত বিশ্বশন বিবিব দবগাহে হিন্দু-মুসলমান জনসাধাবণ ভক্তিভরে শিবনি, হাজত ও মানত দিয়ে থাকেন। দবগাহ হতে ভবসেব পর হিন্দুসংস্কাবেব ভায় পৃত বাবি অর্থাৎ হ্য-পানি ভক্তগণ গ্রহণ কবেন। ষষ্ঠী ঠাকুবেব বা কালী মন্দিবে যেমন বমনীগণ সভান লাভেব আশায় ইট বাঁধেন, রওশন বিবিব দবগাহেও অনুকপ ইট বাঁধবাব প্রথা প্রচলিত আছে। মুসলমান সংস্কার অনুযায়ী সেখানে শিরনি, হাজত ও মানত দেওয়া হয় এবং ধ্প-বাভি তো প্রদন্ত হয়ই। দরগাহেব প্রবেশ ছাবে কোথাও জবিব কাগজে মোড। বেশের কাঠ, কোথাও বা তৃতীয়াব চাঁদ-বেন্টিত তারকার হাপ।

চৈত্র মাসের কৃষ্ণপক্ষে অয়োদশীতে যে দীর্ঘ দিনের মেল। বসে সেই সময়ে দিবগাহের উত্তব সীমার অবস্থিত কালীমন্দিবে পূজাও হয়! তার জগাও বছ লোকেব সমাগম হয়। এই সময়ে হিন্দুব পূজা ও মুসলমানের শিবনি-হাজত—মানত দিবার অনুষ্ঠানেব মধ্যে ভক্তিব উৎসধাবা মিলে মিশে একাকার হয়ে যায়। দলে দলে জনসাবাবণ সর্বাত্র বতঃক্ষুক্ত ভাবে ঘুরে বেডায়, তখন আর হিন্দু মুসলমানেব কোন বিভেদের কথা কারো মনে থাকে না।

# চতুবিংশ পরিচ্ছেদ বাবৰ শাহ্

পীরগণ ম্লতঃ সুফী—একথা ইতিপূর্বে বলা হয়েছে। বাংলাদেশের অগতম গবেষক মৃহন্মদ আৰু তালিব তাঁর "লালন লাই ও লালন গীতিকা (প্রথম খণ্ড) গ্রন্থেব ভূমিকায় বলেছেন, "মৃসলিম বাউলবাও আসলে মৃষী। " তাঁরা নিজেদেরকে বেমন বাউল বলেছেন তেমনি তালিবুল মাওলা বলেছেন। তালিব অর্থে সন্ধানী, তালিবুল মাওলা অর্থে খুদা সন্ধানী। " সুফীদের মতই তাঁবা বিশ্বাস করেন—আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান বটে তবে তিনি সর্বত্র বাতিও বটে। কুল্লে শাইইন কাদির ই কুল্লে শাইইন মৃহিত। তিনি সব কিছু সুটি ক্বেছেন, শুবু তাই নয়, সব কিছুই তাঁর থেকেই সৃষ্টি হয়েছে।" বঙ

ববীক্সনাথ একালের কবিগুক, লালন শাহ্ বাউল কবিগুক। লালন ফকিবকে রবীক্সনাথও বলেছেন বাউল-কবি।

অবশ্য অধ্যাপক জাহ্নবীকুমাব চক্রবন্তীব বক্তব্যে প্রকাশিত বে এঁবা বেশরা অর্থাং থান্দানী সুফী নন। এঁবা আদর্শ সুফীব লৌকিক সংস্করণ। (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত বাংলা সাহিত্য পত্রিকাঃ ৩য় বর্ষ, ১৯৭৫)।

মৃহস্মদ আবু ভালিব বলেন,—লালনেব ব। তাঁব সাক্ষাত অনুসাবীদের গানে (যথা পাঞ্ শাহা, হৃদ্ধ শাহা, পাঁচু সাঁই প্রমূখ) আমি অন্ততঃ এমন কিছু পাই নি বাতে তাঁকে বেশবা, তাদ্রিক বা বাউল মতবাদী বলা মেডে পারে। তাঁরা ছিলেন বিশুদ্ধ সুফীবাদেব অনুসারী।" ৭৬

নাট্যকার শ্রীদেবেন নাথ তাঁব সাই সিবান্ধ বা লালন ফকিব নাটকে সিরান্ধ সাঁইকে পীব বলে অভিহিত কবেছেন। এক্ষেত্রে বহু শিশ্তেব মোর্শেদ লালন ফকির, পার লালন শাহ্ নামে পবিগণিত হবেন এটা অস্বাভাবিক কিছু নম। বাংলা ১৩৭৯ সালে চাকা খেকে প্রকাশিত "বাউল বান্ধাব প্রেম" নামক এক আখ্যান-গ্রন্থে প্রীপরেশ ভট্টাচার্য্য কবেকটি কখার যে লালন ফকিবেব পবিচয়েব কিছুটা প্রকাশ কবেছেন, সেখানে লালনকে দেখি পীবেব শিবনী প্রদান মানসিকভার আচ্ছন্ন। নিমে বর্ণিভ কথোপকথনটি লক্ষ্য কববাব মতন,—

"नानन वर्तन,—ভाব ছি कानरे निवनी राउँ। कि वर्तना ? भाकिन। वर्तन,—ना, ना, इमिन সমय ना थाक्रन स्वांशांख-यंखव रूरव कि करव ?"

" একটু বাদেই চবমোহনপুবেব মোডল বাডিব লোক জনেবা এসে পৌছায়।
তাদেব মুখ থেকেই শুন্লো লালন,—মোডল বাডিব ছোট ছেলের অসুথ
কবেছিল, মানত ছিল। মানত ছিল, অসুখ ভালো হলে আসান-পীরেব
শিবনি দেবে। আজই সদ্ধাব শিবণী দেবাৰ কথা।"

"গতবাত্তে এক বিচিত্র স্বপ্ন দেখেছে মোডলবাড়িব কর্তা। কে একজন যেন মাথাব কাছে দাঁডিবে বল্ছে, ওবে—তুই শিবনী দিতে যা লালন সাঁই-এব আখডায়।"

" •শিবনী প্রসাদ গ্রহণ কবতে আখভা অঙ্গন-প্রাঙ্গণ জুডে বসেছে সবাই ।''

"হিল্ব-ম্সলমান, নব-নাবী, কোন ভফাৎ নেই। শীতল, ভোলাই, পাঁচু সা—এবা সব প্রসাদ বিভবণ কবছে। তদাবক কবছে লালন আর কাঙাল হবিনাথ।"

পীবগণেব সহিত বাউলগণেব ক্ষেক্টি সাদৃশ্য লক্ষণীর। পীবগণেব শ্যাষ বাউলগণ তাঁদেব সহজ মতবাদেব কথা প্রচাব ক্বেন। সুফী বা পীবগণেব কথার আছে মানবতাবাদ। পীবগণ তণীর মুর্দেদগণের অনুগামী মুবিদ,—বাউলগণে কথার আছে মানবতাবাদ। পীবগণ তণীর মুর্দেদগণের অনুগামী মিয়। পীবগণ সংসাব-জীবন্যাপন অপেক্ষা প্রার্থে নিজেদেবকে উৎসর্গ ক্বেছেন—বাউলগণও সংসাব-জীবন্যাপনকে গুকুত্ব দেন না যতথানি গুকুত্ব দেন প্রেব আধ্যাদ্মিক জগতেব ভাববস তৃপ্তি লাভ ক্বতে সহযোগিতা ক্বাব। পীবগণেব শিশ্ব হিন্দু ও মুস্লিম উভন্ন সম্প্রনার থেকে

এসেছেন,—বাউলগণেব ক্ষেত্রেও তাই। কাবো কাবো মত ষে পীর যেমন হজবত বসুলুল্লাহ (দঃ)-এব থেকে প্রকাশিত,—বাউলও তেমন একই ধারাষ প্রকাশিত। পোশাক-পবিচ্ছদেব ক্ষেত্রেও উভরের মধ্যে বেশ কিছু সাদৃশ্য দুই হয়। আবু তালিব সাহেব লিখেছেন যে, পীবগণের মত লালন ফকিব ও তাব সম্প্রদায়ের ধর্মমত এবং আচাব-ব্যবহাব শ্বীয়ত পন্থী মুসলিমদের সঙ্গে সর্বাংশে এক বকম না হলেও তাদের ধর্মমত ও আচার-ব্যবহাব বেশ উদাব ও উন্নত। কোন কোন ক্ষেত্রে ভক্তগণ কর্তৃক পীবের শ্বার বাউলেব মাজাবে ধূপ-বাতি জ্বালানো হবে থাকে। পীরেব পাঁচালী বা অ্যান্ত গ্রন্থেব গ্রাহ বাউল-জীবনীও রচিত হয়েছে।

বঙ্গের অধিকাংশ মৃসলিম ধর্মান্তবিত বৌদ্ধ বা হিন্দু। মৃসলিম বাউলগণ মূলতঃ মৃসলিমই। বঙ্গেব অধিকাংশ হিন্দু নিয়বগীব,—পীবভক্ত হিন্দু বা বাউলভক্ত হিন্দুগণ প্রধানতঃ নিয়বগীব এবং মূলতঃ হিন্দুই। পীবগণ প্রচাব কবেছিলেন ইসলামের আদর্শ,—বাউলগণও প্রচাব কবেছিলেন ইসলামেই আদর্শ। এই সব মৌলিক কবেকটি সাদৃশ্যেব পবিপ্রেক্ষিতে লালন ফকিব তথা বাউল সম্প্রদায়কে সুফী বা পীর পর্য্যাবে গ্রহণ কবা বেতে পারে। লালন কবিব সম্পর্কে বেশ কবেকখানি গবেষণামূলক গ্রন্থ প্রকাশিত হবেছে এবং আবো কাজ চলছে। সূতবাং বাংলা পীব-সাহিত্যেব কথা প্রসঙ্গে সংক্ষিপ্তভাবে বাউলগ্রুক জালন ফ্রির সম্বন্ধে আলোচনা কবা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

পীবগণের সহিত বাউলগণের করেকটি বৈসাদৃশ্বও আছে। পীবগণ মানব কল্যাণের জন্ম সচেই: বিশেষতঃ ঐতিহাসিক পীবগণের অনেকে তাঁদের জীবন পর্যান্ত উৎসর্গ করে শহীদ হরেছেন কিন্তু বাউলগণের লক্ষ্য মনের-মানুষ বঁলুজে ফেবার আনন্দের সন্ধান দেওয়া এবং এর জন্ম তাঁদের শহীদ হওয়ার কোন প্রশ্ন এতে জডিত নেই। পীবগণ মহৎ কাজের পবিচয রেখেছেন তাঁদের কাজের মধ্যে,—বাউলগণের পরিচয তাঁদের বচিত বা গীত গানের মাধ্যমে যতখানি তাঁদের কাজের মাধ্যমে তভখানি নয়। পীবের ন্যায় বাউলের মাজারে হাজত, মানত এবং শিবনী দিবার বীতি প্রচলিত নেই। পীরের ন্যায় বাউলের নামে কোন দ্বগাহ্ বা ন্জবগাহ্ থাকে না।

এক কালে ব্রান্ধণ্য প্রভাব বৌদ্ধ ধর্মাদর্শের দিকট প্রাভৃত হওষার পর পুনরাষ যখন বৌদ্ধগণের অন্তিত্ব ক্রমশঃ অবলুন্তির পথে অগ্রসর হচ্ছিল এবং ব্রান্ধণ্য আধিপত্য প্রবল হচ্ছিল তখন মুসলিম মিশনাবীর সাম্যাদর্শ বিশেষতঃ নুফী বা পীরদের মহত্ব এবং মরমী হাদরের সংস্পর্শ ও সেই সাথে তুর্কীগণের বিজয় অভিযান বৌদ্ধগণকে ইসলামের পতাকাতলে সমবেত করে। ফলে, এ দেশের মৃত্তিত-মন্তক বৌদ্ধগণ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে নেডে (নেডাং থেকে) মুসলমান নামে অভিহিত হন। এই মুসলিমগণই ইসলামের কঠোর আচাব-বিচাবের অনুশাসন সঠিকভাবে অনুসরণ না করার আজন্ম-লালিড সহজ ধর্মের গড়োলিকা প্রবাহে বেশ কিছুটা ভেসে যান। সুফীবাদ এদিকে ব্রান্ধণ্য আদর্শ থেকে সবে আসা সাধারণ মানুবের ওপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করল। তাতে মুসলিম ও হিন্দুর মধ্যে সংযোগ ও মিশ্রণের সেতৃ গড়ে- উঠল।

In fact it was through Sufism that Islam really found a point of contact with Hinduism and an effective entrance to Hindu hearts. 90

বক্ষণশীল প্রাক্ষণাবাদীব বিকদ্ধে বিদ্রোহ কবে অভ্যুদর হব বে বৌদ্ধ ধর্মের, সেখানেও দেখা যায় সৃফী গুক্বাদেব সঙ্গে সহন্ধির। বৌদ্ধদেব গুক্বাদেব মিল ব্যেছে। সহন্ধিয়া বৌদ্ধদেব মত স্বহ্পাদেব দোহায় আছে,—তি.নি চিন্তামণি, তাঁকে প্রণাম কব। তিনি ইচ্ছাফ্ল প্রদান করেন। চর্যায় আছে—

দিচ কৰিঅ মহাসুহপৰিমাণ।

লুই ভণই গুৰু পুচ্ছিত্ৰ জান ॥—লুইপাদ।
বাংলা তজ্জমাঃ— দৃঢ় কৰি মহাসুথ কৰ পৰিমাণ

লুই ভণে গুৰুকে পুছিয়া ইহা জান ॥

অর্থাৎ সোজ। কথার গুককে জিজ্ঞাস। কবে জেনে নাও। সুফীদেবও মতে,—

..

The first requirement for one desiring to follow the life of a Sufi, is to place himself under a guide who is called a Shykk or Pir, both words mean an 'elder' or a Murshid i.e., leader.

বাউলদের কাছে কায়।-সাধন এক বৈশিক্ত্যপূর্ণ প্রক্রিয়া। কবি আলাওন্ধ-বলছেন ,—

. "কোরাণে কহিছে প্রভু জপ মোর নাম"

মূল ইসলামে 'জিফিব' অর্থাৎ আল্লাহ্কে শ্বরণ করাব বিধান আছে।
মুফীদের কাছেও আল্লাহেব নাম জপেব বিচিত্র রূপ দেখা যায়। তাঁরা মনে
করেন যে প্রতি নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে আল্লাহেব নাম জপ চলছে। বাংলার
বাউলদেব সম্পর্কে উপেক্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশ্ব তাঁর গবেষণামূলক গ্রন্থে
লিখেছেন,—

"প্রতি প্রশ্বাদের সঙ্গে লা-ইলাহ। এবং প্রতি নিঃশ্বাদের সঙ্গে 'ইল্লা-লা' জ্বন চলে।" বি

বাউলগুক লালন ফকিরেব প্রতি বাউলগণের ভক্তির পরাকার্চা অতুলনীয়।
সোধারণ মানুষেব কাছে তাঁব স্থান হয়ত পীবেব সমতুল নয়। তবে তাঁদেব
প্রতি প্রদার অভাব পবিলক্ষিত হয় না। বিশেষ করে বাউলগণেব ভাবদোতক
স্থান বা দেশাঘ্যবাধক গান, বচ্বিতা বা গাষ্যকেব প্রতি আপনা আপনিই
স্মীহভাব জাগিবে তোলে।

পীরগণ বেভাবে মানুষেব সামনে আবিভূ'ত হয়েছিলেন, বাউলেব তুলনায় সেই ভাববোধক ধাবাব প্রকাশ যেন অক্তরণ।

পীৰণণ সামাজিক ভাবে নিৰ্য্যাতিত মান্বের মৃক্তি দিতে এগিবে এসেছিলেন। বাউলগণ মান্বেৰ মধ্যে বিভেদেব প্রাচীবকে ধ্লিসাং কবডে এসেছিলেন। লালন গাইলেন,—

আমি কোন জন জানি না সন্ধান।
সব লোকে কর লালন ককিব
হিন্দু কি মুসলমান।
, লালন বলে আমাব আমি
না জানি সন্ধান।

একই ঘাটে যাত্তব। আস। একই গাটনী দিছে থেষা কেট খায় না কাবো ছোঁয়া বিভিন্ন জল কে কোখাব গান ॥

কালন ফকিবের জন্ম ও বংশাদিব পবিচয় দিষে এক গবেষক লিখেছেন হে,—লালন ফকিব, লালন শাছ নামেও প্রসিদ্ধ। তাঁব বাড়ী ছিল মণোহব জেলাব বিনাইদহ মহকুমাব অন্তর্গত হবিনাকুণ্ডু থানার অধীন হরিষপুব নামক এলামে। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে মতান্তবে ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে তাঁর জন্ম। তাঁর লিমা দবীবৃল্লাহ দেওয়ান, মাতাব নাম আমিনা খাতুন এবং দাদার নাম গোলাম কাদিব। তাঁবা চাব ভাই ষণাক্রমে—কলম, আলম, লালন এবং নাম গোলাম কাদিব। তাঁবা চাব ভাই ষণাক্রমে—কলম, আলম, লালন এবং লেমা তাঁব মোর্শেদ বা শুকর নাম পীর সিবান্ধ শাহ। লালন ফকির অল্প ব্যুমেই বাপ-মা হারান। ভাইদেব সংসাবেব খুচ্ছলতা ছিল না। লেখাপড়া ব্যুমেই বাপ-মা হারান। ভাইদেব সংসাবেব খুচ্ছলতা ছিল না। লেখাপড়া শেখার তেমন সুবোগ তাঁব হয় নি। গব্দ চরানো নিয়ে মাঠে মাঠে তাঁব শেখার তেমন সুবোগ তাঁব হয় নি। গব্দ চরানো নিয়ে মাঠে মাঠে তাঁব ছোটবেলাব দিনগুলি কেটেছে। এই সময়ে গ্রামবাসী সিরান্ধ সাঁই (সিরান্ধ ছোটবেলাব দিনগুলি কেটেছে। এই সময়ে গ্রামবাসী সিরান্ধ সাঁই (সিরান্ধ বেহারা) এব সাথে তাঁর যোগাযোগ হয়। ভালন তাঁব কাছেই দীক্ষা নেন। প্রসিদ্ধ পীর সিবান্ধ সাঁই বা সিবান্ধ শাহ। লালন তাঁব কাছেই দীক্ষা নেন। প্রসিদ্ধ তাঁব গুকর এত অনুগত ছিলেন যে তিনি গুকর পাল্কী-বহন পেশাও গ্রহণ কবেছিলন। তিনি যে ব্যাক্ষণ সন্তান ছিলেন এবং পবে মুসলিম হয়ে গিয়েছিলেন এবণ ধাবণা কল্পনা-প্রস্ত। বিভ

লালন ফকিব ছিলেন পীব সিবাজ সাঁই-এব প্রত্যক্ষ শিশ্ব এবং সিরাজ গাঁই ছিলেন—ভাবত তথা পৃথিবী বিখ্যাত পীর নিজামুদ্ধীন আউলিয়াব নবম-স্থানীয় শিশ্ব।

লালন শাহ ছিলেন তাত্ত্বিক কবি। গান হল তাঁৰ ভত্ত্ব প্রচাবেৰ বাহন মাত্র। প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন জীবন বসেব বসিক। সুফী লালন ফকিব বৃঝি উনবিংশ শতাব্দীৰ বাংলা-সাহিত্যেৰ কমী ছিলেন। তাঁৰ বাউল গান মূলতঃ 'সিমা' নামক সংগীতেৰ বিকৃত বা বিকল্প। সিল-সিলা অর্থাৎ নিয়ামী মূলতঃ 'সিমা' নামক সংগীতেৰ বিকৃত বা বিকল্প। সিল-সিলা অর্থাৎ নিয়ামী মূলবগণেৰ গজল গান ছিল তাঁদেৰ অধ্যাত্ম সাধনাৰ অস্ক বিশেষ। বৈক্ষৰ, ফাকবগণেৰ গজল গান ছিল তাঁদেৰ অধ্যাত্ম সাধনাৰ অস্ক বিশেষ। বৈক্ষৰ, শাক্ত প্রভৃতি অ-মুসলিম সাধকগণ বাউল গানে আকৃষ্ট হয়ে গানকে ধর্ম সাধনাৰ সঙ্গে মিলিষে নিষেছিলেন। ভাই কেউ কেউ এইকপ বাউল বা সাধনাৰ সঙ্গে মিলিষে নিষেছিলেন। ভাই কেউ কেউ এইকপ বাউল বা বিকৃত 'সিমা' সংগীতকে বাউল গান না বলে ভাবগান বা মাবেক্তী গান নামে অভিহিত কবেছেন। তাঁদেৰ মতে লালন ফ্কিবেৰ গান হল বিশুক্র সুফীবাদ অনুসাবী গান। বিভ

তাত্ত্বিক কবি, জীবন বদেব রসিক কবি, পল্লী বাংলাব সাধাবণ মানুষে মবমিয়া গাষক এবং সুফী ককিব পীব লালন শাহ জীবনেব শেষ দিকে কুঠিয়া অন্তর্গত ছেঁউডে নামক গ্রামে আখডা নির্মাণ কবে বহু শিগুসহ দিনাতিপা করেন এবং শেষ পর্যান্ত সেখানেই ১৮৮৮ খৃন্টাব্দে মতান্তরে ১৮৯০ খৃন্টাব্দে দেহত্যাগ করেন।

#### ১। বাউল রাজার প্রেম

'বাউল রাজার প্রেম' নামক আখ্যারিকা গ্রন্থের বচরিতার নাম শ্রীপবেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য। তাঁর নিবাস বসিরহাট মহকুমার অন্তর্গত একটি গ্রামে। ঢাকা থেকে প্রকাশিত এই গ্রন্থের প্রকাশকাল ১৩৭৯ বঙ্গান্দের ১২ই জ্যৈষ্ঠ। পৃষ্ঠা সংখ্যা—১১২। শুজাপুর মিলন মন্দির পুস্তক নম্বর ৪৬৩৫ ক্রমিক নম্বর ১৩৬৭।

· লেখক এই গ্রন্থে লালন ফকিবেব সরস কাহিনী বির্ভ কবেছেন। ভাষা যেমন প্রাঞ্চল, প্রকাশভঙ্গী ভেমনি চিন্তাকর্ষক। তবে লেখক মুখবছে বলেছেন;—

"লালন ফকির এমন একজন মান্য, বাঁব তুলনা তিনি নিজে। তাঁর পূর্ণাল জীবন-কথা কোথাও পাওয়া বায় না। কিংবদন্তাব মতই নানা কাহিনী তাঁর জীবন নিয়ে। আমার এ কাহিনীকে কেউ বেন তথ্যবহুল জীবন-কথা বলে গ্রহণ না করেন। এ কাহিনী এক কিংবদন্তী-নির্ভব বেখা চিত্র—যার মধ্যে আমি সেই বাউল রাজাব জীবনকে দেখতে চেয়েছি।"

লেখকের বক্তব্য থেকে স্পষ্ট বোঝা বার যে এই গ্রন্থ ঐতিহাসিক নীরস-সরস তথ্য দিয়ে মস্তিঙ্ক-শ্রমের উপবোগী নয়,—একটা ঘটনা-ভিত্তিক আকর্ষণীয় জীবন কাহিনী,—অভএব তা বস-সাহিত্যের এক'অমূল্য সম্পদ।

#### ২। भौटे जिल्लाक वा नानन ककित

সাঁই সিবাজ বা লালন ফকির নামক গ্রন্থখানি একটি নাটক। নাট্যকাবের নাম প্রীদেবেন নাথ। নাট্যকারের বসতি বসিরহাটে। তিনি আরো নাটকের রচয়িতা এবং একজন স্বৃ-অভিনেতাও বটে। নাটকের কভার পৃষ্ঠায় সিবাজ সাঁই এব নাম বড় হরফে এবং লালন ফকিরেব নাম ছোট হরফে থাকলেও নাটকথানি পাঠকালে সহজেই বোঝা বায় বে মূলতঃ ভাভে,লালন ফকিরের কথাই বিশেষভাবে বির্ভ হয়েছে। প্রীপরেশ ভট্টাচার্য্যেব বাউল-রাজাব প্রেম গ্রন্থের কাহিনী অবলম্বনে যে এই নাটক লেখা হয়েছে তা নাট্যকারেব দেওয়া ভূমিকা থেকে বোঝা যায়। নাট্যকার এই নাটকখানিকে উৎসর্গও করেছেন 'বাউল রাজার প্রেম' বচয়িতাকে। নাটকটির প্রকাশকাল ১০৭৯ বঙ্গাল।

ইহা কলিকাতার নট্ট কোম্পানী কর্তৃক সাফল্যের সঙ্গে অভিনীতও হয়েছে। মহেল্র গুপ্ত প্রমুখ এব অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

সাঁই সিবাজ নাটকখানি পঞ্চ অঙ্কে রচিত। প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থ ' অঙ্কে চাবটি কবে, তৃতীয় অঙ্কে গাঁচটি এবং পঞ্চম অঙ্কে একটি দৃশ্য আছে।

হিন্দু-মুসলিম মিলিয়ে প্রার বিশটি চবিত্র এতে স্থান পেরেছে। চাবটি নাবী চরিত্রেব ছুইটি মুসলিম রমণীব।

সাকিনা নায়ী মৃসলিম বমণী কর্তৃক গাওয়া একটি গীভ, নালন ফকিরের বিখ্যাত হু খানি গীভ এ নাটকেব ভূষণ-স্বরূপ।

লালন ফকিবেব নামে বছল প্রচারিত এবং বহুজনের জানা জীবন-কথা বির্ত কবাব প্রয়োজন আপাততঃ নেই। তবে এতে সাঁই সিরাজ বা লালন ফকিবের মাহাত্ম্য কথা যত প্রচারিত তাব চেবে অনেক বেশী প্রচারিত হয়েছে—'মানবতা'ব কথা। সেখানে হিন্দুব কথা নেই, নেই শুধু মুসলমান নামধারীব কথা। ধর্মেব নাম কবে অধর্মেব কাদা ছোঁড়াছুঁডিতে বৃঝি বিজ্ব্ব হযে লালনেব প্রতিবেশী দীনু বলেছে,—(আসছে) বিদ্রোহীব দল! যারা এই গোটা জাতকে চাবুক মেরে বৃঝিয়ে দেবে, ধর্ম বড় নর—জাত বড নর, সকলের চেরে বড হল মানুষ।

সিবাজ দাঁই তাই স্বার্থায়েবীকে তিরকাব কবে বলেছেন,—মানুষ জাতটা বে কত বড়—শালাদেব তা বোঝান হয় নি বে। মোল্লা আব সমালপতিরা এদের ঠকিয়ে এতকাল শুধু নিজেদেব কাজ শুছিবেছে · · · · । প্রীচৈতগ্য,—জগাইমাধাইকে কোল দিল, হজরত মহম্মদ—আল্লাহ্তালার দৃত হয়ে কত শিক্ষার বাণী ছডাল, বামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ছোট জাতেব মানুষশুলোকে নিষে মাথাল্ল
তুলে নাচল—তবু শালাৰ জাতের চোখ ফুটল না।

নাট্যকারও নিজে বলেছেন তাঁব ভূমিকাতে—মানুষ কোথায় ? · · ক্ল্যাপা খুঁজে ফেবে মানুষ। জকনো গাছে ফুল ফোটাতে চাষ। মরা সাহাবায় আনতে চায় জীবনেব জোয়াব। কিন্ত ? পাষে পাষে কাঁটা। মানুষ জানোয়াবের বিষাক্ত নম চলাব পথকে করে দেয় ক্ষত-বিক্ষত। তাই জাত-ধর্মেব গণ্ডী ভেঙে ক্যাপা চাম ভবু অবক্ষমী সমাজেব অবহেলিত ক্ষেক্টি মানুষ, মাবা মাটিকে সাজায়ে মা—য়র্গ আর বেহস্তকে টেনে আনবে এই মাটির বুকে।

তবে কি ধর্মে-কর্মে লালন ফকিবের কোন আস্থা ছিল না। এ সম্পর্কে লালন এক স্থানে গেয়েছেন ;—

না হলে।মন সরলা কি ফল ফলে কোথা ধুঁছে
হাটে হাটে বেডাই মিছে ভওবা পছে।
মকা-মদিনা যাবি ধাকা খাবি মন না মূছে।
হাজি নাম পড়ছে লোকে তাই দেখি বে॥
মুখে যে পড়ে কালাম তাইবি সুনাম গুজুব বাডে
মন খাঁটি নয় বল্লে কি হয় নামাষ পড়ে।
খোদা তাতে নাবাজ নয় রে লালন তেডে॥

পীর-সাহিত্যের কথা প্রসঙ্গে লালন ফকিবের কথা কিছু আলোচনা করা হল
মাত্র। বাউল সম্প্রদায়ের সংখ্যা বঙ্গে নগণ্য নয়। তাঁদেব গুক লালন
ফকিরসহ অন্তান্ত্রেব কথা ও তাঁদের সকলের গান বিষয়ে বিস্তৃত্তব গবেষণার
অপেক্ষা রাখে। সূত্রাণ এখানে আরো অধিক কিছু আলোচিত হওষার
প্রয়োজন আপাত্তঃ নেই।

# পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ শৃফীকুল 'আলম

পীর হজরত শফীকুল আ্লম্ বাজী এ দেশে বিশেষতঃ উত্তর চিকাশা প্রথান বাবাসত অঞ্চলে ইসলাম ধর্ম প্রচাবের উদ্দেশ্বে আগমন কবেন। আবহুল গফুর সিদ্ধিকী সাহের লিখেছেন যে হজরত শফীকুল আলম বাজীক পরিত্র রওজা শরীক্ষ বাবাসত থানার কেমিয়া-খামারপাভা নামক গ্রামেন বিদ্যমান। হজরত শফীকুল আলম অনেকের নিকট "ছেকু দেওয়ান" নামে অভিহিত।

কৰি মহশ্মদ এবাছ্লাই একস্থানে লিখেছেন,—
এইৰূপে গোৰাচাঁদ আসিল চলিষা,
কিছু দিনে হিন্দুভানে গৌছিল আসিয়া।
ছোন্দলের সহ গোৰা চলিতে চলিতে,
একদল পীৰ সঙ্গে দেখা দিল পথে।
গোৰাই জিজ্ঞাস। কৰে সকলের তবে,
কোখায় চলেছ ভাই কহ দেখি মোৰে।
ছেকু দেওবান কহে মোৰ জাইগীর,
খামাৰপাড়া নগৰে দিবাছে কাদিব।

আবেল্ল গফুৰ সিদ্দিকী সাহেব লিখেছেন যে হজরত শাহজালাল রাজী ইসলাম ধর্ম প্রচাবার্যে কষেকটি ধর্ম প্রচাবক দল বন্ধ ও আসামের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রেবণ কবেন। তাদেব মধ্য হতে বাইশ জন আউলিয়াব একটি দল দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলাষ ইসলাম প্রচাবেব ভাব পান। গফুর সিদ্দিকী সাহেব আবো লিখেছেন যে, হজবত শাহ জালাল বাজী নিজে ৩০১ জনেব এক কাফেলা বা ধর্মপ্রচাবক দল সহ মন্ধা থেকে দিল্লীতে উপনীত হওয়ার পর তাতে আবো ৯ জন মুজাহিদ যোগদান কবেন। পবে আসামেব প্রীহট্টে আগমনের পথে আবো ৫১ জন মুজাহিদ যোগদান কবেন। তিনি-উক্ত মোট ৩৬১ জনেব দলকে ক্ষেকটি ভাগে বিভক্ত করে ভাবতেব বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ

. করেন। তাদের মধাকায় একটি দল হন্দরত গোবার্টাদ রাজীব নেতৃত্বে সক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গে আসেন, যে দলে উক্ত শফীকুল আলম্ভ ছিলেন।

কেমিয়া-খামারপাড। গ্রাম-সংলগ্ন মাঠে উক্ত শকীকৃষ আগম রাজীর দরগাহটিকে স্থানীয় অধিবাসীগণের অনেকেই হজরত বডপীব সাহেবের দরগাহ বলে অভিহিত কবেন।

কেমিরা-খামারপাডাব দবগাহ্-গৃহটি ইটেব তৈরী, ছাউনী টালীব।
'দরগাহ-স্থানের জমিব পরিমাণ প্রায় ছই বিষা। এই জমির মধ্যে কয়েকটি
গাছ-গাছালি আছে, আছে ছোট একটি পুরুর। পুকুরটি পীব-পুকুর নামে
অভিহিত। পার্মবর্তী গ্রাম নবাবপুরের অধিবাসী মোহম্মদ আমীর আলী
আছজী উক্ত দরগাহের বর্তমান সেবায়েত। তার বয়স প্রায় বাট-পাঁরবটি
বংসর। তাঁব পিতাব নাম মবছম বিলায়েত আলি শাহ্জী। বংশান্কমে
তাঁরা এই দরগাহেব সেবায়েত।

ভক্ত জনসাধারণ এই দরগাহে হজরত বডপীরেব নামে হাজত, মানত ও
শিরনি দিরে থাকেন। প্রতি বংসব এবৃশে মাঘ তাবিখে উরস আরম্ভ হয
এবং সেই উপলক্ষ্যে মেলা বসে। সাত-জাটদিন ধরে মেলা চলে। মেলার
গাডে প্রতিদিন প্রার তিন-চারি হাজার লোকের সমাবেশ হয়। জাতি-ধর্ম-বর্গনির্বিশেষে সকল ভক্ত নব-নাবীর মিলনহল বলে এই দবগাহ্ স্থানটিও
বিশেষত্ব অক্ষ্রনি কবেছে।

আবদুল গফুব সিদ্দিকী সাহেব, কবি মহন্দদ এবাদোল্লা এবং স্থানীর জনমতের মধ্যে পীর হজবত শফীকুল আলম রাজী সম্পর্কিত বন্ধবা যে ইবসাদৃশ্য দেখা যায় সে বিষয়ে কিছু আলোচনা করা যেতে পারে।

গফুর সিদ্ধিকী সাহেব লিখেছেন যে শফীকুল আলম্ এসেছিলেন আসামের শ্রীহট্ট থেকে পীব গোবটাদের নেতৃছাধীন কাফেলাব সঙ্গে। কবি এবাদোল্লা সাহেব লিখেছেন যে বালাগু। প্রগনার আগ্যনের পথে পীর গোরার্চাদ দেখ্ডে পান (ছেকু দেও্যান) শফীকুল আলমকে।

এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে আবদুল গফুব সিদ্ধিকী সাহেব একাদশখানি প্রাচীন পুঁথিব প্রামাণ্য সূত্র বরে তিনি তাঁর বক্তব্য উপস্থাপিত করেছেন। কবি মহম্মদ এবাদোল্লা পাবশী ভাষাব লিখিত পুঁথির অনুবাদেব নকল থেকে নিচ্ছে কাব্যখানি লিখেছেন। অনুবাদের নকল খেকে গৃহীত কাহিনীব নির্দ্দিষ্ট উক্ত শফীকুল আলম (ছেকু দেওবান) সম্পর্কিত বক্তব্যকে সঠিক বলে কতখানি গ্রহণীয় সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে।

বিভিন্ন সূত্র থেকে বোঝা যায় আনুমানিক খুফীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে পীব হজবত গোবার্টাদ রাজী তথা পীব হজবত শফীকুল আলম্ রাজী দক্ষিণ—পশ্চিম বঙ্গে ইসলাম ধর্ম প্রচাধ করতে এসেছিলেন। আব পীব মোবারক বডখা গাজী উক্ত অঞ্চলে আগমন করেছিলেন আনুমানিক বোডশ-সপ্তদশ শতাব্দীব প্রথমার্থেব মধ্যে। বডখা গাজীব পবিত্র মাজার শ্বীফ ঘুটিয়ারী গ্রামে অবস্থিত। বয়ং বডখা গাজী, হজরত বডপীব সাহেবেব নজরগাই প্রতিষ্ঠা কবে ভক্তগণকে সেখানে শ্রজা নিবেদন কবার উৎসাহ সৃষ্টি কবে গেছেন। স্বাডাবিকভাবে প্রায় গুই-ভিন শত বংসর পরে শফীকুল আলম রাজীর নিশ্রভ অবস্থিতির উপব বড়খা গাজী বাবা অনুসূত ইজবত বড়পীর সাহেবেব প্রভাব বিক্তৃত হবে থাক্তে পারে।

# ষট্বিংশ পহিচ্চেদ শাহ্মুফী সুলতান

হজরত শাহ্মুফী সুলতান রাজীব কথা শ্ববণ করেছেন ধর্মমঙ্গল কাব্যেব রচষিত। কপরাম চক্রবর্তী। পেঁডো বা পাঞ্চ্যাষ শুভি খাঁ। বা শাহ্মুফা তিপর্নী বা তিবেনীব দরাপ খাঁ। বা দফব খাঁ গাজীর ভাগিনের বলে কথিত। ত্ব ৭৯৬ হিজবীতে সুলতান গিষাসুদ্দীন প্রেরিভ ওলিগনেব অন্তথ্য শাহ্মুফা সুলতান এক দল প্রাক্রমশালী সৈন্ত সমভিব্যাহাবে পাঞ্চ্যাতে আধিপত্য বিস্তাব-কল্পে আগমন কবেন। মতাক্ষবে শাহ্মুফা সুলতান ১২৯০ খ্যাব্দে আগমন করেন। তিনি ছিলেন বিখ্যাত অলি-আল্লাহ্মুআলী কলন্দবেব অন্তথ্য প্রধান শিল্প। কথিত তিনি বাঙলাব সুলতান শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহেব আশ্বার ছিলেন। ২৪ পদল্লীব তখতে তথ্য ফীবোজ-শাহ আসীন। অভিযোগ ভানে তাব ভাইপে। শাহ্মুফাকে পাঠালেন কোজ দিয়ে পাঞ্চ্যার।" ই পাঞ্চু বাজার সঙ্গে মুক্ত জ্বলাভ কবে তিনি পাঞ্চ্যাতে আজীবন ছিলেন। শামসুর বহুমান চৌবুবী লিখেছেন যে ১২৯৫ খ্যাব্দে সপ্তগ্রামের বাজা ভূদেবের সহিত মুদ্ধে মুসলমানর। বিজ্বী হলেও শাহ্মুফা সুলতান রণাঙ্গনেই শাহাদাং বরণ কবেন। ২৪

ছগলী জেলাব পাণ্ড্যায় পাব হজরত শাহ্ সুফী সুলতানেব মাজাব বিদ্যমান। মাজাবটি গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড-এব ধাবে অবস্থিত। ইট-নির্মিত, গৃহেব মধ্যে বঙীন বস্ত্র-ভাবা আবৃত সে মাজার। এটাই শাহ্ সুফী সুলতানেব দরগাহ। দবগাহের সামনে মসজিদ—টালি দিয়ে ছাওযা। ভার বাম দিকে ইম্বং জঙ্গল, সামনে বাম দিকে ইজবত শাহ্ সুফী সুলতান হিফ্জে মাত্রাসা। উক্তে মাত্রাসা ১৯৭২ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। এখানেই আছে আঞ্ব্যানে খেদ্মাতুল ইসলাম। প্রধান কার্য্যালয়—সিনেমাতলা, পাণ্ড্র্যা। স্থাপিত ১৩৭৪ বাংলা সালু। দরগাহ্ ও মসজিদ সংলগ্ধ স্থানে বয়েছে কবরখানা। আম ও অভাত্য গাছে ছারাছের স্থানটি বেশ মনোবম।

শাহ্ সুফী সুলতানের দবগাহের বর্তমান সেবাষেত জানাচ্ছেন যে,—তাব নাম সৈরদ আমীব আলি। তাঁর পিতার নাম মরছেন খোদা নেওরাজ। তার বরস আনুমানিক ৫৫ বংসর (১৯৭৫ খৃক্টাব্দে)। তাঁব। স্থানীয় লোক। শাহ্ সুফী সুলতান এতদ্ অঞ্চলে ইসলাম ধর্ম প্রচাব করতে এলে তাঁদেব পূর্ব পুক্ষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ কবেন। তাঁবা সেই সময় থেকেই পীর শাহ্ সুফী সুলতানের দবগাহেব খাদিম বা সেবারেত হবে আছেন।

প্রতি বংসব পরলা মাদ খেকে এখানে এক মাসেব মেলা আরম্ভ হয়। সতেবই মাদ পীবেব এন্তেকালেব দিন। ঐ দিনে উর্স অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সংযে মিলাদ হর, কোবান শবীফ থেকে পাঠ হয় এবং অতিথি সেবা হয়। এখানে রোজ সন্ধার ধূপ-বাতি দিবে জিরারত কবা হয়ে থাকে।

হিন্দু ও মুসলিম ভক্তগণ পীর শাহ্ সুফী সুলতানেব দবগাহে হাজত দিয়ে থাকেন। এখানে মোবগ এবং ছাগল হাজত দেওয়া হয়। ভক্তগণ মান্ত হিসাবে হুধ, বাতাসা, ফল, পয়সা ইত্যাদি দেন। তাছাভা শিবনিও প্রদত্ত হবে থাকে। উল্লেখযোগ্য যে এখানে কোন প্রকাবে গোমাংস ব্যবহাব নিষিদ্ধ।

পীব শাহ্ সৃষ্টী সুলভান, ভক্তগণেৰ নিকট পীববাৰা নামেও সমধিক প্রসিদ্ধ। সভক্তি বিশ্বাসে ভক্তগণ মনোবাঞ্ছ। পূর্ণ কৰতে বাবাৰ নাক্ৰাব। ধৌত কৰতঃ অর্থাং সমাধি স্নান কৰিয়ে সেই 'পানি' গ্রহণ কৰেন। তাতে নাকি বহু ভক্তেৰ নানাবিধ বোগ নিবামৰ হয়ে থাকে। ভহুগণ বাং। বেদনা, কান পাক। ইত্যাদি নানাবিধ বোগ নিবামকেৰ কাৰণেও এই দবগাহত্থিকে ভেল-পভা নিয়ে বাবহাৰ কৰেন। মুসলিমগণ অপেক্ষা অধিক সংখ্যক হিন্দু পীববাবাকে ভক্তি কৰেন।

বাজপথেৰ অপৰ পাৰ্মে বয়েছে সৃষ্টক মিনাৰ। উহা শাহ সৃষ্ধা সুলভানের বিজ্ব-স্তম্ভ। তাৰ ভিতৰে কোন খোদিত মৃত্তি চিহ্ন নেই। পাশেৰ মাঠেই আছে পাত্ৰ ৰাজাৰ প্ৰাসাদ ও মন্দিৰাদিৰ ধ্বংসাৰশেৰ। উক্ত মিনাবেল কালে, রঙেৰ বিবাট আকাৰেৰ স্তম্ভ এবং দেওগালেৰ অবস্থিতি দেনে ভার বিশানের সম্পর্কে সন্দিহান হওষাৰ সুযোগ থাকে না। মিনার এবং মহাত ধ্বংসালশের স্বকাৰেৰ প্রমুক্ত বিভাগেৰ ভত্তাবধানে সুব্দিত। এব মহাতাল প্রবেশেৰ মুখে বাম দিকে একটি বিবাটাকাৰ পাণ্যেৰ স্তম্ভ আহেছ। তাত মৃত্তি খোদিত ছিল বলে অনুমিত হয়। তার বিশেষ বিশেষ স্বামান হান হান বিশ্বামান ক্ষান্ত বামান বামান

ভেঙেছে, ষা থেকে কোনটির মৃত্তিচিহ্ন নির্দিষ্টকরণ হৃঃসাধ্য বলে মনে হয়। অনুরূপ স্তম্ভ পালে মাঠে পড়ে থাকৃতে দেখা যায়। পীৰবাবাব দ্রগাহের সেবায়েত সৈয়দ আমীর আলী জানান বে, তিনি যখন কিশোর বয়মী, সেই সম্ম ওই স্তম্ভটি মিনারের অভ্যন্তব মুখে এনে বসানো হয়েছিল।

### সাগুকি স্থলভান বা পাড়ুয়ার কেছা

মহীউদ্ধিন ওস্তাগর বিরচিত পাঁড রাব কেছে। সম্পর্কে আচার্য্য তঃ সূক্মার সেন যা লিখেছেন তা বিশেষভাবে প্রশিষানবোগ্য। তিনি লিখেছেন বে,— ত্রিবেণী অঞ্চলেব মুসলমান-আষিপত্য বিষয়ক জনক্ষতির উপর জোব্ডা রঙ বুলিয়ে শান্তিপুর নিব।সী মহীউদ্ধীন ওস্তাগর কর্তৃক এই কেছে। রচিত, যাব মূলে কোন হিন্দী বা উদ্ধ্য কেতাবেব প্রভাব আছে।

শান্তিপুৰ নিবাসী মহীউদ্ধান ওত্তাগৰ বচিত গাচাঁলীর যে কাহিনী পাওয়া স্বায় তার সংক্ষিপ্ত ৰূপ ;---

পান্ধা নগরের রাজা পান্ধ। বাজবাটীব অভ্যন্তবে ছিল পবিত্র জলেব কুণ্ড, যাতে তেত্রিশ কোটি দেবতার অধিষ্ঠান। সে কুণ্ডের জলস্পর্বে মৃত ব্যক্তি জীবিত হত।

তাঁর রাজত্বে পাশুরায় হিল মাত্র পাঁচ হর মুসলমান।

কাকেরের কাছেতে মোমিন মোছসমান বাঘের নিকটে রইত বকরির সমান। এছলামের কারবার করিতে নারিত করিলে পাশুব-রাজা সাজা দেলাইড।

দারুণ হঃখিত হয়ে মুসলমানগণ পান্থ রাজেব হাত থেকে রক্ষা পাবার জগু গোপনে আল্লাব নিকট প্রার্থনা জানালেন।

একদিন এক মুসলিম-প্রজা তদীয় পুত্রের জন্মোংসব উপলক্ষ্যে গোবং কবলেন। প্রতিবেশী হিন্দুরা এই ঘটনার কথা জান্তে পেবে এ মুসলিমেব পুত্রকে হত্যা কবলেন। তিনি রাজার নিকট অভিযোগ করলেন। বাজা সে অভিযোগ গ্রাহ্য করলেন না। তিনি তখন চল্লেন দিল্লীতে পুত্রেব মৃতদেহ নিয়ে। ইচ্ছা এই বে,—

আনিব সঙ্গেতে করি পাণ্ডব-শহরে লড়িয়া পাণ্ডব-রাচ্ছে দিব ছাবখাবে। দিল্লীর সমাট ফিবোজ শাহ্ অভিযোগ তনে ভাইপো শাহ সৃফীকে ফোজ দিয়ে পাঠালেন পাশ্ব্যায়। সফোজ শাহ সৃফী বালুহাটায় এসে তাঁবু ফেল্লেন। আবন্ধ হল যুদ্ধ। যুদ্ধ আর শেষ হব না। জীয়ত-কুণ্ডেব প্রভাবে বাজাব সব নিহত সৈক্ত জীবন ফিরে পায়। শাহ্ সৃফী বাজাব সঙ্গে পেরে ওঠেন না। এক বছব যুদ্ধ কবে শাহ্ সৃফী হতাশ হযে দিল্লীতে ফিরবার উলোগ করছেন এমন সমব নগর ঘোষ নামক এক গোয়ালা-প্রজা ভার কাছে এসে জীয়ভ-কুণ্ডেব রহক্ত প্রকাশ করল। নগর ঘোষ নিজে মুসলমান হল এবং যোগীব ছন্মবেশে রাজার অন্দর মহলে গোপনে গিযে জীয়ভ-কুণ্ডে গোমাংস নিক্ষেপ করল। এবাব জীয়ভ-কুণ্ডেব জীবন প্রত্যার্গনমাহাদ্ম বিনক্ত হয়ে গেল। বাজসৈত্য নিহত হলে সে আব জীবন ফিবে না পাওয়ায় রাজা প্রমাদ গণলেন। কোন উপায় না দেখে রাজা এবং রাজমন্ত্রীবা সপরিবারে ত্রিবেণীতে গঙ্গায় ভূবে য়ৃত্যু বরণ করলেন। পাওয়া মুসলিন ফেলিজর অধিকারে এল। শাহ্ সৃফী এক বিরাট মসজিদ নির্মান করে সেখানেই রয়ে গেলেন আজীবন।

কাহিনী দৃষ্টে স্পষ্ট বুঝা যার যে এতে ইসলাম ধর্মের অভিযানেব জরগৌরব প্রকাশিত হরেছে। এই অভিযানেব স্থানীয় পবিচালক শাহ্ মুফ্রী সুলতানের মাহাদ্যা-কথাও প্রচাবিত হযেছে।

পাঁভ্রাব কেচছাব বর্ণিত জীয়ত-কুণ্ডের অলৌকিক ক্ষতার তুলন।
যথাক্রমে গাজী-কালু-চম্পাবতী কাব্য ও পীব গোবাটাদ কাব্যে পাওসা ধান।
পাণ্ড্রার রাজা ও রাজমন্ত্রীগণেব সপবিবারে জলে ভূবে আত্মহত্যা করার
ঘটনার তুলনা পাওবা যায় পীব গোবাটাদ কাব্যে, ঠাকুরবর সাহেবেব
কাহিনীতে, শাহ্ সুলতান বল্খীব কাহিনী এবং আবে। ব্যেক্টি
কাহিনীতে।

सहैछिकिन एखानव भाष्ट्रयाव द्वाका भाष्ट्रय नाम छिह्नय करवरहन। « श्रमण भागमूत त्रश्मान कीधूनी निर्धाहन कृष्ट्रय नामक वाकात नाम। १० व्याप्त नाममूत त्रश्मान कीधूनी निर्धाहन कृष्ट्रय नामक वाकात नाम। १० व्याप्त विश्व विश्व व्याप्त नाम। १० व्याप्त विश्व क्ष्य की भाष्ट्रयाव करा के स्थित क्ष्य क्ष्य की भाष्ट्रयाव करा के स्थित क्ष्य का प्रवाद क्ष्य की भाष्ट्रयाव करा किर्ति भाष्ट्रयाव व्याप्त विश्व किर्ति क्ष्य का विश्व क्ष्य की क्ष्य का का क्ष्य का क्ष्य किर्ति का क्ष्य का किर्ति क्ष्य का किर्ति का क

কারস্থ রাজা পাণ্ডু দাস। এই কাবস্থ রাজা ও ত্রিবেদী-পাণ্ড্যার পাণ্ডু রাজার মধ্যে কোন সম্পর্ক আছে বলে মনে হব না।" আবার ক্ষুকুবার ইতিহাস,ও আদর্শ-জীবনী গ্রন্থে গোলাম ইরাছিন লিখেছেন,—"হজরত শাহ্ছফি সোলতান সাহেব সৈশুদলকে ত্বইভাগে বিভক্ত করিলেন, তিনি ষমং একদল সৈশ্যসহ পাণ্ডুয়া অভিমুখে যাত্রা করেন। অশুদলকে সেনাপতি হজরত শাহ্ হোছেন বোখারির নেতৃত্বে "বালিয়া-বাসন্তী" অভিমুখে প্রেবণ কবেন।" উক্ত হোছেন বোখাবিব সঙ্গে বাগদী রাজাব সঙ্গে যুদ্ধ হয। এখানেও বাগদী রাজার 'জীরত-কুণ্ডের' কথা আছে। অতএব মহীউদ্দিন ওন্তাগর উল্লিখিত ত্রিবেদী-পাণ্ডুয়ার বাজার অন্তিত্ব ঐতিহাসিক হলেও সেই রাজাব নাম বিষয়ে প্রশ্বের সন্তোষজনক সিদ্ধান্ত পাণ্ডয়া যাব না।

পাঁড়ুরার কেন্ডা প্রসঙ্গে ডঃ সুকুমাব সেন লিখেছেন,—'ভিতরবঙ্গে মহাস্থানেব ঐতিহ্য নিয়ে আবহল মজিদ লিখেছিলেন 'ছোলতান বলখি'।' বলা বাছলা, শাহ্ সুফী সুলতান এবং শাহ্ সুলতান বলখি এক ব্যক্তি নন। ফুবফুরা শরীফেব ইতিহাস অংশে দেখা যায় তিনি সুলতান গিয়াসুদীনের অভিলাষ-ক্রমে শাহ্ সুফী সুলতানেব সহিত এতদ্অঞ্চলে আগমন করেন এবং বালিযা-বাসভীপুরের বাগদী বাজার সহিত সংগ্রামে লিগু হন। আবার শামসূব রহমান চৌব্বীব বক্তব্যে শাহ্ সুলতান বলখি প্রাচীন পৌগুর্দ্ধন বাজ্যেব বাজধানী পৌগুনগব (বর্তমান নাম মহাস্থান) নামক জাবগায় কিংবদন্তী অনুযায়ী বলাথেব বাজ-সিংহাসন ত্যাগ কবে সাধকের জীবন গ্রহণ কবেন।

আবহুল মজিদ সাহেবেব গ্রন্থ 'ছে!লতান বল্খি' ছুম্পাণ্য।

## সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ শাহ চাঁদ

পীব হজ্জবত ইলিয়াস রাজী ওরফে পীর শাহ চাঁদ বাজী এদেশে ইসলাম ধর্ম প্রচার কবতে এসেছিলেন। তিনি পীর হজ্জরত গোরাচাঁদ রাজীর নেতৃতাধীন কাফেলার সহিত সিলহটের দেশ বিখ্যাত পীর হজ্জরত শাহ্ জালাল বাজীব অনুমতিক্রমে বসিবহাট মহকুমার অন্তর্গত বাহুড়িয়া থানাধীন আঁধাবমানিক গ্রামে জার্গীর প্রাপ্ত হবেছিলেন। 80

পীব হয়বত ইলিষাস বাজী কবে কোথায় জন্মগ্রহণ কবেছিলেন তা জানা যায় না, তাঁব বংশেবও কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। আবচ্ল গছুর সিদ্দিকী সাহেবের বক্তব্য জন্মায়ী মনে হয় তিনি আবর বা পারছ বা ঐ অঞ্চলের কোন স্থান থেকে জাগমন করেছিলেন। জাঁথারমানিক গ্রামেই তিনি একেকাল বা য়ত্যুবরণ কবেন। এই গ্রামেই তাঁব রওজা শরীফ বিদ্যান। তাঁব সেই সমায়ির উপর ভক্তগণ এক সুব্যা সোধ নির্মাণ কবেছেন। সেই দ্বগাহের সেবায়েতগণের অগ্রতম কাজী গোলাম বহমান সাহেবের কাছ থেকে জানা যায় যে উক্ত পীর এতদ্ অঞ্চল পীর হজবত শাহ চাঁদ বাজী নামেই প্রসিদ্ধ। বাহুডিষা, হাবডা, বসিবহাট প্রভৃতি অঞ্চলে তাঁর প্রভাব বিস্তৃত। পোষ সংক্রান্তিতে তাঁব শ্বুতি উপলক্ষে ওবস হয়। এতে মনে হয় ঐ দিনই তাঁব মৃত্যু ব দিন; কিন্তু কোন্ সালে তাঁব মৃত্যু হ্যেছিল তা জানা যায় না।

পীব হজবত শাহ চাঁদ রাজীব পবিত্র বওজা শবীকেব উপব সেবাবেত ও অহায় ভক্তগণ ইউক নির্নিত যে সুকৃষ্ণ দরগাহ-গৃহটি নির্মান কবেছেন তা প্রায় দশ বিঘা পীবোত্তব জমিব মধ্যকার একস্থানে অবস্থিত। সেবাবেতগণ প্রতিদিন দবগাহে ধূপ-বাতি দিয়ে থাকেন। প্রতি শুক্রবার সেথানে বহু ভক্তন যাত্রীব সমাগম হয়। তাঁবা শিবনি হাজত ও মানত দিয়ে থাকেন। ভক্তগণ বোগমুক্তিব আশাষ ফুল, ভেল, মাটি ও পানি গ্রহণ কবেন। তাঁবা গাছেব প্রথম ফল, গাভীব প্রথম হুধ, মিষ্টি প্রভৃতি পীবেব দবগাহে দান কবেন। প্রতি পৌষ সংক্রান্তিতে ওরসের সময় দশ-বারে। দিন ধরে গড়ে প্রায় ছই হাজার জনসমাবেশ হয়। এই সময়ে এখানে মেলা হয়। সেই মেলায় জন্যান্ত অনুষ্ঠানের সঙ্গে কাওরালী গান হয়। উৎসবের এই সময়েও বহু ভক্ত লুট দেন। বহু বন্ধ্যা নারী সন্তান লাভের আশায় দরগাহের গায়ে ইট খুলিয়ে থাকেন এবং ইন্সিড ফল লাভের পর জাক-জমকের সাথে দবগাহে এয়ে, মানত দান করেন এবং সেই বাুলানো ইট খুলে দিয়ে যান।

পীর হজরত শাহ্ চাঁদ রাজীর জীবনী ভিত্তিক কোন সাহিত্যের সন্ধান পাওয়া বার না।

পীর শাহর্টাদ রাজী বেহেতু পীর হজরত গোরাটাদ রাজীর সঙ্গে এই অঞ্চলে এসেছিলেন, তাতে অনুমান কবা বেতে পাবে যে তিনি খ্ঠীর চতুর্দদ্দ শতাব্দীর ধর্মপ্রচারক।

অশ্বারমানিক গ্রামে মাটির নীচে বহু পুরানো কালের প্রাসাদের ভগ্নাবশ্বে দেখতে পাওরা বার। এই ভগ্নাবশ্বে থেকে অনুমিত হয় বে এখানে কোন ঐতিহাসিক তথ্য অবশ্বই নিহিত আছে।

বসিরহাট মহকুমার হাসনাবাদ খানার অন্তর্গত হবিপুব গ্রামেব পীর হজরত হাসান রাজীর নামের অপজংশে ব্যবহৃত 'সাসান' বা শাহটাদ আর আঁখারমানিক গ্রামের শাহটাদ যে একই ব্যক্তি তার কোন প্রমাণ পাওব। বার না। আবহুল পফুর সিদ্ধিকী সাহেব তাঁর গ্রন্থে ঐ হুই স্থানেব চুই পীরকে একই ব্যক্তি বলে উল্লেখ কবেন নি।

শাহ চাঁদ নামধারী আর একজন বিখ্যাত আউলিয়ার নাম পাওয়া যায।
তাঁর মাজার শরীক আছে চট্টগ্রাম জেলাব 'পাটয়া' থানার নিকটবর্তী
প্রীমতি খালের তীরে। কথিত আছে যে, তিনি চিরকুমাব ছিলেন এবং দিল্লীতে
আত্মগোপন করে বাস করতেন। ঘটনাক্রমে তাঁর কেবামত বা অলোকিক
শক্তির কথা প্রকাশ পায়। জনৈক শাহজাদী তাঁকে বিয়ে করতে চান।
তখন দরবেশ শাহচাঁদ পালিয়ে চট্টগ্রামে আসেন। কিছুদিন পরে শাহজাদীও
লোকজনসহ চট্টগ্রামে উপস্থিত হন। ভারপর হঠাং একদিন সেই দরবেশ
ইত্তেকাল করেন। তিনি যোল শতকে জীবিত ছিলেন। উ১

শাহটাঁদ দিল্লী থেকে চট্টগ্রামে যাবার পথে অাধারমানিক নামক গ্রামে অবস্থিতি করেছিলেন কিনা জানা যায় না। অথবা উচ্চ হই শাহ টাঁদ একই ব্যক্তি কিনা তাবও কোন প্রমাণ নেই। শেষোক্ত শাহ চাঁদেব সমাধি এই প্রামে আছে বলে মনে হর না। চট্টগ্রামেব পীব শাহ চাঁদে ষোক্তশ শতাব্দীর লোক্ত হওষায় পীব গোবাঁচাঁদ ও সমকালীন পীর শাহ চাঁদের চতুর্দ্ধশ শতাব্দীর মধ্যকার ব্যবধানকে উপেক্ষা করা যায় না। অতএব কেবলমাত্র নামের মিলগত ভিত্তিতে উক্ত হুই পীবকে একই ব্যক্তি বলে মনে করার কোন কারণ নেই। তবে যদি চট্টগ্রাম বা বসিবহাটের আঁধাবমাণিক প্রামের যে কোন একটি পীরস্থানের পক্ষে কাল্লনিক পীবস্থান বলে প্রমাণিত হওয়ার মত তথ্য পাওয়া যায়, তবে উভ্য পীবকে এক ব্যক্তি বলে মনে করার কোন বাধা নেই।

নোরাথালি জেলাব উত্তব হাতিবাতে জনৈক হন্তবত চাঁদলাহ্ সাহেহবর-মাজাব শরীফ আছে বলেও জানা যায়। <sup>%5</sup>

পীব হজবত শাহ্টাদ ৰাজীৰ কীৰ্তিকলাপ বিষয়ক জীবনী না পাওয়া গেলেও এতদ্ অঞ্চলে প্ৰচলিত কয়েকটি লোককথা থেকে তাঁব সম্বদ্ধে কিছু কিছু জানা যায়: সে লোককথাগুলি নিয়ক্স ,—

#### ১। রায়ন্দির দহ

জাঁবাবমাণিক নামক গ্রামেব পাশ দিয়ে শ্রোভবিনী ইচ্ছামতী প্রবাহিতা। গ্রাম সংলগ্ধ ইচ্ছামতীব এক শাখা এই স্থানের সোন্দর্য্য বৃদ্ধি কবেছে। এই গ্রামে বাস কবতেন এক রাক্ষণ বাজা। এই অঞ্চলে পীব শাহ চাঁদ ইসলাম ধর্ম প্রচাবার্যে আগমন করলে বাজা তাঁকে সুনজবে দেখেন নি। ক্রমারফ্রে প্রভাব ও আধিপত্য বিস্তার নিয়ে উক্ত বাজাব সঙ্গে পীব শাহচাঁদের সংঘর্ম উপস্থিত হয়। আধাবমাণিক অঞ্চলেব বাজা ছিলেন দক্ষিণেব আঠায়ো ভাটির রাজা দক্ষিণ রায়েব ভক্ত। তিনি দক্ষিণ রায়েব সহাযভায় ভূত-প্রেতকে পীবের বিক্তমে নিয়োগ করেন। পীরেব পক্ষেও ছিল তাঁব বাহন বাঘ ও ক্রমীব। বাঘ ও ক্রমীব সেই বুছে অংশ গ্রহণ কবে। উভ্য পক্ষে তুম্ব যুদ্ধ হয়। কিন্তু পীবেব অলোকিক শক্তিবলে বাজাব প্রাক্তর ঘটে। বাজা তখনা আমসন্মান বক্ষাথে সপ্রবিবরে গ্রামসংলগ্ধ ইচ্ছামতীর শাখা নদীর মধ্যমূহ বাওতের জলে ভূবে আত্মহত্যা কবেন। বাব উপাধিধারী সেই বাজাব নাম: অনুসারে ঐ বাঁওতের দহেব নামকবণ হয়েছে বায়মণিব দহ।

#### ২। নাটাম ফাটাম

পীর শাহটাদ একজন সাধারণ ফকিরের রূপ ধরে এতদ অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে ঘূরে বেডাভেন। একদিন প্রাতঃকালে তিনি আঁধারমাণিক গ্রামেব মধ্যে 'ঘূরে বেডাচ্ছিলেন। চল্তে চল্তে দেখতে পান যে একজন চাষী তাব ক্ষেতে চাষ কাজে ব্যস্ত আছে। সেই চাষী সেখানকাব জমিতে কি ফসল কববে পীবেব ডা জানবার কোতৃহল হল। তিনি জিজ্ঞাসা কবলেন,—"কিসেব বীজ বুন্ছ ভাই ?"

কৃষকটি ফকির সাহেবের দিকে তাকিরে দেখ্ল। সামাগ্র একটা ফকিবেব এত খোঁজ নেওয়া কেন। সে তাচ্ছিল্য ভবে বলল,—"নাটাম-ফাটাম"।

'নাটাম-ফাটাম' হল একজাতীয় বশু কাঁটা-গুলা,—যা মানুষের কোন কাজে লাগে না, —ববং ফসল কবাব সময় এগুলি উংখাত কর্ডে বড়ই কেন্ট হয়।

তাঁকে অবহেলার ভাব পীব লাহ চাঁদ বৃঝ্তে পাব্দেন। তিনি কোন বিবক্তিব ভাব প্রকাশ কব্লেন না। মনে মনে ঈষং হেসে বললেন,—"তাই হোক!" এই বলে তিনি সেই স্থান ত্যাগ করলেন।

যথা সময়ে বীজ থেকে যখন চাব। বেব হল, ছোট ছোট চাবা দেখে সেই চাবী তখনও বুৰতে পাবে নি ব্যাপাবখানা কি। ক্ষেকদিন পৰে সে দেখল যে, সে চাবাগুলি 'নাটাম-ফাটামে'র চারা ছাডা আব কিছুই নয়, এবং সমন্ত ক্ষেমিতে তা নিবিভভাবে ছেয়ে ফেলেছে।

#### ৩ । ' আঁখার মাণিক

অভাধাবমাণিক গ্রামেব বার উপাধিধারী ব্রাহ্মণ রাজাব সঙ্গে পীব শাহ্ চাঁদ রাজীব দক্ষ দেখা দিলে প্রথম অবস্থায় বাজা পীব সাহেবকে কাবাগাবেব ধে কক্ষে অবকদ্ধ কবে বেখেছিলেন তা ছিল অন্ধকাব-আছন। প্রবাদ,—পীব অন্ধকাব কক্ষে আবদ্ধ থাকার অনুন্ধপ অন্ধকাব নেমে এসেছিল এই গ্রামে। অকন্মাৎ গ্রাম অন্ধকাব-আছেন হওয়ায় গ্রামবাসী বিশ্বিত হল। কোন কাবণ ব্বাতে না পেবে তারা হার হার কবে উঠ্ল। সাতদিন ধরে গ্রামখানি আধাবে তেকে বইল।

পীর শাহ্ চাঁদের ভক্তগণ তখন স্মরণ কবলেন তাঁকে। সেই আকৃতিতে

সাভা দিয়ে পীব সাহেব জনৈক ভক্তকে যথে বল্লেন,—''আল্লাহ্ ভালাব নাম শ্বরণ কবে ফু দাও, আলো ফুটে উঠ্বে।''

নিদ্রাভঙ্গে সেই ভক্ত, ঘটনাটির প্রতি জনসাধাবণেব দৃষ্টি আকর্ষণ কর্ল। জনসাধারণ অবহিত হলেন এবং পীবেব নির্দেশ মত ফু দিতেই দেখা গেল পীর বে অ'াধার কারাগাবে অবকদ্ধ আছেন সেখানকাব সামান্ত একটা ছিদ্র পথ বেরে উজ্জ্বল আলোব বন্ধি বিচ্ছৃরিত হচ্ছে। সেই আলোর বন্ধিৰ আভাসে গ্রামে যেন ভোব এগিয়ে এসেছে।

সেই অভূতপূর্ব ঘটনাৰ কথাৰ সকলে বিশ্বিত হলেন। বাণীও বাজপ্রাসাদেব ছাদ্ থেকে সেই বিচ্ছ্বিত আলোব বিশ্বি দেখে বিমুগ্ধ হয়ে যান। পীবেব অলোকিক শক্তিৰ পরিচয় পেষে বাণী তংক্ষণাং পীব সাহেবকে কাবাগাব থেকে মুক্ত কবাব আদেশ দিলেন। প্রহরী ছুটে গিয়ে কারাগাবের ঘাব মুক্ত কবে দিল; কিন্ত হাষ। পীব তে। সেখানে নেই,—ভিনি অনেক আগেই অভ্ঠিত হয়েছেন।

পীব শাহ চাঁদেৰ আঁধাৰ কাৰাগৃহে অবস্থানকালে সেথানে মাণিকের ন্যাষ উল্লে আলো দেখা গিষেছিল বলে এই গ্রামেব নামকরণ হয়েছিল 'আঁধাৰ মানিক'!

পীব হজবত শাহ্ চাঁদ বাজীব নামে হিন্দু-মুসলমান সকলেই অসীম শ্রন্ধাসহকাবে দবগাহে শিবনি, হাজত এবং মানত দিয়ে থাকেন। এখানে হবিলুটেব ন্থায় পীবেব লুট প্রদন্ত হয়। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই সন্তান কামনায় ভজ্জিসহকাবে তাঁব দবগাহে ইট ঝুলিয়ে দেন এবং ঈল্পিড ফললাভের পব সেই দরগাহে এসে সাডম্ববে মানত প্রদান কবে যান।

# অষ্টবিংশ পরিচ্ছেদ

### সাজ্রন পীর

পীব হজবত সাত্ৰন ৰাজীব মাজাব বা দৰগাই উত্তৰ চবিবশ প্রগনা বসিরহাট মহকুমাব হিঙ্গলগঞ্জ নামক গ্রামে অবস্থিত। তাঁৰ সম্বন্ধে বিস্তৃতি বিবরণ জানা যায় না। আন্দ্রল গফুব সিদ্ধিকী সাহেব লিখেছেন যে হিগুলগঞ্জ (জ নহে, গু) নামক স্থানে হজরত মোহাম্মদ ফাজিল বাজী নামক এক দৰবেশ ইসলাম ধর্ম প্রচাবকল্পে আগমন ক্রেছিলেন। হিঙ্গলগঞ্জ নামটি হিগুলগঞ্জ নামের অপশুংশ কিনা প্রমাণ সাপেক্ষ।

পীব হজবত সাভরন রাজীব দরগাহটি ইটের তৈষারী। দরগাহটি প্রাচীব বিষ্টিত। চারিপাশে গুজলতার সমাকীর্ধ। দরগাহ-সংলগ্ধ জ্বিব পবিমাণ প্রায় দুই-তিন বিঘা। দবগাহের পাশে পুরুরে এবং পতিত জমিতে বিবাটাকাব করেকটি গল্পজাকৃতি পাথর আছে। পাথবেব বঙ কালো এবং তাতে কারুকার্য্য করা। দবগাহের গা ঘেঁষে গাঁভিষে আছে প্রাচীন ইটের তৈরী ধ্বংসাবশেষ। ধ্বংসাবশেষটিকে মন্দিব বলে অনুভূত হয়। এব গাবে কিছু কিছু কারুকার্য্য দুষ্ট হয়। লভা পাভা ফুল অন্ধিত কারুকার্য্য দেখে মন্দিরেব গায়ে ইসলামি আদর্শে মৃত্তিবিহীন উক্ত প্রতীক চিত্রের সমিবেশ হয়েছিল বলে মনে হয়। স্থানটি গবেষণা সাপেক।

উজ্ঞ দরগাহের সেবাষেত মহন্মদ হারাণ আলি শাহজী (৬০) জানান যে, 
ভার। বংশ প্রস্পরাধ পীর হজরত সাভবন রাজীর উক্ত মাজাব-শরীফে 
ধৃপা-বাতি দিবে প্রতিদিন নিষমিতভাবে জিয়াবত কবে আসহেন। প্রতি বংসব 
বৈশাখ মাসের শেষ শুক্রবারে সেখানে এক দিনের বিশেষ উংসব হয় এবং 
মেলা বসে। সে মেলাব প্রায় হাজার লোকের সমাবেশ ঘটে। তাছাডা 
প্রতি বংসব পোষ-সংক্রান্তিতে উবসেব সময়ও হিন্দু-মুসলিম ভক্তগণ 
হাজত, মানত ও শিবনি দিবাব প্রতীক-প্রতিজ্ঞ। স্বরূপ ইট বাঁধেন।

পীৰ হন্ধৰত সাভৱন ৰান্ধীৰ আলোকিক কীৰ্ত্তিকলাপ সম্পৰ্কিত কয়েকটি লোক কথা হিঙ্গলগন্ধ অঞ্চলে প্ৰচলিত আছে।

#### 3। বালক সে নয় সামান্ত

হিঙ্গলগঞ্জেব পূর্বর সীমাস্ত দিয়ে শ্রোভয়তী ইছামতী মতান্তবে কালিন্দী প্রবাহিত। গীর সাভবন একদিল ভ্রমণ কবতে করতে নদীর তীরে উপবেশন কবেন। তথন তাঁকে একজন সাধাবণ বালকরণে দেখা গেল। তিনি বসে বসে নোকাব আনাগোনা লক্ষ্য কবেছিলেন।

এক সাওদাগৰ তাঁৰ সওদা বোঝাই বন্ধর। নিষে ষাচ্ছিলেন উত্তবাভিমুখে। বন্ধবাটি তাঁৰ কাছাকাছি এল। বালক পীৰ সাভবন হেঁকে তাকে জিজ্ঞাস। কবলেন,—"মাঝি ভাই। তোমাৰ নৌকার কি আছে?"

মাঝি অবহেলা ভবে বালককৈ প্রশ্নের কোন জবাব দিল না। বালক আবাব প্রশ্ন কবলেন। সভদাগ্র বিবক্ত হবে জবাব দিলেন,—"লভা-পাভা আছে।"

সঙদা বোঝাই বজরা সেই বালককে অবজ্ঞা কৰে এগিবে চলল। কিয়দ্ধুব বাওয়াব পৰ জনৈক মাঝিব নজবে পডল যে নোকায় বে সব মাল-পত্র ছিল তা নেই,—সেই সব জাষগায় আছে তুর্ লতা-পাতা। সংবাদ গেল সঙদাগবেব কানে। সঙদাগব হলেন বিশ্বিত, হলেন নির্বাক। তিনি বুবতে পায়ুলেন, প্রশ্নকর্তা সেই বালক সাধাবশ বালক নব। সঙদাগর বজ্রা ফেবাতে নির্দেশ দিলেন। ফিবে এল নোকা হিঙ্গলগঞ্জে। নদীব তাবে অনুসদ্ধান কবলেন সেই বালককে। কোখাও তাব সন্ধান পাওয়া গেল না। সঙদাগব বজবা থেকে নেমে প্রবেশ কবলেন গ্রামে,—জিজ্ঞানা কবলেন সামনেব গ্রামবাসীকে। গ্রামবাসী অনুমান কবলেন—এ বালক নিশ্চম জাগ্রত পীব সাভবন। লোকেব পরামর্শক্রমে সঙদাগব গেলেন পীবেব আন্তানায়। পীবকে প্রণতি জানালেন, প্রার্থনা কবলেন মার্জনা। প্রতিজ্ঞা কবলেন,—আব কখনও সামান্তকে সামান্তক্তান কবলেন না,—অসামান্তকপেই সন্মান কবনেন। পীব সাভরন আন্তাতায়। সঙদাগবকে তিনি মার্জনা কবলেন। বজবাব লতা-পাতা বপান্তবিত হল যথায়থ পণ্যসন্তাবে। সঙদাগব

#### ২। হীরা-জিরা

হিঙ্গলগঞ্জে নাকি এক কালে বাস কবত হুই জন বাববণিতা। নাম তাদেব মথাক্রমে হীবা ও জিবা। তারা বভ দান্তিক। সাধাবণতঃ তাবা পুকর মানুষকে অবজ্ঞা করত। ফকির বেশবারী আত্মভোলা পীব সাভরনকেও তারা মাত্য কবত না।

একবার পীব সাহের আপন মনে বাস্তাব ধারে বসেছিলেন। হীবাও জিরা সেই পথে কোথাষ খেন যাচ্ছিল। পীরেব দিকে ফিবে ভাবা নানরপ কুংসিং অঙ্গভঙ্গী কবছিল। ওদের মধ্যে একজন মন্তব্য কবল পীব সাভবনকে লক্ষ্য করে,—"হিজভে" অর্থাং নপুংশক।

পীর সাহেব তাদেব দিকে তাকালেন না কিন্তু অবজ্ঞা-সূচক মন্তব্য শুনে ক্ষুদ্ধ হলেন এবং দৃচেবিত্রেব পুক্ষ হিসাবে তাদেব পথ এমন ভাবে অববোধ কবলেন যাতে তারা তাদেব শুক্তর অপরাধের কথা বুবতে পেবে লক্ষিত হল। তারা তংক্ষণাং পীবেব নিকট অবনত মন্তকে ক্ষমা প্রার্থনা কবল।

পীর সাভরন আশুডোষ। তিনি ক্ষোভ সংববণ কর্লেন এবং ক্ষমা, করলেন।

পরবর্ত্তী জীবনে হীব। ও জির। তাদেব জীবনধাব। পবিবর্তন কবে এবং আজীবন পীবেব সমিধানে পবিত্রভাবে জীবন যাপনেব সাধনায় আন্মনিযোগ করে।

হীবা ও জিরাব কবব স্থান আজো এই গ্রামেই পবিদৃষ্ট হর। ৩। পীরের ভৈজস পত্র

হিঙ্গলগঞ্জ গ্রামে সাভবনের নামে একটি পুকুব আছে। অনেক দিন আগের কথা। পুকুবে নাকি অনেক তৈজসপত্র, যেখন—থালা, বাসন, হাঁডি, কভাই, হাতা, খুভি, জগ, ডেকচি প্রভৃতি ছিল। পুকুবেব কোন এক গুপুছানে সে সব থাকত।

গ্রামবাসী কারে। বাভীতে বা বাবোয়াবী কোন অনুষ্ঠানে যথন উক্তরণ ভৈজ্পপত্রেব প্রয়োজন হত তখন গৃহক্তা অথবা পাডাব মোডল বা নেডা শুদ্ধ বসনে, শুদ্ধ মনে সন্ধ্যায় পীৰপুকুরেব ধাবে একাকী আসতেন এবং পীবকে উক্ত অনুষ্ঠানেব সফলতাব আশীর্বাদ লাভেব জন্ম ভক্তিপূর্ণ নিমন্ত্রণ জানাতেন। সেই সাথে তিনি অনুষ্ঠানেব জন্ম প্রয়োজনীয় ভৈজ্পপত্রেব প্রার্থনা কবতেন।

পর দিন প্রাতঃকালে শুটি-স্লিগ্ধ হয়ে কিছু লোক পুকুবের থাবে যেত এবং তারা সেখানে প্রস্নোজনীয় তৈজসপত্র প্রাপ্ত হত। অনুষ্ঠান সমাপ্ত হলে সে সব ৈতজসপত্র পবিষ্কাব-পরিচ্ছন্ন করে সন্ধ্যাকালে পীব পুকুবের জলে ভূবিষে বেখে আসতে হত।

পরবর্ত্তীকালে কোন্ এক ব্যক্তিব অশৌচ আচরণেব কাবণে সে সব তৈজসপত্র নাকি আব পাওয়া যায় না।

#### ৪। একের পাপে দখের সাজা

এক মদ্যপারী উন্মন্ত অবস্থার একটা খালি মদেব বোডল নিক্ষেপ করে হিঙ্গলগঞ্জেব পীরপুকুবে। পুকুবেব পানি হরে যার অপবিত্ত। গ্রামের লোক অন্ধান্তে সেই পুকুবের পানি ব্যবহাব কবে ব্যাপকভাবে আক্রান্ত হয় কলেব। বোগে। তেবো জন লোকেব মৃত্যুও ঘটে তাতে।

গ্রামবাসী হতচকিত হল। তাবা অসহারবোধে পীবের নিকট গেল। পীব জানালেন সেই মদ্যপাষী কর্তৃক পুকুবেব পানিতে নিক্ষিপ্ত মদেব খালি বোতলেব কথা।

তথন মদ্যপাষী গ্রামবাসী কর্তৃক ভং সিত হল। তার। শবণ নিল পীরের । তাব। একপ গর্হিত কান্ধ আব না কবাব প্রতিশ্রুতি দিলে পীর আপনাক অলোকিক শক্তিতে পুকুবের পবিত্রতা ফিবিয়ে আনেন,—ফিবে আসে গ্রামের শান্তি।

# উतब्धिःम পরিচ্ছেদ সাহানী সাহেব

পীর হজবত সাহান্দী বাজীর আন্তানা উত্তব চকিশ প্রগণা জেলাব বসিরহাট মহকুমাব হিঙ্গলগঞ্জ থানাব অন্তর্গত বাকডা নামক গ্রামে। তাঁব জন্ম তাবিথ, জন্মহান, মৃত্যু তাবিখ প্রভৃতি অজ্ঞাত। তাঁব কর্মধাবার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না। তাঁব প্রভাবাধীন এলাকা বেশ অনেকদ্ব পর্যন্ত পবিব্যাপ্ত।

পীবেষ দবগাহ-গৃহেব দেওরাল ইটের তৈরী, উপবে খডেব চালেব আছোদন। স্থানটি দেখতে একটি ছোট তপোবনেব মতন। ছোট কষেকটি বাঁশ ঝাড বযেছে এক পাশে। দরগাহটি বস্ত্রবাটুল, অশ্বর্থ, জাম, গাব, শিবিষ প্রভৃতি গাছেব ছাষায় আছের। দরগাহ সংলগ্ন পীবোদ্ভব বলে কথিত জমিব পরিমাণ প্রায় তিন-চাব বিঘা। দবগাহেব সমাধি বলে চিহ্নিভ বিস্তৃত স্তম্ভেব গারে বেশ কয়েকটি গর্ত বরেছে। তাব মধ্যে নাকি আছে বিষধব সাপ। দরশাহের দক্ষিণাংশে ববেছে বনবিবির 'থান' এবং উত্তবাংশের মাজারটি পীব হজরত সাহান্দী বাজীব ছোট ভাই-এব মাজাব বলে কথিত। এখানেই আছে সাহান্দী পীরেব নামে একটি পুকুবও।

দরগাহেব অন্যতম সেবাবেত মোহামদ হাবিল সবদাবেব (৬০) কাছ থেকে জ্ঞানা যাব তাঁব বহুপুক্ষ পূর্বেব 'জ্মব' কিংবা 'সদাই' নামক জনৈক বাজি বাঁকড়া নামক উক্ত গ্রামে এসে বসতি স্থাপন কবেন। তখন এখানে ছিল শভীর জ্ঞান। তিনি জ্ঞাল কেটে আবাদ কবতে দিয়ে এই মাজাব বা কবরস্থান দেখতে পান। সেই দিন শেষে বাত্রে স্থাপ্ন পীবেব পবিচর পেরে পরেব দিন থেকে দবগাহেব সেবাব ভাব গ্রহণ কবেন। তাঁদেব বংশ তালিকার সদাই সবদাব, হুল'ভ সবদাব প্রভৃতি নাম থেকে অনুমিত হয় যে এঁর। মূলতঃ হিন্দু ছিলেন। কবে কিভাবে ভাব। মুসলিম হ্যেছিলেন তা জানা যায় না। খ্যীষ বিংশ শভান্ধাব সভব শতকে এই বাঁকডা গ্রামে তাঁদেব নব্ম পুক্ষ চলছে। অভএব পীব সাহান্দী সাহেবেব মাজাব শবীফট যে প্রাব

মুই শত বছবের বেশী প্রাচীন ভাতে সন্দেহ নেই। সেবাবেতগণ প্রতিদিন
নির্মিতভাবে পীবেব মাজাবে ধূপ-বাতি দিরে জিয়ারত করেন। হিন্দুমুসলমান ভক্তগণ পীবেব দরগাহে মুখ, ভাব, ফল, মিফার প্রভৃতি মানত প্রদান
করেন। বোগমুক্তি বা মঙ্গল কামনার ভক্তগণ ঐ সব মানত কবে থাকেন।
তাছাড়া হাজত এবং শিবনিও প্রদন্ত হবে থাকে। অনেক রমণী সন্তান কামনা
করে দরগাহের চালে ইটি বাঁখেন। অনেকে ইন্সিত ফল লাভ কবে পীবেব
থোনে "হত্যা"—দিয়ে থাকেন। হত্যা—দানকারীগণকে সেবারেতগণ সেবা
ভক্ষমা করেন।

প্রতি শুক্রবারে সাহান্দী সাহেবের দরগাহে বহু ভক্তের সমাগম হয়। ঐ দিন তাঁরা হাজত, মানত বা শিরনি প্রদান কবেন। ইহুজ্জোহা, বকর্সীদ, ফাতেহা ইরাজদহম্ প্রভৃতি অনুষ্ঠান এখানে বথারীতি উদ্বাপিত হয়। তথন প্রতি অনুষ্ঠানে প্রার চাব—পাঁচ হাজার লোকের সমাবেশ হয়। তাছাডা প্রতি বংসর পরলা মাঘ তারিখে পীরের উরস উপলক্ষ্যে বিশেষ উংসব ও মেলা হয়। বিশেষ অনুষ্ঠানে মুসলিম সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ উপস্থিত থাকেন।

পীর সাহান্দী সাহেবেব দবগাহে যে সব উৎসব-অনুষ্ঠান উদ্যাপিত হরে থাকে তাদের মধ্যে নিম্নলিখিত অনুষ্ঠান-রীতিটি উল্লেখযোগ্য ঃ—

#### ১। ফুলের পডন—গীরের দরা

পীবেব দয়া যে লাভ করবে তাব মতন ভাগ্যবান বা ভাগ্যবতী আর কে আছে! ঈন্সিত ফল লাভ কবতে তাই পীরের দরা আগে চাই। পীরের দবা পাওয়া গেল কিনা আগে বুবতে গেলে দরাপ্রার্থীকে কিছু কৃচ্ছুসাধন করতে হয়।

প্রতি শুক্রবার একটি বিশেষ দিন। দরাপ্রার্থী ডক্ত ঐ দিন দবগাহে উপস্থিত হবে তার মনোবাসনা সেবারেতেব নিকট ব্যক্ত করেন। ভক্তকে ফুল ও পবিচ্ছম কলা-পাতা আনতে হয়। হুপুরের দিকে বহু ভক্তের সমাগম হয়। ভক্তগণকে সাবাবণতঃ 'বাত্রী' বলে। সেবায়েত হুপুবে উপস্থিত হবে পীরেব সমাধিস্থানেব একপাশে একটি ইটের উপব কলা-পাতা বাখেন। সেই কলা-পাতাব উপব বাখেন বাত্রীব দেওরা ফুল। সে ফুলেব ওপর আবাব একটা কলা-পাতা দেওয়া হয়। সর্বশেষে সে পাতাটিও আর একখানি ইটের দ্বাবা চাপাদেন। পাশেই বাত্রী আপনাব কাপভেব আঁচল বিছিষে বসে থাকেন

পীরের দয়ার প্রতীক চিচ্চ সেই চাপা দেওবা ফুল পাওয়াব জন্ম। এবাব ষাত্রীকে বৈর্য্য পরীক্ষা দিতে হয়।

যাব ভাগ্য সদ্বব সু এসর হয় ভাব ফুল ভাডাভাড়িই পছে। কখন বা ত্'তিন ঘণ্টাও দেবী হয়। পীবেব আলোকিক শক্তিতে সেই চাপা-দেওয়া ফুল ইটেব ওপব খেকে পড়িবে নীচে এসে পভে। যাত্রীগণ ভখন উংফুল্ল হবে ওঠে। সেবাষেত ফুলটি যাত্রীর আঁচলে দিয়ে দেন। যাত্রী ফুলটি তখন পবম ভক্তিভবে নিষে মাখার ঠেকিবে আঁচলে বেঁবে নেয়। ফুল খুয়ে সেই পানি গ্রহণ করলে ইন্দিত ফল যখা,—বোগমৃক্তি, সভানলাভ গ্রভৃতি লাভ হয় বলে অনেকেব বিশ্বাস। প্রথম দিন ফুল না পভলে যাত্রীকে পববর্ত্তী অনুষ্ঠান-দিবসে ঠিক একই ভাবে অপেক্ষা কবতে হয়।

পীব সাহান্দী সাহেব সম্পর্কিত কষেকটি আকর্ম্য লোককথা বাঁকভা-হিল্লগঞ্জ অঞ্চলে প্রচলিত আছে।

#### ১। ফকিরের গাছতলা

স্থানীয় এক ধনবান ব্যক্তি। নাম তাঁব গোলাম বহমান। জীবনে ডিনি অনেক কাজ করেছেন। যে ভাবেই হোক লোকে তাঁব নাম করে। মৃতরাং পীর সাহান্দী সাহেবের নামে কিছু খববাতি তো কবা চাই। ভাই ডিনি যোষণা কবলেন যে পীবের সমাধি সংস্কাব কবে দেবেন।

পীরের সমাধিটি আছে গাছেব তলার। সামান্ত খুঁটিব ওপৰ খডেব চালেব নামমাত্র আচ্ছাদন। গোলাম বহুমান স্থিব করলেন যে দবগাহটি পাকা করে প্রাসাদেব মতন কবে দেবেন।

বাজমিল্লী নির্দ্ধিট কবা হল। ঠিক কবা হল তাব সহযোগী মজুব।

যথোপযোগী ইট সংগৃহীত হল। ঘটনাটি গ্রামে গ্রামে বটনা হবে পেল।

নির্দ্ধিট দিনে বাজমিল্লী এল, এল তাব সহযোগী আব এল গ্রামেব অনেক
ভক্ত সেই কাজে সহায়তা কবতে। কাজ আবস্ত কবাব উদ্যোগ নিতে গিযে

ঘটে গেল আব একটি অন্ত ঘটনা।

গোলাম বহমান ছুটতে ছুটতে দরগাহে এসে প্রথম কথা বল্লেন,—"বন্ধ

কি ব্যাপার! গোলাম রহমান গতবাত্তে যথে দেখা বৃত্তান্ত সকলকে শোনালেন। পীর যথে তাঁকে বলেছেন,—"আমি খোদার সেবক, আমি ফকিব, ঐশ্বর্য্য আমার জন্ম নয়। কুঁডে ঘব গাছেব তলাই আমাব উপযুক্ত স্থান।"

পীরেব কথা গোলাম রহমানেব কাছে গুনে সকলে বিশ্মিত হল। সত্যই তো, পীব কত মহান।

পীর সাহান্দী সাহেবেৰ দৰগাহ তাই গাছতলাৰ কুঁতে খবেই আছে,— প্রাসাদ আৰ হল ন।

#### ২। সওগত গাজী

বাঁকভা গ্রামের সওগত গান্ধীকে ঐ গ্রামেব লোক ব্যতীত করন্ধনে চিন্ত। সে চেনা হয়ে গেল একটা ঘটনায়।

সওগত গাজী তাব মাকে মোটেই শ্রদ্ধা করত না। এমন কি মাঝে মাঝে মাকে প্রহাব করত। একদিন কি একটা ঘটনার তার মাথার খুন চেপে যার। মার্ভে মার্ভে শেষ পর্যান্ত সে তার মাকে মেবেই ফেলে। চাবদিকে হৈ-চৈপতে গেল।

কিছুদিন যেতে না বেতে সওগত কি এক কঠিন রোগে আক্রান্ত হল। কভ কবিরান্ত, কভ ডাক্তারেব শরণ নিল সে। সবাই ক্ষবাব দিরে দিলেন,— অক্ত কাষণায় দেখ, দেখ তোমার ভাগ্য।

সওগতেব মন বল্ছে, এ তাব মাতৃ-হত্যার শাস্তি। লোকে বল্ছে—পীর সাহান্দী সাহেবেব জারগীবের মধ্যে এত বভ অন্যার কাজ। এ শাস্তিব ক্ষমা নেই।

রোগ যন্ত্রণায সওগত কাতর। উঃ! এ যন্ত্রণার চেয়ে মৃত্যুও ভাল। পীরেব কাছে সে কোন্ মুখে ক্ষমা প্রার্থনা কর্বে।

না, আব পাবা যার না, আর সহু করা যার না। সে কাঁদ্তে কাঁদ্তে, চীংকার কর্তে কর্তে ছুটে দবগার এসে আছাত থেয়ে বল্ল,—'হে পীব, আমাব মৃত্যু দাও, আমার ক্ষা কর, আমার মার্জনা কব, ইত্যাদি।

দিন গেল, ৰাভ গেল, আবার দিন গেল, রাভ গেল। কত কাকৃতি-মিনতির পব পীব স্বপ্নযোগে বললেন,—"ভোব মায়েব কবব ধোঁত কবে সেই পানি কিছু খাবি।"

সওগত গান্ধী ভক্তি ভবে তাই কর্ল। কিছুদিন পবে সে রোগমৃক্ত হল বিটে কিন্তু সে অঙ্কদিনেই মৃত্যুমুখে পতিত হল।

#### ৩। সাপ, দা মাগুর মাছ

কে একজন গুরাবোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হরেছে। পীবেব প্রতি তাব বিশ্বাস তেমন নার। তাব্দার, কবিরাজেব শরণাপার হল সে। কিছু তো তাতে হল না। গেল হাসপাতালে এবং তেমন কিছু উপকার হচ্ছে না দেখে এল পালিযে। এবার শুধু পীরেব দরগার ষেতে বাকী।

পীরেব দরগাহের কোন ঔষধ একবার খেবে দেখলে হত। কত লোক নাকি উপকার লাভ করে। একবার দেখা-ই যাক না কেন,—সে মনে মনে বল্ল।

একদিন ভোবে, তখনও কিছু আঁধার আছে। ঐ ব্যক্তি পীবের নাম স্মরণ করে একাগ্র মনে গেল দরগাহে। তখন তার মনে কি এক অলোকিক শক্তি ভর করেছে। দরগাহে বা পাবে তা এনে সে পীরের নাম স্মরণ কবে খেলে তার রোগ সেরে যাবেই যাবে—এমন দৃচ ধাবণা হল।

সে কি ! দরগাহের উপর একটা ছোট সাপ বোরাত্বরি কর্ছে ! লোহাই পীব সাহেব ! যাথাকে কপালে ! তীপ্ত মনোবল নিয়ে সে ধবে ফেল্ল সাপটি ৷ তাকে আন্ল বাড়ীতে ৷ ঐটিই সে রায়া কবে খাবে ৷ চাপা দিয়ে বাখ্ল চুপড়ীব ভারা ৷

হপুবে সেই সাপ কাট্বার জন্ত চুপড়ী খুলে তো অবাক! কোথায় গেল্ সাপ! এ যে মাগুর মাছ।

উক্ত ব্যক্তি সেই মাণ্ডৰ মাছ তরকারিরপে ভাতের সঙ্গে খেবে সম্পূর্ণকণে বেবাগমুক্ত হয়েছিল।

পীব সাহান্দী সাহেবের দরগাহে শ্রদ্ধা নিবেদন পদ্ধতিতে হিন্দু সংস্কৃতি ও মুসলিম সংস্কৃতির সংমিশ্রণ কিভাবে হয়েছে ভার কয়েকটি দৃষ্টান্ত আছে। মধা,—

- ১। গান্ধনের সময় শিবের মাথায ফুল দান করার ন্থায় দরগাহে ফুল দানের প্রথা আছে। শিব-ভক্তগণের ন্থায় পীব ভক্তগণ ভক্তিভবে ফুলখোয়া জল ব্যবহার করেন।
- ২। তাৰকেশ্বৰ-শিব বা অন্তান্ত হিন্দু সংস্কৃতির ন্যায় পীরের দবগাহে 'হত্যা' বা 'হর্ণা' দিবাব প্রথা প্রচলিত।
- ৩। কালী মন্দিবের বা শীতলা মন্দিবেব তাব এই দবগাহে ইট বা ঢেল। বাঁধার প্রথা আছে। সাধাবণতঃ সন্তান কামনার ঐরপি কবা হয়ে থাকে।

## ব্রিংশ পরিচ্ছেদ হাসান পীর

পীর হজবত হাসান বাজী বাইশ আউলিয়াব একজন হয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গে ইসলাম ধর্ম প্রচাব কবতে এসেছিলেন। পীব গোরাটাদ এই ধর্মপ্রচাবক দলেব নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। পীব হাসান ইসলাম ধর্ম প্রচাবেব দায়িত্ব পান বসিবহাট মহকুমাব হাসনাবাদ অঞ্চলে। হাসনাবাদ গ্রাম সংলগ্ন হবিপুব নামক গ্রামেই বয়েছে তাব মাজাব বা দবগাহ। তাঁব সম্পর্কে বিস্তৃত বিবৰণ পাওবা ধার না।

হবিপুৰ প্রামে অবস্থিত পীব হাসান বাজীব দবগাহেব অন্ততম সেবাষেত মোহাম্মদ আজিবর মোল্লা জানালেন যে সেখানকাব পীবেব নাম "সাসান পীব"। কেই মন্তব্য কবলেন 'শাহ্ চাঁদ' পীব।মনে হ্ব 'হাসান' শব্দটি উচ্চাবণ-ভংশে 'সাসান' হ্যেছে। তিনিই এতদ্ অঞ্চলে পীব ঠাকুর নামে সম্থিক প্রিচিত।

পীব ঠাকুবেব মাজাব সংলগ্ন প্রায় আট বিঘ। জমি পীবোদ্তব আছে।
সমাধিব উপব ইটেব তৈবী দবগাহ-গৃহ। মোহাম্মদ আবেদ মোলা প্রমুখ
দবগাহেব সেবায়েত কর্তৃক এখানে নিষমিত ধূপ-বাতি প্রদন্ত হয়। প্রতি
বংসব মাঘ মাসেব প্রথম দিকে উবস উপলক্ষ্যে মেলা বসে। পীবোদ্তব
জমিব উৎপন্ন কসলেব অর্থে জনসাধাবণেব মধ্যে মিফান্ন বিতবণ কবা হয়।
হিন্দু-মুসলিম ভক্তগণ পীব ঠাকুবেব দবগাহে হাজত, মানত ও শিবনি দিয়ে
থাকেন। পীবেব নামে গ্রামেব প্রাথমিক বিদ্যাল্যেব নামকবণ কবা হবেছে।

পীব হাসান, কি পীব সাসান, কি পীব শাহ চাঁদ, কি পীব ঠাকুব—
এ নিষে অনেক মতেব মধ্যে আব্দুল গছুব সিদ্দিকী সাহেবেব বক্তব্য নিয়ে
কিছু আলোচনা কবা যায়। সিদ্দিকী সাহেব, পীব হাসানকে হাসনাবাদেব
পীব বলেছেন। অনেক অনুসন্ধানেও হাসনাবাদে পীব হাসানেব কোন স্মৃতি
চিহ্ন পাওযা গেল না। হবিপুব গ্রামটি একেবাবেই হাসনাবাদ গ্রাম সংলগ্ন।
এককালে যে হবিপুব ছিল হাসনাবাদেবই অংশ এমন অনুমান একেবাবে

ভ্রান্ত নর। তা ছাজা হরিপুর তো হাসনাবাদ থানারই অন্তভুক্ত। সিদ্দিকী সাহেব যথন ঐতিহাসিক তথ্য পৰিবেশন করছেন বলে দাবী কবেন তখন তাঁব ঐতিহাসিক পুস্তককে নম্ভাৎ করা যায় না।

পীর ঠাকুর সম্পর্কে করেকটি লোক কথা উক্ত অঞ্চলে প্রচলিত বয়েছে। তাদের মধ্যে ছটি লোককথা এইরূপ ;—

### वांका मुधी

একবাব একদল 'বেদে' অর্থাৎ যায়াবর এল হবিপুব গ্রামে। তাব। তাঁবু ফেল্লে দরগাহের অস্থপ তলার। সেবানে তাদেব দ্বারা অশৌচ আচরণও হয়। পীব তা সহা কবেন। কোন ভক্ত তাদেবকে সেবল করতে মানা কবেছিল। বেদেব মানা তাবা শোনেনি। ফলে একবাব একটা গুকতব ঘটনা ঘটল।

এক বেদেনীৰ খুব নেশা তামাক পোডাব গুড়া মুখে নেওবা। তামাক পুড়িবে এবং সেই সাথে অন্ত গাছেব পাতা পুড়িবে হুটো এক সঙ্গে মিশিষে ব্যবহাব কবতে হয়। বেদেনীব তামাকপোড়া বাখাব পাএটি ছোট। তাব তামাক পোড়াব গুড়া কিছু বেশী হুবেছে। বেশী গুড়া রাখাব জন্য অন্তথ্য গাছ থেকে পাতা হিঁডল সেই বেদেনী। আব যাবে কোথায়। পীবেব কোপ পড়ল তাব ওপব। সেই পাতাব গুড়া নিয়ে যেই সে মুখে দিল অমনি বেঁকে গেল তাব মুখ। তাব সে কি নিদাকণ কটা। ছট্ফট্ কবে বেড়াতে লাগল সে।

গ্রামবাসী একজন এসে ভনলেন সব বৃত্তান্ত। তিনি বঙ্গুলেন,—''কেন, তোমবা তো পীৰকে গ্রাহ্ম কব না। এবাব বোঝ ঠ্যানাখানা!'

বেদেনী, বেদেনীৰ স্বামী, বেদেদেব সবদার আছাড খেয়ে পডল পাঁবের দবগায়। অনেক কালাকাটি কর্ল, ক্ষমা প্রার্থনা কবল তারা। মাপ চাইল তাবা সকলেব কাছে।

পীরের দয়া হল তাদেব ওপর। কষেক দিনের মধ্যে বেদিনী নিবামফ হল। তাবা পীবের থানে শিরনি দিয়ে সদলে স্থানান্তরে চলে গেল। তাই সেই বেদিনী সকলেব নিকট 'বাঁকা মুখী' নামে সময়িক পবিচিত।

ত্তবু উক্ত বেদিনী নয। ছবিপুৰ গ্রামেৰ জনৈক মহম্মদ আকৃকাজ আলি ঐ ধবণেৰ অপৰাধেৰ জন্ম শাস্তি পান্ন এবং শেষে ক্ষমা প্রার্থনা কবায পীরেব দয়ার নিম্নতি লাভ কৰে।

#### ২। কবরের কলিকার আগুনের শিখা

পীর ঠাকুরেব দবগার ধূপ বাতি দিখে প্রতিদিন জিয়াবত কবা হয় ।
এখানে বাতি জালাবার একটা বিশিষ্ট পঁদ্ধতি আছে। ভক্তগণ প্রদীপ
জালিয়ে বাতি দেন। জলন্ত প্রদীপ মাজাবেব উপর বাখা নিষেধ। ভর্
কলিকাব উপর প্রদীপ বসিয়ে সেটি সবশুদ্ধ কববেব উপর বসানো মেতে
পাবে।

ভক্তগণ প্রদন্ত সেইকপ অনেক প্রদীপ সেখানে জমা হয়। আশ্চর্য্য ঘটনা এই যে মাঝে মাঝে পাডে থাকা সেই কলিকায় আকম্মিকভাবে আপনিই আগুন জ্বলে ওঠে। এইরূপ আগুন জ্বলে ওঠাব অর্থ নাকি জাগ্রভ পীরের: নিদর্শন শিখা।

### একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

### হায়দর পীর

পীর হজরত হারদর রাজীর আন্তানা ছিল উত্তর চিকিশ পরগণা জেলার বারাসত মহকুমার হাবড়া থানাধীন একটি গ্রামে। খাঁটুরা-গ্রোবরডাঙ্গারঃ নিকটবর্তী উক্ত গ্রামের নাম হারদাদপুর। মেদিয়া নামক গ্রাম-বেন্টিত ক্ষনা-বাঁওড়ের দক্ষিণ-পূর্বের হারদাদপুরে পীর হারদরের দরগাহ চিহ্নিত স্থান আজো বিদ্যমান।

পীবের প্রণাহ-স্থানে করেকটি গুলালত। আছে। পতিত জারগার পরিমাণ প প্রায় বিঘাখানেক। জনেক ভক্ত সেখানে হাজত, মানত ও শিরনি দেন চ উক্ত পীরের দরগাহে নাকি পূর্বে ধূপ-বাতি প্রদত্ত হত।

কঙ্কনা-বাঁওত মূলতঃ ষমুনা নদীর অবরুদ্ধ অংশ বিশেষ। কঙ্কনা-বেইিড ভূভাগেব রাজা ছিলেন রভ্নেম্বর রার। পীব হাষদব ইসলামের আদর্শ-প্রচাবের সমর রাজা রভ্নেম্বর বার কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হন। কলে উভরের মধ্যে-সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। সংঘর্ষের শেষ পবিণতিতে বাজা বভ্রেম্বর পরাজিত হন। পলারন ব্যতীত উপাষ নেই দেখে রাজা যতদূর সম্ভব ধনবত্ব নিষে জলপথে বাজ্য ত্যাগে মনস্থ করেন। কিন্তু কঙ্কনার সঙ্গে তথন কোন নদীর ব্যাগ ছিল না। উপার না দেখে বাজা বিলম্ব না কবে কঙ্কনা থেকে যম্না পর্য্যন্ত খাল কাটিষে নিলেন এবং সেই পথেই নোকাষোগে প্রস্থান কবলেন। শোনা যার তিনি নাকি সপবিবাবে জগরাথ ক্ষেত্রেই গিরেছিলেন। রাজা রভ্রেম্বর রার কাটিয়েছিলেন বলে উক্ত খালেব নাম হ্বেছিল রত্নাখালির খাল। কারো মতে বাজা বভ্রেম্বর কঙ্কনা-বেন্টিত বাজ্যের রত্নসম্ভার শৃশ্য করে নিষে যে খাল দিয়ে দেশত্যাগ কবেছিলেন সে খালেব নাম হ্বেছে বত্নাখালিব খাল।

কঙ্কনা নামকবণেৰ অনুৰূপ আৱে। প্ৰবাদ প্ৰচলিত আছে। রাজ্যের রাণীর হাতের কঙ্কন স্থানকালে বা নৌ-বিহাবকালে ঐ জলাশয়ে পভাব জন্ম কঙ্কনা নাম হবেছে। মতান্তবে কঙ্কনেব ক্যায় বাঁওডটি গোলাকৃতি বলে তাব নাম হবেছে কঙ্কনা।

পীর হাষদব কোথা থেকে আগমন কবেছিলেন তা নিশ্চিত কবে কোথাও বলা হয়নি। কাবো কাবো বক্তব্যে মনে হয় বর্গীদলের অত্যাচাবে বাজা ব্রত্নেশ্বর দেশত্যাগ কবতে বাধ্য হন। পীব হায়দব নাকি বাজার দেশত্যাগের কথা শুনে তাঁকে দেশত্যাগ না কবৃতে অনুরোধ জানান এবং যাত্রাপথ পরিবর্তন কবে স্বদেশে ফিরে আসতে বলেন।

পাব হাষদৰ বা হৈদৰ প্রসঙ্গে একস্থানে বলা হ্যেছে, বাজা বল্লেশ্বকে উপদক্ষ কৰে পাব হৈদৰ আপন ক্ষমতা জাহিব কৰেন। জনপ্রতি বে,—কঙ্কনা হ্রদ বেষ্টিত 'মেদিয়া' গ্রামেব বাজাব নাম ছিল বল্লেশ্বব বাষ। সম্ভবতৃঃ ক্রাজা রত্নেশ্বব ও পাব হৈদাবেব মধ্যে কোন বিষয়ে মতান্তব ও বাদ-বিসম্বাদ হ্য যে জন্ম ঐ পীবের সঙ্গে বল্লেশ্বব আপোষে মীমাংসা কৰাৰ পক্ষপাতী হন নাই এবং নোপনে ষমুনা নদাব সঙ্গে কঙ্কনাৰ যোগাযোগেৰ জন্ম খাল কাটিযে ঐ জন্মপথে মেদিয়া পরিত্যাগ কৰেন। ১

# বাংলা পীর-সাহিত্যের কথা

দ্বিতীয় ভাগ

[ কাল্পনিক পীর ]



#### দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

### **एवाविवि**

ওলাবিবি এক কাল্পনিক পীবানী। হিন্দু-মুসলিম সকল ভক্ত তাঁকে শ্রদ্ধা কবেন, অর্থ্য নিবেদন করেন। পীবগণকে যে ভাবে সাধাবণ মানুষ মাত্ত করেন, হাজত, মানত বা শিবনি প্রদান কবেন, ওলাবিবিও অনুরূপভাবে সাধাবণ মানুষেব মানসিক অভঃস্থল থেকে ভক্তি-অর্থ্য পেয়ে থাকেন। ওলাবিবি তাই পীবানী বিশেষ।

ওলাবিবি হিন্দুদেব নিকট এক লোকিক দেবী বিশেষ। শুবু দক্ষিণ চব্বিশ প্ৰগণায় নয়, উত্তব চব্বিশ প্ৰগণা, কলিকাতা, নদীয়া, বৰ্দ্ধমান, বাঁকুডা, হাওড়া, বীরভূম প্রভৃতি স্থানেও ওলাবিবি পৃজিতা হন। আহমদ শ্বীফ বলেন যে ওলাবিবি মূলতঃ হিন্দু দেবতাবই প্রভিন্নপ। তাঁব মতে ওলাদেবী থেকে ওলাবিবি হ্যেছে। শাসক-শাসিতেব ভথা হিন্দু-মুসলমানের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মিলন, সম্ভাব ও প্রীতিব ভিত্তিতে এ সব লোকিক তথা কাল্পনিক পীব সৃষ্ট। জীবন ও জীবিকাব এবং পীতন ও নিরাপত্তাব অভিন্নভাবোধ থেকেই এই প্রীতি ও মিলন প্রয়াসের জন্ম। ২৬

বিনি ওলাবিবি তিনিই ওলাইচণ্ডী নামে অভিহিত। ওলাবিবি মুসলিম সংশ্বৰণ এবং ওলাইচণ্ডী হিন্দু সংশ্বৰণ মাত্ৰ। গ্রামের সাধারণ ভক্তগণ তাঁকে বিবিমা নামেও অভিহিত কবেন। ওলাবিবি নামটিব প্রচলন সর্বাধিক। তাঁব পূবা নাম ওলাউঠা চণ্ডী বা ওলাউঠা বিবি হতে পাবে কিন্তু ঐ নামে কেউ তাঁকে অভিহিত করেন না। ওলা অর্থে নামা বা দান্ত হওবা এবং উঠা অর্থে বিমি হওবা থেকে এই শব্দ-সংযোগ হবে থাক্বে। ওলাবিবি বলতে তাই ওলাউঠা বা কলেবার অধিষ্ঠাতীকে বুঝাব।

ওলাবিবিব মূর্ভি আছে। মূর্ভি ছুই প্রকাব। সুদর্শন। ওলাবিবির মূর্ভি হিন্দু-প্রধান অঞ্চলে একরপ, মুসলমান প্রধান অঞ্চলে ভিন্নরূপ। হিন্দু-প্রধান অঞ্চলে এর আকৃতি একেবাবে লক্ষ্মী-সবয়তীব মত। তাঁব বং ঘন হলুদ, চৌশ হটি (কোন কোন জারগার ভিনটি) টানা টানা, নাক, কান, ঠোঁট বেশ সুন্দর, হাত হটি প্রসাবিত (মূপ্রার স্থিবতা নেই), কখনও দণ্ডারমান, কখন শিশু সন্তান কোলে কোবে আসনে উপবিষ্ট। সারা দেহে নানা বকম গহনা,—বাজু, গোট, মাকডি, চুডি, নথ, হাব, চিক ইত্যাদি। কোথাও মাথার মুকুট পরেন, অন্যত্ত এলোকেশী। বাহন বা প্রহরণ কিছু নেই। সাধারণতঃ নীল শাভী পরেন।

মৃসলিম প্রধান অঞ্চলে ওলাবিবিব মূর্তি খানদানী ঘরের ম্সলমান কিশোরীর মতন। গায়ে পিরান, পাজামা, টুপি, ওতনা নানা রকম গহনা— টিকরি, ঝুমকো, টায়রা, হামুলি, নাকচাবি, বাউটি, গোট প্রভৃতি, পায়ে নাগরা জুতো, কোন কোন ক্ষেত্রে মোজাও পরেন, এক হাতে আশাদণ্ড।৬৮

পল্লীব নানা জারগার ওলাবিবির স্থান বা থান আছে। ওলাবিবি
সাধারণতঃ গৃহদেবী নন। গ্রামের মধ্যে বা গ্রাম সমীপবর্তী স্থানেব হৃত্বতলে

এব থান দৃষ্ট হয়। অশ্বন্ধ, বট, নিম প্রভৃতি বৃক্বতলে পল্লীবাসীগণ

ওলাবিবিব থান-কল্পনায় হাজত-মানতাদি দিবে থাকেন। কোথাও ঈবং

উচ্চ মাটির টিপি কোথাও বা মাটিব তৈরী বা ইটেব ছাবা অন্চ্চ আসনটিকে

থান হিসাবে গ্রহণ কর। হব। কেহ বা সূর্তি স্থাপন কবে পূজা দেন, কেহ বা

মূর্তি স্থাপন না কবে হাজত-মানত-শিবনি দিয়ে থাকেন। ইন্টক নির্মিত

মন্দিরে ইনি প্রতিষ্ঠিত হন না বলে অনেকে মনে কবেন, কিন্তু সর্বক্ষেত্রে এইবপ

দেখা যায় না। ইন্টক নির্মিত মন্দিরেও ওলাবিবি পৃজিত হন। আনি এ

প্রসঙ্গে এখানে আবো আলোচনা কবেছি।

বহু পল্লীতে ওলাবিবির স্থান আছে। অন্যান্ত অনেক স্থানে তিনি তাঁব ভিগিনীদেব সঙ্গে থাকেন বলে সেখানে তিনি একক নন। তাঁব সাত ভগিনী আছে বলে কথিত। "এঁদেব সকলের নাম ষথাক্রমে—ওলাবিবি, আসানবিবি, ঝালাবিবি, আজগৈবিবি, চাঁদবিবি, বাহুডবিবি ও ঝেটুনেবিবি। কোন কোন গবেষকের মত মে, এই সাত বিবি সম্ভবতঃ শান্ত্রীয় মতে পূজিতা সপ্ত-মাতৃকা—ত্রান্ধী, মহেশ্ববী, বৈষ্ণবী, বরাহী, ইন্দ্রানী প্রভৃতি। সপ্ত-মাতৃকাব সঙ্গে উক্ত সাত বিবিব কোন সাদৃষ্ঠ দেখা যায় না; কিন্তু বাঁবৃড়া ও বাঁবভূম অঞ্চলের সাত-বউনী বা সাত বনদেবী ষথাক্রমে,—চমকিনী, সাতবিনী, দ্বিদ্বিনী প্রভৃতি এবং জঙ্গল-মহলের জামমালা দেবীব সাত ভগিনী বথাক্রমে,—

বিলাসিনী, কাজিজাম, বাণ্ডলি, চণ্ডী প্রভৃতিব সঙ্গে আকৃতি ও পৃজা-পদ্ধতিকে সাদৃশ্য দেখা যায়। তি

উপবোক্ত বনদেবীগণ দক্ষিণ-বঙ্গে মুসলমান আমলে সাতবিবি নামে অভিহিত হন বলে শ্রীবিনয় ঘোষ অভিমন্ত প্রকাশ করেছেন। যেখানে ওলাবিবি তাঁব অপব ছয় ভগিনীব সঙ্গে অবস্থান করেন বলে লোকের কল্পন। সেই স্থানকে সাতবিবিব থান বলা হয়। সেখানে ওলাবিবি প্রধান। তিনি পূজা পান এবং অপব ভগিনীগণ সে পূজার ভাগ পান। তবে ঐ ভগিনীগণেব. মর্য্যাদা ওলাবিবি হতে কোন অংশে কম নয় বলে ভক্তগণেব বিশ্বাস। ওলাবিবি প্রসঙ্গে সাত বিবিব সঙ্গে অনেক দেবীব সাদৃশ্য লক্ষ্য বরে শ্রীগোপেল্রকৃষ্ণ বসু অনেক মৃল্যবান তথ্য দিয়ে লিখেছেন,—দক্ষিণ ভারতেব গ্রাম্য দেবী সপ্তকানিংগেস এবং মীনাক্ষী ও তাঁব ছয় ভগ্নীব কষেকটি দিক থেকে উক্ত সাত বিবিব মিল দেখা যায়। দক্ষিণ ভারতেব মাবান্মা আনকান্মা ও উভিয়ার যোগিন। দেবী কলেবাব দেবীকপে পৃজিতা। তাঁদেব পৃজা–পদ্ধতিও ওলাবিবিব অনুক্রপ। মধ্যযুগে সাতবিবিব মাহান্ম্য প্রচাবেব উদ্দেশ্যে 'সাতবিবিব গান' নামে কাব্য বচিত হয়েছিল। ৩৮

কাবে। মতে সপ্তমাতৃকা পববর্তীকালে সাত-বউনী ও মুসলিম আহলে সাতবিবি হ্যেছেন। সাতবিবিব পূজা-প্রথা প্রাথৈতিহাসিক মুগেও এচলিত ছিল বলে শ্রীবসু মনে কবেন। মহেজোদাডো থেকে প্রাপ্ত মৃদ্ধর ফলকে দণ্ডারমান সাতটি নাবী মৃত্তিকে Mr. Earnest Makay শীতলা ও তাব ছয় ভগিনীব দেবী মৃত্তি বলে মনে কবেন। এই প্রসঙ্গে Sunderlal Hora-এর বজবা শ্ববদীয়। Sunderlal Hora লিখেছেনঃ—

Ola and Jhola are believed to be two sisters, the former presides over the disease of cholera and the latter that of small pox.

ওলাবিবিব কোন কোন থানে নিত্য পূজা হয়। আবার কোন কোন থানে নিত্য পূজা হয় না। নিত্য পূজায় আজম্বর নেই। ভক্ত নিজে বা পুবোহিত দিয়ে অর্থ্য সাজিয়ে পূজা অনুষ্ঠান সম্পন্ন কবেন। ঐ সব থানেব পুবোহিত বান্ধণেতৰ জাতি। পূজান্তে ভক্তগণ নৈবেদ্য ভক্ষণ করেন। - অনেকে রোগমৃক্তি কামনায় বা বিশেষ মনশ্বামনা সিদ্ধ হওয়াব আশায় · । अनारिवित समित्तत कानानाज्ञ वा भार्षक वृत्क है होत हेक्वा (वेंदर एन धवर মনস্কামনা সিদ্ধ হলে ভক্ত তা বিশেষ পূজা দিবার পব খুলে দিয়ে যান। অনেকে ওবাবিবির পূজার হলন অর্থাৎ ক্ষুদ্রাকৃতি মৃত্তি হথা ওলাবিবির মৃতি, বোডা বা হাতীর মুর্ভি থানে বা থানের পাশে বা কক্ষেব বাহিরে স্থাপন কবেন। অনেক স্থানে পল্লীৰ গাৰেনগণ ওলাবিবির মাহাত্মা-জ্ঞাপক গান সাবা রাজি ব্যাপী কবে থাকেন। ওলাবিবির পূজার আতপ চাউল, পাটালী, পান-সুপারি, সন্দেশ, বাডাসা প্রভৃতি নৈবেদকপে ব্যবহৃত হব। ফুল, ফল, ঘুং, চাল, প্ৰস। প্ৰভৃতি ভক্তি-অৰ্ধ্যক্ষেপ প্ৰদন্ত হতে দেখা যায়। ধৃপ-বাতি আ। নুষঙ্গিক হিসাবেও জনেকেই দিরে থাকেন। গ্রামে কলেরার প্রায়র্ভাব হলে গ্রামবাসীগণ বিশেষভাবে ওলাবিবির পূজা দেন। গ্রামে কলেরাব প্রাহর্ভাবকে গ্রামাভাষায় 'গ্রাম গরম হাওয়া' বলে। প্রতি বংসর নিষমিতভাবে নিৰ্দিষ্ট দিনে বিশেষ পূজা, মেলা, গান-ৰাজনা প্ৰভৃতি বিশেষ অনুষ্ঠান বাৰাসত महक्मांत हावछ। थानाबीन रेनभूव बारमत बारमत बारतत धनाविवित मिनत উদ্যাপিত হত। একটি মাঝারি ধরণের অচেন। গাছেব নীচে অবন্থিত ওলাবিবির এই ইফ্টক-নির্মিত মন্দিবেব মধ্যে তিনটি অনুচ্চ মাটিব টিপি ছিল, কোন মৃত্তি ছিল না। প্রতি বংসর পরালা চৈত্র হিন্দু-মুসলিম ভক্তদেব মধা থেকে এসখানে বিশেষ ভক্তি নিবেদন কবা হত। এতদ্ উপলক্ষে সেখানে তিন मित्नद (प्रमा वम्छ अवर छाटि गछ गछ छक সমবেछ इरछन। हिन्नू-प्रमिन ভক্তবৰ হাজত, মানত ও শিৱনি প্রদান কবতেন। উক্ত মন্দিরেব শেষ শ্বসলিম সেবাবেত ছিলেন ভত্ত ফকির ওবকে ভত্ত ফকির। ১৯৪৭ খ্রীফাব্দের পর অর্থাৎ দেশ বিভাগের অব্যবহিত পরে ঐ অঞ্চল থেকে বহু মুসলিম স্থানান্তৰে ষাওয়ায় ওলাবিবিৰ থানেব কোন তত্ত্বাবহায়ক ছিল ন।। হিন্দু -বা স্তহারাগণ কর্তৃক অধ্যষিত হওয়াব প্রায় দীর্ঘ পঁচিশ বছব পর পূর্ববঙ্গ ্থেকে আগত শ্ৰীমতী ঠাণ্ডাবালা বায় নামী এক মহিলা ম্বপ্নাদেশ প্ৰাপ্ত হয়ে -১৯৭০ খৃষ্টাব্দেব ডিসেম্বৰ মাসে উক্ত ওলাবিবির থানটিব তিনটি অনুচ্চ 'তি।পব স্থলে ঘট স্থাপনা কৰে ওলাইচগুর পূজা-জার্চনাব সূত্রপাত কবেন। পেইদিন থেকে গৈপুরের ওলাবিবিব কল্পিড দরগাহ ওলাইচণ্ডীব মন্দিবে কপান্তরিত হরেছে।

ওলাবিবি সাধাৰণতঃ সর্ব্বসাধাবণেৰ পিৰানী বা দেবী। তবে কোন কোন

মন্দিবের নির্দ্দিষ্ট সেবাষেত থাকেন কিন্তু পূজা দানের সমযে সাধাবণে সমান অধিকারে অংশ গ্রহণ কবেন। গ্রামেব সকলে মিলে ওলাবিবির পূজাব সমস্ত ব্যবস্থা করেন। কোন গ্রামে সেই গ্রামেব মোডলেব নেতৃত্বে পূজাব অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে মোডল গ্রামেব প্রতিনিধিকপে পূজাও করেন। কোথাও বা নাবীগণ পূজা করেন। বিশেষ পূজাব সময় গ্রামেব মোডল সমস্ত দাষিত্ব নিয়ে পূজা-উপচাব এবং আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি সংগ্রহ কবে গ্রামবাসীগণের পক্ষে ওলাবিবিব পূজা সম্পাদন করিষে 'গ্রাম ঠাগুা' করার দাষিত্ব পালন কবেন। গ্রামেব ককিব গ্রাম গ্রম হলে ঠাগুা কবাব জন্ম গ্রামবন্ধন কবেন গ্রামেব অধিবাসীদেব অনুবোধে। তাঁবা গ্রামের চারি কোনে চারটি খুঁটি পূঁতে তাব মাথাব ব্যেৎ-লেখা মাটিব নতুন ছোট সবা-দভি দিয়ে খুলিয়ে দেন। কেউ কেউ পথেব ত্রিমোহনার ঐবপ কবেন।

ধর্মীর আচার-আচবণেব ওপৰ সংস্কৃতিব প্রভাব যে কতথানি প্রবল হতে পাবে তাব এক অত্যাশ্চার্য্য নিদর্শন পাওষা যায় জরনগবের বক্তাথাঁ পল্লীর ওলাবিবিব বিববণে। শ্রীগোপেল্রকৃষ্ণ বসু লিখেছেন যে,—ঐ থানে ওলাবিবিব কোন মূর্ত্তি নেই। পূজা কক্ষেব মধ্যে ছটি ক্ষুদ্রাকৃতি সমাধি আছে। তন্মধ্যে একটি ওলাবিবিব প্রতীকরণে পূজিত হয়, অপব সমাধিটি ওরাহাবী আন্দোলনেব অহাতম বক্তাথাঁ। গাজীব বলে অনুমিত হয়।

ওলাবিবিব থানে পূজা দিতে গিষে, কে জানে, কেউ ভক্তিব আধিক্যে উক্ত বক্তার্থ। গাজীব সমাধিতেও পূজার্ঘ অর্পণ কবেন কিন। ।

## ত্রয়োত্তিংশ পরিচ্ছেদ খুঁড়ি বিবি

খুঁডি বিবি এক কাল্পনিক পীবানী। খুঁডি বিবি নামটিব বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যণীয়। বোঁডা বাহ, খোঁডা কুমীব এবং অহাদ্য খোঁডা জীব-জন্তগণেব অধিচানী পীরানী বলে তাঁর এই নামকবণ। তিনি নিজে খোঁড়া ছিলেন বলে খুঁডি বিবি রূপে পবিচিতি লাভ কবেন—এমন একটা অনুমান একেবাবে উপেক্ষনীয় নয়। খুঁডি বিবির কোন মূল নাম ছিল কিনা আজে। অজ্ঞাত। তাঁব কোন মূর্তি নেই। খুঁডি বিবির নামে বে দবগাহ আছে এবং দবগাহেব মধ্যে বে সমাধি বা কবরস্থান বয়েছে তা থেকে তাঁকে ঐতিহাসিক পীবানী বলে মনে হতে পাবে। বসিবহাট মহকুমাব বসিরহাট থানাব অন্তর্গত কেন্দুখা নামক গ্রামে এক সুরুম্য দরগাহ-গৃহেব মধ্যে উক্ত মাজার দৃষ্ট হয়। ছানীয় অধিবাসী এবং উক্ত দরগাহের সেবায়েতগণ খুঁডি বিবিব ঐতিহাসিকতা বা কাল্পনিকতা নম্বন্ধে সুস্পক্ট অভিমত দিতে পাবেন না। ঐতিহাসিক পীবানী হিসাবে তাঁকে নিঃসভানা কোন ধর্মপ্রাণ মুসলিম–মহিলা বলে মনে হতে পাবে।

খুঁডি বিবিকে দেবী পর্য্যায়ভুক্ত করা যায় না। তাঁর কোন 'খান' নেই। হাজত, মানত ও শিবনি ব্যতীত কোন পৃজা—পদ্ধতি প্রচলিত নেই। নির্দিইট দিনে ওরস হয়, ধর্মসভা হয়, বনভোজন হয়, প্রদত্ত হয় ল্ট, হয় মেলা। ওরস হয় পোর সংক্রান্তিতে, মেলা হয় পয়লা মাঘ ভাবিখে। প্রায় হাজার লোক সমবেত হন। হয় হিল্ফু-মুসলিমের সমাবেশ। ভক্তজন ফল, হয়, মিইউর্ব্যু মানত দেন। তাঁরা শিবনিও দেন। অনেকে দেন হাজত। এই দবগাহে প্র্রেম সেবাযেত ছিলেন ফকির নামক এক ব্যক্তি। বর্তমান সেবায়েতের নাম মহম্মদ মঙ্গলজান ফকিব (৪০) প্রমুখ। এঁরা দবগাহে বাংসবিক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। ভাছাড়া ভারা প্রতি সন্ধ্যায় ধূপ-বাতি প্রদান করেন। খুঁডি বিবির অসংখ্য ভক্ত। ভক্তেরা প্রায় প্রতিদিনই দরগাহে হয় দিয়ে যায়। সে হয় গ্রহণ করার জন্ম দবগাহে একটি নির্দিই পাত্র আছে। এই পীবানীর নামে প্রায় বাইশ বিঘা জমি পীবেভির আছে বলে সেবায়েতগণ এই পীবানীর নামে প্রায় বাইশ বিঘা জমি পীবেভির আছে বলে সেবায়েতগণ

জানান। পীরোত্তর জ্বমির মধ্যেই সুদৃশ্য দরগাহ-গৃহ অবস্থিত। দবগাহটি ইফুক-নির্মিত। এ সবই ভক্তগণের শ্রন্ধাব দান বটে।

খুঁডি বিবির আবির্ভাব কাল সম্পর্কে সেবাবেতগণ কিছু বলতে পাবেন না। ভাট বা সুন্দরনন অঞ্চলে বনবিবি, ওলাবিবির ভাষ নারী পীর খুঁডি বিবিব উদ্ভব খুবই যাভাবিক বটে। কল্লিড বনবিবি বা ওলাবিবির ভাষ কাল্পনিক পীরানী খুঁডি বিবির আবির্ভাব খুফীয় ষোডশ শতাব্দীর পব. বলে অনুমান করা যায়।

এখানে উদ্যাপিত অনুষ্ঠানগুলিব মধ্যে বনভোজন দৃশুটি খুবই চিন্তাকর্ষক। গত ১৯৭১ খুফীনেশব ১৫ই জানুরারী তাবিখে আমি বরং উপন্থিত থেকে যে বনভোজন পর্ব্ব সমাধা হতে দেখি তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এইনপ ৪—

খুঁডি বিবিৰ দৰগাই সংলগ্ধ জমিব কয়েক গজ ব্যবধানেৰ মধ্যে একটি উঁচু জমি এবং তাতে তৃ'একটি বৃক্ষও আছে। এই উঁচু জমি সংলগ্ধ স্থানে আছে একটি মাঝারি আকাৰেব পুকুৰ। উক্ত জমি ও পুকুরটি খুঁডি বিবির দরগাহেব সন্মুখভাগে অবস্থিত।

বেলা তখন প্রায় বাবোটা। উক্ত খোলা জমিতে জমায়েত হরেছেন প্রায় জনা পঞ্চাশ লোক। তাতে নাবী, বৃদ্ধ, বালক-বালিকা, শিশু প্রভৃতিও আছে। এক পাশে কষেকটি জারগায় 'ভিগ্ ডি' অর্থাং ছোট গর্তেব পাশে ইট দিয়ে বামার উপযোগী উনানে ভাভ-ভরকাবী পাক্ হছে। কেউ পাক করছে, কেউ বা কলাই এব ডিস, মাস প্রভৃতি নিষে আহাবের জন্ম অপেকা করছে। সেখানে উপস্থিত শ্রীসূকুমার সবকার (৩০) এবং শ্রীবিহাবীলাল দাস (৪৫) সহাশরকে জিজ্ঞাসা করে জানা গেল যে ভারা অর্থাং হিন্দুবা খুঁডি বিবিব নামে এই বনভোজন-উৎসব পালন করছেন। বামাব সামগ্রী প্রথমে খুঁডি বিবিব নামে উৎসর্গ করেন এবং পরে ভারা নিজেবাই সানন্দে ভাগ করে আহার করেন। তাঁবা কেন্দুষা গ্রামেরই অবিবাসী। প্রতি বংসবই ভারা এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। এটা তাঁদেব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এই রূপ করলে খুঁডি বিবির প্রতি–ভক্তি প্রদর্শন করা হয় এবং তাতে তাঁদের সমূহ মঙ্গল হয় বলে বিশ্বাস। এই অনুষ্ঠানে পার্শ্ববর্তী চৈতা নামক গ্রামেব অধিবাসীও যোগদান করেন।

হিন্দু ভক্তগণের সেই বনভোজন-স্থল থেকে অদূবে অর্থাং দরগাই স্থান থেকে আরো সামান্ত দূরে দেখা গেল প্রায় জনা পঞ্চাশেক লোক বড বড 'ডেগ্টো', ও কডায় করে কিছু সাম্প্রী পাক কবছেন। অনুসন্ধানে জানতে পেলাম যে সেটী মুসলিম ভক্তগণের বনভোজন উংসব। মুসলিম ভক্তগণও খুঁডি বিবির নামে এই অনুষ্ঠান উদ্যাপন করছেন। তাঁদের অনুষ্ঠানেও ষথেষ্ঠ আডয়ব ববেছে। সেখানে উপস্থিত জছিমদ্দিন বিশ্বাস (৬০), কালু মণ্ডল (৭৫), এসারত মণ্ডল (৫০), আজিবব বহমান (৬৫), ইউন্ছ বিশ্বাস (৫০) প্রমুখ জানালেন যে তাঁরা পীরানী খুঁডি বিবির দবগাহে তাঁব প্রতি ভক্তি নিবেদন করতে এইরূপ হাজত বা বনভোজন অনুষ্ঠান উদ্বাপন কবেন। প্রতি বংসব তাঁবা এইরূপ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পালন কবেন। লক্ষণীয় যে, হিন্দুগণ, মুসলিমগণ অপেক্ষা অধিকত্ব দবগাহ সমীপ্রতীস্থানে এই অনুষ্ঠান কবেন। তবে দেখা গেল হিন্দুগণের বনভোজনস্থলে মুসলিমগণ এবং মুসলিমগণেব বনভোজনের স্থলে হিন্দুগণ অবাধ গমনাগমন কবছেন।

খুঁডি বিবি সম্পর্কে কিছু লোককথা এতদ্ অঞ্চলে প্রচলিত আছে। তাদের মধ্যে যেটি বহুল প্রচলিত, সংক্ষেপে সেটি এইরূপ ;—

একবার এক সরকারী আমিন জমি জরিপের কাজে এতদ্ অঞ্চলে এসেছিলেন। খুঁভি বিবির দরগাহ-সংলগ্ন পীবোদ্ধর জমির পবিমাণ সম্পর্কে তাঁব খুব সামাগ্যই ধারণা ছিল। জমি জবিপের কাজে তিনি জমির বিববণ নিতে গিষে জমির মালিকেব নাম জানতে চান। তিনি যে জমির কথাই জিজ্ঞাসা কবেন সেটিই খুঁভি বিবির নামের জমি। আমিন কিঞ্চিং বিবজ্ঞান। তিনি অবাক হয়ে ভাবেন,—কি করে সম্ভব যে এত সব জমি খুঁভি বিবির। থৈগ্রহার। হয়ে সে দিনের মতন তিনি জমি মাপা শিকল ত্যাগ করেন।

সে রাত্রে তিনি স্থানীর অধিবাসী বিশিনবিহাবী সবকাবেব দহলিজে শর্মন কবেন। স্থুঁডি বিবির অসাধাবণ প্রভাবের কথার বিশাত হবে চিত্ত। কবতে করতে তিনি নিপ্রাভিভূত হন। মাঝ বাতে সেই দহলিজে অকম্মাণ এক বিশালকাষ বাঘেব আগমন ঘটে। আমিন বাবু তা অবলোকন কবে

কিংকর্তব্য বিষ্ণ হন। হঠাং তাঁব স্মরণ হয় পীবানী খুঁডি বিবিব কথা। তিনি তংক্ষণাং খুঁডি বিবিব নাম জ্বপ করতে থাকেন। দেখা গেল অতি অল্প সময়ের মধ্যে সেই বাঘ কোনক্ষপ আক্রমণ না করে সে স্থান ত্যাগ করে চলে গেল।

প্রদিন আমিনবারু যত্ন সহকাবে এতদ্ অঞ্চলে জরীপের কাজ সমাপ্ত করেন এবং গড বাত্তের অলোকিক বটনার কথা ব্যক্ত করেন। শেষ পর্যান্ত আমিন বারু খুঁভি বিবিব প্রতি এতথানি শ্রদ্ধাবনত হন বে সর্ববসাধারণের নিকট পীরানীর দবগাহে হাজত, মানত, শিরনি দেওয়া উচিত কর্তব্য বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করে যান।

## চতুদ্রিংশ পরিচ্ছেদ রৈলোক্য পীর

পূর্ববঙ্গে মংসেয়জ্ঞনাথ, গোরক্ষনাথ ও সত্যনাবাষণ—এই তিনে মিলে ত্রিনাথ অথবা ত্রৈলোক্য পীব হয়েছেন। স্রফীব্যঃ শ্রী ১৪৬ (লিপিকাল ১২০১), ২৪৭, ২৪৮ (মনোহব সেনেব), ৪২৩, ৪৩৫ (কৃষ্ণদাসেব)। বাংলা প্রাচীন পুঁথিব বিবৰণ ১-১ পৃঃ ২৪, ৯৪-৮৫। তুইটিতে লেখকেব নাম আছে, হবিনাবায়ণ (অথবা হরিবাম) দাস ও 'বিজ্ঞ' রামগঙ্গা (অথবা বামগঙ্গা দাস)। ৪১

হবিনারারণ অথবা হরিবাম দাস এবং বিজ রামগঙ্গা অথবা রামগঙ্গা দাস বিবচিত পাঁচালীদ্বরকে ডঃ সুকুমাব সেন অত্যন্ত নিরর্থ ও তুচ্ছ বচনা বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। হরিনারারণ দাসেব পাঁচালীতে ত্রৈলোক্য পীবেব সাথে মোচবা পীবেব উদ্ভট সম্পর্কেব কথা এইভাবে লিখিত হয়েছে,—

> মোচৰা পীরে কহে কথা সত্যপীবেৰ ঠাঁই ত্রৈলোক্য পীর আছে মোৰ জ্বেষ্ঠ ভাই।

মোচবা পীব ( আদি নাথ গুৰু মংয়েন্দ্ৰনাথ ও স্থানীষ যোদ্ধাপীব মসনদ্ আদি মিলিত হবে মহন্দলী পাব বা মোছবা পীবে পবিণত হবেছেন), তৈলোক্য পীরকে আপনাব জ্যেষ্ঠ ভাই বলেছেন। এ থেকে বোঝা বাব যে তৈলোক্য পীবকে 'একজন' পাব হিসাবে গ্রহণ কবা হবেছে।

তৈলোক্য পীবেৰ নামে কোন দরগাহ্বা নজবগাহ (কল্লিড দবগাহ) বা স্থায়ী 'থান' নেই। তৈলোক্য পীবেৰ প্রতি শ্রন্থা নিবেদন-পদ্ধতি অস্থায় পীবের প্রতি শ্রন্ধা নিবেদন পদ্ধতি থেকে স্বতন্ত্র। কেবলমাত্র সত্যনাবাষণ পূজা বা সত্যপীবের পূজাব সঙ্গে তাব কিঞ্ছিং সাদৃশ্য আছে।

সাধাবণতঃ পূর্ণিমা তিথিতে তৈলোক্য পীব বা তিনাথেব পূজানুষ্ঠান হয়। কোন ভক্তেব বাডীব উঠানে বা বাবান্দার বা কোন কল্ফেব একটা নির্দ্দিউ জাষগায় এই পাবেব পূজা উপলক্ষে ঘট স্থাপন কবা হয়। ভক্ত সেখানে ধৃপ-বাতি জালিষে দেন। ভক্তগণ বাতাসা, ফুল, পান, তেল, গঞ্জিকা প্রভৃতি নিবেদন করেন। রোগ নিরাময় বা কোন সুফল লাভেব আশায় লোকে তাঁব নামে মানসিক কবে এবং আশানুক্প ফল লাভেব পব ত্রিনাথেব পূজাব আষোজন কবে। বৈষ্ণব সহজিষা সাধ্, যাঁবা গোসাঁই নামে সমষিক পবি:চিত, তাঁবাই বিশেষভাবে এই অনুষ্ঠানে যোগদান কবেন।

ঘট স্থাপনার পব থেকে গোসাঁইগণ ভূগী, একতাবা ও জ্বৃভী সহযোগে সেখানে দেহতাত্ত্বিক বা ভাবগান পবিবেশন কবেন এবং মাঝে মাঝে শীবকে প্রস্তুত গঞ্জিকাব কলিকা নিবেদন কবে নিজেবা সেবন কবেন। অনুষ্ঠান সমাপ্ত হলে সাধাবণেব মধ্যে মিন্টান্নাদি বিতরণ করা হয়। এই অনুষ্ঠান ত্তিনাথেব মেলা নামে অভিহিত। ত্তিনাথেব মেলা উপলক্ষে ত্রৈলোক্য পীবেব মাহাজ্ম-জ্ঞাপক পাঁচালী পাঠ কবা হয়। সম্প্রতি (১৯৭০) শ্রীমহেশচন্দ্র দাস বিবচিত যে ত্তিনাথেব পাঁচালীখানি পাওষা গেছে তাতে মুসলমানী কোন ভাব দৃষ্ট হয় না। পুত্তিকাখানি ৭"×'৫ আকৃতি বিশিষ্ট। পৃষ্ঠ। সংখ্যা ১৪। এব প্রথমে ত্রিপদী ছন্দে বিষ্ণুব বন্দনা আছে।

ত্রিনাথ কেশব নমঃ, তুমি হে পুক্ষোন্তম,

চতুর্ভুজ গরুড বাহন।
জলদ-ববণ ঘটা, হৃদবে কোন্তভ ঘটা,

বনমালা গলে সুশোভন। ইত্যাদি।

ত্রিনাথের আবির্ভাবের কাবণ দর্শান্ত গিষে তিনি লিখেছেন,—

কলির আবস্ত কালে দেব নাবাষণ।
নবদীপে গৌবালকপ কবেন ধাবণ।
দ্বাবে দ্বারে দ্বের নাম সংকীর্তৃন।
হবিবোল বিনা আব নাহিক বচন।
তবু নাহি কলিব নবেব পাপ যায়।
দেখিষা কি কবে হবি ভাবেন উপায়।
নবদীপে ত্রিনাথকপ কবেন বারণ। ইত্যাদি।

এখানে ত্রিনাথ এক অবভার-শ্বরূপ। আগনাব মাহাত্ম্য প্রচাবের জন্ত যে ঘটনা সংঘটিত হয় ভা এই পাঁচালী কাব্যের মূল কাহিনী।

সংক্ষেপে কাহিনীটি এইবপঃ---

নবদ্বীপের জনৈক দরিদ্র ব্রাহ্মণ। গাভী পালন কবে তাঁর জীবিকা নির্বাহ হয়। একদিন তাঁব গাভীটি গেল হাবিষে। গাভীব শোকে ক্রন্দনবত ব্রাহ্মণ সবোববে ভূবে আশ্বাহননে উদ্যত হলে দেব নাবায়ণ দৈববাণী দিলেন,—

> ত্রিনাথে কবহ পূজা জবোধ বান্ধাণ ॥ গাভীর কাবণে কেন জীবন ত্যজিবে। পুণর্বাব ধন-বত্ন গাভী তব পাবে॥

দেব নারায়ণেব আবাে নির্দেশ অনুযায়ী তিনি পান, গাঁজা ও তেল সংগ্রহ করতে দােকানে গেলেন। তেল নেবার পাত্র তাঁব নেই। তিনি হৃঃথিত হলেন। আবার দৈববাণী হল,—তৈল আন বস্ত্রমধ্যে কবিয়া বন্ধন।

বস্ত্রমধ্যে তেল নেবাৰ কথাষ দোকানী তাঁকে উন্মাদ বল্লে এবং তেল দেওবাৰ মধ্যে প্রতাবপা কর্লে। তথন গদাধৰ সেই মৃদীৰ তেলেব কলসী হবণ করলেন। এই ঘটনাষ দোকানীৰ সন্থিং ফিবে এল। সে ব্রাক্ষণকে দেবতাজ্ঞানে পা জডিষ ধর্ল। ব্রাক্ষণ তাকে ত্রিনাথেব পূজা মান্তে প্রামর্শ দিলেন। পূজা মানত কবে মৃদি ফিবে পেল তেলেব কলসী।

বান্ধণ ফিরে এলেন গৃহে। তিনি তিনাথেব নামে ঘট স্থাপনা কবে পৃজাব আরোজন কবলেন। নিবিষ্ট মনে তিনি বসলেন পৃজাব। এমন সময বান্ধণেব গুৰু এমে শিষ্ঠকে ভাকলেন। ধানমগ্ন বান্ধণেব কাছ থেকে উত্তব না পেয়ে গুৰু কুদ্ধ হলেন এবং লাখি মেবে ঘট দিলেন ভেঙে। কুদ্ধ গুৰু তংক্ষণাং অভিমানে ফিবে এলেন ঘবে। ভতক্ষণে তাঁব "স্ত্রী-পুত্র মবেছে তিনজনে।" মনেব হৃঃখে জলে ডুবে তিনি আত্মহত্যা কবতে উলত হলে আবাৰ আকাশবাণী হল। আকাশবাণীব নির্দেশমন্ত তিনি শিষ্টগৃহে এসে শিষ্ট-সমীপে সমস্ত কৃত্তান্ত বললেন এবং প্রতিকাব প্রার্থনা কবলেন। ব্রাহ্মণ বললেন,—

বিধিমতে কব তুমি ত্রিনাথ পূজন।

গুৰু এবাব ত্রিনাথের পূজা মানত কবলেন,—শিশ্বেব কাছ থেকে কোঁছে পোডা ভন্ন এনে স্ত্রী-পূত্রেব অক্ষে মাখালেন। স্ত্রী-পূত্র জীবন পেল ফিরে ছিল্ড জ্বিতাথের পূজা দিবে ধনে পূত্রে লক্ষ্মী লাভ কবলেন। এর পর থেকেত্রিনাথের পূজা প্রচলন হল।

সর্বশেষে কবি তাঁর ভণিতার গেষেছেন,---

হবি হবি বল সবে যত বন্ধুগণ। মহেশচন্দ্ৰ দাস ভলে গুল ভক্তগণ।

কবি মহেশচন্দ্র দাস নিজেব কোন পবিচৰ লিপিবছ কবেন নি! এই ধরণেব্র পাঁচালীতে অধুনা আর কবিব বিববণ প্রদন্ত হব না। এই সব পাঁচালী বাজাবে বিক্রয় কবে লেখক ও বিক্রেড। আংশিক জীবিকা অর্জন করেন মাত্র ঃ ভাই কাব্য হিসাবে গুরুত্বীন এতদ্জাতীয় পাঁচালীকাবগণের বিষয় জনসাধবণেব সন্মুখে আনবার বেওবাজ কমে গেছে।

ত্রিনাথের পাঁচালীর কাহিনী সম্পূর্ণ কাল্পনিক। বান্ধণা আদর্শ থেকে এক্স উংপত্তি। ত্রিনাথ এখানে লোকিক দেবতা বিশেষ। এই ধবণের পাঁচালী সম্পূর্ণকপে হিন্দুব ব্রতকথা জাতীর গাঁচালী।

কবে থেকে ত্রিনাথেব পৃদ্ধা পদ্ধতি প্রচলিত হবেছে তা সঠিকভাবে নির্বন্ধন কবা যায় না। তবে অনুমান কবা যায় যে বৈষ্ণব-সহজিয়া গোসাঁই বা। ফবির দববেশগণের মধ্যে প্রচলিত ত্রিনাথেব মেলা উদ্যাপনের ঘটনা পঞ্চশ শতাকার শেষভাগ বা যোজশ শতাকার যে কোন সময় থেকে দ্রেপাত হয়। পাঁচালীকার মহেশচন্দ্র দাসেব কাহিনী-আরল্ভে প্রদত্ত বক্তব্যান থেকে এব কিছু আভাষ পাওয়া যায় যাত্র।

## পঞ্চত্তিং ។ পরিচ্ছেদ পাগল পীর

হিল্প ও মুসলিমেব মধ্যে সমন্তব সাধনের জন্ম উভর ভবফেব প্রচেণ্টাব প্রতিক্রিয়ার স্বাভাবিকভাবে মধ্যন্থতা করাব সহায়ক হিসাবে মধ্যনুগে কিছু কাল্পনিক মিশ্র-দেবভাব আবির্ভাব প্রয়োজন হয়েছিল। তেমনি একজন কাল্পনিক মিশ্র পার হলেন পাগল পার। পাগল অর্থে বিকৃত মন্তিদ্ধ নর, পাগল এখানে আত্মভোল। শিব এই অর্থে ব্যবহৃত এবং পার অর্থে ইসলাম প্রচারক শান্তিব দৃত স্বরূপ সুফা কবিব। দিগন্বব শিব ও সংসাব ভাগা দরবেশ বৃঝি মিলিভ হযে হ্যেছেন পাগল পার। এ যেন পার ও নাবায়ণেব একাত্মরূপ। ফকিব-বেশী ধর্মঠাকুর যেমন পশ্চিমবঙ্গে সপ্তদশ শতালের শেহভাগে ধারে ধারে সভাপাবে মিশে গেছেন—সংসাব-ভাগা প্রশানবাসা মহাদেব তেমনি ধারে ধারে ফকিবন্ধপে পাগল পারে মিশে গেছেন। পার বঙ্গা গান্ধীর কাহিনাতে বির্ত হই ধর্মের বিবোধের মতন পাগল পারেব কোন 'বিবোধ-কাহিনী নেই।

করেকটি অঞ্চলে পাগল পীরের দরগাই দেখা বাব। তাঁব প্রভাবও ক্মনহ। কোথাও তিনি পাগল পীর, কোথাও বা পাগল। পীব, কোথাও বা পাগল বাবা নামে অভিহিত। আবার কোথাও তিনি পাগল। শাজা নামে পরিচিত। বারাসত মহকুমার ঝালগাছি প্রামে পাগল গাজার নামে থান আছে। প্রতি বংসর জানুষারী মাসে সেখানে ওরস হয় এবং এক.দিনের মেলা বসে। বসিবহাট মহকুমার বেনিষাবোঁ প্রামের পাগল পীরেব দরগাইটি উল্লেখযোগ্য। দবগাইটি ইইক নির্মিত। বর্তমান (১৯৬৮ খঃ) সেবাযেতের নাম বাবিভুল্লাহ্ ফ্রকির প্রমুখ। লক্ষ্য কর্রার বিবয় যে পীবেব দরগাহের সমস্ত সেবারেতই ক্ষির বেশধারী বা উপাধিধারী। কেই কেই শাহ্জী উপাধিতেও ভৃষিত। সেবাযেতগণ পাগল পীরেব দবগাহে প্রতি সন্ধ্যায় নিষ্মিতভাবে খুপ-বাতি প্রদান করেন। এ যেন লোকিক আচারে ভুলসী তলায় নিত্য সন্ধ্যায় প্রদীপ দেওয়া। দরগাহ-গৃহেব মধ্যে

বেবেতে সামাশ্য উর্চু মাটিব পি'ডিতে একপাশে সোলাব টোপব। অনুবাপ ঠোপব বিবাহের সময় ববকর্চ্ক মন্তকে গৃহীত হয়। পি'ডিব চারকোণে চারটি ত্রিগুল প্রোথিত র্ষেছে। পি'ডিটিব দৈর্ঘ্য প্রায় ছই হাত এবং প্রস্থ এক হাত। ত্রিগুল চাবটি সৌহ নির্মিত। এ ত্রিগুল দেবাদিদেব মহাদেব-ব্যবহৃত করিত ত্রিগুল। চিত্রখানি এনে বে কোন এক দেব বা দেবামূর্ত্তি উক্ত পি'ডিব উপব বসালে তা হিন্দুব পূজা বেদীতে প্রিণত হতে পারে। পালল পীবেব আবির্ভাব কিরূপে হল এ সম্পর্কে একটি লোকক্থা এতদ্ অঞ্চলে প্রচাবিত আছে। লোকক্থাটি এইরূপ,—

মহম্মদ একব্বৰ আলি বাস কৰতেন বাহুডিরা খানার অন্তর্গত সরফরাজপুব প্রামে। তাঁর কোন এক পূর্ব-পুক্ষ এক বাত্তে বল্লাদেশ পান। কে ধেন বল্ছেন,—আমি বেনিধাবো প্রামে আছি। আমি মহাদেব, আমি ভারকনাথ, আমি ভোলানাথ। ভূমি অবিলম্বে বেনিরাবো প্রামে এসে আমার সেবার আবোজন কব।

ষপ্নাদেশ পেয়ে সেই ব্যক্তি চলে এলেন বেনিধাৰোঁ গ্রামে এবং একটি 'থান' করন। করে মহাদেবের আসন ধরণ পি'ভি নির্মান কবেন এবং চারটি ত্রিশূল চার কোনে বিসিবে সেবার আরোজন করেন। ভিনি তে। মুসলিম ,—কিন্তাবে ভিনি মুর্ভি কল্পনার পূজা কর্বেন। তাই সেখানে মুসলিম আদর্শে কোন মুর্ভি স্থাপন। কবলেন না। সেইদিন থেকে সেথানে ধুপবাভি দেওরা শুক হল। পবে ভক্তগণ হাক্ষত, মানত ও শিবনি দেওরা প্রচলন করেন।

পালল পীবেৰ থানে ত্ৰ্য, ফল, বাতাসা. প্ৰসাগ, অত্যাত্ত মিইউত্ৰব্যও ভক্তগণ কৰ্তৃক প্ৰদত্ত হয়। বহু বমণী সন্তান কামনায় দৰগাহে ইট বাঁথেন। ইপ্সিভ ফল লাভ হলে তাঁৰা ইট বুলে দেন,—অনেকে যথেষ্ঠ মিইটায় বিতৰণ কৰেন,—
এমন কি সন্তান ওজনে মিইউদ্ব্যাদি সমবেত লোকের মধ্যে বিতরণ করে দেবার ব্যবস্থা কবেন। প্রতি বছৰ ফাল্পন মানে পাগল পীবেৰ বিশেষ পৃদ্ধা অনুষ্ঠান
হয়। সে সময় আট-দশ দিনেৰ বিবাট মেলা বসে। সেখানে হাজাব হিন্দু-মুসলিন নৰ-নবীৰ সনাবেশ হয়। স্থানীৰ লোকে এই মেলাকে বলেন পাগলেৰ মেলা।।

প। গল পীবেৰ দৰগাহেৰ প্ৰতিঠাত। মহম্মৰ এককাৰ আলি একধানি 'আশাৰাডি' ব্যবহাৰ কৰতেন। সেই আশাৰাডি নাকি অলোকিক শক্তি- সঁশ্বাম ছিল। তিনি আশাবাডির সাহাব্যে ছুতে পাওয়া বোগীকে নিবামষ করতেন। কোন স্থান থেকে বোগী দেখার জন্ম 'ডাক' এলে তিনি আশাবাডি হাতে নিয়ে বুঝতে পারতেন যে সেই স্থানে যাওয়া উচিত কিন'। আশাবাডি হাতে নিয়ে তিনি নিয় ছেগে পথ চলতেন।

পূর্বে দরগাহে মেল। উপলক্ষ্যে গান বাজনা হত। তির মতাবলয়ী
মুসলিমগণেব আপত্তিতে দরগাহস্থানে আব মেলা বসে না। আনতিদ্বে
আবো একটি 'থান' স্থাপিত হরেছে; সেখানে বেশ কয়েক বছর ধরে
ফাল্পনের সংক্রান্তি থেকে মেলা বসে। সর্বশেষ স্থাপিত পাগল পীবের 'থান'
অর্থাং মন্দিবটি তৃতীয় 'থান'। প্রথম দরগাহের ধ্বংসাবশেষ-মাত্র অবশিষ্ট
ভাবে। দ্বিতীয় দবগাহটি ইস্টক-নির্মিত হওয়ার মূলে প্রচলিত লোক-কথাটি
এইয়প ঃ—

পানিতর প্রামেব জনৈক ব্যক্তি একবাব বক্ষাকাশ রোগে আক্রান্ত হন।
তিনি চিকিৎসার ক্রাট করেন নি,—তাঁর আর্থিক বাছলভা ছিল। ভাজাব,
কবিরাজ, হেকিম কেউ বখন কোনকপ উপার দর্শাতে পাবলেন না, তখন তিনি
হতাশায় ভেঙে পভলেন। জীবনের আশা তিনি একপ্রকাব ত্যাগই কর্লেন।
এমত অবস্থার জনৈক ব্যক্তি তাঁকে পাগল পীরের থানে গিয়ে পীবেব
শর্ণাপায় হতে বললেন। তিনি শেষ আশা নিয়ে পাগল পীবেব থানে এলেন
এবং সেবাবেতেব কথায় থানেব মাটি এবং সেবাবেত-প্রদন্ত তেল ব্যবহাব
কর্তে লাগলেন। অল্পদিন ২থা তিনি আবেগ্যালাভ কবলেন।

উক্ত ব্যক্তি আবোগ্য লাভ কবে ভক্তি-অবনত হযে কাঁচা মাটিব দবগাহটি পাকা কবতে মনস্থ কবেন এবং কিছুকালের মধ্যে ঐ দবগাহটি পাকাগৃহে পরিণত হর।

গাছাগ্রামে প্রতিষ্ঠিত মন্দিবে পাগল পীব পাগল ঠাকুব নামে পবিচিতি লাভ কবেছেন। গাগল ঠাকুরেব মন্দিবেব পরিচালককপে শ্রীসভোষকুমাব ঘোষ মহাশার ১৪।৯।১৯৭৫ ভাবিখে যে জ্বানবন্দী দিয়েছেন তা গুইবাপ—

তাঁর। বিশ বছব ধবে গাছা মৌজার ১৪৬৬ দাগ নম্বব জটিতে স্থাপিত পাগল ঠাকুরের' উৎসবেব পবিচালনাব ভাব বহন কবছেন। এই উপলক্ষ্যে এতি ফাল্কান মাসের শেষে সংক্রান্তি থেকে সাতই চৈত্র পর্যান্ত এখানে মেলা বসে। ব্যবাষেত শ্রীকালিপদ বোষ (ফকিব); বয়স আনুমানিক ষাট বংসর। পৃবা হিন্দুমতে পাগল ঠাকুবের মন্দিরে পূজা হয়। এখানে পূজাব সময় বাজনা বাজে, বেলপাতা, ফুল-বাতাসাদি অর্থ্য হিসাবে প্রদত্ত হয়। অনেকে ফল, বাতাসাদি মানত হিসাবে দিয়ে থাকেন। বাংসরিক অনুষ্ঠান ছাডাও প্রতি শনিবাব ও মজলবাবে এখানে পূজা অনুষ্ঠান হয়ে থাকে।

মুসলিমেব শরীয়তী মতে বাধা হওয়ায প্ররদাকান্ত বোধেব উদ্যোগে উক্ত নতুন স্থান তৈবী করা হয় এবং পাগল পীরের দরগাহটি পাগল ঠাকুরের মন্দিব নামে অভিহিত হয়। উক্ত মন্দিবে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।

## ষট্,ব্রিংশ পরিচ্ছেদ

#### বনবিবি

মূনশী মোহম্মদ খাতেব সাহেব তাঁব বোল বিবি জহুবা নামক গ্রন্থে লিখেছেন,—বেবাহিম (ইবাহিম) নামে জনৈক ফকিব মন্ধা শহবে বাস করতেন। তাঁব উবসে গোলাল বিবিব গর্জে এক বনে বনবিবি এবং শা জঙ্গলির জন্ম হয়। বনবিবি ও শাজঙ্গলি বষঃপ্রাপ্ত হবে মদিনা শবীফে এলেন এবং সেখানে হাসেনের আওলাদেব কাছে মুবিদ হয়ে যাত্রা কবলেন হিন্দুস্তান অভিমুখে।

বোনবিবি ও শা জন্সলি আগে বেহেন্তে ছিলেন। আল্লাব হুবুমে তাঁদেবকে বেবাহিমের খবে জন্ম নিভে হয়। কাবণ, আঠাবো ভাটিভে তাঁদেব জহুবা হবে।

আরব থেকে বওনা হরে প্রথমে তাঁবা এলেন বঙ্গের দক্ষিণ অঞ্চলে,—ভাঙ্গড প্র'বেব নিকট।

> কহেন ভাঙ্গত শাহা শুন দিয়া মন। এই তে। ভাটিব দেশ আইলে এখন। ইত্যাদি

মোহম্মদ মুনশী সাহেবও বনবিবিব পবিচয় দিতে গিয়ে তাঁব বনবিবি
জহুবা নামক প্রস্থে অনুক্রপ বক্তব্য বেখেছেন।

তাঁদেব ২৩ অনুষাষী বনবিবিকে ঐতিহাসিক ব্যক্তি বলে গ্রহণ কবতে হয়। তবে তাদেব বক্তব্যের সমর্থনে কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওরা যায় না। অধিকাংশ গবেষকের বক্তব্য এই যে বনবিবি মূলতঃ হিন্দু দেবী বনদেবীৰ মূসলনিম সংস্কৰণ। বনবিবি হিন্দু-মূসলমান ধর্মচিন্তাব সমন্বিত অরণ্যদেবী। আদিম যুগে হিংদ্র জীব-জন্তব ভবে কে না ভীত ছিল। তখন মানুষ আধুনাকালের প্রহণ আবিষ্কাব কবে নি। ঐ সব হিংদ্র জীব-জন্তব হাত থেকে বক্ষা পাওয়ার জন্ম কল্পিত অধিষ্ঠাত্তী দেবীর পূজা প্রবর্তিত হওরাই যাভাবিক। বনবিবি বনেব জীব-জন্তব এমনই এক অধিগ্রিতী দেবী। সূত্বাং বনবিবি এক কাল্পনিক পীব;নী হিসাবে গ্রহীতব্য। বনবিবি যদিও

হিন্দুৰ বনদেবীৰ মুসলমানী সংশ্বৰণ বলে কৃথিত, তথাপি অবুনা বনবিবি কেবল মুসলিমেৰ নন, তিনি হিন্দু-মুসলিম সকলেব।

বনবিবিব প্রভাব প্রধানতঃ সমগ্র দক্ষিণ বঙ্গেব সুন্দরবনাঞ্চলে ব্যাপ্ত। সুন্দববনে যাঁরাই প্রবেশ করেন তাঁবাই হিংদ্র জীবজন্তব কবল থেকে হ্স্ত থাকাব প্রার্থনা করেন বনবিবিব নিকট,—বনবিবিব থানে পূজা অর্পণ করেন কিংবা মানত করে বনে প্রবেশ করেন কিংবা প্রভাবর্তন কালে নিদ্দিষ্ট থোনে' পূজা অর্পণ করেন। এই সব লোক যাঁরা সুন্দরবনে প্রবেশকাবী প্রধানতঃ তাঁবা কাঠ সংগ্রহকাবী, মধু সংগ্রহকাবী (গোলে), শিকাবী প্রভৃতি।

সাধারণের ধারণা বনবিবি দয়াশীলা। এক শ্রেণীর ফবির দেখা যায় ফাঁবা হল্লেব সাহায্যে বালকে নাকি বশীভূত করতে পারেন। এই ফকিবগণ ওঝা বলেও কথিত। বালকে বশীভূত করাকে বালবদ্ধন বলা হয়।

বনবিবিব ২'বকম মৃতি দেখা যাব। মৃসলমান প্রধান অঞ্চলে বনবিবি হন কিশোরী মৃসলিম বালিকার আর—মাথার লভ পাতা আঁকা টুপ',—মাথার ছুলের বিন্নী, টিক্লী,—গলায় নানারকম হার, বনফুলের মালা,—পরনে পির'না বা ঘাঘ্রা পাজামা, পারে জুতা-মোজা,—গায়ে পাত্লা ওডনা। কোন স্থানে তাঁব হাতে আশাদণ্ড এবং ঝাণ্ডা। তাঁর বাহন মৃবগী বা বাঘ। তাঁর কোলে বালক মৃতি। অনেকের ধাবণা সেটি দক্ষিণ রাষ, মতান্তবে বনবিবি পাঁচালীতে বর্ণিত হুয়ে নামক কাঠুবিয়া বালক। বনবিবির জ্বগায় মুসলিম ফকিবগণ শিরনী হাজত, মানত প্রদানে কর্তৃত্ব করেন। সেখানে মৃবগী জ্বাই হয়, মন্ত্র পাঠ হয় না। কেহ বা কোবাণের গু'একটি বয়েত মনে মনে আর্ত্তি করেন। হিন্দু-প্রধান অঞ্চলে বনবিবির গলায় হার, বনফুলের মালা,—মাথার মৃবুট,—সর্ব অঙ্গে নানাকপ অলঙ্কার,—হাতে আশাদণ্ড থাকে না,—কোলে একটি শিশু, বাঘের উপর উপবিষ্ট। ভূদ

বর্ণ রাহ্মণ বনবিবিব পৌবহিত্য কবেন না, কবেন অনুমত সমাজেব হিন্দুবা। পৃদ্ধা আচাবে লোকাষত বিধান অনুসূত হয়। পুরোহিতগণ বনবিবিকে বনচন্তী জ্ঞানে নিবামিষ নৈবেদ্য দিয়ে পৃদ্ধা কবেন,—বলি ৫ দক্ত হয় না। বনবিবি যে আদিতে বনদেবী ছিলেন তা তাঁব মূর্দ্তি ভালভাবে ্নিরীক্ষণ করলে বোঝা যায়। এখনও আকৃতি ও বেশভূষায় অবণ্য-বনবিবির , বৈশিক্ট্য লোপ পায়নি। ৬৮

বনবিবির নামে শিবনী দিবাব প্রচলন কোন কোন স্থানে দেখা যায় না, যা অধিকাংশ পীবেব দবগাহে দিতে দেখা যায়। তাঁব নামে হাজত দিতে তাধিকাংশ স্থানে মোবগ জবাই হয় না, বনে বনবিবির নামে ছেডে দেওরা হয়। একে বলা হয় 'হাজত-খন্তবাত'। এক সব মোবগ বা ম্বগীকে বনবিবির মোনে মুবগাঁ বলে। অত্যে সে মুবগাঁ পালনেব জন্তে নিষে যায়। মুবগাঁ বনে হেডে দেওবার মানসিকত,কে অনেকে নৌক্ষ ধর্মাদর্শ প্রভাবিত বলে মনে করেন। আবার অনেকে মনে কবেন যে মা বনবিবি বা বিবিমা অত্যত্ত দরাবতী। তাঁব ভক্ত বন্য-সভানকে হত্যা না কবার সভান-বংসল মানসিকতা থেকে এই প্রথাব উপ্তব।

বনবিবিব থান সাধাবণতঃ নদ-নদী খাল-বিলেব ভীবে, গ্রাম পার্থছ
মাঠেব ধাবে বট, অশ্বথ বা অন্ত যে কোন বৃক্ষেব তলায় অবস্থিত। থানে মাটিব
টিপিব উপব মূর্দ্তি স্থাপিত হয়। সেখানে সাধাবণ ঘট বা চিত্রিত ঘট থাকে।
অনেক স্থানে বনবিবিব ছান পীবোত্তৰ থাকে। অধিকাংশছলে নেই থান
সরকারী বেকর্ডভুক্ত না থাকলেও ন্যুনপক্ষে এককাঠ। জমি ছাড থাকে।
দেবগাহ থানে উন্মুক্ত স্থানেই থাকে। তবে থানেব সন্মুখভাগ প্রাচীব দিয়াও
আবৃত্ত থাকে না। লোকের বিশ্বাস যে তাঁব থানে গভীব বাত্রে বাদ
ক্রিংশকে সালাম জানাতে আসে,—দেবীও গ্রাম প্রদক্ষিণ কবে ঐ থানে
ক্রেক্তবার আসেন এবং ভক্ত পশুক্লের প্রণতি নিয়ে যান। বসিবহাট
মহকুমার হাসনাবাদ থানার অন্তর্গত ভুক্তি। নামক স্থানে বনবিবিব নামান্ধিত
এবং কাব্য-খ্যাত এইকপ একটি থান আছে। থানটি ইছামতী নদীব প্রত্তাবে
ক্রেবিন্তি। সেখানেই নাকি বনবিবিব আগনার আসন। কাব্যে আছে,—

বহু দেখে বনবিবি বওয়ানা হইল, ভুবকু ভাষ আপনার আসনে বসিল।

বনবিবির নামে কয়েকখানি মৃদ্রিত পাঁচালী কাব্য, কষেকখানি অগ্রিত নাটক আছে। মৃদ্রিত কাব্যগুলি লিখেছেন বয়নদ্দিন, মৃন্দী শোহাম্মদ ব্যাতের ও মোহাম্মদ মৃন্দী সাহেব। উহাদেব বচনার তেমন মৌলিক পার্থকা

দৃত হয় না। কাব্যের নাম বোনবিবি জহুব নামা। এতে ঘটি কাহিনী আছে। একটি নাবায়ণীৰ জন্ধ (জন্দ অর্থে যুদ্ধ) এবং অপরটি ধোনা-হথের পাল।। যোহাম্মদ মুন্দা সাহেব প্রদীভ পাঁচালীব বিববণ এইকপ;—

কবি আত্মপ্ৰিচ্য দিয়ে লিখেছেন-

কহে মোহাশ্বদ মৃন্শী জোনাবে সবাব, ভূবসুট কানপুৰে বসতি আমাব। শেক দাবাজতুল্লা জান আমার ওবালেদ, আল্লাভালা পূরা করে দেলের মকছেদ।

এই কাব্যের মধ্যে অন্য অংশে অন্য কবিব ভণিত। পাওযা যায়। যথাঃ— বনবিবি ও সা জঙ্গলি মদিনা থেকে বনে আসাব কাহিনী-অংশেব শেষে আছে,—

> বোনবিবি সেথা হইতে বিদায় হইল, অবম ছাদেক মূনশী পধারে বচিল।

আব'ব, নারাষণী বনবিবির তাঁবেদাবী কববার বরানে আছে ঃ—
শোন এবে ধোন। মোলে কাহিনী হৃঃখেব।
কহে শোন আছিবন্ধিন জোনাবে সবার,
চবিবশ প্রবাণা বিচে বস্তি বাছাব।

এ খেকে অনুমান করা বার বে কাব্যখানিতে বিভিন্ন কবিব হস্তাবপলেপ আছে। তবে মূনশী মোহাম্মদ খাতেব প্রণীত কাব্যে এবপ ভিন্ন কবিব হস্তাবলেপ আছে বলে কোন ভণিত। নেই। মোহাম্মদ খাতেব আপনার প্রবিচয়ে দিবে বলেছেন—

মোহাম্মদ থাতেব কছে আছি কবি সাব, হাবডা জেলার বিচে বসতি বাহাব। বালিয়া গোবিন্দপুবে কদিমি মোকাম, মোহাম্মদ হৈছামুদ্ধিন বাবাজীব নাম।

্যতিনি কেন এই কাব্য শিখ্লেন ভাৰ ব্যাখ্যায় লিখেছেন;—
লিখিতে কাহিনী কেছে নাহিক আছিল ইচ্ছা

কি করিব জেদ কবে সবে ।

পূৰ্ব্বদেশ বাদাবন সেথা হৈতে লোকজন

অহিসে যাবা কেতাব লইতে।

হামেসা খাবেস বাখে জেদ কোরে কছে নোকে

এই পুথি বচনা করিতে।

কহে সকলেতে ইহ। বোনবিবিৰ কেচ্ছা যাহা বিৰচিষা ছাপ যদি ভাই।

সে হইলে দেশে পুথি মোৰা অনায়াসে

সকলেতে ঘবে বসে পাই॥

ন্তনিয়া এবছ।ই কথ। দেলেতে পাইর। ব্যথা

ভেবে গুনে আখেবে তখন।

বোনবিবি কেচ্ছা যাহ। আওরাল আখেবে ভাহা

अत्क अत्क रेकन् विवहन ।

মোহম্মদ মূনশী সাহেব একপ কোন কৈফিয়ং দেন নি। কাব্যখানি উনবিংশ শতাব্দীব শেষ দশকে লিখিত। কবি লিখেছেন ঃ—

"তেবশো পাঁচ সাল বারই ফাস্তুনে। কলমে বিদায় কবিলাম ভেবে গুলে।

মোহশ্মদ ম্নশী সাহেব বিবচিত বনবিবি জহুরানামা কাব্যেব কাহিনীব সংক্ষিপ্ত ৰূপ:—

মঞ্চা সহবে আল্লাব এক ফকির ছিলেন,—নাম তার বহিম। তার পত্নীব নাম ফুলবিবি। তার। নিঃসভান। সন্তানের জন্ম তাঁবা আল্লার দবগায় এবং পরে বসুলেব গোরে প্রার্থনা জানালেন। রসুল বেহেন্তে গিয়ে জিববিলকে জিঞ্জাসা কব্লেন,—

> লাভক। নাহি হয় বেরাহিম ফকিরের এ কাবণে আইনু আমি নজদিকে ডোমার। হবে কি না হবে দেখে আইস একবাব—

জিবরিল তখন খোদাব আবশেব নীচেব কেতাব দেখে এসে বসুলকে জানালেন। বসুল তা জেনে তখনই ফিরে এসে তাঁদেরকে বল্লেন যে

ফুলবিবির পেটে ছেলে হবে না। দ্বিভীষ বিবাহ কব্লে ভাব গর্ভে বেটা ও বেটি হবে। ফুলবিবি ছঃখে কাভর হলেন। ফকির দ্বিতীয় বিবাহ কর্ভে চান। কপাল মন্দ ব্বে ফুলবিবি একটি ইচ্ছা প্ৰণের সর্তে সে বিবাহে অনুমতি দিলেন।

·বেবাহিম ফকিব এবাব শাহা জলিলেব চৌদ্ধ বছব বয়সের কন্সা গুলাল বিবিকে বিবাহ কবে নিষে এলেন।

> বোনবিবি জঙ্গলি বেহেন্তে আছিল, ভাহাদিলে আল্লা ভালা হুকুম কবিল। প্রদা হণ্ড গিয়া গুলাল বিবিব সেকমে,

বনবিবি ও সা জঙ্গলি বাজী হলেন,—'খোদাই মদদ মোবা চাহি হব বাতে।' গুলালবিবিৰ গণ্ড হল। দিনে দিনে দশ মাস পূৰ্ণ হয়ে এল। ফুলবিবি এবার ফকিরকে তাঁব সর্ত পূরণের জন্ম গুলালবিবিকে বনবাস দিতে বল্লেন। ফকিব শিবে ক্বাখাত ক্ষে বল্লেন,—

> কেমনে এ হালে তাকে বনবাস দিব। খোদার হুফুরে কোন মূখ দেখাইব । · · · · মাফ কব বিবি আব কিছু চাহ তৃমি।

ফুলবিবি বান্ধী হলেন না। অগত্যা ক্ষকিব এক ক্ষণি ছিব্ন করলেন। তিনি গুলালবিবিকে বল্লেন বে,—আমাব এমন কেছ নাই যে খালাসেব দিন তোমাব হঃখেব কেউ শবিক হয়। 'ফুলবিবি তেবা পৰে আছে ত বেজাব।' এখন উচিত কাল এই যে,—'তেবা মা বাপেব ঘবে দিই পৌছাইযা।'

গুলালবিবি বাজী হলেন। কিছুদূৰ গিয়ে বেৰাছিম বনেব পথ ধরলেন। গুলালবিবি জিজ্ঞাসা কবলেন,—বাস্তা ভূলে এ তুমি এলে কোথায় ? বেৰাছিম বল্লেন,—

> সাদীর আগেতে ছিল মারাত আমাব, কবিলা আমাব যবে হবে বাবদাব, জিষাবতে যাব হজবত আলীব বওজার নজদিগে পৌছিলে হবে মারত আদায়।

কিছুদূব গিয়ে ক্লান্ত গুলাল তথে প্তলেন এক গাছতলায়। মৃত্যক

হাওয়ায় তিনি ধুমিষে পতলে বেরাহিম তিন বাব ডাকলেন বিবিকে। ধুমন্ত বিবি উত্তর না দেওয়ায় বেবহিম

> কহে আল্ল। নাহি এতে অজাব ছওয়াব, তিনবাব ডাকিলাম না দিল জওয়াব।

এটাই বেবাহিমেব একট। সুযোগ। তিনি গুলালবিবিকে সেখানে ফেলে ঘবে ফিরে এলেন।

গুলাল বিবি মুম ভেঙে দেখেন বেবাহিম নেই। তিনি কেঁদে উঠ্লেন। বললেন,—

> বৃঝিনু এ গ্নিয়াতে কেহ কাব নয়, আল্লা ছেওয়া আর কেহ নাই দরামর।

তিনি হাত তুলে কাঁদতে কাঁদতে আল্লাব দবগাষ গোনাজাত করলেন এবং বেহুশ হল্পে পড়লেন। তখন আল্লার হুকুনে চার জন হর এসে তাঁকে সাজুন। দিলেন,—আল্লার কল্পল হবে তোমার উপব।

যথাসমধে তিনি এক ছেলে এক মেরে প্রসব কবলেন। হঃখ ভুলে তিনি বেটা-বেটি কোলে নিলেন। হটি শিশুকে গালন কবা কঠিন তেবে তিনি বেটকে হায়াতেব উপর ভবসায় বনে কেলে বেটাকে কোলে নিয়ে অগ্যত্ত গেলেন। বনের এক হরিণা সেই বেটকে পালন করতে লাগল।

বেটার নাম সা জঙ্গলি ও বেটিব নাম বনবিবি। তারা দিনে দিনে বড হতে লাগল। সাত বছব পর,—গুকুম কবিস দোহে খালেক কিববিয়া।

वामावत्न बाख मारह छाँजैत महस्त्र।

ফুলবিবি ইচ্ছা পূর্ণ হয়ে গেল। বেবাহিম এবাব চল্লেন গুলালরিবির সন্ধানে। জন্মলেব ভিতর তাদের সাক্ষাত হল বেরাহিম তাঁকে ঘবে, ফিবতে স্থানুরোধ করলেন।

বিবি বলে চাতৃরি করিতে কেন আইলে।
আমি খুব জানি বাহা আছে তেরা দেলে।
লইয়া আল্লাব নাম জঙ্গলে রহিব।
জেন্দেরী থাকিতে নাহি আলাগ্ কবিব।

বিবি শেষে ঘবে ফিবতে ৰাজী হলেন। পথে দেখা বনবিবির সাথে। বনবিবি এবাব,— সা জঙ্গলিকে হেঁকে বলে কোখা যাও ভাই।

> মা-বাপেব সাথে যাওবা আবশ্যক নাই । ন আঠাৰে। ভাটিতে যেতে হবে আমাদেব। খোদাৰ হুকুম এয়হা আমাদেব পৰে। আমাদেব ক্ষহা জাহেব সেথা হবে।…

সা জঙ্গলি তখনই বনবিবিব আহ্বানে সাডা দিয়ে মাতাব কোল থেকে নামলেন। বনবিবি, মাডা ও পিতাকে সাজুনা দিয়ে বিদায় নিলেন। বেবাহিম ও গুলালবিবি হুঃখিত মনে ফিবে এলেন।

বনবিবি ও সা জঙ্গলি প্রথমে এলেন মদিনাতে। নবীর এক আওলাদেব নিকট মুবিদ (শিয়) হলেন। পবে তাঁবা ফাতেমাব বওজাষ গিবে জিয়াবত ক্রলেন। তাঁবা প্রার্থনা ক্রলেন নবীব বওজায় গিবে।

> ভাহা বাদে বোনবিবি ভাই-বহিনেতে। খেলাফত চাহিতে লাগিল নবী হইতে । গায়েব থাকিষা খেলবা টুলি দোহে দিল। চুমিয়া দে এনায়েত হাতে তুলে লিল।

মদিনা শহব ভাগে কবে কভদিন পৰ তাঁব। হিন্দুস্থানে এজেন। গঙ্গা পার হয়ে এসে সাক্ষাভ পেলেন ভাঙ্গভ-সাহাব। ভাঙ্গভ সাহা তাঁদেব প্ৰিচয় পেয়ে বললেন,— এই ভ ভাটিব দেশ আইলে এখন।

নাতে ড দক্ষিণা বাষ ঈশ্বৰ ভাটিব।
এ সব জঙ্গল জান তাহাৰ জান্ত্ৰগীৰ ।
চান্দথালি বান্ত্ৰ-মঙ্গল শিবদাহ আর।
প্রথমে এসব ঠাই কব এক্তিয়াব ॥
তা বাদে জ্ডিতে গিন্তা আসন করিবে।
সেথা হইতে খববদার আগে না বাডিবে ॥

সা জন্তলিকে নিষে বনবিবি বাদা-বন দখল কবতে চললেন। প্রথমে জুডিতে পৌছে তাঁবা নামাজে বসলেন। আজানেব সে আওয়াজ তানে দক্ষিণ রায় বীর সনাতনকে তেকে বলুলেন,— কিসেব আওয়াজ এয়ছ। বাদল গবজে বেয়ছ।

জেনে আইস গিয়া বাদা-বনে 
বিজ্ঞখান বন্ধু আইলে ইাকে নাহি কোন কালে

আসিয়াছে দোসবা যে আব।
ভাগাইষা দেহ ভাকে কোথা হইভে এসে ইাকে

নাহি জানে সীমান। আমাব ॥

বায়ের ছকুম নিয়ে সনাতন বনে গিবে দেখে যে ছজনে নামাছেব আসনে বসে আছেন। তাঁদেব শিবে টুপী গাবে জ্বরা। তাঁবা সামনে এক ঝাণ্ডা পুঁতে তছবি জপছেন। ভব পেবে সনাতন ফিবে এসে রায়কে বস্লে,—

এক মৰ্দ্দ এক বিবি কি সব দোছব। ছবি,
রূপে বন হয়েছে উদ্ধালা।
বদনে মলেছে থাক, বন্ধ কৰে গৃই আঁখ,
তছবি হাতে বলে আল্লা আলা।

এ কথা শুনে দক্ষিণ বাষ কোধান্বিত হবে সদলে সজ্জিত হলেন ববনকে ভাগিষে দিতে। এমন সময় তাঁব মাত। নারায়ণী এসে বল্লেন খে,— আওবাতেব সাথে মুদ্ধে পৰাজিত হলে তাব অধ্যাতি হবে। অতএব নাবায়ণী নিজে বাবেন মুদ্ধে।

নারাষণী যুদ্ধ সাজে সজ্জিত। হলেন। তাঁব সাথে চল্ল ভূত, প্রেড, ডাকিনী-যোগিনী, দেও-দানো। বনবিবি তা দেখতে পেবে সা জঙ্গলিকে জােবে আজান দিতে বল্লেন। নামাজেব আওবাজে ভূত-প্রেড পলায়ন করল। পলায়ন কবল ডাকিনী-যোগিনী। নাবাষণী ভীতা হলেন। তব্ যুদ্ধ হল। তিনি নানাবিধ অস্ত্র নিক্ষেপ কবলেন তাঁদেব দিকে কিন্তু তাঁদেব বিপদ অপসারিত হল না। অবশেষে নাবারণী আশ্বসমর্পন কবলেন এবং আপনাব মােকামে ফিরে গেলেন।

বনবিবি এবাব বেকলেন জহুরা করতে। একে একে সব ভাটি শ্রমণ করে ভ্রকুতা মোকামে এসে আস্তানা কবলেন। দক্ষিণ বাষকে বনবিবি দিলেন কোঁদোখালি অঞ্চল। আছিল মডেক সেই বনেব প্রধান।
বাটওষাব। কবিষা সবাবে কবে দেন॥
মাব ষে সবহদ্দ লিষ। খুসিতে রহিল।
কেহ কাবে। সীমান। না হবণ কবিল॥

বনবিবি পাঁচালী কাব্যেৰ অপব কাহিনী এইৰপ ,—

ববিদ্যাট প্রামে ছিল খোনাই খোলে অর্থাৎ মধু সংগ্রহকাবী। ভারা গৃই ভাই। ছোট ভাই-এর নাম মোনাই। ধোনাই-এব বাসনা খোম-মবু সংগ্রহ ক্ষরে, বাদায় যাবে। গোনাইকে বল্ল সাত ভিঙ্গা তৈবী করিষে দিতে। মোনাই বাধা দিষে বল্লে ধে,—তাদেব ঘবে তো অভাব নেই, তবে কেন বাদাবনে বাবেব মুখে প্রাণ হাবাতে হাবে। ধোনাই বল্লে,—বসিষ। খাইলে টুটে বাজাব ভাঙাব।

নাছোডবান্দা ধোনাই অবশেষে সেই গ্রামের গ্রেথ নামক এক গরীবের ছেলেকে তাদের হুঃখ অবসানের আশ্বাস দিয়ে, সাথী করে নিল। গুথের মাতার অবুঝ মনকে বুঝ দিয়ে, অবশেষে হুথের বিবাহের ব্যবস্থা করার আশ্বাস দিয়ে তবে ডিঙ্গি ভাসালো। তাদের ডিঙ্গি বকণহাটি, সন্তোষপূর, ধূলে প্রভৃতি অঞ্চল,—বারমঙ্গল, মাত্লা প্রভৃতি নদী এবং আবে! অনেক জাষগা ছেডে এদে পৌছিল গভধালি নামক বাদাষ। গুথেকে সে ডিঙ্গির মধ্যে স্থানিশার থাকতে বলে নিজে মোম-মধু সংগ্রহে বনের ভিতর গেল।

খাড়ি থেকে দক্ষিণ বাষ দেখলেন ধোন।ই খোলে গ্ৰেকে প্ৰভাষ নববলি
দিয়ে খোম-মধু পেতে চাষ। বাগান্তিত হবে তি ন সমস্ত মৌচাকেন মধু
হবণ কবলেন। মধু সংগ্ৰহ কবতে গিয়ে ধোনাই তে। অবাক্। "চাকেব
ভিতৰ নাহি মধুৰ ভাণ্ডাৰ।" তিন দিন বনে ব্বে ঘূৰে হববান হবে সে কাঁদতে
লাগল। কিস্তিতে ফিবে খানা-পিনা না খেয়ে স্তমে বইল। দক্ষিণ বায়
ভাকে রপ্নে বল্লেন,—

বাদাবনে নোম-মধু আমাবই সূজন। নববলি পূজা যদি দিছে পাব তুনি। মোম মধু সাত ডিকা দিব তোবে আহি ৫

दशनाहे दःथिक इल,—ध श्रक्षांदन ब्र'की इल न । विका द'इ दल्दलन,—

'দেখি বেটা কেমনেতে যাও দেশে ফিবে।' খোনাই ভয় পেল। সে ব্যক্ত ছখেব উপব রায়েব নজব। অগত্যা সে বাজী হল।

> ধোনাই একপে রায়ে স্বপনে কহিল। চেতনে আছিল ঘুখে তামাম শুনিল।

ত্থে শুনে তৃঃখিত হল,—মনে পছল তাৰ তৃখিনী মাতাৰ কথা। নিকপাষ তৃথে শ্ববণ কবল বনবিবিকে। বনবিবি সে কৰণ আহ্বানে আসনে থাকতে পারলেন না। তৃখেব নিকট এসে আপনাব পবিচয় দিয়ে সমস্ত বিবৰণ শুনলেন। বনবিবি এবাৰ হুখেকে কোলে নিষে,—

কহিতে লাগিল তুমি ক্ষবজন্দ কাহাব।
ধোনাই তোমাকে বাবে দে বাবে যখন।
তুমি মোবে মা বলিয়া ডাকিও তখন।
পলকেব বিচে আমি আসিবা পৌছিব।
দক্ষিণা বায়েব হাত হুইতে ছাডাইব।

পূর্ব-সর্ত মতন ধোনাই সাত তিঙ্গা নিষে এল কেদোখালি নামক জাষণায। রাত্রে রাষ স্বথে বল্লেন ষে মধ্ ভাঙাৰ আগে ষেন সে তাঁৰ নাম নেষ এবং মধ্ নিষে যাবার আগে ষেন ত্থেকে দিষে যায়। প্রদিন ত্থেকে নোকায বানা কবে বাখাৰ আদেশ দিষে ধোনাই জঙ্গলে গেল। সেখানে দক্ষিণ রাষেৰ অনুচৰগণেৰ সহায়তাষ সাত তিঙ্গা মোম-মধ্তে পূর্ণ হল। বাষ বল্লেন—মধু সব নদীতে ফেলে দাও। মধু ফেলে দেওষা হল। সেখানকাৰ পানি হল মিঠা,—সে গাঙেৰ নাম হল মধুখালি। এদিকে তথে তো ভিজে কাঠে বানা কবতে না পেৰে স্মরণ কবল বনবিবিকে। বনবিবিব দোয়ায বেগ্র আগুনে খানা তৈবী হল। সে বাতে সকলে খানা-পিনা খেষে শুষে বইল।

প্রদিন ডিক্লা খুলবার আগে কাঠ সংগ্রহেব প্রয়োজন হল। ধোনাই আদেশ দিল ত্থেকে কাঠ সংগ্রহ কবডে। ত্থে বল্ল,— কেদোখালিব চবে আমাষ ফেলে বেও না; শোকে আমার মা মাবা বাবে।

ধোনাই কোন কথা শুনল না—ভাকে কৌশলে সেখানেই নামিয়ে দিয়ে। চলে গেল। নরমাংস লোভী বাষমণি খাজি থেকে ছ্থেকে দেখে বাঘেব আকৃতি -ধবে তাব দিকে অগ্রসব হল।

দেখিষা ছ্থেৰ গেল পৰাণ উডিষা।
বলে বনবিবি মাগো লেহ উদ্ধাবিষা। 
পলকেতে ভাই বহিন পৌছিল সেথায়।
দেখে ছ্থে পডে আছে হুস হাবাইষা।
ছুখেকে লইল বিবি কোলে উঠাইষা।
মা-জঙলিকে বোনবিবি কহে গোষা ভরে।
খাওযাৰ গকর মাংস বাক্ষস বেটাবে।

বনবিবিব আদেশে সা জন্পলি, চড মাবল বাবেব মাথায়। তখন দক্ষিণাবার পলারন কবতে লাগলেন। সা জন্সলি তাঁকে অনুসবণ করলেন। পথিমধ্যে পড়ল আজিম দবিষা। নিজেব মহিমাষ বার সে নদী পার হলেন। পাক্ষদলি আলাব নাম নিষে নদীতে নামলেন। হাঁটু সমান হল জল দক্ষিণ রার তা দেখে ভীত হলেন। তিনি তাঁর হাঁজর-কুমীবকে আদেশাক্রনেন সা জন্সলিকে গ্রাস কবতে। পা বাড়া দিবে সে সব মেবে ফেলোলা আজিল নদী পাব হলেন। ভষে বাষ দেভি গেলেন গাজীব কাছে—
"এ বিপদে গাজি ভাই কবহ উদ্ধাব।" সব তনে গাজী বল্লেন,—

বনবিবি নাম তাব ভাটিব প্রধান । খোদার বহুম আছে উপবে তাদেব।

রারকে অনুসবণ কবে সা-জঙ্গলি এসে হাজিব হলেন সেখানে। গাজির। সহিত দক্ষিণ বাবেব বর্ত্ব দেখে তিনি ক্রুত্ব হলেন। গাজি সকলকে সক্রে-নিবে গেলেন বনবিবির নিকট। গাজিব পবিচয় পেষে বনবিবি বল্লেন,—

> তুমি এখানেতে আছ ওলি এলাহিব। মানুষ ধরিষা খাষ রাক্ষস বে-পিব।

বনবিবিকে সালাম জানিষে গাজী বল্লেন,—মানুষ ধরে খায় তা তো ।
স্থামি জানিনে। হে জননী এখন তাকে ক্ষমা কব। দক্ষিণা রায়ের
তুমি তো সই-মা। কাবণ ইনি নাবাষণীর পুত্র। দক্ষিণা বাষ বনবিবির
পদে পতিত হলেন। বনবিবির বাগ দ্ব হল। তিনি বল্লেন,—'এখন হৈ-

তিন বেটা হইল আমার।' গান্ধি, সা-জঙ্গলি ও ত্থে এই তিন ভাই-এর মিলন হল। গান্ধি, ত্থেকে সাত জালা ধন দিতে চাইলেন। দক্ষিণ রায় ভাকে আঠাবো ভাটিব মধ্য থেকে মোম-মধ্ চাওয়া মাত্র পোঁছে দিতে চাইলেন। ভারপব গান্ধী ও বায় বিদায় হলেন। বনবিবি ত্থেকে কোলে নিয়ে—

> "আঠার ভাটিতে সব ভ্রমণ কবিল।" আপনা আসনে বিবি বসিল খুসিতে। হুখের কপাল ফেবে বনবিবি হুইতে।।

এদিকে ধোনাই মৌলে সাত ডিঙ্গা ভর্ত্তি মোম-মধু নিয়ে খবে ফিবতে সহবে সে খবব ছডিয়ে পড্ল। হুখেব মা খবৰ পেষে এসে হাজির ধোনাই-এব বাজীঃ—
কোথায় আমাৰ হুখে কছ বে ধোনাই।
টাদম্খ দেখে তাৰ পরাণ জুডাই ॥

ধোনাই মাথা নিচু করে বল্ল ঃ—

কাঠ কাটিবারে গুখে গেল ক্ষমলেতে। কেদোখালিব চরে খায় ধরিয়া বাঘেতে ।

- গুখের মা একথা ভনে কেঁদে আকুল হল। তা "ভ্রকুণার বনবিবি পারিল জানিতে।" বনবিবি হুখেবে বল্লেন ,—

> "যাহ বাবা ঘবে আপনাব। বুডী মাতা কান্দে তোব হয়ে জাবে জাব । · ·

তুখে বলে মা জননী ঃ---

কি করিব দেশে গিবা কি আছে আমাব।
তোমা হেন দরাবতী কেব। আছে আব॥
বনবিবি বলে বেটা না কব ভাবনা।
আমি ভোব পিঠ পবে আছি পোন্ত পানা॥
খখন ধিরান তুমি কবিবে আমার।
মুহূর্তে হাইরা দেখা দিইব ভোমার॥

অনেক সাস্থন। ও সাহস দিয়ে ভিনি ছবেকে সেকো কুমীবেব পিঠে চডিয়ে দুদুশে পাঠিয়ে দিলেন। ত্বে এসে পৌছুল নিজেব গ্রামে। কুমীরের পাঠ থেকে নদীব কিনাবার উঠ্ল বস এবং কাতরভাবে মা মা করে ডাক্তে ডাক্তে ফিরে এল ঘরে। দেখ্ল তাব মা, কানা ও কাল। অবস্থায় অচেতন হবে পড়ে আছে। ত্থে ডংক্ষণাং স্মরণ কর্ল বনবিবিকে। বনবিবি এসে বল্লেন,—

লইষা আল্লার নাম চক্ষ্ব ও কানেতে।
হাত ফিবাইষা দেহ পাইবে দেখিতে।
শুনিতে পাইবে হুদ হইবে বহাল।
একথা বলিয়া বিবি গায়েব হইল।

ছুথে ও ভাব মাডাব আনন্দ-কঞ্গ মিলন হল। ছেলের কাছে বনবিবির শরার কথা শুনে—

> বৃড়ী বলে বাঁচাইল ভোরে পাকজাত। বনবিবির নামেতে কীর করহ ধরবাত।

মাধ্যের কথা মত হথে গলে কুডালি বেঁধে সাত গ্রামে ডিক্ষা করে এবং বনবিবিব মহিমা প্রচাব করে বেডালো। গ্রামের ছেলেদের ডেকে এনে বনবিবিব নামে খববাত দিল। তারপর হথে বল্ল, ধোনাই-এর জন্ম এত হুঃখ,—অভএব তার বিচাব চাই। বুডি বল্লে, না, তার সাথে লডাই করে কাজ নেই। হথে স্মরণ করল বডবাঁ। গাজীকে এবং প্রতিশ্রুতি যতন সাত জাড়ি খন-দোলত চাইল খব-বাডী নির্মান করবার জন্ম। হথে সেব ন অনায়াসে পেল। তারপর স্মরণ করল দক্ষিণ রায়কে এবং তাঁকে পূর্ব প্রদন্ত প্রতিশ্রুতি পালন করতে অনুবোধ কর্ল। দক্ষিণ রায় তৎক্ষণাৎ অনুচবদের সহায়ভায় হথের বাডিতে পর্বত-প্রমাণ কাঠ আনিষে দিলেন। হথে মজুর মিন্তির অভাবে হৃশ্চিতাগ্রন্ত হরে স্মরণ করল বনবিবিকে। বনবিবির রপ্নাদেশে মহ্বরায় পরদিন প্রাত্তে গিবে হথেব নিক্ট উপস্থিত হল।

যহ রার ছ্খের ছ্কুমে মান্তা লিরা।
দরকাব মাফিক লোকজন মাঙ্গাইরা ।
ফরমাইস মোতাবেক বানাইবা দিল
যেখানে যা আবগ্যক সকলি কবিল।

এবার ছথের বাদশাই ঠাট-বাট হল। "খোদার মেহেরে ছথে বাদশাই পাইল।" বনবিবির নির্দেশে ছথে, ষহু রায়কে দেওয়ান করল।

'একদিন হুখে কাছারিতে বসে সকলকে তলব কর্ল। সকলে এসে সালাম করে গেল,—এল না কেবল ধোনাই মৌলে। হুখে সাহা পিয়াদা পাঠিয়ে তাকে দরবারে আনালো। ধোনাই এবাব হুখেকে সালাম জানিয়ে যাথা নীচু করল। হুখের পায়ে ধরে সে মাফ চাইল। আবো সকলের অনুরোধে হুখে তাকে মাফ কবে দিল। ধোনাই বাড়ী ফিরে ভাবল—

কেদোখালির কথা বখন মনেতে পডিবে।

হুখে, গোশ্বা হইরা তথনি আমাকে বোলাইবে ।

সাত পাঁচ ভাবে দেলে ইরাদ হইল।

কাতর হইরা বনবিবিকে ডাকিল ।

#### দয়াবভী বনবিবি বলুলেন—

শোন বে-আকেল ধোনা কহি যে ভোমার ।

হুখের হাতে প্রাণ যদি বাঁচাইতে চাহ।

হুখের সাথে আপনার বেটা বেহা দেহ।

বনবিবি সেইমত ছ্থেকেও নির্দেশ দিলেন। ধোনাই ব্বাহের প্রস্তাব নিয়ে এল। ছথে তাতে সন্মত্ হল।

"বেটার সাদীর বাতে আহলাদ বৃড়ীর।
চলিল হুখের বাড়ী তুফান খুসির ॥ · · গরীব কাঙ্গাল খুব নেহাল হইল।
বনবিবির নামে খুব শ্বরবাত কবিল ॥ · কাতরেতে ডাকিতে লাগিল মা বলিষা।
বনবিবি হিষানেতে জানিতে পাবিষা ॥
শ্বেড মক্ষি হইষা হুখেব কাছেতে পৌছিল।
কেন বাছা ডাকিলে কহিতে লাগিল ॥
ছুখে বলে মা জননী তোমার কৃপার।
চৌধুবী কবিরা তুমি দিষাছ আমার ॥
তোমাব কৃপার মোর হইল কোঠাবাডী।
বিবাহ দিইলেন মোবে ধোনাবেব বাড়ী।

বহু দেখে বাহ মাত। আসনে আপন।
বিপদে রাখিও পদে করিলে স্মরণ।
বহু দেখে বনবিবি বওয়ানা হইল।
ভুবকুণ্ডায় আপনাব আসনে বসিল।

মোহম্মদ মৃনশী সাহেব বিবচিত কাব্যখানি ১০" × ৬\footnote পাক্তিবিশিষ্ট ।
পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৮। হামদো-নাত, কাহিনী ও স্চীপত্র। প্রধানতঃ এই তিনটি
ভাগে বিভক্ত। বাবোটি শিবোনামা আছে। দ্বিপদী ও ত্রিপদী পন্নাবে
রচিত। প্রথম পংক্তিব শেষে হুই দাঁডি এবং দ্বিতীয় পংক্তিব শেষে তারকা
টিহন। ভণিতাব নমুনা এইবপ ঃ—

খোদার-দবগাব ভেজে হাজার শোকবানা। কহে মুনশী মোহম্মদ ভাবিষা বববানা। পৃঃ ৬)

অথবা, কহে হীন কবিকাৰ ভাবিষা বৰ্ষানা। (পৃঃ ১৪)

এ কাব্যেরও পৃষ্ঠাগুলি ভাইন দিক থেকে বাম দিকে সজোনো অর্থাৎ
ভাইন দিক থেকে পড়ে বাম দিকে যেতে হয়। ভাষা দক্ষিণ বঙ্গের বিশেষতঃ
দক্ষিণ চক্রিশ পরগণায়। প্রচুব আববী-কাবসী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। বহু অন্তর্জ
বর্ণ আছে। ভবে ভাষা বেশ সবল। গ্রামেব সাধারণ মানুষের বুঝবাব
পক্ষেবটেই।

প্রভাকভাবে বনবিবিব মাহাক্য-কথা হলেও প্রোক্ষভাবে আল্লাহ্ ভালাব মাহাক্য-কথা বিবৃত হ্যেছে। কবি, কাহিনীব আবস্তে লিখেছেন,—

দন্তবক্ষ মূনি মৈলে পুত্র বাজ্য পাইল।
দক্ষিণা বায়েব নাম প্রকাশ পাইল ॥
হিন্দুতে দিইত পূজা দেবত। বলিষা।
অত্যাচাব কবে খাষ মানুষ ধবিষা॥
বাদাবনে মানুষেব দেখা খদি পাষ।
বাবেব ছুবত হইষা পাকডিষা খাষ ॥
বাক্ষদেব জাত মানুষ খাইতে লাগিল।
কেহ তাব প্রতিকাব কবিতে নাবিল॥
আদম জাতের পবে আল্লা নেষেবান।

আলেমল গাবেব তিনি বহিম বহমান । বনবিবি সাজ্বংলিকে ভেজে দুনিবাতে। হুকুম হইল যাও আঠাবো ভাটিতে।

আল্লাহ্ তালা কেন বনবিবি ও দা-জংলিকে আঠাবো ভাটিতে পাঠালেন, আঠারো ভাটিতে এদে তাবা কি কব্লেন—এই নিয়ে কাহিনী হলেও—এ সবই বে মানবীৰ প্রবোজনে সংঘটিত হযেছে তা সুস্পই। অবতাবছ প্রতিষ্ঠাব জন্ম না পূজা ওচলনেব জন্ম বনবিবিক মর্তে পাঠানো হব নি। তবে বনবিবিব প্রভাব যে জনমানসে বিশেষভাবে পড়েছে ত। কবি বিকৃত না কবেই লিখেছেন। বনবিবিব দ্বাহ হথে অবশ্রম্ভাবী বিপদ থেকে বেহাই পেয়ে—

"চাল চিনি ও হ্ধ এনে ক্ষীব পাকাইল। গ্রামেব ছেলে সব আনে বোলারা। বনবিবিব নাম লিষা দিল খেলাইরা। হ্ব চিনি ক্ষিবেব হাজত সেই হৈতে। শুকু হৈল, আদাষ কবেন সকলেতে।

বনবিবি কাবোর কাহিনীর আবস্ত আরবে এবং সমাপ্তি আঠাবো ভাটিতে।
কবি ষদিও নাবায়ণা জঙ্গ ও ধোন। হুখেব পাল। বলেছেন,--অশুত্র শুর্ তিনি
ধোনা মৌলে ও হুঃখেব পাল। বলে উল্লেখ কবেছেন। বনবিবি জুছবা নামায়
অশু নামক্ষরণও তিনি কবেছেন—"বনবিবি কেবামতি।"

বনবিবি কাব্যেব ছাট কাহিনী পৃথক হলেও উভয়েব সঙ্গে সঙ্গতি বক্ষিত হয়েছে। ছাট কাহিনীই মিলনান্ত। নাটকে ৰূপ দিবাব খুবই উপযোগী, এবং তা হয়েছেও। গল্পেৰ আকৰ্ষণী শক্তি প্ৰবল।

পাঁচালী কাব্যখানি নর, নাবী, দেবতা, দানব প্রভৃতি চরিত্র সমন্বিত। বনবিবিকে কেন্দ্র করে সমগ্র কাহিনী গড়ে উঠেছে, সূতবাং কাব্যের-নামকরণ সার্থক হয়ে উঠেছে। কাহিনী থেকে বোঝা যায় যে ভাটি অঞ্চলে আধিপতা বিস্তাব নিয়ে বড়বা গান্ধীব সঙ্গে দক্ষিণ বায়েব যে সংঘর্ষ হয়েছিল,—বনবিবিব সংগে তাঁব সংঘর্ষের কাবণও ঠিক তাই ৮ তবে দক্ষিণ বায়কে মুসলিম বিদ্বেধীরূপেই দেখা যায়। শক্তিতে পেকে

না ওঠায় বনবিবির সহিতও তিনি সন্ধি করতে বাধ্য হয়েছেন। বডর্থ। গাজীব সহিত সংঘর্ষে কবি কৃষ্ণবাম দাসেব "বাষমঙ্গল" কাব্যে দক্ষিণ রাষেব হীন প্রাজ্যের চিত্র নেই।

ম্সলিমের বঙ্গ-অভিযান সফল হবেছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। স্থানীয় অধিপতিব পরাক্ষয় ববণ কবতে হয়েছিল—এ কথাও ঐতিহাসিক সত্য। স্থানীয় অধিপতিদের অগতম দক্ষিণ বাষের পরাক্ষয় হয়েছিল—একথা অসত্য নয়। তাঁকে পরাক্ষয়ের প্লানি থেকে মৃক্ত করার জন্ম কাল্পনিক মিশ্র দেবতার আবির্ভাব প্রয়োজন হয়ে থাকতে পাবে। কবিব কল্পনার বাজ্যে তা সম্ভব—কিন্তু পরাক্ষয়কে পরাভূত কবে বডঝা গাজী তথা বনবিবির আধিপত্য বক্ষার উপর কোন প্রভাব দক্ষিণ বাল্প বিস্তাভিতে আসতে হয়েছিল। তবে একথাও সত্য যে তংকালীন মুসলিম শাসকগণ বুরোছিলেন, নিজেদেবকে স্থায়ী কবতে গেলে স্থানীয়দেবকে চিব-বিরোধী কবে বাখা চলে না। অতএব স্থানীয় অধিবাসীগণের সংস্কৃতিতে আঘাত যতখানি সম্ভব না কবাই উচিত এইবাপ হয়ত ধাবণা করেছিলেন।

মুনশী সাহেবেৰ এই কাব্যেৰ সহিত মোহাম্মদ খাতেরের কাব্যখানিব কাহিনীগত মৌলিক কোন পার্থক্য নেই। ভাষাৰ অবশ্ব কিছু কিছু পার্থক্য আছে। কোন কোন ক্ষেত্রে শব্দগুলি হবছ ব্যবহৃত হরেছে। মুনশী সাহেবেৰ কাব্যে যে একাধিক কবির হস্তক্ষেপ হবেছে ভা বিভিন্ন স্থানের ভিন্ন ভিন্ন ভাগতা থেকে বোঝা বায়। যেমনঃ—

বোনবিবি সেথা হইতে বিদাষ হইল। অধম ছাদেক মুনশী পরাবে বচিল।

অথবা, কহে হীন আছিবদ্ধীন জোনাবে সবাব। চবিবশ প্ৰগণা বিচে বসভ বাচাব ॥

লক্ষ্যনীয় যে কবি তাঁৰ ভণিতাৰ, "হীন" "অধম" এই সব শব্দ ব্যবহাৰ কৰেছেন। বৈশ্বৰ সুলভ দীন, দাস প্ৰভৃতিৰ স্থায় হীন, অধম শব্দ ব্যবহাৰ কৰে কবি তাঁৰ ভক্তমনেৰ পৰিচৰ দিখেছেন। বনবিৰি কাৰ্য্যে দল্লাবভী মা বনবিৰি নিকট সন্তানেৰ যে ভক্তি বা সন্তানেৰ প্ৰতি মাতাৰ যে ল্লেহ্ তা সুস্পইভাবে ব্যক্ত হয়েছে।

নারীব সহিত নাবীব যুদ্ধ বিবৰণ শুবু এই কাব্যেব কাহিনীতে নয়, সমগ্র পীব সাহিত্যে এক নব সংযোজন। হ্রাচাবী থোনা মৌলেব শান্তি বিধান এবং ভক্ত হথেব ভক্তিব পুরস্কার প্রদান বনবিবি চবিত্রকে মহিমায়িত করেছে। দক্ষিণ বাষকে বাক্ষস-রূপেই চিত্রিত কবা হযেছে। তিনি এবং ভদীয় মাতা নারায়ণী বিক্রমশালী। তাঁরা দৈব বলে বলাবান নন। নানাবিধ বাণ নিয়ে তাঁবা যুদ্ধে অবতীর্ণ হযেছেন,—কিন্তু বনবিবি ও সা-জন্সলির আছে কিছু অস্ত্র ছাডাও আল্লাব বুদরত। ছথের হুঃখিনী মাতাব মাতৃ হৃদযেব যে পরিচম পাওয়া যায় তা জীবভ হবে উঠেছে। এক স্থানে আছে—

বিদেশে ভোমাকে আমি যেতে নাই দিব।
মৃষ্টি ডিক্ষা মেঙে আমি ভোবে খাওযাব ॥
ভোমার বোজগাবে মোব না আছে দরকাব।
ঘবে বসে থাক বাব। নজরে আমার ॥

এই উক্তি থেকে প্রকৃত বাঙালী মাতৃহদ্যের পবিচয় পাওয়া যায়। মারের আঁচিলের তলায় থাকার বাঙালী-সুলভ মনোভার এতে সুস্পন্ট। তবে সর ক্ষেত্রে বাঙালী সন্তান মায়ের আঁচিলের তলায় থাকে না।—

হুখে বলে মাতা তুমি না পাব বুঝিতে।
বিদেশেতে যায় লোক উপায় করিতে।
জওয়ান হইন্ অবশেষে কি হইবে।
তুমি বাদে ভিঙ্গা মেজে কে যোবে খাওয়াবে।
লছিবে কি লিখিয়াছে—আল্লা পরওয়াব।
আজ্মাযেস কবিষা আমি দেখিব একবাব।

বনবিবি কাব্যে দক্ষিণ বক্ষেব বিববণ প্রসঙ্গে কিছু কিছু ভৌগোলিক তথ্য
পাণ্ডরা যার। ধোনাই—হথের পালার সৃক্ষরবন বিশেষতঃ দক্ষিণ চবিবশ
প্রবগণাব সৃক্ষরবন অঞ্চলের চিত্র পাই। বক্ষণহাটি, সন্তোষপুর, বাষমঙ্গল,
মোতলা, হেড ভাঙ্গড, ফুলতলি, গডখালি, কেদোখালি, ভ্রকুণ্ডা, হাসনাবাদ
প্রভৃতি স্থান মানচিত্রে শুরু দৃষ্ট হয় তাই নয়, ভ্রকুণ্ডায় বনবিবিব যে স্থায়ী
জ্ঞাসন ছিল তা আজো বিদ্যমান। এই ভ্রকুণ্ডা হল হাসনাবাদেব কিদিং
দক্ষিণে ইচ্ছামতীব পূর্বব কুলে অবস্থিত। তার জে, এল নং ৭৬। ভত্তব সূকুমার

সেন তাঁৰ ইসলামি বাংলা সাহিতো ভ্রত্ত নামক স্থানটি বর্দ্ধমান
—হণলী সীমান্তে তিরোল গ্রামের কাছে মৃডাই নদীব ধাবে বলে উল্লেখ
কবেছেন। তবে দখিনেব বাদাবন, হাসনাবাদেব সন্নিকটন্থ এবং আঠাবো
ভাটি অঞ্চল বলতে হাসনাবাদ থানার অন্তর্গত উক্ত ভ্রক্তাকেই বুঝার।
ভাটি অঞ্চল বলতে হাসনাবাদ থানার অন্তর্গত উক্ত ভ্রক্তাকেই বুঝার।
বাজি হিসাবে দক্ষিণ বাধ, বডবাঁ গান্ধী, ভাঙ্গত শাহ্ প্রমুখ ঐতিহাসিক
বাজিব কথা এতে আছে। সৃন্দববনেব কুমীব বাঘ-হরিণ প্রভৃতি জীবজন্ত,
কাঠ-মোম-মধ্ প্রভৃতি বনজ সম্পদের পরিচন্ধ এই কাবো পাওধা যায়। কবি
এখানে সৃন্দববনেব মনুন্ত ভক্ষণকাবী বাক্ষস চবিত্র অঙ্কন করে বৃধি তংকালীন
বিব্রণ দিতে চেয়েছেন।

বনবিবির কাহিনী ভিত্তিক করেকখানি নাটক লিখিত হ্যেছিল। নাটকগুলির মুদ্রিত কপ আজিও পাওরা যায় না, কিন্তু বিজ্ঞানের চরম উন্নতির দিনেও এই নাটক গ্রামাঞ্চলে অভিনীত হচ্ছে এবং সাধাবণ মানুষ কুতই না আনন্দ লাভ কবছে, বাত্রি জাগবণে ভা দর্শন-শ্রবণ করে। এইরূপ একখানি নাটকের প্রিচয় এইকপঃ—

নাটকেব নাম বনবিবি। রচষিত। সতীশচন্ত চৌধুবী। বচনাকাল বাংল। ১৩১৬ সালের ৪ঠা মাঘ সোমবাব থেকে ৯ই মাঘ শনিবাবেব মধ্যে। নাটাকাবেব পবিচয় "বছৰী গাজী" অংশে প্রদন্ত হয়েছে। নাটকেব আকৃতি ১৩
ই"×৮"। নাটকখানি সাধারণ সাদা বডেব কাগজে লেখা।

নাট্যকাহিনী পাঁচটি অকে বিভক্ত। পূর্চা সংখ্যা ৪৭। প্রতি অকে আছে পাঁচটি কবে দৃষ্য। অবশ্ব দৃষ্যগুলি সংক্ষিপ্ত। নাটকখানির পাঁচটি অক বধাক্রমে,—বন্দনা, ভূমিকা, আবহন-গাডি, পাত্র-পাত্রী পরিচয় ও নাট্যকাহিনী। বন্দনা ও ভূমিকা পরাব ছন্দে বচিত। নাটকের আরম্ভে আছে "শ্রীপ্রীহক নাম।" প্রযাবেব প্রতি পংক্তিতে ছাব্বিশটি অক্ষব ব্যবহৃত হ্যেছে। একস্থানে আছে "শ্রীপ্রীগুলাহি ভবদা। আক্ষা হিন্দু নাট্যকাবের পক্ষে "শ্রীপ্রীহক নাম" বা শ্রীপ্রীগুলাহি ভবদা। আক্ষা হিন্দু নাট্যকাবের পক্ষে শ্রীপ্রীহক নাম" বা শ্রীপ্রীগুলাহি ভবদা। লাট্যকাব উল্লেখ করেছেন যে নাটকের সংযোগহল আবব ও ভারতবর্ষ।

নাটকখানিতে সর্বমোট উনপঞ্চাশটে গীত আছে। তন্মধ্যে প্রথম ও শেষ

গান হ্খানি বন্দনাগীতি। আবাহন গীতিতে নাট্যকারের ভণিত। আছে। আছে সাতখানি কোবাস গান। ভূমিকাব মধ্যে কাহিনীর চুম্বক এদত্ত হয়েছে। নাট্যকাবেব বাসস্থান ছিল বাবাসতে। স্তবাং এ নাটকে স্থানীর ভাষাব পবিচয় আছে। একস্থানে ধোনাই বল্লছে:—

ধোনাই—বলবো কি ভাই, আমাব আব ভাল লাগচে না। যাহোক আমরা লিখতে পডতে শিখিচি, হিসেব কিতেব বাখতে জানি— বাপ-দাদাব পেশা ছাডি কেন । চোৎমাস এলো, মোঁচাকে অসমোর মধু।

[ দ্বিতীর অঙ্ক চতুর্থ দৃগ্য ]

অথবা,

মফিজদ্দি— হালিমা-দিলজানি । মোরে খুসী মনে হাসি মুখে মহলে যেতে ছকুম কব। তোগা কানা দেখলে মুই যাব কেমন করে হালিমা। একে তো আমার পা বাভাতি মন সরচে না। কি করি বল মোনাই বডিড ধবেচে। [তর অংক ১ম দৃষ্ট]

#### কয়েকটি স্থানীয় শব্দ ঃ---

ওচ্কে সুচ্কে লে অর্থ গুছিরে নিষে চলব্যানি অৰ্থ চল্বে'খন চল্লাম চল্লুম অৰ্থ **ফিব্নতি** ফেরার ব। ফিরবাব অৰ্থ ভোম্গা ভাৰ্য ভোষাদেব চুবিরে; ইত্যাদি। চুব গে অৰ্থ

আর্বী, ফারসী, হিন্দী প্রভৃতি বেশ কিছু শব্দ এতে ব্যবহৃত হয়েছে।
ভোছাভা কয়েকটি প্রবাদও আছে। যেমন—

- ১। জোর যার মৃল্লুক ভাব।
- ২। হাতেব লক্ষী পায়ে ঠেলা।
- ত। গাছে না উঠতেই এক কাদি।
- ৪। বসে খেলে রাজাব ভাঁডারও খালি হরে যায়। ইড্যাদি। নাট্যকারের ভণিডায় যে ভক্তি প্রকাশ পেয়েছে তা লক্ষ্যণীয়। বন্দনা

थः एवं जिनि निष्यहरू ,--

আৰ ষত পীৰ ফেবেস্তা আছে ত্ৰিভূবন।
নতমিৰে আজি দীন কৰে আবাহন॥
অথবা অধম সতীশে বলে,
বনবিবি কূপা বলে,
অসম্ভব হইল সম্ভব॥ [ভূমিকা]

অথবা, বনবিবি জন্থবা এখন গুন সর্বজন।

(মা) আঠাব ভাটিতে আসি পাতিলা আসন ॥

কাঙালের মা দরামখী আমাদেব সর্বজ্ঞখী

থাকে না তাব কোনও ভয় যে লর স্মবণ।

তাই বলি মান একিন দেলে তাক মা বনবিবি বলে

যাবে হুংখ-দৈল্ল চলে পৃক্ষ তাঁর চরণ।

দীন সভীশ বলে কুত্হলে মা বলে ভাক বে মন ॥

[ আবাহন গীতি ]

নাট্যকাব হিন্দুর দেবত। বা মুসলিমেব পীর বলে ভজ্জি অর্পণে কোন তারতমা পোষণ কবেন নি,—এ ভণিতা তাবই নিদর্শন। বলা বাছল্য, নাট্যকার বাহ্মণ বংশীয় সভান।

নাট্যকার যদিও লিখেছেন,—
দোজখ হইতে যদি পরিত্রাণ পাবি।
প্রাণ ভবি' ডাক মন এবাহিম নবী। [বন্দনা]

তব্ তিনি দেবী-মাহাম্য এচাবেৰ ভায় বনবিবি-মাহাম্যাই ৰচনা করেছেন। ভূমিকাষ তাই আছে,—

> সব হুখ দূব হল হুখে ফিবে ঘরে এল ভিক্ষা মাগি মারেবে পুজিল। পার বহু ধন মান অকাতবে করে দান মাবেব জছবা ৫চাবিত ॥

বনবিবি নাটকেব কাহিনী, মোহাম্মদ মৃন্শী বা মোহম্মদ খাতের সাহেব বিরচিত "বনবিবিব ছছর।" কাব্যেবই অনুসাবী। তবে এতে আছে,— হিন্দু-মুসলিম সমন্বরের সুস্পষ্ট আদর্শ; বনবিবি, বনাঞ্চলের কর্ত্তী বা দেবী,
—তিনি রাণী বা সাম্রাজ্ঞী নন। অভ্যান্ত কাব্য অপেক্ষা এখানে করেকটি
অতিরিক্ত চরিত্র পাই। যেমন,—দক্ষিণ বারের কনিষ্ঠ প্রাতা বিষম রাম ও
বরিজহাটি গ্রামের বণিক মোনাই মৌলেব মাতুল মফিজদি।

নাটক খানির গীতগুলি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। নাট্যকার এই নাটককে তাই "গীতাভিনয়" বলে উল্লেখ করেছেন। এতে ব্যবহৃত হয়েছে স্থানীয় কথ্য ভাষা। গানগুলি কি সুবে গেয় ভার উল্লেখ নেই। প্রভ্যেকটি গান ছয় গংক্তিতে সীমাবদ্ধ। এতে য়দেশ প্রেমাদ্দক ভাব আছে, উচ্চ ভাবাদর্শ প্রায় ক্ষেত্রেই নেই। কাহিনীই অধিকাংশ ক্ষেত্রে গানের অঙ্গ। কয়েকটি গান হাম্যরসাত্মক। একক ও কোরাস উভব প্রকাব সংগীত এতে আছে। বনবিবি নাটকে সর্বাশেষ দৃত্যেব সমাপ্তিতে পুনবার সমস্ববে "জয় মা বনবিবির জয়"— ধ্বনির সাথে নিয়লিখিত স্তুতি আছে:—

বন্দি মাতঃ বনবিবি বিপদবাবিণী।
আশীৰ বাচে মা দীন তাপিত তাবিণী॥
মৃচমতি হীনগতি,
না জানি মা স্তুতি নতি,
(ওমা) দাসে দবা দান সতী জ্গং-জননী।
(দীন) সতীশ সভয়ে পারে মহিমা বাখানী॥

বনবিবি মাহাত্ম্য-জ্ঞাপক প্রাচীন কাব্য হয়ত বয়ন্দ্দিন বচিত 'বনবিবির জহুর'নামা'। এই কাব্যের বচনা-কাল বাংলা ১২৮৪ সাল (ইং ১৮৭৭-৭৮ সাল ) १১ মতান্তবে এব রচনাকাল উনবিংশ থেকে বিংশ শতান্দীব প্রথমার্দ্ধের মধ্যে। ২৬ মূনলী মোহত্মদ খাতের সাহবেব কাব্যেব বচনাকাল বাংলা ১২৮৭ সালের ৭ই কার্ডিক (ইং ১৮৮১ সাল)। মোহত্মদ মূনশী সাহেব প্রণীত কাব্যের বচনাকাল বাংলা ১৩০৫ সালের ১২ই কান্তন ইং ১৮৯৯ সাল)। নাট্যকার সতীশচক্র চৌধুরী প্রণীত নাটকের বচনাকাল বাংলা ১৩১৩ সালের ৪ঠা মাঘ সোমবার (ইং ১৯০৭ সাল)। নাটকথানির হুইটে কপিই প্রতিলিপি মাত্র। প্রথম কপির লিপিকাল ইং ২১-১২-১৯৩৭ সাল; লিপিকর শ্রীঅকণচক্র চৌধুরী। এবং দ্বিতীয় কপির লিপিকাল ইং ৮-৭-১৯৩৯; লিপিকর শ্রীঅমবনাথ চৌধুরী। প্রথম কপির অবস্থা জরাজীণ।

# সপ্তজিংশ পরিচ্ছেদ

# বিবি বরকত

বিবি বরকত্ একজন কাল্পনিক পীবাণী। তাঁর আর কোন বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না।

পীবানী ববকত্ বিবিব নামে বসিবহাট মহকুমার হিঙ্গলগঞ্জ থানাব অন্তর্গত কাটাথালি নামক গ্রামে একটি কাল্পনিক দবগাহ আছে। দবগাহ স্থানটিব পবিমাণ আনুমানিক এক কাঠা। সেধানে আছে শুধু ঝোপ, অর্থাং পতিত জমি। দরগাহেব সেবাষেত হিলেন মবহুম আব্বাস আলি গাজী প্রমুখ। তাঁবা ঐ দবগাহে সকাল সন্ধ্যার ধূপ-বাতি দান কবতেন। বর্তমানে তেমন নির্মাতভাবে ধূপ-বাতি দেওরা হয় না বটে, কিন্ত স্থানীয় বছ ভক্ত সেধানে হয়, বাতাসা' ফল প্রভৃতি মানত দিবে থাকেন। সেখানে বাংসবিক কোন বিশেষ অনুষ্ঠান বা মেলা হয় না।

বিবি ববকত্মা ববকত্মানে অনেকেব নিকট অভিহিত হন। তাঁব নামে ৰচিত একাধিক সাহিত্য গ্ৰন্থেব পরিচ্য পাওরা বায় না। মৃহত্মদ আলিম্দ্দিন সাহেব বচিত "মা ববকতের মেজমানি"<sup>২৬</sup> নামক যে কাব্যগ্রন্থেব সন্ধান পাওরা বায় তাব কিষদংশেব উদ্ধৃতি এইকগঃ—

#### বরুক্ত রহস্য

ফুলী দাসী বলে বাত জননী আমাব হাসারত হইল আজ মরদান মাঝার। সোমাব নাহিক লোকেব কিবা চমংকার দাঁতাইয়া আছে সব চাঁবের বাজাব। বসিবার জন্মে তাবা শোরশার করে বসাইব কিসে মাগো বল না আমারে। বিছাওয়ানা যে নাহি মাগো কি কবি উপায় বসাইব কিসে মাগো বলনা আমায়।

মেজমানি করেছ তুমি ফকিবেব ঝি বিছওয়ানা যে নাহি তোমাষ বসিতে দিব কি। তাহার উপাষ এখন বলে৷ গে৷ জননী অকাবণ হয় বৃঝি সাধেব মেজমানি। এখন বলি যে মাগে। আবন্ধ মেব। লও বসিবাব জায়গা এখন জলদি এনে দাও। এ বাত শুনিষা ববকত মহলেতে যায় নামান্তেৰ পাটি এনে ফুলিব হাতে দের। পাটি দেখে ফুলি বলে বলি মা ভোমাবে একপাটি লযে আমি বসাইব কাবে। ফুলি তখন বলে বাত আর কিছু আছে এই পাটি লয়ে আমি দিব কার কাছে। বেশোমার লোক সেথ৷ আছে সমৃদর এই পাটি লয়ে আমি বসাইব কার। বরুকত বলেন ফুলি আমাব কথা লও এলারি ভাবিষা পার্টি মন্ধলিসেডে দেও। বৰকত বলিষা পাটি জমিনেতে ডালিবে বসিবে তামাস লোক নন্ধরে দেখিবে। এ বাত শুনিষা ফুলি দেলে খুশী হব পাটি লয়ে দোভাদোভি মহলেতে যার। সেখানেতে গিয়া ফুলি ভাবে আপন মনে মন্তলিসেতে পাটি আমি ডালিব কেমনে। মায়ের কাছেতে আমি হামেশ। বেডাই আৰ নামেতে জারি কিছু হবে নাই। ব্যক্তের কাছে আমি থাকি সর্বক্ষণ আমার নামেতে পাটি ডালিব এখন। ইহা বলে ফুলি দাসী পাটি ষে ডালিল দুই হাত ছিল পাটি এক হাত হইল। ক্ৰমে যদি গেল পাটি হইল অন্তিব হায় ভালা বারিভালা কি করি ফিকির।

ইহা বলে ফুলি ভখন ভাবিতে লাগিল এমন মডলব আমাব কি হুবেতে হইল। বৰকতেৰ কাছে আমি সৰমেন্দ। হইব কেমন করে মায়ের কাছে মুখ দেখাইব। ভাবিয়া অস্থির ফুলি দেল পেবেশান এবাব বুঝি বরকভেব না বহিবে মান। ভাবিয়া অন্থিব ফুলি ভাবে সোবহান দর। যদি কর বারি রহিম রহমান। তোমা বিন। দয়াবান আর কেহ নাই দয়াময় নাম তোব জানেন সবাই। সূজন পালন আব আপন কুপার দয়া কৰ অধীনেৰে আপে দ্যাময়। তুমি না কবিলে দ্বা কি হবে উপার মুক্তিলে পডিব। তোমাব দাসী মাব। হার। কড বে কৰণা করে আপনাৰ মনে বুহুম হুইল বাবি পাক নিবুখনে। বহম হইল যবে আপে দরামর গায়েব আওয়াজ ফুলি শুনিবারে পায়। ছকুম হইল এয়ছ। পাক নিবঞ্নে বৰকতেৰ নামে পাটি ডাল না একণে। আওয়াজ গাইবা ফুলি দেলে খুশী হইল বরকত বলির। পাটি জমিনে ডালিল। বৰকতেৰ খুব এয়ছা বলা নাহি যায বিছাইরা পাটি ফুলি দিশ। নাহি পার। এসেছিল যত লোক ভাষাম বসিল এক হাত পাটি ভার বাকি যে বহিল। ফুলি দেখে বলে বাত জননী আমাব সকলি কবিতে পাব মায়। বোবা ভাব। হাসাতে কাঁদাতে পাব জননী সবায় দেল বুশী হয় মোব দেখিলে তোমায় ! (পৃঃ ১৮-১৯) মৃহত্মদ আলিমৃদ্দিন রচিত "মা ববকতেব মেজমানি,' নামক কাব্যগ্রন্থখানি আমাদের হস্তগত হব নি। তাব বচনাকাল বা অন্তান্ত পরিচয় আপাততঃ প্রাপ্তব্য নয়। কবির বচনা দৃষ্টে এই কাব্যেব বচনাকাল আধুনিক যুগের নয় বলে অনুমান করা যায়। ভাষায় কিছু আরবী-ফাবসী শব্দ থাক্লেও সুখপাঠ্য এবং গল্পের মধ্যে সবলগতি আছে।

বিবি বরকত সম্বন্ধীয় কোন উল্লেখযোগ্য লোককথা হিঙ্গলগঞ্জ থানাব উপরোক্ত কাটাখালি অঞ্চলে বা অন্য কোথাও প্রচলিত দেখা যায় না। অবশ্য সেখানকাব অর্থাৎ কাটাখালি গ্রামে কল্পিত দরগাহে হিন্দু-মুসলমান অনেক ভক্ত মানত প্রদান করে থাকেন।

# অষ্টব্রিংশ পরিচ্ছেদ

# মানিক পীর

সত্যপীর ষেমন জোড়াতালি ( Composite ) দেবতা, মানিক পীর ঠিক তেমন নন। মানিক সুফাদেব বীকৃত পীর। তিনি অনেকটা বীশুর স্থানীর। কথনও কথনও তিনি যীশুব ( ঈসা নবীব ) সঙ্গে অভিন্ন। মানিক পীরের নামে মানিক ( মানিকা ) শব্দেব কোন সংস্পর্শ নেই। এটা এসেছে মানিকী ( Manichee, গ্রীক Manikhaios ) হতে। ইনি ইরানেব লোক ছিলেন এবং খুফীর দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় শতাব্দে জবগুশত্রীয় ও খুফী বর্মের সংমিশ্রণে নৃতন বর্মমত প্রবর্তন কবেছিলেন। সুফীবা মানিকীকে পীর বলে—এবং: যীশুব মত দ্যালু ও ব্যাধি-নিবারক মহাপুক্ষ বলে গ্রহণ কবেছিল।

মুনশী মোহত্মদ পিজিবদ্দীন তাঁব মানিক পীবেব কেচ্ছা নাংক পাঁচালি কাব্যে লিখেছেন,—

এলাহির চাহা, কমবদ্দিন সাহা,
বৈ ছুবাতে গোজাবিল। · ·
আল্লাব দোষায়, দুই লাডকা হয়,
শাহা কমবদ্দিন ঘবে। · ·
গজ মানিক নাম, দিহে ছোবহান,
বাডে ভাবা দিনে দিনে ॥

ফকিব মোহম্মদ তাঁব "মানিক পীবের গীত" নামক পাঁচালিতে লিখেছেন,— বাতুনে মানিক ছিল এলাহি মাক্লায়া নিল ব্যাষি সোঁপিষা দিল তারে। ' ব্যাষিগণ লয়া যত তাহা বা কহিব কত যান দেওবান হনিষাব উপবে॥

কেহ বলেন মানিক পীর হিন্দু সম্প্রদাযভুক্ত। তাব পিতাব নাম মনোহর সওদাগব।

বসিরহাট উত্তরাঞ্চলের কাবো কাবো মৃখে প্রচলিত প্রবাদ যে,—মানিক ও মাদাব নামে গৃই ভাই আল্লাব নির্দেশে তাব মাহান্ম্য প্রচাব কবতে ফকির-বেশে বেবিষেছিলেন।

সুফীদের স্বীকৃত ঐতিহাসিক এই মানিক পীব ইবানের লোক হলেও বঙ্গে তিনি কল্পিত নানান কাহিনীব মাধ্যমে বাঙালীব মানসে যে ভাবে স্থান লাভ কবেছেন তাব পবিচয় পাওয়া যায উনবিংশ শতাব্দে চবিবশ পরগন। ও ইশোহব জেলাব পশ্চিম ভাগে প্রচলিত ছড়াগানে—

বুষ ঃ মানিকপীর, ভবপারে যাবাব লা।

জন্মনাল ফিকিব নেলে, ফেনি খালে না।
[জামাই বাবিক ঃ দীনবন্ধু মিত্র, ৩য় অঙ্ক ]

জ্বশুত্র আছে,— মানিকের নামে তোমবা হেলা কবো না।
মানিকেব নামে থাক্লে বিপদ হবে না॥
মানিকের নামে চাল-প্রসা যে কবিবে দান।
গইলে হবে গক্-বাছুব ক্ষেতে ফলবে ধান॥

[ সংগ্ৰহ: সভ্যেন্দ্ৰনাথ বাব ]

মানিক পীব বঙ্গে একজন লোকিক দেবত। বিশেষ। মানিক পারের মূর্দ্তি বিরল। তাঁর প্রতীক-সমাধি বা ক্ষুদ্র স্থপই বেশী ক্ষেত্রে দেখা যার। মানিক পারের আকৃতি অতি সুন্দর। দেহের বর্ণ শ্বেত, ত্ব'এক স্থানে মেঘের মত। মাথার বাব্রী চুলেব ওপব ছোট তাজ পাগতী। চোখ ঘটি বিশাল। পোষাক পবিচছদ কোন কোন স্থানে হিন্দু পোবাণিক দেবতাব মত। ত্ব'এক পালীতে কালে। রঙের আলখাল্ল। ও টুপী দেখা যায;—তবে উভয় স্থানেই তাঁব এক হাতে আশাদণ্ড এবং অপর হাতে তস্বী বা জপমালা থাকে।

মানিক পীরেব পূজ। হাজতের কর্ত। বাদেম সব ক্ষেত্রেই মুসলমান ফ্রকিররাই হন। ৬৮

মানিক পীর সাধারণভাবেই গোসম্পদ বা পশু সম্পদ-বক্ষক দেবতা স্থানীয বলে কল্লিত। মানিক পীরেব দরগাই-স্থানে ভক্তগণ নিষমিত ধূপ-বাতি প্রদান করেন; হাজত, মানত ও শিরনি দেন। অভাত্ত পীরেব দরগাহেব সাথেও ভার দরগাহ দেখা যায়। বভবা গাজীর ঘৃটিয়ারীব দরগাহস্থানে যেমন বঙপাৰের দৰগাহ ভাছে, অনুকাণভাবে বঙখুঁ। গাজী পাৰেব পাথবা-দাদপুৰ গ্রামেব দৰগাহেৰ স্থানে মানিক পীৰেব দৰগাহ ভাছে।

गांडीव अथम इर अश्व क्लाब अश्वराहे मानिक शीरवव नवगारह अनल हम्र। च्यत्नक श्रांतन श्रांनीय शीरवत नवशारह त्य त्कान श्रथम छिश्यत खवा त्यमन व्य, कन, शांठीनो श्रेष्ठ প্রভৃতি ভক্তগণ দিবে থাকেন। মানিক পীবের নামে অনেকে গৰুও উৎদৰ্গ কৰে মাঠে ছেভে দেন। অৰ্থনৈতিক অবহাৰ পরিপ্রেক্ষিতে সম্প্রতি (১৯৭৫) এইরপ নোসম্পর উৎসর্গ কবার ঘটনা বির্ল। সাব। वश्त्रदाद रा द्वांन त्रमराव अथव। वश्त्रराव धकवांव मानिक शीरवव नारम ্মেলা বসে। চব্বিশ প্রগণাব বাবাসত মহকুমার ক্ষেক্টি গ্রামে মানিক পীবেব কল্পিড দবগাহ আছে। ভাদেব ক্ষেক্টিব নাম যথাক্রমে.— ওটনডাঙ্গা, আবিজ্বাপুৰ, সিৰাজপুৰ, বামনগাছি, ছোটজাগুলিয়া, উলা, শিমৃলগাছি, কদৰগাছি, আটিশাডা পাথবা, বদবপুৰ, ইছাপুৰ, পাকৃদত্ প্রভৃতি। গ্রামে গোমডক দেখা দিলে মানিক পাবেব সেবক ফ্রকিব্রুণ পুৰুব বোগ নিবামধেৰ জন্ত গাছ-গাছভা বা টোটক। ওবুৰ দিবে থাকেন। অনেকে জলপভা, ভেলপভাও দিবে থাকেন। হিন্দু এবং মুসলিম উভয় তবফ থেকে এইকপ গোৰদি গ্ৰামে দৃষ্ট হয। যে সৰ ভাষামাণ ফকিব বাড়ী বাড়ী মানিক পীবেৰ গান গেবে চাল-পধস। ডিক্ষা কবে বেডান তাঁদের একজন ১৯৬৯ খুফুান্দেৰ ২ব৷ মাৰ্চ ভাৰিখেৰ সকালে আমাৰ বাবাসভেৰ গ্ৰামের বাসায় এসে যে গান শুনিষে গিয়েছিলেন ভাব কিষদংশ উদ্ধৃত কবৃছি :---

মানিক পীবেব মেলা দেখে যে কবিবে হেঁলা;
ছই পাষে চম্পাইবালা চক্ষে লাগুক ঢেলা॥
আইল আইলবে পীব আইল লহববান।
ভামসুন্দৰ পীব মুখে চম্পা দাভি।
ভামিতে ভামিতে আইল গওলাব বাভি॥
•••

এব পর সেই ফকিব সংক্ষেপে বললেন ,—

গোৰালা বধ্ব নিকট হব চেবে না পাওষায় অভিশাপ দিবে পার চলে গেলেন। অভিশাপে গৰু বাছুব সব মব্ল। পাবেব দয়ায পুনবায় ভারঃ প্রাণ পেল। এবার ফকির আবার গাইলেন ;---

পৃব-দখিনে ঘরখালি মা বেউর বাঁশের রুরা।
পীর নামে দান কর মা চাল-পরসা দিষা।
তোমার বাড়ীর সিথে নিষে অত্যের বাড়ী যাই।
তোমার বাড়ীর মানুষ-গরু বাখিবে ভালাই।
গরুর মাথার শিং গো মা মানুষের মাথায় কেশ।
মানিক পীবের কুপা। হতে পালা কবলাম শেষ ।

ফকিব তাঁর নাম বলতে চান না। তিনি প্রোচ, বং স্থামবর্ণ, মাথাষ
সালা টুপী, পরণে লুন্দি, গায়ে তালি দেওরা নানা রংএর ফতুবা, হাতে চামব ও চিম্টা। তিনি আমাদেব পরিবারেব মন্তলের জন্ম তিনটি জিনিষ দিয়ে বান। সেগুলি এবং সেগুলিব বাবহার যথাক্রমে,—১। কয়েকটি কালো সুতোর টুকবো। এগুলিব এক একটি পরিবাবের প্রত্যেকের হাতে বাঁধবে।

- ২। এক গ্লাস জল বাতে লাল কালিতে লেখা এক টুকবা কাগজ ফেলে দেন। এ জল বাড়ীব মানুব-পশুপকী সকলেই গ্রহণ করবে। এবং
- ৩। উক্ত কাগজ টুকরা বা কবচটি গ্লাসের জ্ব থেকে তুলে নিয়ে ঘরের দৰজার উপরে জাঁঠা দিয়ে লাগিয়ে বাখতে হবে।

किছু চাল-পরসা দিলে তিনি হাসি যুখেই চলে যান।

মানিক পীরেব মাহাস্ক্যা-গীতি পবোক্ষভাবেও অনেক ফকির গেষে খাকেন। সে গানে বিশেষভাবে আছে গোসম্পদের মঙ্গল-কথা। সেইকপ একটি মন্তল-গীতির পরিচয় দিছিছ ঃ—

ধুরা- আমার মনে মনে বালা গাষ।
মানিক জেন্দাব নাম ।
সকালেতে ছড়া-কাঁঠে সন্ধ্যাকালে বাতি,
লক্ষ্মী বলেন তাহার ঘরে আমার বসতি।
সকালেতে সাফাই করে সাঁবেতে সাজাল,
সেই গোহালেতে রাখলে গরু হবে না নাকাল।
বে গোহালে নিত্য সাঁবে না পড়ে সাজাল,
সারাবাতে দাপার গক সকালে বিমাব,
আয়ু কমে ভারই সাথে গ্রু বুমে যায়।

গো-সম্পদের মঙ্গলের জন্ম মানিক পীবেব বোৰার চৌষট্টি দাওয়াই পাওয়াৰ বিবরণ বিবৃত হয় এইভাবে—

> চৌষট্টী বেষাৰি গৰুৰ চৌষট্ট দাওষাই, মানিকেৰ দোয়া হলে ভবে পার পাই। মাবে মাবে গৰুব ঘটে ছোট ছোট বোগ, মানিকের দোয়। মাঙ্গি শোনেন মুটিযোগ। জিহ্বাতে হইলে কাট। গলায হইলে কোলা. হাতেতে লবণ লইর। দিবেন ভাতে ডলা। বৰ্ষাতে কাদাৰ গৰুৰ পাষেতে হৰ এ'শে, শুক্নো ঠাবে রাথবেন আর ফেনাইল দিবেন ঘবে ঃ পেট ফাঁপে ছাভাষ গৰু, সিম্লে ব্যামো কয়, বাঁশের পাত। শুকনে। তুষ খাইতে দিতে হয়। জব আইলে কম্প দিয়। তারে 'খোর' বলি. গাঁজাব সাথে শুক্নো বিঙা আর ছেঁডা চুলি। मूथ ठांशियां नाक निया (वांशा नित्न शर्व, ভাল হইবা উঠবে গৰু ছাডি যাবে কৰে। ইহা ছাড়া গলা ফুলা মাবে ক্ষ পশ্চিমে, ইশেন মূল, মরিচ ছাঁকোব জলে বাইবে কুমে। এই ভিন প্রব্য ভাই নিবেন শিলে বেঁটে. হ। কবাইয়া ঢালি দিবেন বিদ্ন নাহি ঘটে। মানুষের যেমন দাদ তেমনি গব্দর কাঁবের কাঁড়. জল দিয়া দিবেন ধুয়ে টর্চেব পুরানো মশলার ৷ • •

ধুর।— মানিক যায মানিক যাব গো কানু ঘোষেব বাড়ী মানিক যার।

এর পর ফকিব গাইলেন শুরু হৃশ্ধবতী গাভীব কথা—
কথাব বলে গাই গকব মৃথে হৃশ্ধ রয়,
বেশী কইবে খাইলে গাই বেশী হৃদ্ধ দেষ।
চুর্লি ভূষি খইগ-বিচালি ভেলীগুড় আব,

কাঁচা ঘাসে গাইয়ের পেষ্টাই কয়ে দিলাম সার। লাউ কলাই ফ্যানে ভাতে হগ্ধ বৃদ্ধি হয়, হঞ্চ বাডে বাছুব সারে শুনেন মহাশয়। শীতেতে প্রাবেন জামা হেঁড়া চট দিয়া, গৰমেতে চান কৰাবেন পুকুশ্নেতে নিয়া। স্বাস্থ্য-আলা যাঁড অথবা নকল পালেব বীজে গোধনেব বৃদ্ধি হবে ভাই ক্যে দিলাম ও ষে। ষেমন তেমন হুই ভাই আব হুই গাই যদি থাকে, সংসাবেতে চিন্তা নাহি কহি যে সবাকে। গব্দর সেবার তুষ্ট হষেন আপনি ভগবান, ষার কুপাষ ছোট কালে বাঁচে বাচ্চাব প্রাণ। পুরাণ-মহাভারতেতে জানি গোধন বড কয়, **এই ধনে বছু নিলে প্**ৰমাই বৃদ্ধি হয়। কথায় বলে তথ্য যদি থাকে আগে পাছে. কিবা ফল করে ভাই শাকে আর মাছে। মেঠাই বল মণ্ডা বল গ্রন্ধ ছাড়া নর, ত্ব-খিতে শক্তি বাডে ব্যামো দূব হয়। মানিক পীরেব চবণ বন্দি পালা শেষ করি। মুসলমানে আমিন বলেন, হিন্দুৰা বলেন হবি 🛚 [মানিক পীরেব গান: সত্যেন বায়]

মানিক পীবেব গান গ্রামাঞ্চলে এতখানি বহুল প্রচাবিত যে, তাঁব প্রতি গ্রামের হিন্দু-মুসলিম কৃষক এবং অক্সান্ত সাধাবণ মানুষ অনেক সময় গায়ক ফবিরকে যেন মানিকপীরের প্রতিনিধিনপে কল্পনা করে এবং তাঁকে চাল-পন্নসা দান কৰে। সেই ফবিবও তেমন মানিক পীবেব প্রতি ভক্তি অর্পণ করতে সকলকে আহ্বান জানান,—

> মানিকেব নামে ভোমবা হেলা করো না, মানিকেব নামে থাকলে বিপদ হবে না। ভক্তির ভগবান তিনি অভক্তের নর, ভক্তিভাবে যেবা ডাকে তাব বাডী যার।

## মানিকেব নামে চাল-প্ৰসা যে কবিবে দান, গইলে হবে গৰু-বাছুব ক্ষেতে ফলবে যান।

বেশ ক্ষেক্জন কবি মানিক পীবেব পাঁচালী লিখেছেন। ফকির মহাম্মদ লিখেছেন—মানিক পীবেব গাঁত। মুনশী মোহম্মদ পিজিরদ্ধীন লিখেছেন—মানিক পীবেব কেছে। জ্যবদ্ধিন লিখেছেন—মানিক পীবেব জ্বতা নামা। নদর শহাদ লিখেছেন—মানিক পীবেব গান। তা ছাভা ব্যনদ্ধিন, খোদা-নেওয়াজ প্রমুখও মানিক পীবেব গান বচন। ক্রেছেন।

পাঁচালিকাব কবি ম্নশী মোহম্মদ পিজিবদ্ধীন সাহেব তাঁব পৰিচয় দিয়েছেন অতি সংক্ষেপে। এক স্থানে তিনি লিখেছেন,—

আল্লা আল্লা বল সবে হবে এক মন।
সধীনেব বসতি বানায কদিয়ী যকান। (পৃঃ ২১)

কবি অল্প বয়সে মাতাপিতাহীন হন। পঞ্চম বছৰ পৰ ডিনি কিছু শিক্ষা লাভ কৰেন। তাঁৰ ওস্তাদ পীৰেৰ বসতি কুমাৰহাটে। ডিনি লিখেছেন :—

জেলা বাকইপুবেব থানা
তাহাব দক্ষিণে বাণা
মোকাম এই জানিবেন সবাই ॥
একা আমি সংসাবে,
মা বাপ গিষাছে মবে,
ভাই বন্ধু আৰু কেহু নাই ॥

অতি অল্প বয়সে কবি মাতাপিতাহীন হয়ে কতখানি অসহায় বোধ. কবেছিলেন তা নিম্নলিখিত অংশ থেকে বুঝা যায় :---

মা বাপ কেমন চীক্ষ ত্নিযাব পৰে ।
ক্ষানিতে পাবিলাম নাহি নছিবেৰ কেবে ॥
বষস বংসব চাবি বখন হইল।
মা বাপের তবে আল্লা উঠাইয়া নিল ॥
পিতা মাতা সকলেতে গেলেন চলিযা।
মাটিৰ পিঞ্জিবা বহে ত্নিযাব পডিযা॥

1

অবশেষে ভেবে দেখি আপনার মনে।

ছনিরাতে কেহ নাই সেই আলা বিনে ॥
শেষকালে দাদি মেবা ছিল ঘূনিরার।
লালন পালন কবে আলাকে বিরার॥
ভাবপবে আলা নবী হুকুম কবিল।
দেখিতে ২ দাদি ফণ্ডত হইল।

যখন আরশে দাদি গেলেন চলিরা।
পুকুবেতে পানা যেষছা বেভার ভাসির।॥

এ ছাড়া কবির আব কোন প্রিচর পাওবা যাব না।

মৃন্সী ,মোহাম্মদ পিজিবদ্ধীন সাহেব প্রণীত গওসিয়া লাইব্রেরীর জাদি ও আসল মানিক পাবেব কেচছা, কলিকাভার ৩০নং মেছুমা বাজাব ক্রিট হতে নুরদ্ধীন আহম্মদ কর্তৃক প্রকাশিত। আকৃতি ৯ % ৬ । পৃষ্ঠা সংখ্যা '৪০। পৃষ্ঠাগুলি বাম থেকে ভাইনে সজ্জিত। হামদ-নাত, কেচছা ও সূচীপত্র এই তিন অঙ্গে বিভক্ত। কেচছা ২ ১৬টি উপবিভাগ আছে। প্রতি প্রথম চরণের পেষে ত্ই দাঁতি এবং দ্বিতীব চবণের শেষে ভাবকা-চিহ্ন। কোথাও দ্বিপদী কোথাও ত্রিপদী প্রার । দ্বিপদী প্রারে সাধারণতঃ চৌদ্ধ অকর। পর পর গুইটি একই শব্দেব স্থলে একটি শব্দ ও প্রবর্তী শব্দেব বদলে "২" ব্যবহৃত্ত হুহেছে। কেচছাটিতে মূলতঃ হুইটি পৃথক কাহিনী ব্য়েছে।

আল্লাব দোবায় কমকদ্দীন শাহাব পত্নী ত্থবিবির গর্ভে গঙ্গ ও মানিক নামে তৃই পুত্র হব।

হীবে দাসী কব, গুন ওগে। জাষ

হেন ছেলে নাহি কারে।

ফিরি কত ঠাই এমন দেখি নাই

মোম বাতি জলে ঘরে॥

অহঙ্কারী হধবিবি তার উত্তবে বল্লেন,—

হু'জন। থাকিলে কত লাড়কা মিলে

শুন দাসী কহি তোবে।

বীজ না বোপিলে কিসে ধার ফলে

দেলে দেখ বিচার কবে !

এ কথা শুনে নিরঞ্জন আবেশেতে বৈজ্ঞাব হলেন। তিনি জিবরিল-এর মারফত গ্র্যবিবিকে আজার পাঠালেন। বাত্তে অকন্মাং আজাবেব চাপে বিবি অচেতন হবে পডলেন,—পিপাসায় বুক হল শুষ্ক। প্রদিন কমর্ছিন খবব পেয়ে এলেন। বিবিব এইকপ অবস্থা দেখে তিনি হায় হায় করে উঠ্লেন।

> লাভকাকে দেখিষা শাহা কান্দিতে লাগিল। দিনেতে হনিয়া যেন অন্ধকাৰ হইল !

জুদ্ধ হবে কমরদিন শাহা বললেন,—
আজাব দুরেতে দিব পরজার মারিষা।

এ কথাও আল্লা শুনতে পেলেন। অহঙ্কারীকে সাজা দিবার নিমিত্ত আল্লা বললেন জিবরিলকে—

> যেমন বডাই শাহা করিল এখন।
> আন্ধাব ভেজিরা দেহ উচিত মতন । 
> া গাষে জব মাথা ব্যথা পৌছিল তখন ।
> আলাব হুকুমে শাহা যান গডাগডি।

পতি-পত্নী বিপন্ন হয়ে পডলেন। কমরদ্ধিন বললেন,— শুন দাসী এইবাবে জ্বান বৃথি বায়। মরিলে এ দোন লাডকা রহিবে কোথার। একজনে বাখ দাসী বতন কবিবা। গুইজনে মরিবে কেন কান্দিয়া কান্দিয়া।

অগত্যা দাসী একটা ছেলে পেল, কিন্তু সেই দাসী ছেলেকে নিষে চল্ল বিক্রী কবৃতে। পথে তার দেখা বদর কেন্দার সাথে। দাসীর অভিপ্রাথ জেনে বদর জেন্দা নিজেই দশ টাকা দিয়ে সেই পুত্রটিকে কিনে নিলেন।

ত্'মাস কেটে গেলে বোগাক্রান্ত কমরন্ধিন শাহা কোন প্রকারে উঠে বসলেন।

> টলমল কৰে অঙ্গ বাহে চলে যায়। শাহাকে দেখিবা শ্বভান আইল তথায়।

শয়তান বল্ল—স্বাব খাও—সেবে যাবে। শাহা ও বিবি হজনেই খেলেন স্বাব। ধন-দৌলত যত কিছু কমবদ্ধিব ছিল। একে একে মাল-মান্তা লুটাইয়া দিল।

বদর শাহ। ক্রীড পুত্রকে গৃহকর্তী ছুরত বিবিব কোলে এনে দিলেন। নিঃসন্তানা সুর্বত বিবিব কোলে সেই পুত্রকে এনে দিতে বিবি যেন হাতে চাদ পেলেন। পরে বদব শাহা বললেন,—

দিন কভ মোৰ ভবে কর না বিদায়। · · জাহিব কাবণে যাব · · · ·

বদর শাহ বিদেশে রওন। হয়ে গেলেন।

বিদেশে তাঁৰ বাবে! বছৰ কেটে গেল। তভদিনে তিনি পালিত পুত্ৰ মানিকের কথা গেলেন ভূলে।

জাহির সেবে অনেক দিন পর বদর শাহা কিরে এলেন মহলে। তথন—
মার বেটা গৃইজনে নিস্তা বার বুশী মনে,
মানিকেরে চিনিতে না পারে।
না বুঝে বদর মিরা, কত শত গালি দিরা,
ছুবতেবে যার কাটিবাবে।

মানিক চেষ্টা কর্লেন বদব শাহাকে বোঝাতে। বদব অবুঝ। তিনি মানিককে সিদ্ধুকে ভরে জালিয়ে দিভে চান। কাঁদতে কাঁদতে মানিক, আল্লাব দরবাবে মোনাজাত করলেন। আল্লা বললেন,—

> থাক তুমি এইখানে খোসাল হইবা। মুদ্ধিলে পডিলে তুঝে লিব দ্বরাইরা।

মানিককে সিদ্ধুকে ভবে, কৃঞ্জি ভালা লাগিয়ে তিন দিন ধবে আগুন দিয়ে জ্বালানো হল। ছুবত বিবি কেঁদে কেঁদে হয়ে গেলেন অজ্ঞান।

আল্লার দোয়ায় সে আগুন হবে গেল পানি। সকালে সিল্পুকের কুলুপ
খুলতে মানিক অক্ষত দেহে বাইরে এসে বদবকে সালাম জানালেন। তিনি
বল্লেন,—আল্লাব দোয়াষ আমি রক্ষা পেয়েছি। এবার আমাব বিদায়
দিন। এবাব বদর মিয়া আপনার ভুল ব্বতে পেবে কেঁদে ফেললেন। কিন্তু
শেষ পর্যান্ত বদব শাহাও ছুবত বিবিকে "সালাম করিয়া মানিক খায়
নিকালিয়া।"

এলাহি বল্লেন জিববিলকে—"চৌষট্টা বেদেব ভাব দেহ মানিকেবে।" জিবরিল এলেন মানিকেব কাছে। বল্লেন,—

> ভন ভন মানিক জেন্দা ভন দন্তগিব। দেবাগ শহরে গিয়া কব না জাহির॥

এই নির্দেশ পেয়ে মানিক এলেন ভাই গজের সাথে সাক্ষাতকর্তে। তাঁকে সঙ্গে নিয়ে সেখান খেকে তিনি বাহির হবে পভ্লেন
ফকিবেব বেশে,—হাতে আশাবাভি, গলে তছ্বি, পায়ে খডম, অজে
টেডা বুলি, মাথায় পাগতি। তিনি আয়ে। নিলেন জাবিল। সেই জাবিলেব
সাহায্যে আয়ায় দোষায় বিশাল নদী পাব হয়ে তিনি এলেন দেয়াগ সহবেব
'কালে শাহাব' বাডীতে।

প্রবল প্রতিপত্তি এবং প্রতাপশালী বাদশ। কালে শাহা-—বিস্ত "করজন্দ বিহনে ছিল সকলি আন্ধার।" আল্লাব প্রতি ডাঁব মতি নেই,—ফ্লিব দেখলে আন্তনেব মতন স্থালে ওঠেন।

মানিক পীব এলেন কালে শাহাব দরজাব। বল্লেন,—
আসিবাছে ওগো মাতা তোমাব বাটাতে।
থোডা খানা দেহ মাতা আল্লার নামেতে।
এক দানা বন্ধবাত দিলে পাবে হাজার দানা।
খোদাব দোরাতে সেই পাবে বেহেন্ত খানা।

এলাহির দোরা আছে একিন জানিবে। খোদার দোরাতে এক লাভক। পরদ। হবে ।

ছ্ইন নামী দাসী ফকিবছবের উপস্থিতিব কথা কালে শাহাব পদ্ধী রঞ্জনা বিবিকে জানাল। বিবি কিছু চাউল ভিক্ষা পাঠালেন। মানিক সে ডিক্ষা নিলেন না ;—ভিনি বিবির সাক্ষাং প্রার্থী। বঞ্জনা বিবি এলেন মানিক পীরেব হজুরে। মানিক পীর বিবিকে আশ্বাস দিলেন যে আল্লাব দোয়াষ তাঁব পুত্র হবে। বিবি সে কথার গুরুত্ব দিলেন না। বলুলেন,—

> পাণলেব মন্ত তোমার দেখি যে নবনে। দূর হযে যারে বেটা আমার সামনে॥

বছদিন এক ক্ষকিব এসেছিল হেখা।
কহিয়া গিষাছে তিনি ঐ সব কথা॥
সেই সব কথা ষদি তোমাব মুখে পাই।
তক্তি কবে স্থান দিব আল্লাব দোহাই॥
সেই কথা না মিলিলে বোলা কেড়ে লিব।
হাতে পায়ে বেভি দিয়ে কয়েদে যাখিব॥

বিবি আরো গালি দিলেন। তাতে খোদা অসম্ভই হলেন,—জ্বুদ্ধ হলেন শ্বয়ং মানিক পীর। পীর অভিশাপ দিলেনঃ—

এই দোরা কবি আমি বদি হই পীর।
ভ্রমণ করিবে তুমি আমার খাতিব।
এই বাত কহি আমি বেতে হবে বনে।
বার বংসব ছব মাস খুবিবে কাননে।
পত্তদের মত তুমি থাকিবে জঙ্গলে।
আহাব না পাবে মাতা জঙ্গলে চুডিলে।
খোদার দোরাতে তুমি নগর না পাবে।
পক্তিরা যেমন থাকে তেমনি কাটাবে।

এ সব কথা জনে বিবি অন্দব মহলে গিয়ে দাসী জুইনকে বল্লে,—ফ্কিছয়কে মেবে ভাগাও এখান থেকে। দাসী ছুটে এসে তববাবিব আঘাত করতে গেল কিন্তু সে আঘাত ফকিবেব গাবে লাগল না—নিজেব দেহে লাগতে নিজে বিখণ্ডিত হয়ে গেল এবং মৃত্যু বরণ করল। অগ্য দাসীর কাছে দাসীর মৃত্যুব খবর পেয়ে রাণী তে। বাদশার ভয়ে ভীতা হলেন। বিবি, দাসীকে বল্লেন,—

কত্ব না বাদশাৰ কাছে এই বাত কও। নেমকেৰ দাসী তোৱা মোৰ ছেৱ খাও।

সভা-অন্তে বাদশ। খবে ফিরলেন। জ্যোভ হাত কবে মায়ের কদমে সালাম জ্যানিষে তিনি বাণিজ্যে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন।

> কোমেৰ কথা কিছু বলি গো ভোমারে। ভাগনা জানিয়া ভাবে রাখিবে নজরে।

ভোমাব হুকুম যদি বন্ধায় না করে। বসন প্রায়ে দিবে জঙ্গল মারাবে॥

কালে শাহা লোক-লস্কবে মুসচ্চিত হয়ে আল্লাব নাম স্মবৰ কবে বাণিজ্য-যাত্ৰা করলেন।

পীর এক দিন নামাঞ্চ পড়ে আলাব দোষা প্রার্থনা করলেন। আলা পাঠালেন জিবরিলকে—"বিবাট নগবে ওকে দিবে যে ভেজিরা।" জিববিলেব কাছে নির্দেশ পেষে পীব এলেন বিবাট নগরেব কিন্ ঘোষ ও কান্ ছোষেব বাজী।

গৃহস্থ ঘোষ ভাইদেব ভালই অবস্থা। ধন-দৌলত, গৰু-বাছুব প্রচুব। "কৃত মুধ-দি আছে ঘবেতে তাহাব"। আব আছে চাঁদেব সমান এক ছেলে।

পীব দোর-গোডাব এসে 'মা মা' বলে ডেকে ডিক্ষা প্রার্থনা কবলেন :---

সাত বোজ খানা পানি না হয আমাব । খোডা হুধ দেহ মাতা আমাব তবেতে। এলাহিব দোষা আছে জানিবে মনেতে ॥

গোরালিনী বল্ল,—কিছু মাত্র হ্ধ নাহি কি দিব তোমারে।

পীব বললেন—দশ মন হৃধ আছে দেখি তেবা ঘৰে।
কুটা বাত কহ তুমি আমাদেব তরে !

গোয়ালিনী সে কথাৰ গুৰুত্ব দিল না। গাখেবেৰ কথা যে ফকিব জানে, যার এত গুণ, সে কেন ভিক্ষা কৰে খাষ। সে এক ৰাজা গাভীকে দেখিয়ে বলল,—

> ষত পাৰ ওবে ফকিব খাওন। দুইয়। । কেনন সভ্যবাদী ভোম্বা দেখিব বুঝিয়া ॥

পীর মনে মনে আল্লাকে বললেন,---

''ৰৃদ্ধিলে পডেছি আমি দ্ববাও এইবাবে ,''… দ্বনম ভোব বংসহীন আছে চুনিষাতে । কেমনে দোহন আমি করি এক্ষনেতে ॥ আল্লার হকুমে জিবরিল মনুবার নামক বাছুর নিয়ে অদৃশ্রভাবে সেথানে এলেন। খুসি হয়ে মানিক পীব সেই গোয়ালিনী বৃতিকে হয় পোওয়া একটি ভাঁড আনতে বললেন। বৃতি এনে দিল সহস্র হিদ্র এক ভাঁড। একে একে সাত বভা হয়ে ভরে গেল। গোয়ালিনী সব হয় ঘবে এনে বলল,—ফকিব বেটা য়াহ্ জানে। সে ঘরেব হয় বাইরে নিষেছে নিশ্চয়। তাব পুত্রবয়্ সনকা বলল,—''মাডা অভিথ য়াবে ফিবে।'' সে কিছু হয় এনে ফকিবকে দিল। ফকিব বললেন;—

জন্মাবধি থাক তুমি এবো স্ত্রী হইরা।
যেই মাত্র মানিক জেন্দা মাথাব হাত দিল।
দেখিয়া সে গোয়ালিনী বত গোশা হইল।

ৰুডি তৎক্ষনাং কিনু কানুর কাছে গিয়ে বলল,—''কড রঙ্গ করে ফকির-ছই' সনকার সাথে।''

বোষ তো একথা ভনে বাকদেব মত জ্বলে উঠল। সে ক্রত এসে পীরের মাথার মারল—'ভেন্ন'। পীব অন্তর্হিত হলেন। তাঁব মাথাব মোহরা পড়ল মাটিতে। মোহরা কাল-সাপ রূপে দংশন কবল কিন্কে। সকলে হাষ হার কবে উঠল।

> সনকা বসিরা তখন আল্লাকে বিধার । সনকাব মোনাজাত আল্লা কবিল কবুল।…

সেখানে এক ব্রাহ্মণেব ৰূপ ধবে মানিক পীর এলেন। বৃদ্ধি বলে ওবে বাছা বাছাব পেলে আমি। আমাব ষড ধন আছে অর্দ্ধেক পাবে তৃষি ঃ

মানিক তখন আল্লাব নাম নিয়ে কিনুব পারে ফু দিতে সব বিষ হবে গেল পানি। কিনু জীবন পেল। অর্দ্ধেক ধন দিবাব ভয়ে বুডি কপট মূর্চ্ছ। গেল। মানিক স্মবণ কর্লেন আল্লাকে।

খরে মৈল গোরালিনী বাইবে মৈল গাই।
কতেক বাছুব মৈল লেখা-জোখা নাই।
সনকা বলে আমি কি বলিব আর।
মানিকের তন্তাসেতে যাই এইবার।

সনকা, পীবেব আগমন, হ্ব ভিক্ষা চাওবা, পীবকে গালি দেওরা ইত্যাদি
সব ঘটনা বলতে,—কিনু খোষ চললো পীবেব সন্ধানে। সাত দিন সাত বাত
সদ্ধান কবে অবশেষে মানিকেব দ্বায় সোক্ষাত পেল মানিককে। হু'পাষে
জ্ঞানিক ধবে আনুক্লা প্রার্থনা কবতে মানিক পীর সদর হবে কিনুব বাড়ী
এলেন। এলাহিব নাম স্মবণ কবে তিনি দোষা পভলেন। আলার হকুমে
সব গক বাছুব বৈচে উঠল। তখন কিনু হব থেকে দশ মণ হ্ব এনে
থেতে দিল পীবকে। আবো দিল এক গাড়ী আব দশ বিধা জমি। মানিক
বললেন—এ সবই তোমাৰ বইল।

বে সমেতে গাভী গোহন কবিবে আগনে। আঙ্গাৰ নামেতে হুৰ দিবে যে জমিতে॥

এই বলে মানিক পীব আপনাব আন্তানার ফিবে গেলেন।

বাদশা কালে শাহা তড়দিনে বাণিস্থা-স্থাহান্ত নিষে আমিবাবাদেব । ঘাটে পৌছে গেলেন। নিঞ্জিভ সেই বাদশাব শিববে গিবে হান্তিব হলেন গন্ধ ও মানিক। মানিক বললেন—

> ছইবেক লাভক। তের। বিবিব উদবে ॥ সেই লাভক। হৈতে তোমাৰ ৰাভিবে খনেতে। লাল মানিক পাবে কত হাসিতে খুশীতে ॥

কালে শাহা সেই বাত্রে মানিক-ইাস পাখীব পিঠে চডে এলেন বিবি বঞ্চনার নিকট, তিনি নিজেব কাছেব চাবিব সাহায্যে কুলুপ খুলে বিবিব কাছে গেলেন এবং বাত্রি শেষ না হতেই সাক্ষাতকাব শেষ কবে ফিরে এলেন জাহাজে। মানিক পীর বললেন,—কোন চিন্তা কবো না,— ভাটাব টানে টানে বাও জাহাজ নিয়ে। পাবে বহুত মাল, বসে খাবে চিবকাল আর এলাহিব নাম করবে।

প্ৰদিন বাদশা কালে শাহা সকালে সদলে বওয়ান। হলেন এবং আরো এগিষে চললেন।

এদিকে দেবাগ সহবে কালে শাহাব যাত। আবেমনা বিবি সকালে ঘুম থেকে উঠে দাসীকে বললেন পুত্ৰব্যু বছনা বিবিব খবব নিতে। দাসী এদে জ্ঞানালো যে দরজাব কুলুগ খোলা, দরজা খোলা, বেহুস হয়ে বিবি পালস্কে: শুষে আছে। বুডি বললেন,—

# **এত দিন পবে তুই কালি দিলি কুলে।**

কুষ্ণ বুডি দাসীকে দিয়ে বঞ্জনা বিবিত্ত গায়ের বুজলঙ্কার খুলিয়ে নিলেন, তার বদলে—প্রালেন চট। তারপর তাঁকে পাঠিষে দিলেন বনবাসে আমীরা-জঙ্গলে।

রঞ্জনা বিবিব সোনাব বৰণ দেছ বনে বনে ঘুবে ঘুবে হল মলিন বরণ।
তিনি শুধুই কাঁদেন আৰ স্মরণ করেন আঞ্জাকে। নব মাস পব তিনি বনে
দেখুতে পেলেন দীলু নামক এক ফকিবেব কুঁডে ঘব। রঞ্জনা গিয়ে তাঁকে
স্ব কথা বললেন। সব শুনে ফকিব তাঁকে আশ্রয় দিলেন।

সেদিন দীনু ফকির গ্রামে গেছেন ভিক্ষায়। বঞ্চনা প্রসব হয়ে বসে আছে 

যরে। ্ঘবে ঢুকে চাঁদ স্থরেপ পুরকে দেখে ফকিব তো খুব মৃদ্ধ। দাইকে 
আনালেন সহর থেকে। দাই বললে,—লাভকা খুবই বেমার। কমিন। 
সহরে শাহা হবিবের নিকট নিয়ে যাও—ভিনি ভাল কবে দেবেন। ফকিব, 
লাভকা লাল মানিককে নিষে গেলেন তাঁব কাছে। শাহা হবিব বললেন,—

### দাওয়াই খাওয়াই পাছে লাড়কা মারা বার ॥

ফকির ফিরে এলেন ঘরে। দাই ছ টাকা নিমে ফিরে গেল। শাহা হবিব ডেকে আনালেন উজিরকে। বললেন,—দীনু ফকিরের ঘবের ছেলেকে চুরি করে এনে দাও,—অনেক টাকা পাবে। উজির এক দাসীব সাহায্যে যাহ্ব জোরে লাল মানিককে এনে দিল হবিবের কাছে।

সকালে উঠে রঞ্জন। বিবি পুত্রকে না পেয়ে কেঁদে উঠলেন। খবর গুনে ফ্রকিরের মাথাষ যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ল।

লাল মানিকের সন্ধানে বাবো বছব কেটে গেল। মানিক পীব এবাৰ এসে তাদেব সঙ্গে দেখা দিলেন এবং আপন পরিচয় দিলেন। বিবি তখন পীরেব পা জডিয়ে ধবলেন। পীবেব দয়া হল। বিবিকে পীর প্রামর্শ দিলেন রাজ-দরবাবে নালিশ করতে। বিবি নালিশ কবলেন বাজার নিকট। রাজা সে নালিশ নিলেন না, ববং তাঁকে তাভিষে দিলেন।

পুত্র বিরহে বিবি রাক্তায় বসে কাঁদেন। পুত্র বোজ সেই পথ দিষে বিদ্যালয়ে

যায়। নিজেব পুত্র বলে চিনতে পেরে বিবি আবো কাঁদতে লাগলেন। লাল মানিক একদিন বলল,—তুমি কাঁদ কেন? বিবি সব কথা বললেন। পুত্রেব ছদয় সেই ছঃখে গলে গেল।

অনাহাবে কৃশকাষা মাতাব জন্ম লাল মানিক আপনাব আহাবের অংশ এনে দিলে বিবি বললেন,—

> যদি সভ্য মেবা লাভকা হও বাপু তুমি। কেমনেতে ঐ ভাভ খাব তেবা আমি॥

শাহাব উপব লাল মানিকেব সন্দেহ হওবাৰ বলল ,--

এক ৰাভ কহি বাবা ভোমায় হুজুবে ॥ ছেবে মেবা এক হাভ দেহ উঠাইবা। বলিব সকল কথা বহান কবিষা॥

শাহ। তথনই তাব মাথায় হাত দিতে লাল মানিকেব আবো সন্দেহ 'বনীভূত হল। মনে মনে সে ভাবল---

> পিতা মাতা হইলে পৰে বেটাব ছেবেতে। কোন মতে হাত তাবা না পাবে তুলিতে॥

মানিক পীব এবাব বঞ্চনাকে সঙ্গে নিষে রাজ দববাবে গেলেন। তিনি লাভকা চুবিব বিবৰণ বাজাকে বললেন। রাজা ভেকে পাঠালেন শাহা হবিবকে। হবিব বললেঃ হেলে আমাব। বাজা মনে মনে বললেন,—কি করি এখন।

মানিক পীর বলেন লাভকাব মুখে সাত জোড়া পটি বাঁধা হোক্।

"সাত পাঁচিল ভেদ কবে তৃধ যাবে যাব।

তাব সঙ্গে দাবি-দাওয়া কিছু নাহি কাব।

বাজাব হুকুমে শাহা হবিব, দাসীকে আপন ন্তন হতে হুব দিতে বললেন। দাসীব ন্তন হতে হুব তো বেব হ'লই না, বন্ধণার সে কেঁদে ফেলল। জন্ম-বাঞ্জার দুধ—সে কি সম্ভব। অপব পক্ষে বিবির ন্তন হতে এমন হুখের প্রবাহ এল যে সাত পুরু কাপত ভিজে গেল।

দ্ধ দেখে বাজা ভখন বেহুস হল।

বিবি লাল মানিককে পেলেন ৷ মানিক পীৰকে তিনি সালাম জানালেন ৷

"সালাম কবিয়া বেওয়া জোড হাতে কয়। কহ বাবা লাভকা লয়ে ষাইব কোথায়।"

মানিক বললেন,—লাভকা নিয়ে নদীর থাবে যাও। তাঁবা নদীব থাবে গেলেন। পীরেব প্রবামর্শে লাল মানিক পথ চলতি ধাঁব সাক্ষাত পেল, তিনিই কালে শাহা। সে কালে শাহাকে বললে,—বাজাব হুকুম আছে, তাঁর কাছে যেতে হবে। অন্তথায় সব ধন এখানে দিবে আপ্নাব ঘবে ফিরে যাও।

কাৰে শাহা চিন্তিত হয়ে অবশেষে গেলেন বান্ধাব কাছে। তিনি লাগ মানিকেব নামে পান্টা নালিশ কবলেন। লাল মানিককে আনা হল দববাবে। লাল চান্দ বললে.—

বাব বচ্ছব মাতা মেরা ফেবে বনে বনে।
পিতাব অন্নেমণ আমি না পাই জাহানে।
বঞ্জনা আমার মাতা দেবাগ সহব।
সত্য কবে বল দেখি কে হব তোমাব।
বেই মাত্র লাল চান্দ এই কথা বলে।
আপনাব লাভকা বলি তুলে নিল কোলে।
বুকেতে রাখিল তাবে মুখে চুমা দিয়া।
কান্দিতে লাগিল শাহা বিবিকে দেখিরা।

লাল শাহা বলল-

মানিক পীব হইতে মোবা আছি যে বাঁচিয়া। নহে ত জননী মেবা যাইত মরিষা।

শাহা এবাৰ মানিক পীৰেৰ জন্ম আকুল হলেন। দয়াল পীৰ সেই আকৃতিতে সাভা দিলেন,—আল্লাকে ভেবে পীৰ সেখানে এলেন। শাহা বললেন—"যাহা চাহ ভাহা দিব কহিনু ভোমাবে।" মানিক পীৰ বললেন,—"আপনাৰ দেশে যাহ ধনে কাজ নাই॥"

কালে শাহ। বলে আমব। যাইব পশ্চাতে। শ্বয়বাত কবিব কিছু মানিকেব নামেতে। কালে শাহা দেশে দেশে সে খ্যবাতের খ্যব পাঠালেন এবং মানিকেব নামে খ্যুরাত জাকাত দিয়ে সকলে মিলে আপনাব মোকামে ফিবে গেলেন।

কাহিনীর আবস্তে কবি ভণিতায় বলেছেন—

হীন লাচার কয়

সবাকার পার

আমি বড গুণাগাব।

নছিবের ফেবে

বাগ গেছে ম'বে

ফেলে হুনিয়া মাকার ।

মানিক পীব পাঁচালী কাব্যৈ বিভিন্ন কাহিনী-অংশে শৈশবকালে মাতা-পিতাব স্নেহৰঞ্চনাৰ কৰণ চিত্ৰ যেন কবিব অসহান্ন জীবনের সঙ্গে সঙ্গতি বেখে অন্ধিত হয়েছে।

কমবদিন শাহার পুঞ মানিকেব বাল্যজীবনে নেমে এল ছঃখের ভার ! মানিক বিক্রীত হল বদর শাহার কাছে মাত্র দশ টাকার বিনিমরে । ভিনি ছুরত বিবির কোলে মানুষ হতে লাগলেন । পালক পিতা বদর শাহা বাণিজ্য থেকে ফিরে এসে অকাবণ সন্দেহে ভার কঠোর শান্তি স্বরূপ পরীক্ষাব বিধান করল । ভাকে সিন্দুকে বন্ধ কবে আগুনে জালানো হল ! উপবোক্ত ঘটনাব পরিপ্রেক্ষিতে সে ছঃখে কবি বললেন,—

> মানিকের গৃঃখ যত আমি তাহা কব কড মুখ দেখে ছাতি কেটে বার !!

অন্য কাহিনী অংশে রঞ্জনা বিবিব পুত্র জাল যানিকেব এক জন্পলে অসহায় অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হওয়া এবং সেখান খেকে হুক্ট ব্যক্তিব কবলে পড়ে শৈশবে হুদ্ধশা ভোগ কবাব কথায় কবিব ভণিভাব আছে—

> থোডাই বয়সে ভাই বাখিয়াছে আস্ত্ৰা সাই পিডা মাডা গেছেন মবিয়া।

পঞ্চম বছৰ পৰে

ধবিয়া ওস্তাদ পীবে

শিকা করি এলাহি ভাবিয়া চ

বহুত কচ্ছেন্ত্ৰা কৰে

শিখাইল মোর ভবে

কুমার হাটে বসভি তাহার।...
একা আছি এ সংসারে মা বাপ গিয়াছে মরে
ভাই বন্ধু আর কেহ নাই।

বাল্যকালে লাল মানিক পালিভা মাভার নিকট নিষ্ঠুদ্ম ব্যবহাব পেয়েছিল,—যা কবির ছদয়কে স্পর্শ করেছে। অঙ্গুক্ত মাভার ছঃখে ভাই লাল মানিক আপনার আহারের অংশ এনে দান কবতে মাতৃ-ছদয়ে যে বাংসল্য-ভাব জাগরিত হয় ভার বর্ণনায় কবি লিখেছেন,—

> বঞ্চনা বলেন বাবা ভাত কোথা পেলে। কি কপেতে এই ভাত এখানে আনিলে ॥

লাভকা বলে ওগো বেওরা কহিগো তোমারে। হুই দিন তেরা লাগি আছি অনাহারে॥

একথা শুনে রঞ্জনা বিবিব তৃঃখ দ্বিগুণ হল। আহা। ভোব মুখেব ভাত কি করে খাব। তাতে ভো ভোবই শরীবের জোর কমে যাবে। লাল মানিক সেই মধুর বচন শুনে সভাই এবার মাতৃয়েহেব স্পর্শ পেল। সে কেঁদে উঠ্ল। কিন্তু বাজীতে ফিরে এসে পালিতা মাতাব কাছে দাকণ স্কুধাব কথা বলতে তিনি অল্লই ভাত দিলেন। তাতে উভরেব মধ্যে দেখা দিল অসস্তোষ এবং শেষ পর্যন্ত—

একথা শুনিরা বিবি জ্বলিরা উঠিল।
সাদণ্ডান রাখিরা তারে চাপড মাবিল।
এরছা জোবে মাবে সেই লাডকাব ম্থেতে।
সামালিতে নাহি পারে গিবে জমিনেতে।
কভক্ষণ বাদে লাডকা হুস কিছু হুইল।

কবি ভার ভণিভার বাব বার ষেভাবে নিজেকে হীন, অধম, লাচাব, গোনাগার প্রভৃতি শব্দ দিরে আখ্যাত করেছেন তাতে পীরেব প্রতি তাঁব অবিচল ভক্তির সাথে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে পরম প্রেয়েব নিকট আত্ম সমর্পণের কথাই প্রকাশ পেয়েছে। এই কাব্যেও প্রত্যক্ষভাবে পীবেব প্রতি এবং পরোক্ষভাবে আল্লাব প্রতি লক্ষ্য বেখে তাঁদেব মাহাত্ম্য-কথাই বিহৃত হয়েছে। মানিক পীর ভক্তেব ভক্তিতে সহজেই সম্ভট হন। সাভ ঘডা হ্ধ দোহন কবে দিলেন মানিক অথচ সব হ্ধ ঘরে বেখে সামাত্য একটু এনে দিল কিনুর পত্নী সনকা। পীব ভাতেও খুসী হয়ে দোয়া কবলেন সনকাকে। আবার প্রযোজনে পীব জুদ্ধ হয়ে অভিশাপও দিতে পশ্চাংপদ হন না। রঞ্জনা বিবিব রুচ ব্যবহারে পীব জুদ্ধ হয়ে বললেন—

থানাপিন। নাহি দিলে আমার তরেতে।
এলাহি কবেন যেন যাইবে বনেতে ।
এই দোরা কবি আমি বদি হই পীব।
ত্রমণ কবিবে তুমি আমার থাতির ॥
পতদেব মত তুমি থাকিবে জন্মলে।
আহার না পাবে মাতা জন্মলে চুডিলে॥
ইত্যাদি।

কাব্য রচনার কবি আপন চুর্বলতা সম্বন্ধে সচেতন। ভাই বাব বাব কবি বলেছেন—

> হীন পিজিবদ্দিন বলে সবাৰ জনাবে। ভুল চুক হইলে ভাই সবে মাফ দিবে॥ (পৃ ২৭)

কবি নিজের লেখার সন্তুষ্ট হতে না পেবে—
কফিলদ্ধিন নাম ঘর জগদিরা মোকাম।
বডই পিয়ারা সেই বড গুণধাম ॥
সমাপ্ত করিরা কেছো দেখাইন্ ভাবে।
বছত কছেলা কবে দিল মেরা ভবে ॥

কফিলন্ধিনের মঙ্গল কামন। কবে ভিনি গাইলেন— আমি হীন ভাবিস্তা আল্লার দরগাস্ত্র। সুখে সালামতে আল্লা রাখেন ভাহার ॥ (পৃ ১৯)

আজিমাবাদ বানশিয়া নিবাসী ফকির মহাম্মদ যে পাঁচালী কাব্যথানি লিখেছেন তাব কাহিনী খেকে পিজিবদ্দিন সাহেব লিখিড কাব্যেব কাহিনী সম্পূর্ণ পৃথক। সংক্ষিপ্ত কাহিনী এইকপ;—

वादि शृष्टि करव आला मुकित्न পডেছেन,—छात्मव मामनाह क ! हेनाहि

পাঠালেন জিবরাইলকে—মক্কাব সব পীর-প্রগন্বরকে ডেকে আন। তাঁবা এলে ইলাহি বললেন,—

## ন্তন সভে এই মতে ব্যাধিগণে লেহ উঠাইয়া।

তারা নিজেদের অক্ষমত। জানিষে মাথা হৈট কবে রইলেন। এলাহি তখন মানিককে তাতে ব্যাধি সমপণি কবে হনিয়ার 'পবে পাঠালেন। তার সঙ্গী হরজ আলি। মর্তভূমিতে উত্তীর্ণ হয়ে তাবা মকায় যেতে মনস্থ কবলেন। মকায় পৌছুবাব আগেই নামাজের বেলা হল। জঙ্গলের পাশে নদীব ধায়ে একাজে আশাবাডি ও সোনার খডম বেখে হজনে বসলেন নামাজে। সেই সময় হখিয়া ও তাব মা জঙ্গলে গক চবাতে এল। দূব থেকে মানিক—অলিকে নামাজ কবতে দেখে হখের কোতৃহল বেভে গেল। মাকে বলে সে দেখতে চলল, নামাজ পড়া। পথিমধ্যে দেখে হটি সোনাব খডম। লোভ সে আর সামলাতে পারল না। খডম হটি চুবি কবে নিয়ে এল মাষেব কাছে। মা তাকে ভংগনা কবলেন।

হুখে গেল খড়ম বেচতে বাজাব বাজাবে। বেনে তো ফকিবের খড়ম দেখে ভরে অন্থিব। অমনিই কিছু টাকা দিবে সে তো হুখেকে বিদায় কবল। সেই টাকায় হুখে হাট-বাজাব কবে এল। মাতা-পুত্র ভোজন সমাধা কবে পালকে ভরে বিশ্রাম কবছে—এমন সময় মানিক পীব এলেন খড়মের সন্ধান সূত্র ধবে। ফকিবের জিগীব ভনে হুখেব মা এল ঘবেব বাইবে। খড়মেব কথা হুখেব মা খানিক ধমক দিলেনঃ আমাব সঙ্গে কথা হুখেব মা খানিক ধমক দিলেনঃ আমাব সঙ্গে কগটতা করা। এল হুখে। সেও প্রথমে বীকাব করতে চাষ না। অবশেষে সে মনের কথা বলল যে তারা কাঙাল দেখে কেউ ভাব সঙ্গে বেটির বিশ্লে দেব না। ভাব সাধ—সোনার খড়ম বেচে সে বিশ্লে করবে। মানিক পীর বললেন—বীবসিংছ রাজার মেরেব সঙ্গে ভোর বিশ্লে দিয়ে দেব, আমার খড়ম এনে দে। ছুখে বললেঃ বাগদীর ছেলে আমি, আমি বাগদীয় মেরেকেই বিশ্লে কবব। মানিক বললেনঃ যা খুসী কব—আমার খড়ম এনে দে। ছুখে ভাবাব খড়ম চুরির কথা অন্বীকার কবল—

প্ৰিহাস কৰেছিনু তুন শাহাজী। মানিক, এবাৰ বেনের কাছে, টাকা নেবার কথা ফাঁস কবলেন। ছথে ভখন জডিষে ধৰল মানিক পীরেৰ পা। বললে, ভুমি আমার বিষেব ব্যবস্থা কৰে দাও।

তিন সত্য কবে পীব ব্রাক্ষণেব বেশে প্রথমে গেলেন বাজসভায়।

সেথানে তিনি বাজাব বাবো বছবেব কন্সাব সাথে বিয়েব সম্বন্ধ করলেন।

পাত্রেব বিবরণ শুনে বাজা কন্সা–সম্প্রদানে ব্যগ্র হলেন। মানিক পীর ফিরে

এসে সে শুভ সংবাদ জানালেন হুবেকে। এত ক্রন্ড সম্বন্ধ করে আসতে হুখে

ফকিবকে বিশ্বাস কবল না। সে বলল—

#### কেমন ৰাজাৰ কন্তা দেখাৰে আমাৰে।

মানিক বললেন,—বেহ। না হইলে আগে কন্যা দেখাষ কে। ছখে বললে
—বাগদীব বিষেব নিষম মান্তে,পাডা-পভশীকে হলদি-তেল মাখতে এবং খীর
পিঠা খেতে দিতে হবে। অতএব দাবে পভে ফকিব তখন আসমানেব চার
দৈলি ডাকিষে তাদেব দিষে সব যোগাড কবালেন। ছখেব আবো
বাষনাঃ—

পছন্দ মতন দাঁত-বাঙা কৰাৰ পাতা চাই, বাজনা-বাদ্যিৰ ব্যবস্থা কৰা চাই, আতস বাজি চাই। আবো বাষনা—''আধাৰে কেমনে যাব বাজাব দৰবাৰে।'' অগত্যা মানিক পীৰ বনেৰ বাঘদেৰ ছাব। মশাল বহন কৰিয়ে বৰসহ বওনা হলেন।

ববকে কিছু দূৰে বেখে বামুনেব বেশে মানিক গেলেন বাজবাডীতে। একদল বাঘ আসতে দেখে বাজাব প্ৰাণ গেল উডে। বাজা বললেন---

### জামাই আব তুমি আসিবে লোকে কাজ কি।

মানিকও তাই চান। বাখদেব বাদ দিষে তিনি গুখেকে নিয়ে বিবাহসভাষ এলেন। সোনাব বিছান। দেখে গুখে তো ভবে মাউতে বসল। বাগে
মানিক তাব গালে মাবলেন গুই চড। গুখে উঠে বসল বিছানায়। পীবেব
অলৌকিক শক্তিতে তা আব কেউ দেখতে পেল না। পঞ্চ উপক্রণে
কাঞ্চনেব থালায় জামাই বসল খেতে। ঝালের বাঞ্চন সে খেতে পারল
না। মানিক দেখলেন —বিপদ। সে মন্ত্রই বা পড়বে কি করে।
বাজা তাঁব লোকদেব বললেন,—জামাইকে আন, ক্যাব হাতেব সঙ্গে
তাব হাত বাঁধ। মানিক বললে,—বানা ও সব আমানেব নিরম নহ। রাজা

ছঃখিত মনে সে ব্যবস্থা মেনে নিজেন। ছখে বাসব ঘবে কল্যাব রূপ দেখে হতবুদ্ধি হয়ে গেল ,—

ইল্ডেৰ কামিনী জিনি দেখি তনুবেশ
মূঠিতে কাঁকালি লুকায় পিঠে ভাঙ্গে কেশ।
বিনোদ-বন্ধান হাব গাঁখ্যা দিছে গলে
মাথাৰ মানিক কন্যাৰ ধিকি ধিকি জলে।

ত্থেব মনে হল যেন সাক্ষাত মা মঙ্গলচণ্ডী। সে বারবাব গড করে আক বলে—

> মাহামাই চণ্ডী ঠাকুৰাণী ভোমাকে বৃঝাই আজি যদি বাঁচি মাগো কালি ঘৰে যাই।

তিনে রাজকতা হাসি চাপতে পারে না। কতাব হাসি তনে চথে ভরে মরেব চাল থেকে ঘোডাব ঘাস নিয়ে মরেব এক কোনে বিছিষে তাতে তথে রাভ কাটালো। সকালে বাজকতা কেঁদে সমস্ত মাথেব কাছে জানালে বাণী অভিযোগ আনলেন বাজাব নিকট। রাজা হুকুম দিলেন—

ঘটক বামুন কোথা বেঁধে আন গিয়া।

বামুন এসে বললেন—"ঝালে নুনে ভোমর। কবছে যবকাব l' আব কালার কথা ? বনে বনে বিষে হল,—মা–বাপ, আত্মীয-কুটুম্ব কেট খবন পেল না—এ কাবণে কেঁদে ছিল। গড করাব কথার গুখেব জবানে ভব কবে মানিক বললেন,—

শোবাব ভবে এমন জাষগা দিয়াছিল মোকে
বেটাব হুইয়া গভ কব্যাছিলাম ভাকে।

ভারপর সে নিজের ঐশ্বর্যের গল্প করল। বাজা তা দেখতে চাইলেন।
জামাই জানালো—পাঁচ দিন পরে গেলে দেখতে পাওয়া যারে। পীবকে তথন
ছ্থে বললে,—আমার তো তালপাতার ঘর, কি হবে উপায! মানিক
বললেন—আমি এগিষে গিয়ে সব ব্যবস্থা করি। ছথে বলল,—আমাকে
'ফেলে পালাবার মতলব। মানিক আল্লাব দোহাই দিয়ে চলে গেলেন এবং
দিয়ে সব ব্যবস্থা কবলেন। হরজ আলি বললেন,—সবই তো হল, কিন্তুরাজার দলবলের পবিচর্যা। কববে কে? মানিক বললেন,—

উনকোটি ব্যাধি আমাব মাঙ্গাইষা আন।

ব্যাধিগণ এল প্রিচর্য্যা করতে। ছখের কুঁড়ে ঘরের চার্বদিকে সোনার-শহর গড়ে উঠল। 'সেই ভালপাভার ঘরে পীর সিদ্ধি ঘুটে-থায়।'

পাঁচদিন পব। বাজা চললেন জামাই-এব সাথে ঘব দেখতে। হথে খোড।ব পিঠে উল্টো কৰে বসেছে। সেই ভাবে বসতে দেখে সবে তো হেসে খুন। অন্তৰ্যামী পীবেব শক্তিতে ঘোডার লেজেব দিকে হল তাব মুখ।

সৈত্য সামন্ত নিষে বাল্যভাগু কৰে বাজা এলেন জামাই-এব বাজীতে।
হবজ আলি এগিবে এলেন অভ্যৰ্থনা কৰতে। আদৰ-আপ্যায়নে পৰিতৃপ্ত
হয়ে বাজা চাইলেন বেহাইকে গড কৰতে। হুখে আপত্তি কৰল। বাজা
নিষেধ ভনলেন না। বাজাৰ আসবাৰ আগেই ভালপাভাৰ ঘর সোনাব
মন্দিবে পৰিণত হল। মন্দিৰে চুকে ভফাৎ থেকে পীৰকে বাজা কুর্নিশ
করলেন। পীৰ আশীর্বাদ কৰলেন সেই বাজাকে। ভাৰপৰ
বিনা অনুমতিতে ইঘৰে ঢোকাৰ অপবাধে পীর তাঁকে ত্ব'চাৰ ঘূমি মেবে
সঠিক পরিচয় নিলেন। পৰিচয় পেষে পীৰ খুশি হয়ে সকলকে ভোজনেবসালেন। যানিকেৰ হুকুমে হ্বজ আলি, বাজা ও ভাৰ দলবলকে উপযুক্ত
ইনাম দিলেন। বাজাও জামাইকে অর্থেক প্রগনা লিখে দিলেন।

সকলে চলে গেলে মানিক বললেন ছখেকে,—

এখন সোনাব খডম হৃটি এনে দেহ মোবে তোকে হয়। কব্যা যাই হক্ত মকা শহরে।

ধৃথে বললে,—তা হবে না। আগে সাভে তিন গণ্ডা বেটা হোক—পবে খড়ম দেবো।

মানিক হেসে বললে,—

বাইশ লক্ষ প্ৰথানাৰ হইল বাজতি তবু নাঞি ছাড বেটা বাখালিয়। মতি।

পীব মকাষ চলে গেলেন। পাঁবেব নামে ছথে ভালে। বকম শিবনি. দিলে,—

মানিকেব গীত যে বহিল এই খানে। १

- -

পিজিরদ্দিন সাহেব বিবচিত কাব্য থেকে ফকিব মহামাদ বিরচিত কাব্য অন্ততঃ কাহিনা অংশে অভ্যন্ত হাল্কা ধবণেব। মানিক সহয়ে সাধারণেব প্রচলিত ধারণার ফকিব মহামাদের কাব্য-কাহিনা পীর-মাহাম্ম্য সহয়ে অনুচ্চ ভাব সৃষ্টি করে। বিপদে-মাপদে অথবা শোকে-হৃঃথে এ দেশে পাবগণেব জীবনপণ কবে যে দরদী ভূমিকায় অবতার্ণ হতে দেখার ইতিহাস আহে তার সঙ্গের কাহিনীর সঙ্গতি নেই। আল্লা উনকোটি ব্যাধি সঁপে দিলেন মানিককে —ভাল কথা। কিন্তু তিনি যে আহি-ব্যাধি থেকে মানুষ বিশেষতঃ পশু-সম্পদকে রক্ষা কবেন এ কাহিনীতে তার কোন আভাসই নেই। আপনাব এডম ফিরে পাওষাটাই যেন তার সর্বপ্রধান কর্ম্বর।

মানিক পীবকে ধ্বংস করতে পারে এমন কেউ নেই। বদব শাহ তাঁকে সিম্বুকে ভরে স্থালিষে দিয়েও ধ্বংস করতে পারলেন না, অথচ তথের বাষনা অনুষায়ী তাব বিয়ে দেবার এবং সন্তান দেবার প্রতিশ্রুতি পালন করে তরে চুরি যাওয়া আপনাব সোনার বভম জোভা পেতে হরেছে। কবিব এ কাহিনী হাস্তবসাত্মক। রাজকভাব সঙ্গে বাখাল ম্বকেব বিবাহ, উভযের আচবণের মধ্যে বৈষম্য পাঠকেব ষথেষ্ঠ হাজোদ্রেক করে। বরকে বিছানা ছেভে মাটিতে বসা, বোকে মঙ্গলচন্ত্রী মনে করে গভ কবা, বাসব ববে চালেব খভ টেনে এনে মাটিতে বিছিবে সেখানে ভয়ে রাভ কাটানো, বাজকভাব হাসি ভনে ভয় পাওয়া ইত্যাদি ঘটনা হাস্তবস স্কীব উৎস। এতে পাবেব প্রতি ভক্তি জাগাতে সাহাস্য করে না। অথচ পিজিবন্ধিনেব কাব্যেব কাহিনীতে কিন্-কানু ঘোষ সম্পর্কিত ঘটনায়, রঞ্জনা বিবিব ককণ জীবন সম্পর্কিত ঘটনায় পাবেব ভ্রিকা সাধাবণের মনে আপনিই ভক্তিভাব জাগবিত করে।

তবে ফকিব মহাম্মদেব কাব্যে ভাষাব কিছু উৎকর্ষ লক্ষ্যণীয়। সৈগ্র-সামস্ত নিয়ে রাজ্য যখন জামাই-এব বাডী এলেন ভখনকাব একটে মনোবম বর্ণনা তাব প্রকৃষ্ট উদাহবণ,—

> ক্ষেত্রি কুলেতে কেবল জনম তাহাব নবীন বষসে যেন যোজস্বা কুঙাব। ললাটে চন্দন চাঁদ প্রম উজ্জ্বল গগন মগুলে খৈন শুশী টল্মল।

খাঁডা-খাব বাঁশি ভার নাসিকার গঠনে বিজ্ঞলী ছটকে ষেন মুখেব দশনে। কর্ণমূলে বীববোঁলি ভাকে ভাল সাজে বতন-নপুব হুটি চরণেতে বাজে।

এ काहिनीए आहा भिरमांव कथा निरं वनानरे हान ;—आहि एपू মানিকেব মাহাত্ম্য কথা। আল্লা ব্যাবি মৃষ্টি কবে মৃষ্টিলে পডবেন—এই সব - ধাবণা ইসলামি আদর্শেব সম্পূর্ণ বিবোধী। মৃক্ষিলে পড়াব মতন বক্তব্য अन्न कान भीत-कार्ता मका कवा याय ना। मानिरकव माशास्त्रा पया, ध्यम, মহানুভবভা, ত্যাগ, ধৈর্য্য প্রভৃতি গুণাবলী অনুপস্থিত। জনৈক বাখাল-বালকের বিবাহকণ খেয়াল চবিভার্থ কবভে মানিক পীৰ ভাব বুজরগী বা অলোকিক শক্তির ব্যবহাব কবেছেন। এভাবে বাখাল-বালককে বাজাব মতন ধনৈশ্বর্যাশালী কবাব মধ্যে মানিক পীবেব বতথানি বাহুকবেব ভূমিকার প্রতিভাত হতে দেখা যায়, অবহেলিত, বা নিপীডিত বা হুর্দশাগ্রন্ত কোন वास्त्रिय मुस्लिमानाव पृथिकाय (मथा बाव ना। এ कारिनी जारे कारिनी হিসাবে অতি-মধুৰ হলেও তা অৰ্বাচীনেৰ নিকট পবিবেশন-যোগ্য বলে মনে হয। এ কাহিনীতে সমাজ-হিতৈষণার মূল্য অনুপস্থিত। পাঁচালী কাব্য হিসাবে এব ভাষাব চাতুৰ্য্য অবশ্য প্ৰশংসনীৰ বটে, কিন্তু ভাবেব গান্তীৰ্য্য নেই বলে এব সাহিত্যিক-মৃল্যও বে একেবাবেই নেই তা বলা যার না। খড়ম উদ্ধাব অভিযান, বাখাল-বালকেব নিকট বাজাব কন্যাব বিবাহ, বিবাহ-বাত্রিব বিবৰণ ইত্যাদি সাধাৰণ মানুষেৰ কাছে হান্ত-বস সঞ্চারে সাহায্য करवरह। (महे मिक मिरा धहे कार्ताव महिज्ञिक मृना अमन्नीकार्या।

অনেক অঞ্চলে এক কালে মানিক-ষাত্রার বছল প্রচাব ছিল। তাতে মানিক পীবেব মাহাত্ম্য-কথাই প্রচাবিত হত। আজু আব তাব বহুল প্রচাব দেখা যায় না। বয়ঃবৃদ্ধ বাজিব নিকট থেকে যে কাহিনী পাওয়া যায় তাব সংক্ষিপ্ত রূপ 2—

দানশীল বাদশাহ জারগুণ। তাঁব ছই বেগম। ছই বেগমই নিঃসন্তানা। সন্তানহীন পৰিবাৰে ৰয়েছে ছঃখেব ছাষা। ছঃখে বাদ্শাহ খয়বাত দেওবা বন্ধ কৰলেন।

মানিক ও মাদাব হুই ভাই। নানব কল্যাণে তাঁবা আপনাদেব জাহিব

করতে বাহির হয়েছেন; এ হল আল্লাব নির্দেশ। ফকিববেশে এলেন গৃই পীব, বাদ্শাহ জায়গুণেব প্রাসাদে। বাদ্শাহেব সঙ্গে তাঁদেব সাক্ষাতকাব হল। বাদ্শাহকে সাল্পনা দিয়ে মাদাব-পীব দিলেন এক মন্ত্রপূতঃ ফল। সেই ফল আহার কবলে বেগমেব সন্তান হবে। সন্তান-গর্বে পরবিণী হওয়াব মোহে বড বেগম সেই ফল পাখবেব শিলাষ ছেঁচে একাই ভক্ষণ কবলেন,—ছোট বেগমকে প্রভারিত কবতে চাইলেন। সন্তান-বাসনায আকুল ছোট বেগম শেষ পর্যান্ত 'শিল-ধোয়া জলটুকুই' পান কবলেন।

উভষ বেগমই হলেন গভ বতী। ছোট বেগম তো ফল খাষ নি, ভবে ভাষ গভ বতী হওরার বহন্ত কোথায়। বভ বেগমেব নিবন্তব কুপবামর্শে বাদ্শাহ শেব পর্যান্ত ছোট বেগমকে বনবাস দিলেন। ছোট বেগম বছ চেন্টা কবেও প্রাসাদে থাকতে পাবলেন না।

প্রাসাদে বভ বেগমেব গৃই পুত্র হল। তাদেব নাম ষথাক্রমে ইঞ্জিল ও তৌরদ।

বনে ছোট বেগমের হল এক পুতা। ভাব নাম ভাজল। ফকিব বেশধাবী মানিক পীব ও মাদাব পীব ভাদেব দেখা শোনা কবেন। কালক্রমে ভাজল মুদ্ধ বিদ্যারও হয়ে উঠল পাবদর্শী।

বাদৃশাহ জায়গুণ ভতদিনে জুলে গেছেন ছোট বেগমকে। বড বেগমকে নিষে তাঁৰ সুখেব সংসাব। সে সুখ তাঁৰ বেশী দিন বইল না।

বাদ্শাহ একদিন বনে এসেছেন শিকাৰ কবতে। সে বনে তাঁব শিকাৰকাজে কেউ বাৰা দিতে পারে এমন তিনি কল্পনা কবেন নি। বেপবোষা হযে
তিনি সংগ্রামে বত হলেন, তোঁবদ এবং ইঞ্জিলও হল তাঁব যুদ্ধ সহযোগী।
পীবেব শিক্ষায় শিক্ষিত এবং পীবেব দল্লাষ বলীয়ান ভাজল যুদ্ধে জষী হল।
শোচনীয় পরাজ্যের মুখে সেখানে আবিভাগি হল মানিক পীবেব। মানিক
পীব অতীত ঘটনাব পরিচন্ন দিলে পিতা-পুত্রেব মধ্যে এক ককণাঘন পবিবেশেব
সৃষ্টি হল। বাদ্শাহ এবাব পীবের মহতে মুগ্ধ হবে তাঁব অশেষ ককণাব কথা
ব্যক্ত করতে কবতে অভিভূত হলেন।

মুনশী মোহমূদ পিজিবদ্ধিনেব কাব্য-বচনাব কাল উনবিংশ ও বিংশ শতাকীব প্রথমার্দ্ধ। <sup>২৬</sup> ফকিব মহম্মদেব কাব্যেব বচনাকাল আনুমানিক অফ্টাদশ শতাব্দীব শেগভাগ <sup>83</sup> ফকিব মৃহন্মদ ( ফকিবউদ্দিন )-এব মানিক পীব কাবেব বচনাকাল উনবিংশ শতাব্দী ও বিংশ শতাব্দীৰ প্ৰথমাৰ্দ্ধ ।<sup>২৩</sup> ভাছাভা আবে। কষেকখানি মানিক-পীব-মাহান্ম্য প্ৰচাৰক পাঁচালী কাব্যেব বিবৰণ জানা যায়।

জয়বদ্দীন সাহেব বচনা কবেছিলেন মানিক পীবের জন্তরানামা উনবিংশ থিকে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে। ২৩ নসর শহীদ লিখেছিলেন মানিক পীরের গান উনবিংশ-শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে। ২৩ জয়বদ্দীনের কাব্যে, কৃষ্ণহরি দাসের বভ সভ্যপীর ও সদ্ধারতী কন্তার পুঁথির কাহিনীর প্রারম্ভেব তায় মানিক পীরকে হ্র বিবির কানীন পু্তারূপে দৃষ্ট হয়। তবে তাতে বদব পীবেব কথাই বিশেষভাবে রবেছে। হেয়াত মামুদের আছিয়াবাণীর (১৭৫৭) বন্দনা অংশে হৃইভাই মানিকপীর ও শাহাপীরেব কেবামতির ইন্দিত আছে। ৪১ জইদি বা জ্ববদ্দীনের কাব্যের লিপিকাল ১২৪৪ সাল ৪১ লেব রচনাকাল অক্টাদশ শতাব্দীর শেষ দশক বা উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম বা দ্বিতীয় দশকের মধ্যেই হবে।

ডঃ সুকুমাব সেন লিখেছেন,—"অল্পকাল আগেও রামায়ণ-গানেব মতন মানিক পীবেব গান পথে খাটে এবং তাঁর পাঁচালী, পীবেব আন্তানায় শোনা যাইত। এই গানেব গায়ক ও বাদক প্রায়ই মুসলমান। গায়ক চামব ধবে। বাদকেবা খোল ও মন্দিবা বাক্ষায়।"

মানিক পীবেব গান গ্রামাঞ্চলে আছো গীত হয়। বর্তমান বর্ষে (১৯৭৪) অন্যান্য পীবেব মতন বারাসতেব অন্তর্গত কাজীপাড়াব হজবত একদিল শাহেব দবগাহে মানিক পীবেব গান গাওয়া হয়েছে। এই গায়ক দলে তথু মুসলিম নন.—হিন্দুও আছেন। মূল গায়েন মুসলিম কিন্তু দোহাব ও বাদকবগণেব মধ্যে বামেশ্বব দাস (৪৫) নামক একজনকেও প্রত্যক্ষ করা গেল।

বোগ নিরামষ বিশেষতঃ পশুর বোগমৃষ্টিব ক্ষেত্রে মানিক পীরের অলৌকিকতা পরিচারক কিছু কিছু লোককথা প্রচলিত আছে। তাছাড়া অগ্যাগ্য ক্ষেত্রেও তাঁব মাহাত্ম্য-জ্ঞাপক প্রবাদ শোনা ষার। চব্বিশ প্রবর্গণার বসিবহাট মহকুমাব অন্তর্গত স্বরূপনগর থানাধীন গোকুলপুর নামক গ্রামের ( আমার জন্মভূমি ) মানিক পীবের খান ুসম্পর্কে নিয়লিখিত প্রবাদটি আজীবন শুনে এসেছি:—

বাংলা ১৩০৭ সালে এক বিধ্বংসী বড হয়। তাতে মানিক পীরেব থানেব উপবকার বিশাল অশ্বর্থ গাছটির গোড়া উপডে ষার। এ ঘটনা ঘটে বাত্রে। পরের দিনে বাত্রিকালে সকলে অবাক হয়ে দেখে যে সে গাছ আবাব ঘাভাবিকভাবে সোজা হয়ে উঠেছে। বাত্রি প্রভাতে এই অলোকিক দৃশ্য দেখে গ্রামবাসী বিশ্বিত হয়ে যান। ভক্তগণেব প্রচেফীয় অনভিবিলয়ে অশ্বর্থ গাছটির গোড়া ইট দিয়ে বাঁথিয়ে দেওয়া হয়। গাছটি আজোন পরিদৃশ্যমান।

# উনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

## সত্যপার

কিংবদন্তী অনুসাবে বাংলাব সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহের কোন এক কথাব গর্ভে সত্যপীব জন্মগ্রহণ করেছিলেন। [দীনেশচন্দ্র সেন ও বসন্তবঞ্জন বার সম্পাদিত লালা জন্মনাবারণ সেনেব ''হবিলীলা'' (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—১৯২৮)। ব্রচনাকাল ১৭৭২ খুফাল ]। ৫৫

কাবো মতে বাগদাদের বিখ্যাত সুফী-সাধক মনসুব আলু হাল্লাজ বিনি
নির্মির "আমিই সত্য" ঘোষণা করে কিছু মুসলিমের হাতে মৃত্যুবরণ
কবেছিলেন, তিনিই নাকি মূল সত্যুপীব। [ মুলী আবহল করিম সম্পাদিত
কবি বল্লভের দৈত্য নাবারণেব পুথিব ভূমিকা—( বঙ্গীর সাহিত্য পবিষদ
পত্রিকা—১৩২২), সপ্তদশ শতাব্দীব শেষাধে বিচিত]।

ভঃ দীনেশচন্দ্র সেন লিখেছেন,—বহুদিন একতা বাস নিবন্ধন-হেতু হিন্দু ও মুসলমানগণ পরস্পবেব ধর্ম সম্বন্ধে কতকট। উদাবভাব অবলম্বন করেছিলেন। সভ্যপীর নামক মিশ্র দেবভার আবির্ভাব সেই উদাবভাব কল। হবিঠাকুর এই উপলক্ষে কবিবি আলখাল্লা গায়ে পরেছেন ও উর্দ্ধৃ জবানে বস্তৃতা দিতেছেন,—

বিশ্বনাথ বিশ্বাসে বৃঝাষে বলে বাছা।

ত্বনিয়ামে এসাভি আদমি বহে সাঁচা।

ভাওত সভ্যপীর মেবা ভাওত সভ্যপীর।
তেরা ত্বং দূব করভত্তা হাম ফকিব॥ ২১

সভ্যপীর কোন মৃসলমান পীব ছিলেন, পরে সমাজেব স্বীকৃতিব পব তিনি নারায়ণের সঙ্গে একাকাব হয়ে সভ্য নাবায়ণ ৰূপে পরিচিত হন। ৭'১

হিন্দু ও মুসলিমেব সমন্বয়ের সূত্রপাত কবে আবস্ত হয়েছিল ডা ধেমন নির্দ্দিউ করে বলা বায় না, সভাপীরেব উত্তব ও পূজা প্রচলনেব সূত্রপাত কবে হয়েছিল তাও নির্দ্ধিষ্ট করে বলা যায় না। কেহ বলেন,—পাণ্ডুয়াবাসী বৃদ্ধ গোপ কালু ঘোষ বোধ হয় গৌড়-বঙ্গের সর্বপ্রথম মুসলমান। (পাণ্ডুয়ায় কালু পীরের সমাধি আছে)। ১৪ কেহ বলেন,—সত্যনারায়ণেব কথায় যে আলা বাদশাহের কথা আছে, তাকে আমবা আলাউদ্দীন হোসেন শাহা বলে মনে কবি। হোসেন শাহ, হিন্দু-মুসলমানকে সমতাবে দেখতেন। তাঁর উদাবতা ও আয়পরায়ণতা ইতিহাসে চিরপ্রসিদ্ধ। সম্ভবতঃ হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে একতা স্থাপনের উদ্দেশ্যে তাঁবই ষত্নে সত্যনাবায়ণেব পূজা প্রবর্তিত হয়। ৭৮

অবশ্য মৈমনসিংহ গীতিকায় দেখা যায কবি রামেশ্বর তাঁব বই-এব সূচনাতেই সত্যপীবেব পূজাব প্রচলন কি ভাবে হল সে সম্বন্ধে কিছু ইঙ্গিত দিয়েছেন,<sup>৪৫</sup>—

> কলিতে ষবন চৃষ্ট হৈন্দবী করিল নষ্ট দেখি রহিম বেশ হৈলা রাম।

চতুর্দ্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দীভেই অনুরূপ মনোভাব পাওয়া যায় বামাই পণ্ডিভেব শৃক্ত পুরানে,<sup>৪১</sup>—

ব্ৰহ্মা হৈল মহাম্মদ বিষ্ণু হৈল পেগাম্বৰ
আদম হৈল শূলপানি
গণেশ হইল কাজী কাৰ্দ্তিক হইল গাজী
ফকির হইল যত মৃনি।
ডেজিষা আপন ভেক নীবদ হইল শেক
পুবন্দর হৈল মৌলান।
চক্ৰ-সূর্য আদি দেবে পদাতিক হইয়া সেবে
সবে মেলি বাজায় বাজনা।

সত্যপীব পূজা কবে এবং কাব ছাবা প্রথম আবস্ক হয়েছিল সে সম্পর্কেও নানা মত আছে। আলাউদ্দীন হোসেন শাহ কোন সময় সত্যপীবের শিরনি দিয়েছিলেন—সেই কাহিনীই পববর্তী সাহিত্যে পল্লবিত ও নানা অলোকিক কাহিনীব সঙ্গে জড়িত আকাবে স্থান পেয়েছে। (বাংলাব নাথ সাহিত্যঃ বিশ্বভাবতী প্রকাশিত সাহিত্য প্রকাশিকা প্রথম খণ্ড)। ৭৭

সূতবাং আলাউদ্ধীন হোসেন শাহ যে সত্যপীব পূজাব প্রচলন-করেছিলেন এবপ ধারণাব কোন হেডু নেই। <sup>৭৭</sup> বজনীকান্ত চক্রবর্তী তাঁর 'গোঁডের ইভিহাস'-গ্রন্থে লিখেছেন যে, বাজা গণেশ বাংলাদেশে সভ্যপীরের শিরনি প্রথা প্রবর্তন করেন।—বল: বাহল্য, এ উক্তির পিছনেও কোন প্রমাণ নেই। <sup>৭৭</sup>

মৃলতঃ 'সত্য' শব্দ এখানে আরবী 'হক'-এর প্রতিশব্দ। সুফী গুকবং ঈশ্ববকে এই নামে নির্দেশ কবতেন। সপ্তদশ শতাব্দীব শেষ হুই দশক হতে পীব ও নাবাখণেৰ একান্ম মূর্তি পশ্চিম ও উত্তববঙ্গে নতুন দেবত। সত্যনারাখণ অথবা সত্যপীবক্ষে আবিভূতি হন। <sup>85</sup>

কৃষ্ণহবি দাসেব গ্রন্থে (বড সত্যপীব ও সদ্ধ্যাবতী কথাব পৃথি) সত্যপীব ঐতিহাসিক ব্যক্তিকপে উপস্থাপিত। মালঞ্চাব ব্লান্ধা ববেন্দ্র প্রাক্ষণ ময়দানবেব অবিবাহিত। কথা সদ্ধ্যাবতীব ব্লান্ধ সত্যপীবেব জন্ম। শক্কব আচার্যোব পাঁচালীতে সত্যপীবেব ইতিহাস অনেকটা এই বক্ম—সেধানে তিনি আশা বাদশাহেব কানীন দৌহিত্র। ই

কৃষ্ণহরি দাসের কাব্যে একস্থানে সত্যপীব আত্ম-পবিচয দিতে গিয়ে যে কথা বলেছেন ড। উল্লেখযোগ্য। তিনি বলছেন—

> হিন্দুৰ দেবত। আমি মুসলমানেৰ পীৰ। যে যাহা কামনা কবে তাহাবে হাসিল।

বামেশ্বৰ ভট্টাচার্য্যের সত্যপীবেব কুথা (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৩৩৬ পূর্চা ১৯) সম্পাদনা করে নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মন্তব্য করেছেন ,—বাহ্মণ সন্তান বামেশ্বর, মুসলমান ফকিবেব আকৃতিতে বিষ্ণুমূর্তি দেখতে পেলেন। ইহা অক্টাদশ শতাব্দীর উদার ধর্ম-মতের প্রতিফলন। এই উদার ধর্ম-মত আপনা আপনি আসে নি। তুর্ক আক্রমণে যখন উচ্চবর্গ ক্ষমতাচ্যুত হযে এসে গেল নিম্নবর্গের কাছাকাছি, তখন উপর তলার হিন্দুদের মধ্যে ক্রমে নিচের তলার মানুষদের দেবতা এবং তাদের মাহাদ্যাকেও শ্বীকার করে নেবার প্রযোজন হল। ৪৩

তুর্কগণ শাসন ক্ষমতাষ আসাব জন্ম হাওষাব পবিবর্তন হল ,—দেখ। গেল আপোষেব প্রশ্ন। ডঃ সূত্মাব সেন লিখেছেন, সপ্তদশ শতাব্দের কোন কোন ধর্মমঙ্গল কবি ধর্মঠাকুরকে পীবেব বেশে দেখেছিলেন। কপবাম চক্রবর্তী নিজেকে পুনঃ পুন রূপবাম ফকিব বলেছেন। ফ্রকিব-বেশী ধর্ম-ঠাকুব পশ্চিমবঙ্গে সপ্তদশ শতাব্দেব শেষভাগ হলে ধীবে ধীবে সত্যপীবে ব। সত্যনাবাধণে মিশে গেছেন।<sup>85</sup>

এখানে স্মবণীয় যে, আজিকাৰ বাঙালী কষেক সহস্র বংসব পূর্ব হতে বংশ পরম্পবাষ বয়ে আস। দুনানা বক্ত, নানা মত, নানা সংস্কৃতি, নানা প্রাকৃতিক প্রভাব, নানা ভাষা প্রভৃতিব উত্তবাধিকার। নানা সম্প্রদার, নানা ধর্মমত, নানার বর্ণ, নানা আদর্শ, নানা সংস্কৃতি নিষে একনাত্র বাংলা ভাষাব মৌচাকে আবদ্ধ আমবা একটি যাত্র উজ্জ্বল বিশেয়ে বিভূষিত, সে বিশেষ হল বাঙালী। ১৮ কিন্তু প্রাকৃ চৈতন্ম মুগের ও চৈতন্ম যুগের বাংলা সাহিত্যের মূল প্রেরণা ছিল ছিলু সমাজের ও হিলু সংস্কৃতির আন্মরক্ষার প্রেরণা, প্রতিরোধের সাহিত্য। ভার একটা দিক প্রগতির দিক—যেখানে সে লোক-স্কীবনের সঙ্গে সংযুক্ত; কিন্তু আর একটা দিক প্রভিক্রিষার—যেখানে সে বক্ষণশীল, বিশেষ করে মুসলমান জীবন ও বিষ্থেব প্রতি উদাসীন। ১৯৩

কালক্রমে এমন অবস্থাও এল বধন হিন্দুর! বোড়শ শতাব্দীডে "আল্লোপনিষং" রচনা কবডেও কৃষ্ঠিত হন নি। সম্রাট আকবরকে তে। তার। অবতাবেব আসনে তুলে দিয়েছিলেন।<sup>৩৭</sup>

যাহোক সভ্যপীবের বপবর্ণনার মূনশী ওয়াজেদ আলী সাহেবের কাব্যে সেই মিশ্রবপ পাওরা যায়, —

হেন কালে সভ্যপীব সৃন্দবে লইয়।,
সন্ন্যাসীব বেশ ধবি পৌছিল আসিয়। ।
সর্বাঙ্গে তিলক তার কপালে ছোড ফোট।
হাতেতে জপনমালা মাথা ভরা জট। । (পৃঃ ১২)

কবি কৃষ্ণহবি দাস তাঁর 'বড সভাপীর ও সন্ধাবতী কল্পাব পৃথিতে সভাপীবেব বর্ণনায় লিখেছেন,—

অকুমাবী সন্ধ্যাবতী

তাৰ গভে উংপত্তি

মালঞা কবিল ছাবখাব।

হাতে আশা মাথে জটা

কপালে বৃহতি ফোঁটা

বাম কবে শোভে অভি বাহাব।

স্বর্ণেব পৈত। কান্দে কোমবে জিঞ্জির বান্ধে

অঙ্গে শোভে গেকয়া বসন।

বেডাষ সন্ন্যাসী বেশে ফিরে অন্ত দেশে দেশে নানা মূর্তি করিষা ধাবণ ॥

এই কাব্যে স্টাপতাদিব শেষাংশে সভ্য গীবেৰ যে চিত্ৰ প্ৰদত্ত হ্ষেছে (জল বঙ্) ভাতে দেখা বাষ তাঁৰ মাথাৰ জটা, মুখে শ্বন্দ্ৰ-গুদ্দ, গলায় 'মালা, বাছতে মাছলি-সদৃশ ৰাজু, গুই হাতে বালা, বাম হাতে কোঁটা-সদৃশ ক্ষাণ্ডলু, ভান হাতে বাঁকা লাঠি বা আশা ৰাজী। গাবে হ'তকাটা ফকিবি জামা,—পবণে হাঁটু পর্যান্ত ভোলা কাপড—আঁটো করে পৰা, ভান কাঁছে বোলাও পাবে খডম। তাঁৰ পবিপুষ্ট দোহাৰা চেহাৰা। তাঁৰ কজিত বঙ্গু শ্বামবর্ণ।

ৰম্ভত: সভ্যপীৰ বা সভ্যনারাযণেৰ কোন মৃত্তি স্থাপনা করে পূজা কর। হয় ন'। এমন কি সভ্যপীবেৰ নামে নিৰ্দ্দিষ্ট কোন 'থান' বা দবগাহ একান্তই বিবল। গ্রামেব হিন্দু গৃহত্বগণ সাধাবণতঃ বাটীব উঠানে লেপন কবা জায়গাব 'থান' নিৰ্দ্ধিষ্ট কৰেন এবং সেখানেই পূজা প্ৰদান কৰেন। খৃহবেব গৃহস্থগণ ষবেৰ মধ্যেই 'থান' নিৰ্দ্ধিষ্ট করে পূজা দেন। পূজারী সভ্যপীবেহ নামে হ্ৰ, আটা, মিষ্ট ( সাধাৰণতঃ আখেৰ শুড ) এবং পাকা কলা একত্ৰে সংমিশ্রণ কৰে পীৰেব নামে অর্পণ কবেন। পৃচ্চা-অন্তে সেই শিবনি र्टेज्य-अनिजय ज्लाबन कर्ज्व गृशीज रहा। ज्लाब्राम्बत अत्मरक कन, सून, সন্দেশাদিও প্রদান কবেন। সভ্যপীবেব পাঁচালী পাঠ একটি অবশ্ব কবণীব জনুষ্ঠান। ধৃপ-ধৃণাৰ ছাবা স্থানটিকে আরে। ভচি-স্লিফ্ক কৰতে ভক্তগণ ক্রাট কবেন না। সভ্যপীৰেৰ নামে স্থাষী 'থান' দেখা না গেলেও অন্তভঃ হু'একটি স্থাষী দৰগাহ এপৰ্য্যন্ত পাওয়া গেছে। চব্বিশ প্ৰথনাৰ বাবাস্ত মহকুমার অন্তৰ্গত বারাসত মহকুমাধীন কালসবা নামক গ্রামে সেইরূপ একটি দ্বগাস্থ অবস্থিত। (বেঙ্গল সেটেলমেন্ট বেকর্ড ১৯২৮-' ৩১ ফ্রফ্টব্য)।৪৪ উক্ত সত্য-পীবেব দবগাহটি আনুমানিক তিন বিঘা জমিব উপব অবস্থিত। সেই দবগাহেৰ সেবায়েতগণ যথাক্ৰমে বাসাৰং শাহজী, এসাবং শাহজী, বসির্দ্ধিন শাহজী, দাউদ আলী শাহজী, তছিবন্দীন শাহজী প্রমূব (১৯৬৮ খৃফ্টান্দ) ৮ বাসারং শাইজী বলেন যে বাজা কৃষ্ণচন্দ্র রাথেব তবফ থেকে সত্যপীবেব নামে এখানে প্রায় পনেবে। যোল বিদা জমি পীরে!ন্তব প্রদন্ত হযেছিল। বজবজ থানার অন্তর্গত বাওয়ালী গ্রামেও সত্যপীবেব স্থান আছে। এতদ দৃষ্টে মনে হয় ঐতিহাসিক পীবেব স্থায় সত্যপীরেব নামে আরে। দবগাহ স্থান কোন কোন অঞ্চলে থাক। অসম্ভব নয়।

সত্যপীরেব দবগাহে বোগমুক্তি কামনাষ এবং সাধারণ মঙ্গলেব আশায়
'হিন্দু-মুসলিম ভক্তগণ শিরনি ও মানত দেন। কালসব। গ্রামের সত্যপীরেব
দবগাহে ভক্তগণ প্রতাহ ধূপ-বাতি দেন। এথানে ফুল, ফল, বাতাসাও প্রদন্ত হয়
এবং লুট দিবাব রীতিও প্রচলিত। প্রতি বছব ১৬ই ফাল্পন ভাবিথে এখানে এক
বিশেষ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রতি শুক্রপক্ষেব একাদশী তিথিতে উৎসব অনুষ্ঠান
উদয়াপনান্তে সেবাযেতগণ সামর্থানুষাধী অতিথি সংকাব কবে থাকেন।
বাংসবিক বিশেষ অনুষ্ঠানেব দিনে এখানে মেল। বসে। ভাতে প্রায় হুই তিন
শত লোকেব জমাযেত হয়। পূর্বে এই সমধে এখানে কাওবালি গান গাওবা
হত।

বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যেব ইতিহাসে সভাপীব বা সভানাবাযণকে নিষে রচিত এ পর্যাত প্রায় শতাধিক পাঁচালী কাব্যেব কথা জান। গেছে। এই কাব্যকথা মেষেদেব ব্রভকথাতেও সভক্তিতে স্থান পেষেছে। মনে ইয আরো বহু কাব্য আজে। পর্যান্ত আছে জন।বিষ্কৃত। সে কাব্য বাঙ্গালা সাহিত্যেব ইতিহাসে স্থান পেলে শুরু সভাপীব কাব্যের আলোচনাই একটা বিরাট অংশ অধিকার কবে নেবে। মনে হয় কেবল মাত্র সভাপীব কাব্যগুলি একটি পূর্বাঙ্গ গবেষণাব অপেক্ষা বাখে। বলা বাহুল্য সভাপীরেব মাহাত্ম্যা কথা প্রতি কাব্যে একই কাহিন ভিত্তিক নয়।

সমগ্র পীব মাহাত্ম্য-সাহিত্যে সত্যপীবেব পাঁচালাই সংখ্যাষ, কাহিনী বৈচিত্র্যে ও কাব্যগুণে প্রধান। সত্যপীব হিন্দু-মুসলিম নব-নাবীব উপব প্রভাব বিস্তাব কবেছে। আন্ধ হিন্দুবাই প্রধান ভক্ত।

সত্যপীব পাঁচালীব সর্ব্বাপেক্ষা বিশিষ্ট-কাহিনী পশ্চিমবঙ্গ উদ্ভূত হবে আগত্র বিস্তৃত হয়েছে। এমন কি অবাচীন সংস্কৃত পুবানেও প্রবিষ্ট হযেছে। স্কুন্দপুবানেব বেবাখণ্ডে যে কাহিনী আছে তাতে ফকিবেব স্থান নিয়েছে বৃদ্ধ ভাষাণ। 85

সমগ্র সত্যপীব পাঁচালী কাব্যেব বিবৰণ প্রদান কবতে গেলে গ্রন্থের কলেবৰ অসম্ভব বৃদ্ধিব সম্ভাবনা। তাই মাত্র কয়েক খানি কব্যেব সীমাবদ্ধ আলোচনা কবা হল।

#### ১। সভ্যপীরের পাঁচালী

সত্যপীবেব পাঁচালীব জনৈক বচষিতা কৈজ্প্সা। তাঁব কাব্যেব কাহিনী বামেশ্বৰ ভট্টাৰ্যোব প্ৰসিদ্ধ বচনাৰ সঙ্গে অভিন। কবি ছিলেন দক্ষিণ বাঢেব লোক। অফাদশ শতাব্দীৰ শেষেৰ দিকে ধর্মে ও সংস্কৃতিতে পশ্চিমবঙ্গে হিন্দু ও মৃসলমান যে কভটা এক হয়ে এসেছিল ভাব মূল্যবাপ প্রমাণ পাওয়া যায় কৈজ্প্পাব নিয়লিখিত বন্দনায়।

> সেলাম কবিব আগে পীব নিরাঞ্জন মহাস্থদ মস্তফা বন্দো আৰু পঞ্চাতন। সেব আলি ফডেমা বন্দো একিদা কবিষা হাচেন পেষদা হৈল যাহাব লাগিব।। বছুলেব চাবি ইয়াব বন্দো শভ শভ চাৰি দহ ইমামেৰ নাম লৰ কত। এবরাহিম খলিলেব পাষে কবি নিবেদন বেটাবে করবানি দিল দীনের কাবণ। কৰবানি কবিয়া দিল এসমাল কবিষা সেই হৈতে নিকে বিভা হইল গুনিষা। আশ্বিয়াব হাসিল বন্দো পালআন গুইজনে এসমাইল গাজি বন্দো গভ-মান্দাবনে। বন্দিব জেন্দা পীৰ কামাএৰ কনি বড-খান মূবিদ মিঞা কবিল আপনি। পাঁড ুযাব সাঞ্চি-খায়ে কবি নিবেদন অবশেষে বন্দিব সতাপীবেব চবণ। সম্বল জাহানে বন্দিব পীর আছে যত এক লাখ আশি হাজাব পীবেব নাম লব কত। সম্বল পীবিণী বন্দো বিবিগণ মত বিবি ফতেমাৰ কদমে বন্ধিৰ শত শত।

হিন্দুর ঠাকুবগণে কবি প্রণিপাত খানাকুলের বন্দিব ঠাকুব গোপীনাথ। নামেতে বন্দিয়া গাইব ধর্ম নিরাঞ্জন ষাব ধবল খাট ধবল পাট ধবল সিংহাসন। ষমুনার তটে বন্দো বাস বুন্দাবন कृष्ध-वनदांभ वत्ना श्रीनत्नव नन्मन । নবন্ধীপে ঠাকুর বন্দো চৈতন্য গোসাঞি শচীর উদবে জন্ম বৈষণ্য গোসাঞি। কামারহাটির পঞ্চাননে করি নিবেদন দশ্বথের পুতা বন্দে। শ্রীরাম লক্ষণ। লক্ষ্মী সরম্বতী বন্দো গঙ্গাভাগীরথী সীতা ঠাকুবাণী বন্দো আব ষত সতী। रिषवकी द्वाहिनी वत्मा गही ठीकुतावी ষার গর্ডে গোবার্টাদ জ্বিল আপনি। শুনহ ভকত লোক হএ একচিত সভাপীৰ সাহেৰ সভাৱ কৰে হিভ। .... তুমি ব্ৰহ্মা বিষ্ণু তুমি নাবাষণ শুন গাজি আপনি আসরে দেহ মন। ভকত না একের তরে মোকেদ হইরা আসিয়া দেখহ পীব আসবে বসিষা। ছাড গাজি মকার স্থান আসবে দেহ মন গাইল ফৈজ্ল্যা কবি সত্য পদে মন।

কৰি ফৈঞ্জার বাস ছিল পাচনা গ্রামে। ভনিতাব কৰি লিখেছেন, —

বলে ফৈজুল্ল। কবি পাচনায় বসতি কহে ফৈজুলা কবি পাচনায থাকিয়া।

কবি ফৈজুল্লা বা ফৈজুল্লা এবং ফরজুল্লা একই ব্যক্তি কিংবা একাধিক ব্যক্তি ছিলেন কিনা ডঃ সূক্মার সেন সন্দেহ প্রকাশ কবেছেন। "ফরজুল্লা-রচিত 'গাজী বিজর' পাওয়া গেছে, ফরজুল্লা-রচিত 'গোবক্ষ বিজর'ও আছে। ভাছাড়া 'সত্যপীরের পাঁচালীও' পাওয়া গেছে। তিনটি বচনা কি একজনেব লেখা এবং তা কি তবে এক বৃহত্তৰ কাৰাসূত্ৰে গাখা হয়েছিল ?<sup>82</sup> কৰিব বসতি ছিল হাওড়া জেলাৰ পাচনা (পাচলা ?) গ্ৰামে।<sup>92</sup>

সত্যপীবের পাঁচালী বচয়িতার নাম হই বা ততাে রিক বানানেও পাওয়। যায়। যথা,—কৈজ্লাা, কয়ড়্লা, কউজ্লা, কউজ্ল বা ফউজ্লু ইত্যাদি। মূল বানান য়।-ই থাবুক,—য়নে হয় জিনিবৰগণের মাধ্যমে বানান-ভেদ হয়েছে।

ভাছাভা নিয়লিখিত ভনিভা খেকেও এক্লপ অনুমান বাভাবিক ,—

গোখ বিন্ধ আদে মুনি সিছা কত. এবে কহি সভাপীৰ অপূৰ্ব কথন... গান্ধী বিন্ধ সেহ ফোক হইল বান্ধি। শেখ কয়ভুলা ভনে ভাবি দেখ ফন।

এবং

সভিব কউসে কবি ফউজুত্ম গাঁব। হয়ি হবি বঙ্গ সবে দিন বঞ্জ জায় !

শ্রীত্রকন্ম কুমাব করাল মহাশর ফউজ্বলু বা ফউজ্বল যে সতাপীবের পাঁচালীখানি আলোচনার জন্ম আমাকে দেখতে দিরেছিলেন তাতে ভনিতার কবিব বাসন্থানেব উল্লেখ নজরে পড়ে না। ফউজব্ব কোথাও বা ফউজ্বা এই বানান এই পাঁচালীর মধ্যে ভনিতার দৃষ্ট হয়। এই পুঁথিতে বাবহুত 'ব' 'লু' বংপও দৃষ্টিগোচব হয়। সেই হিসাবে ফউজ্বু হতেও পাবে।

এই পুঁথিব পাঠ উদ্ধাৰ কৰা খুব সহজ্বসাধা নব, বিশেষ কয়েকটি স্থানেব কষেকটি শব্দ খুবই হুৰ্বোধা। এই পুঁথিটিব প্ৰথম থেকে কষেক পূঠা পোকাষ কেটে দেওয়ায় পঠোদ্ধাৰ সম্ভব নব। ১০"×২ই" মাপেব এই পুঁথিটিব পূঠাগুলি অস্প্ৰ সাদা কাগজ্বেব। কালো মোটা কালিতে লেখা। শব্দগুলি বামদিক থেকে ডান দিকে এবং পূঠাগুলি ডানদিক থেকে বাম দিকে সাজ্বানো। মোট পূঠা সংখ্যা প্ৰায় সপ্তৰা পঁচিশ।

ফউজ্লা বচিত সতাপীরের পাঁচালীব যে কাহিনী পাওষা বাষ তাব চুহক এখানে পবিবেশিত হল ,— মুবর্ণ নামক সাধু সদাগবের পত্নী রতন মালার এক পুত্র হয়েছে,—নাম তাব কুঞ্জবিহারী। কুঞ্জবিহারী দিনে দিনে বাডতে লাগল এবং সাবালক হল। কুঞ্জবিহারী ভূমিষ্ঠ হওয়াব আগেই তার পিতা গেছেন বানিজ্যে। কুঞ্জ বড হয়ে ইচ্ছা প্রকাশ করল যে সে যাবে তার পিতাব সন্ধানে। তাই মাবতনমালার মনে নানা ভাবনা,—

বান্ধা হোক আৰ ষে-ই হোক, পুত্ৰ যার ছরে নাই তার জীবন র্থা। অতএব পুত্র কুঞ্চবিহারী নির্কিবাদে ফিবে আসুক এই কামন। মাতাব। তাই তিনি সত্যপীরেব মানত কবেছেন।

কিছু বাহানা করে শেষে সত্যপীব চললেন কুঞ্চবিহারীব সাথে তাব পিতাব উদ্ধাবে খঞ্জন পাখীব কপ ধবে। তিনি চলেছেন কুঞ্জবিহারীব ডিঙ্গায কবে। কলিঙ্গ থেকে বওনা হবে নানা গ্রাম পাব হবে চলেছে সে ডিঙ্গা। নানা বিপদ লজ্জ্বন কবে চলেছে ডিঙ্গা, সত্যপীবেৰ অলোকিক ক্ষমতাব জন্মে। অবশেষে ডিঙ্গা এসে পৌছুল অমবানগবে।

অন্বানগবে এসে নাগৰা বাজাতেই ৰাজাৰ কোটাল এল ছুটে। চোৰ বলে কুঞ্জবিহাৰীকে সে পাকভাও কৰল। কুঞ্জবিহাৰী জানালে। যে সে এ দেশেব ৰাজাৰ ঘৰ জামাই হবে থাকতে চাৰ।

কোটালেৰ কাছে জানা গেল সে দেশেৰ ৰাজকল্মাৰ নাম মালতী, বয়স তেৰো।

কোটাল পাঞ্চাশ টাকা ঘুষ নিষে ৰাজ-কন্সাব সাথে কুঞ্জবিহাবীব প্রথম দর্শনেব ব্যবস্থা কবে দিল।

সাধু কুঞ্চবিহাবীৰ সাথে মালতীর প্রণয় আদান-প্রদান হল দাসীব মধ্যস্থতায়।

প্ৰদিন সাথু গেল ৰাজ-দৰবাৰে। দৰবাৰে সাক্ষাত হল ৰাজাৰ সাথে।
আয় ও মধ্ব কথোপকথনেৰ পৰ বাজা মহাখুলী হলেন কুঞ্জবিহারীৰ উপব!
তাৰ কপ ও গুণেৰ পবিচয় পেষে বাজা ও স্তাৰ দিলেন কন্তা মালতীৰ সাথে
কুঞ্জবিহাৰীৰ বিবাহেৰ। তবে সৰ্ত্ত যে তাকে ঘৰ জামাই থাকতে হবে।
কুঞ্জবিহাৰী তাতেই ৰাজী। খঞ্জন পাৰীৰ কপধাৰী সত্যপীৰেৰ নিৰ্দেশে
কুঞ্জবিহাৰী কৰ্তৃক অঙ্গীকাৰপত্ত লেখা হল। এ বিবাহে বাণীও সম্মতি

দিলেন। সত্যপীৰ এ সৰ ব্যবস্থা কৰে জাহাজে কিবে এলেন। মালেতীৰ সাজ সজ্জা হল। সাধু কুঞ্জবিহাৰীও সজ্জিত হযে এসে পীবেৰ পরামর্শ মতন বাণাব "বন্দা-শালা" বিবাহেৰ যৌতুক শ্বনপ চাইল। ঐ বন্দা ঘবেই বন্দা ছিল তাব পিতা সাধু সদাগৰ। ৰাজা অবশ্য সহজেই শ্বীকৃত হলেন বন্দীয়র দান হিসাবে দিতে। সাধু তখনি কোটাল গুলিবাম হাজাবিকে আদেশ দিল সৰ কয়েদীকে মৃক্তি দিতে। কয়েদগণ মৃক্ত হযে সকলকে আশীর্বাদ কৰে প্রস্থান কবল, কিন্তু সাধুৰ পিতাৰ সাক্ষাত পাওষা গেল না। অনেক অনুসন্ধানের পৰ সাধু মূবর্ণবিহাবীকে পাওষা গেল এক অন্ধকাৰ কৃতীবেৰ কোণে। তাঁৰ অবস্থা তখন শোচনীয়। কাবণ তাঁৰ বাক্শক্তি এবং প্রবণ শক্তি বহিত হয়ে গেছে। তিনি কাউকে চিনতে পাবলেন না।

সাধু, বন্দীয়ব থেকে মৃক্ত হয়ে ডিঙ্গা কৰে কিৰে চলল কলিঙ্গেব দিকে। ভোমবাৰ পাডায় আসতে পীবেৰ ইচ্ছানুসাৰে ডিঙ্গা গেল ভূবে। পীৰকে অবহেলা কৰাৰ জন্ম এই চুৰ্ঘটনা ঘটল। কোন প্ৰকায়ে বক্ষা পেষে সাধু সদাগৰ অৰ্থাৎ কুঞ্চিহাৰীৰ পিভা ঘৰে ফিৰে এলে বতনমাল। ভাঁকে অনেক সেবা ভঞাষা কৰল।

কিন্তু তাঁব সাথে পুত্র ফিবে না আসায় বতন্যালা কাঁদতে লাগলো।
পুত্রের কথা শুনে সদাগর তো হতবাক। তিনি খুব খুশী হলেন। কিন্তু যথন
তিনি শুনলেন যে পিতাব সন্ধানে সে ভিঙ্গাব কবে দক্ষিণে গেছে তখন পিতা
ভীত হযে বললেন---

দক্ষিণের কথা মোব কহিতে প্রাণ কাটে।
পক্ষীতে তরণী নেয হাঙ্গবে মানুষ কাটে॥
অবলা ছাওবালে তুমি দিলে পাঠ।ইয়ে।
কোনখানে মাছে তাবে ফেলিল গিলিএ॥

পৰক্ষণে তিনি পত্নী বতনমালাকে সান্ত্ৰা দিষে বললেন,—
আমি ষে থাকিলে কত পুত্ৰ পাবে তুমি।
বতনমালা বলে সাধু তোব মুখে ছাই
পুত্ৰেৰ বিহনে আমি দেশান্তৰে বাই।

গষ। গঙ্গা—উডিয়া পাব হযে বতনমাল। খেতে খেতে প্রথমে সত্য পীবেব সাক্ষাত পেলেন। পীব কিছু পূর্ব-ঘটনা বললেন এবং পুত্র ও পুত্রবধূকে এনে দিতে প্রতিশ্রুত হলেন।

পীব অমবানগবে গিষে কুঞ্চবিহারীকে তাব মাষেব অবস্থাব কথা জানালেন। কুঞ্চবিহারী মায়েব জন্ম ব্যগ্র হয়ে পডল। মালতী তো বাপেব বাডী হেডে আসতে চার না। বিশেষতঃ ঘব জামাই থাকার মত খত তো লেখাই আছে। তখন সাধুপুত্র নিজ বাজ্যের প্রশংসা কবে বলল ;—

বিভা কবেছি আমি সাত বাজাব ঝি ॥
পালক্ষ ছাডিবে তাব। ভূমে না দেব পা ॥
মালতী বলেন তবে আমি সঙ্গে যাব
সেবাৰ সভীন সব বশ করে থোব ॥

মাৰতী তাব মাতাকে বৰৰ,—

ছাডি মাগো স্বামীব তবে, কে আছে বাপেৰ খবে কহ দেখি কবি নিবেদন।

এই প্রসঙ্গে শিব-উমা, বাম-সীতা প্রমুখেব কথা হল। মালতী আরও বলল,—

> ছাডি এ সোষামিব কে থাকে বাপেব ঘবে সে কেমন কুলবতীগণে ॥ সব তীর্থ থাকিতে নাবীব তীর্থ পতি।

পতিগৃহে যাবাব জন্য মালতা প্রস্তুত হল। অবশেষে বাণী অনেক মনোবেদনাব মধ্য দিয়ে কন্যা মালতাকে বিদাব দিলেন।

সত্যপীৰ এবাৰ কুঞ্গবিহাৰীকে দেশে কেবাৰ জন্ম বললেন। সাধু ৰলে,—

> ঘব-জামাত। রব বলে লিখে দি খত, সত্যপীব বলে যাও অমবাব তটে। আপনি আসিবে বাজা তোমার নিকটে।

সত্যপীবেব সহায়তায় সকলে বাজাব কাছে বিদায় নিল।

সত্যপীব এবাৰ সুবৰ্ণ সাধু সদাগবেৰ ত্বৰে ষাওষা ডিঙ্গাও উদ্ধাৰ কবলেন। সব ডিঙ্গা একসঙ্গে ফিবে এল কলিঙ্গে, ৰতনমালাৰ পুত্ৰ কুঞ্জ বিহাৰীও ফিবে এল বধু মালতীকে নিষে।

সাধু বলে জননী গো ঘবে ষাও তুমি।
সত্য পীরেব নামে আগে সিল্লি দেই আমি ॥
কলিকে নগর মেন হইল সুবপুবি।
প্রতিদিন পুচ্ছে পীর কুঞ্জবিহারী॥

ফরজ্প্পাব সভাপীবেব পাঁচালীর (কুঞ্জবিহারীর পালা) কাহিনী বল্লভেব সভাপীবেব পাঁচালীব (মদন সুন্দবেব পালা) কাহিনীকে স্মরণ কবিষে দেব। উভয় কাহিনীব মূলগভ ভাব এক থাকলেও কাহিনী হিসাবে ভাদের মধ্যে পার্থক্য অবশ্বই আছে।

ক্ষযজ্পাৰ কৰিছ শক্তিকে অধীকাৰ করা যাব না। এমন কতকগুলি স্থান আছে যেখানকাৰ বৰ্ণনাৰ সহজেই আমাদেৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰে। একটা উদাহরণ দিচ্ছি। সাধু কুঞ্জবিহাৰী ও ৰাজকতা মালতীৰ প্ৰথম সাক্ষাতকাৰেৰ বৰ্ণনা .—

খোপাষ উভিছে কভেব কপ মহজাষ (?)
কপ দেখিলে গাছ পাষাণ মিলার ॥
ঘাটে দাঁডাইল কন্সা চাহে চাবিদিক।
কপ দেখি এ কপ কবে ঝিক্ষিক ॥

#### অথবা

শ্বন্তবালবে বাওবাব জন্ম প্রস্তুত মালতী খেভাবে মায়েব কাছে, কথোপকথনে লিপ্ত তাব বর্ণনাষ সতীব পভিনৃত্ যাবাব মৃহূর্তকে স্মবদ করিযে দেব। কবি লিখেছেন,—

> কোলেতে মালতী, ব্যাকু কালে বাণী বাম পানে চেযে।

অভি দূব দেশান্তবে পাঠাব প্রেব ঘরে

ব্যাবুল হইল সভী

কেমনে ধবিও রব ও ছিয়ে।

আনেক বিলাপ কবি মালতীব গলা ধবি
কান্দিষা আপনি বলে বাণী।
বিধাতা দাকণ বভ পালিয়া কবিনু বভ
বিধি মোবে গৃঃখ দিল আনি ॥—ইত্যাদি

#### ২। লালমোনের কেচ্ছা

কবি আরিফ বচিত সভানাবাষণ পাঁচালীর যা লালমোনের কথা, ফ্রকর রামের ফাসিরাভার পালাও তা-ই। ৪১

আরিফেব নিবাস ছিল দেশভাব নিকট ভাজপুব গ্রামে। তিনি দক্ষিণ বাঁচেব লোক। কাহিনীব সংক্ষিপ্ত বাগঃ—

কেববি শহবেব উজীব সৈরদ জামালেব কন্যা লালমোন। একদিন বাদশ। হোসেন তাকে দেখে আকৃষ্ট হলেন। পত্র মাধ্যমে উভয়েব আলাপ এবং সাক্ষাত হল। পবস্পব প্রেমে নিমজ্জিত হওরাব পর হোসেন তাকে বিয়ে করতে চাইলেন। সত্যপীবকে সাক্ষী কবে সে বিয়ে সম্পন্ন হল। লালমোন তো খুব খুসী।

গান্দী সভ্যনাবায়ণ এলেন লালমোনকে ভাশীর্বাদ করতে। বাদশ। ভাভিয়ে দিলেন ফকিবকে। ফকিব অভিশাপ দিলেন,—পথে লালমোনকে সে হাবাবে।

ঘটনাটি জানাজানি হওরার বাদশা তখনই লালমোনকে নিবে ভিন্ন দেশে পালিষে গেলেন। লালমোন পুক্ষেব সাজ নিল।

জুলুমাত শহবেব দশ ক্রোশ তফাতে থেকে খেতে যেতে তাবা ভুলে ফাঁসিয়াডার বাভীব দবজাষ এসে হাজিব।

ফাঁসিযাডা শিকাবে গিয়েছিল। বাডীব দরজায় বসে আছে এক বুডী। তাঁব। বুডীর অতিথি হলেন। সেখানে রাল্লা সেবে নিলেন বটে কিন্তু খাবাব আগে বুডীব হাব-ভাবে ভয় পেষে তাঁব। পালাভে চেফা কবলেন। বুডীর হাকে শিকারীবা এসে পডায় বেগতিক দেখে বাদশাকে লালমোন বল্ল,—

> ঘোডা হেঁকে প্রাণনাথ ভেগে ষাহ ভূমি ফ্রেসভার সাথেদে ল্লাই দিব আমি।

বাদশা বল্লেন,—ড। ইয় না। তখন উভবে লভাইতে অগ্রসব হল।
লালমোনেব হুল্পাবে কাঁসিবাভারা ইটে গেল। যে অগ্রসব হব সেই পডে কাঁটা।
অবশেষে এক অল্পবয়সী ছোকবাকে দেখে বাদশাব মাষা হল। লালেব মানা
না খনে বাদশা তাকে সঙ্গে নিলেন এবং তিনদিন বনে ঘূবে ঘূবে ফ্লান্ড হযে এক
গাছ তলাব নোকাম কবলেন।

একদিন লালমোন স্নানে গেলে সেই ছোকবা সেখানে ঘুমন্ত বাদশাব শিব তলোষাবেব আঘাতে ছিল্ল কবল। বাদশাব কাটা মুখু লালমোনেব নাম ধবে ডাক্তে লাগ্ল। ছোকবা তখন বাদশাব পোষাক পবে লালমোনেব কাছে গিষে বল্ল,—তোমাব পতি আমাব হাতে নিহত, তুমি আমার ঘবে চল।

श्रामीत भूजरिक कोरण निरंप नामरमान विवाश कवरण माश्म।

চাব দিন পব সভাপীর এতেন লালনোনেব কাছে এবং পূর্ব ঘটনা জেনে বল্লেন,—

"**১বেছে ভোমাব প**ভি সভ্যপীবের হটে।"

লালমোন তখন সভ্যপীবেব শিবনি মানলেন। পীৰ এবাৰ এলাছি ভেবে বাদশাৰ কাটা মৃগু জোভা লাগিষে দিলেন।

আবার গ্রন পথে চল্তে লাগলেন। লালখোন কিন্তু পীবেব শিবনি দিতে ভূলে গেলেন।

তাঁব, এলেন মুগাল শহবে। এক পুকুরেব ধাবে তাঁবা বিশ্লাম নেবেন। এক স্বান তাঁবা আন্তানা কবলেন। কিছু পব বাদশা চললেন বাজাব কবতে। পথে পাকল মালিনী বাদশাব কপে মুগ্ধ হল, বাদশাও হলেন মুগ্ধ পাকলেব কপে। যোগ বিলাষ বাদশা শেষে হলেন নেড়া। মেডা হয়ে তিনি চললেন পারুলেব সঙ্গে। বারে তিনি মানুষ হন, দিনে হন মেড়া।

এদিকে মৃগাল শহরেব বাজাব ঘোডা চুবি মাওবাষ বাজাব কোটাল সেই ঘোডা খুঁজতে খুঁজতে পুকুব বাবে এসে পুকষবেশী লালনোন এবং বাদশাব ঘোডাকে নিয়ে বাজাব কাছে গেল। বাজা বল্লেন,—"এই বেটাবে লয়া। কাট দক্ষিণ মশান।"

লালমোন বল্ল,--বান্ধা তুমি আগে বিচাব কর।

রাজা তাকে বন্দীশালায় পাঠালেন। ছ'মাস পব প্রীরেব দয়া হল। তিনি শহবকে উৎখাত করলেন এবং জঙ্গল থেকে এক গণ্ডার পাঠালেন। গণ্ডার এসে উৎপাত আবস্তু করল। সকলে গণ্ডাবের কাছে হার মানল।

বাজা জানালেন, যে গণ্ডার মার্বে, সে বাদশাজাদীকে বিষে কব্তে পাবে। লালমোন কোটালকে ঘুষ দিয়ে ছাড পেল এবং গণ্ডারকে হত্য। করে বাদশাজাদী মহাতাবকে বিবাহ কর্ল।

মহাতাব পবে লালমোনকে কাঁদতে দেখে ব্যাপাব কি জিজ্ঞাস। কর্ল। লালমোন বল্ল—পবে বল্ব।

পবে নাটগীতের আসব বসানো হল। উদ্দেশ্য সেখানে বাদশা হোসেন যদি আসে।

মালিনী এল নাটগীতেব আসরে। বাদ্শা হোসেন তাব সাথে ছিল, কিন্তু তাঁকে চেনা গেল না। ফিরে যাবার আগে গোপনে বাদশা তাঁর হৃঃখেব কথা মসজিদেব গাখে লিখে গেলেন। প্রদিন তা দেখে লালমোন, কোটালকে দিয়ে শহরেব সব মেডাকে আনালো। সে মালিনীকে বল্ল,—মেডাকে মানুষ কবে দাও।

মালিনী রাজী না হওয়াষ তাকে বেদম প্রহার করা হল। অবশেষে সে সেই মেডাকে মানুষ করে দিল।

খানীকে পেয়ে লালমোন নিজের পরিচ্য দিল মহতাবেব কাছে। মহতাব তার পিতার কাছে কেঁদে সব কথা জানালো। রাজা তখন মহতাবকে লালমোনেব অনুমতি নিয়ে বাদশা হোসেনের নিকট অর্পণ করলেন। তিনি বাদশাকে তার পুত্রবং সেখানে রাজত্ব কবতে অনুরোধ করলেন। লালমোন এবার সত্যপীরেব মানত শোধ করল।

ডঃ সুকুমার দেন স্পষ্টই বলেছেন,—এইসব বচনাগুলির বিষয় রূপকথ। অথবা অলোকিক গল্প হতে নেওয়া।

আরিফের এ কাব্য সত্যপীরের মাহাদ্য প্রকাশ করেছে। কৃষ্ণহবি দাসের কাব্যে যেমন দেখা যায় বিশেষ আদর্শ প্রতিষ্ঠাব জন্ম সত্যপীবকে সংগ্রামী ভূমিকার আসতে হবেছে, এখানে ঠিক তেমনটি দৃষ্ট হয় না। এখানে লালমোন প্রেমেব জন্মিপবীক্ষায় উর্ত্তীণ হবেছে,—এটাই এ কাব্যেব মূল বক্তব্য। সভ্যপীরকে অবজ্ঞা করায় বাদশা হোসেনের কিছু হর্ভোগ সন্থ কবতে হয়েছে বটে কিন্তু ষথার্থ কৃচ্ছুসাধন করতে হয়েছে সাধনী লালমোনকে।

প্রেমের কাবণে গৃহত্যাগ এ কাহিনীব লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য। মঙ্গল কাব্যের মে সব লক্ষণের সংগে সংযুক্ত কবে এ কাহিনীকে মঙ্গল কাব্য-ধাবাষ আনা যায় তাব ব্যাখ্যায় বলতে হয় যে, সত্যপীবের মঙ্গল দৃষ্টিতে হোসেন-লালমোনেব পুনর্মিলন সম্ভব হয়েছে। এই কাব্যে বিশেষ কবে আধুনিক প্রেমাদর্শেব আভাসই অধিকতব স্পষ্ট।

কাহিনীটি আপাততঃ মুসলিম চবিত্র-ভিত্তিক বলে মনে হয়। কিন্তু ইাসিয়াভাব সভাব প্রধান গোপাল, জগাই, দামুদ্ব এবং মালিনী, পাকল প্রমুখেব চবিত্র এই কাহিনীতে বয়েছে। কবিও হিন্দু এবং মুসলিম উভয় আদর্শ ভাবাপন্ন ছিলেন তা বোঝা যায়, তাঁর পুঁথিব আবদ্ধে এবং শেষে লিখিত "গ্রীহুর্গা" উল্লেখ থেকে।

এই কাব্যেব লিপিকাল ১২৫০ সাল, ইংবাজী ১৮৪৫/৪৬ সাল।

#### ७। সভ্যপীরের পাঁচালী

বল্লভেব কাব্যের লিপিকাল ১২২৯ সাল। এব কাহিনী রূপক্থা স্থানীয়। কাহিনী অভিনব বটে। ভনিতার কবি কোন স্থলে শ্রীবল্লভও লিখেছেন।

সদানন্দ ও বিনোদ গৃই ভাই। তাবা সদাগর। রাজা তাদেবকে আদেশ দিলেন বাণিজ্যে যেতে। অগত্যা তারা সকবে চলেছে। সমুদ্রে তাবা দেখল এক জপুর্ব দৃষ্য।

পাথবেৰ গোৰ এক ভাসবে দবিষায়।
নত্য করে নর্তকী কিয়বে গীত গাব
দবিষাৰ বিচেতে অপূর্ব শোভা পাব।
মূগছাল পানির উপবে ডাল্যা দিষা
চাবি ফকিব নিমান্ধ কবে পশ্চিম মূখ হ্যা।

সদাগবগণ সেখানকার রাজাবে এ দৃশ্য দেখাতে পারল না বলে কাবাক্দ্ধ হল। গৃহে তাদেব পড়ীরা এক ফকিবেব পাল্লায় পড়ে সিদ্ধাই শিখে ডাকিনী হ্যে গাছে চড়ে দেশে দেশে ঘূবছে। ছোট ভাই মদন একবার তাদেব সঙ্গে গিয়ে এক বাঞ্চকতাকে বিবাহ কবে পালিবে এল। অনেক বিডম্বনার পব তাদেব মিলন হল।

ভাকিনীদ্বর ব্ঝতে পারল যে মদন ভাদেব কাগুকাবখানা ব্ঝতে পেবেছে।
তারা মন্ত্র পড়ে মদনকে শ্রেনপক্ষী কবে দিল। খোদা বাজ পাখী হযে
তাকে তাভিয়ে পাটনে নিষে গেলেন। সেখানেই তাব হুই ভাইও বন্দী
দরে ছিল।

শেদ। বাজাকে যথে ভব দেখালেন। বাজা ভয় পেষে সদাগব ত্ব'ভাইকে মৃতি দিলেন। তাবা গৃহে ফিবে এল। সংগে নিষে এল সেই জ্যেন পাখী। কাবণ মদন তাদেরকে বাণিজ্য শেষে ফিবযাব পথে একটা জ্যেন পাখী আনতে বলেছিল।

দেশে ফিবে তাবা ভাই মদনকে না দেখে শোক কবতে লাগল।

খোদ। ফকিবেব কপ ধবে মদনেব পত্নীকে সত্যনাবাষণেব পূজা দিতে বললেন। মদনেব পত্নী তা কবল এবং পিঞ্চবেব জ্ঞান পাখীকেও সেই শিবনি কিছু দিল। সেই শিবনি থেষই মদন ফিবে পেল মনুশ্বকপ।

### ৪। সভাপীরের পাঁচালী

কৰি ভাৰতচল্ৰ বাৰ গুণাকৰ বাংলা সাহিত্যেৰ ইভিহাসে মধ্যৰুগেৰ শেষ কৰি (১৭১২—১৭৬০)। সেই হিসাবে তাঁৰ ৰচিত "সত্যনাবাষণেৰ ব্ৰতক্থা" সত্যপীৰ পাঁচালী কাব্যসমূহেৰ মধ্যে অবশ্য উল্লেখযোগ্য।

"সভ্যনাবাষণেৰ ব্ৰতকথা" গু'খানি। এক খানি ত্ৰিপদী ছন্দে এবং অপবখানি চেপিন ছন্দে ৰচিত এই টই। কৰিব প্ৰথম কাব্য-রচনা। ঈশ্ববচন্দ্ৰ গুপু লিখেছেন—"নবেন্দ্ৰনাষণ ৰাষ মহাশ্য জিল। বৰ্জমানেৰ অন্তঃপাতি 'ভুবসুট' পৰগনাৰ মধ্যস্থিত 'পেঁডো' নামক স্থানে বাস ক্রিতেন। তিনি অতি সূবিখ্যাত সম্রান্ত ভূমাধিকাবী ছিলেন, সর্বসাধাৰণ তাঁহাবদিগ্যে সম্মানপূর্বক ৰাজা বলিষ। সম্মান কবিতেন। ইনি ভবগাজ গোত্রে মুখোপাধ্যার বংশে জন্মগ্রহণ কবেন, বিষয়-বিভবেব প্রাধাত্য জন্ম 'বাষ' এবং 'বাজা' উপাধি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। ইহাব বাটীৰ চতুদ্দিগে গড ছিল, এ কাবণ সেই স্থান 'পেঁডোর গড' নামে আখ্যাত ইইয়াছিল'।

' ভাবতচল্র হলেন নবেন্দ্রনাবাষণ বাষেব চতুর্থ পুত্র।

"ছিলা হুগলীৰ অন্তঃপাতি বাঁশবেডিয়াৰ পশ্চিম দেবানন্দপুৰ গ্ৰাম
নিবাসী কাষস্থ কুলোন্তৰ মান্তবর ৴বামচন্ত্ৰ মুন্দী মহাশ্বেৰ ভবনে আগমনপূৰ্বক
ভাৰতচন্ত্ৰ পাৰস্তভাষা অধ্যয়ন কৰতে আৰম্ভ কৰেন। —উক্ত মুন্দী বাৰুদেৰ
বাটীতে এক দিবস সত্যনাবাষণেৰ পূজাৰ শিবনি এবং কথা হইবে তাহাৰ
সম্প্ৰ অনুষ্ঠান ও আয়োজন হইষাছে। একখানি পৃথিৱ প্ৰবোজন। বায়
( কঠাকে) কহিলেন,—আমাৰ নিকটেই পুঁথি আছে, পূজা আৰম্ভ হউক,
আমি বাস। হইতে পুঁথি আনিয়া এখনি পাঠ কৰিব।—এই বলিয়া
বাসায় গিয়া ভদ্দগুই অভি সরল সাবু ভাষায় উংকৃষ্ট কবিতায় পুঁথি ৰচিয়া
শীন্তই সভান্থ হইব। সকলেব নিকট ভাহা পাঠ কবিলেন,—বাঁহাবা সেই কবিতা
প্রবণ কবিলেন, তাঁহাবা তাহাতেই মোহিত হইয়। সাধু সাধু ও ধন্ত ধন্ত ধ্বনি

গুপ্ত কৰির মতে ১১১৯ সনে অর্থাৎ ১৭১২ খৃফীব্দে ভাৰতচত্ত্রেব জন্ম। ডঃ দীনেশ সেন তাঁৰ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য গ্রন্থের একস্থানে ভাৰতচত্ত্রেব জন্ম ১৭১২ খৃফীব্দ এবং অক্সন্থানে ১৭২২ খুফীব্দ লিখেছেন। ডঃ সুকুমার সেন লিখেছেন ভাৰতচত্ত্রেব জন্ম বোধহ্য ১১১৯ সালে। ৪১

ভাৰতচক্ৰ অল্প বয়সে ঘৰ ছেডে পলাখন কৰে দেবানন্দপুৰে আসেন।
তাঁৰ সৰ্ব্বশ্ৰেষ্ঠ কীৰ্ণ্ডি কালিক।-মঙ্গল অৰ্থাৎ বিদ্যাস্থন্দৰ উপাখ্যান-ভিত্তিক
কাৰা বচনা। তাঁৰ অন্নদামন্ত্ৰল বা অন্নপ্ৰ্থামন্ত্ৰল হৈ তিন ভাগে বিভক্ত
কালিকামন্ত্ৰল তাৰ দিতীয় ভাগ। প্ৰথম ভাগ শিবায়ন বা দেবীমন্ত্ৰল,
তৃতীয় ভাগ মানসিংহ-প্ৰতাপাদিত্য-ভ্ৰানন্দ উপাখ্যান অৰ্থাৎ অন্নপ্ৰ্ণ। পূজা
প্ৰচাৰ উপলক্ষ্যে কৰিব পোষ্টা। কৃষ্ণচক্ৰ বান্নেৰ প্ৰশস্তি। তিনি 'নাগাইক'
'গঙ্গাইক' নামে সংস্কৃত কবিতা লিখেছিলেন। বাজা কৃষ্ণচক্ৰেৰ আশ্ৰয়ে
এসে তিনি মৈখিল কৰি ভানু দত্তেৰ 'ব্ৰসমঞ্চনী' নামক গ্ৰন্থেৰ অনুবাদ
কৱেন।

কৰেন।

\*\*\*

কৃষ্ণচন্দ্ৰ মহাবান্ধ ভাৰতচল্ৰকে তাঁৰ ৰাজ্যসভাষ মাত্ৰ চল্লিশ টাক। বেতনে সভাকবি নিযুক্ত করেছিলেন। এই শুভ যোগাযোগ কৰে দিখেছিলেন ফ্বাস ডাঙ্গাৰ বিখাতে দেওবান ইল্ৰনাবাষণ চৌধুৱী। কবির নাগান্টক পডে বাজ। কৃষ্ণচল্র সন্তোম লাভ কবেন এবং দযাপববশা হয়ে আনোরারপুবেব গুন্তিরা গ্রামে একশত পাঁচ বিঘা ও মূলামোডে বোলা বিঘা জমি নিষ্কর প্রদান কবেন। মাত্র আটচল্লিশ বছব বরুসে ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে কবি ভারতচল্র বহুমূত্র রোগে মূভুববণ কবেন। (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য: ডঃ দীনেশ সেন)।

ত্রিপদী ছন্দে ভাবতচন্দ্র রচিত সভ্যনাবারণেব ব্রতকথাব সংক্ষিপ্ত কাহিনী:—

দ্বির্জ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শ্ব্রকে ক্ষুদ্র ও ববনকে বলবান কবতে হবি এক ক্ষতিবের শবীব ধাবণ কবতঃ অবভাব হয়ে এক বৃক্ষতলে অবস্থান কবতে লাগলেন।

তাঁৰ নম্ৰমান দাভি-গোঁপ, গাষ বাঁথা, শিৱে টোপ, হাতে 'আস।' বাঁথে বোলাঝুলি।

> তেজঃপুঞ্ধ যেন বঁবি, মুখে বাক্য পীর নবি নমাজে দগাব চুমে ধুলি ॥

সেই বৃক্ষতলে বসে ভাবছেন যে কিকপে তিনি নিজেকে জাহিব কববেন।
এমন সময় ঈশ্বেরে ইচ্ছাষ বিষ্ণু নামে এক বিপ্র ক্ষত সেখানে এসে উপন্থিত
হলেন। হবি দেখলেন যে ছিজ বডই দীন। তিনি ছিজকে বললেন,—তৃমি
সূত্যপীবকে শিবনি দিয়ে পূলকে প্রসাদ খাও। বিপ্র মনে মনে বললেন,—তিনি
তো হবি বিনা কাউকে পূজা কবেন নি। আব এই গ্রাচাব ফকিব কি বলে।
অকন্মাং তিনি ফকিরের দিকে তাকিষে দেখেন ফকিবেব স্থলে দাভিষে
আছেন শ্ভা-চক্র-পদা-পদ্মধারী। তাঁকে প্রণতি জানিষে বিপ্র প্নবাষ
সামনে তাকিয়ে দেখেন—তিনিও অদৃশ্য। তবে শৃত্য থেকে বাণী হল। তদন্যায়ী
ছিজ দিলেন সত্যপীরেব শিবনি এবং অন্তে তিনি গেলেন শ্রীনিবাসধারে।

বিপ্রের কাছে ভেদ পেষে সাভজন কাঠুবিষাও সভ্যপীবের শিবনি দিল।
দুঃখ ভিণিবের ববি সকল বিদ্যায় কবি
অভে পেল অনন্ত শ্বীর ।

সদানন্দ বেনে সভাপীবেৰ শিবনি মান্দ। তাব কামনা এক সন্থান। সে পেল এক কন্মা চন্দ্ৰমুখী চঞ্চল-ন্যনা। তাব নাম বাখা হল চন্দ্ৰকলা। চন্দ্রকলা দিনে দিনে বেডে হল বিবাহযোগ্যা। এক বণিক-পুত্রের সঙ্গে চন্দ্রকলার বিবাহও হয়ে গেল। সদানন্দ ভূলে গেল সড্যপীবের শিবনি দেবার কথা। সঙ্যপীর কুজ হলেন। ফলে রাজার কোটাল কর্তৃক সদাগর হল অবক্ষ। সাধু-কন্মা দেখল মহা বিপদ। সে মানল সভ্যপীবের শিবনি। সভ্যপীর সম্ভন্ট হলেন। সদাগর ফিবে পেল সাভগুণ ধন। সে ধন নিয়ে সাধু চলল নৌকা বেয়ে। পথে দেখা ফকিব বেশধারী সভ্যপীবের সাথে। সদাগর তাঁকে চিনঙে না পেবে যোগ্য ব্যবহার না কবার নৌকোর সব ধন হয়ে গেল নীর। অবশেষে অনেক স্কৃতিতে সদাগর সে ধন পেয়ে ফিবে এল দেশে।

সাধু-কত্মা সে সংবাদ পেশ্নে সভাপীরেব শিরনি হাতে নিরে ছুটে চলল সদাগবের কছে। ক্রভ গমনেব ফলে হাতেব শিবনি গেল ছভিয়ে। সভাপীব ভাতে ক্রুদ্ধ হলেন। ফলে জামাতাব হল মৃত্য়। চল্রকলা কাঁদতে বসল। সে জলে ভূবে মবতে চাইল। এমন সময় হল দৈববাণী। পীরেব নির্দেশে সে ফিরে পেল শিরনি। সে ভা খেলও। এবাব ভাব মৃভ স্বামী হল জীবিত। সদাগব সুখী হল—সভাপীবেব নামে শিরনিও করল।

কবি গুণাকবের চৌপদী ছন্দে বচিত সত্যনারাষণেব ব্রতকথা বা 'সত্যপীবেব কথা'ব কাহিনীও মূলতঃ ত্রিপদী ছন্দে বচিত পাঁচালী খানিব ভাষ। তবে কিছু আঙ্গিক পার্থক্য দৃষ্ট হয়। প্রথম কাব্যেব আরম্ভে আছে,—

গণেশাদি ৰূপ ধর বন্দ প্রভূ শার হব
ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষদাভা।
কলিযুগে অবতাবি সত্যপীব নাম ধবি
প্রথমহ বিধির বিধাতা॥

দ্বিতীয কাব্যে আছে ,—

সেলাম হামাব। পাঁডে ধুপমে তুম্ কাছে খাডে পেবেসান দেখে বডে মেবে বাং ধবতো। শিরনি দেবে পীব বা সভে হামছে মিববা

মোকামে জাহিব বা দৰব্ হস্তে ভপতো।

কাৰোৰ শেষাংশে কৰি ভণিভাষ আত্মপৰিচয় দিষেছেন। চৌপদী ছন্দে

বচিত কাব্যে তাঁব পৰিচিতি কিছু বেশী পাওষা ষাষ। এখানেই তিনি এই কাব্যেব বচনাকাল নিৰ্দেশ কবেছেন। এ বিষয়ে পৰে আলোচনা কব। হবে।

ডঃ দীনেশ সেন মহাশয় ভাবতচন্ত্রেব কবিতাব গুকত্বক শ্রদ্ধেষ বলে মনে কবেন নি। কাবণ কবি এই কাব্যে জীবনেব কোন গৃঢ সমস্তা কি কঠোব প্রীক্ষা উদ্ঘাটন কবে উন্নত চবিত্রবল দেখান নি।

ডঃ সুকুমার সেন লিখেছেন—ভাৰতচন্দ্র শব্দকুশলী কবি। তাঁর কাব্যে শব্দ ও অর্থালংকাবেব যথেষ্ঠ ছডাছডি।

বাস্তবিক তংকালে কবিভায় এমন মিল, এমন বাছাই কবা শব্দ সংযোজন এমন অনুপ্রাস সৃষ্টি বিশ্বয়ের উদ্রেক করে ৷ চৌপদী ছন্দে রচিভ নিয়ে উদ্ধৃত অংশে কবি যৌবন সম্পর্কে যা বলেছেন তা লক্ষণীয় ;—

যৌবনে প্রভূব কাল মদন দহন স্থাল
কোকিল কোকিলা কাল রাখ পদতলে হে।
খৌবন প্রফুল্ল ফুল কেবল হুঃখেব মূল
খেদে হয় প্রাণাকুল বাপ দিই জলে হে॥

সত্যনারায়ণ পূজাব আয়োজন সম্পূর্ণ। পাঁচালী পাঠেব ডাক পডেছে।
তখনি বাড়ী থেকে পাঁচালাঁ এনে পাঠ কবাব কথা। প্রকৃত কবি ব্যতীত
বে কোন ব্যক্তিব পক্ষে বাড়ীতে গিয়ে তখনই এমন সূললিত ভাষাব
যথায়থ কাহিনী কবিভার ছন্দে গ্রন্থনা কবে এনে পাঠ কবা বে কতখানি
ত্বহ ব্যাপাব ত। বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রেই অনুধাবন করতে পারেন। উপবি
লিখিত পংক্তিগুলির 'ল'-কারেব অনুপ্রাসটি সাধারণ পাঠকেব সহজে দৃষ্টি
আকর্ষণ কববে। ল-কাবের কোমল অক্ষব হাব। যে যাত্ সৃষ্টি করা হবেছে তা
ক্রতিব পক্ষে অমৃত বটে। অবশ্য এ কখাও সত্য যে তাঁর বর্ণনা বেদ প্রাণহীন।
তাঁব কাব্যে কোন স্থানে এমন হৃদধ-ব্যাকুলতা পবিক্ষৃট হয় নি যা আমাদেব
নিকট মর্মস্পর্শী হতে পারে।

ভাৰতচন্দ্ৰ, সত্যনাবায়ণের ব্রতকথাব বচনাকাল নিষে বিতর্কেব অবকাশ আছে। কবি ঈশ্বচন্দ্র গুপ্তেব বিচার এইরূপ :---

"আমর। বিশেষ অনুসদ্ধান ছার। কভিপর প্রামাণ্য লোকের প্রম্থা

জ্ঞাত হইলাম, ষংকালে ঐ পৃস্তক প্রচাবিত হয় তংকালে পৃস্তককাবকেব বয়ঃক্রম পঞ্চদশ বর্ষের অধিক হয় নাই। এ জন্ম ক্রম শব্দে একাদশ, এই একাদশ পূর্বভাগে স্বতন্ত্র রাখিয়া তংগরে 'অক্সন্ম বামাগতি'-ক্রমে চৌ, গুণাব, অর্থ ৩৪ নির্ণয় করিয়াছি। একগ না করিলে তিনি ১৫ বংসব বয়সের কালে গ্রন্থ বিচিয়া ছিলেন, তাহা কোনো মতেই প্রামাণ্য হইতে পারে না।"।

গুপ্ত কবির বিচারে এই কাব্যেব রচনাকাল ১৭৩৭ খ্রীফীন্দ।

ডঃ সূক্মার সেন লিখেছেন,—" - হীবাবাম রায়ের এবং রামচন্দ্র মুসীব অনুবোধে ভারতচন্দ্র চুইটি ছোট সত্যনাবারণ-পাঁচালী কবিতা লিখেছিলেন। শেষেব কবিতাটির রচনাকাল ১১৪৪ সাল (১৭৩৭ প্রীফান্দ) "সনে কদ্র চৌগুণা"। কি জ্বানি কেন প্রায় সকলেই ১১৩৪ সাল ধবিয়াছেন। কিন্তু বাঙ্গালায 'চৌ' শন্দের প্রয়োগ নাই, ইহা সমাসমুক্ত পদের পূর্ব্বপদরূপেই 'পাওয়া যায়। তর্কেব খাতিবে 'চৌ' শন্দেব হাধীন অন্তিত্ব মানিয়া লইলেও ১১৪০ সাল হয়। অঙ্কের অর্থাংশে মাত্র 'বামাগতি' হয় কোন মুক্তিতে ?"

ভঃ দীনেশ সেনেব মতেব সঙ্গে ভঃ সুকুমাব সেনের মতভেদ নেই।
কিন্তু প্রশ্ন থেকে বারু যে ভাবতচন্ত্রের জন্ম তাবিথ যখন তাঁবা সকলেই
১৭১২ খৃফান্দ বলে ধরেছেন তখন কবিব পঞ্চদশ বছব বয়সের কালে
সভানাবায়ণেব প্রতক্থা রচিত হলে তা তো হয় ১৭৩৭ খৃফান্দ। ডঃ দীনেশ
সেনেব পৃত্তকে যেখানে কবিব জন্ম তাবিখ ১৭২২ খৃফান্দ লিখিত আছে,
তাব সাথে পঁচিশ বছর মৃক্ত হলে এই কাব্যের বচনাকাল হয় ১৭৪৭
খৃন্টান্দ। অর্থাৎ কবি যখন এই কাব্যে রচনা কবেন তখন তাঁব বয়স
পাঁচিশ বা পাঁবত্রিশ বছব হয়ে থাকবে। অবএব কবিব জন্ম সাল ১৭২২
খৃফান্দ নয়—তা ভঃ দীনেশ সেনেব গ্রন্থ দৃষ্টে মৃত্রণ প্রমাদ বলে মনে হয়।

### ৫। বড় সভ্যপীর ও সন্ধ্যাবভী কন্সার পুখি

সত্যপীরেব পাঁচালী কাব্যের মধ্যে কৃষ্ণহবি দাদেব "বড সত্যপীর ও সন্ধাবতী কন্থাব পুঁখি" বৃহস্তম। গ্রন্থেব এক স্থানে লেখা আছে, "ছহি বড সত্যপীর ও সন্ধাবতী কন্থাব পুঁখি।"

কৃষ্ণহরি উত্তববঙ্গেব কবি। ভণিতায তাঁব পবিচয় পাওয়া যায :---

তাহেব মামুদ গুক শমস নন্দন তাহাব সেবক হযে কৃষ্ণহবি গান। রামদেব দাস পিত। মইপুরে নিবাস আমর সেবক হরনাবারণ দাস। পঞ্চমীব পুত্র আমি নাম কৃষ্ণহরি জন্মভূমি ছিল আমার বোনগাও সাখারী। (পৃঃ ১৯২)

অবশ্য তিনি একস্থানে লিখেছেন,—"কৃষ্ণহরি দাস ভলে বাস মেহেবপুর।"
(পৃঃ ৩২) মেহেবপুর কি মইপুরের সংস্কার করা নাম নাকি মইপুর শব্দ,
মেহেরপুর শব্দের অপজংশ! নাকি কবি পরবর্তীকালে মেহেরপুব নামক গ্রামে বসভি স্থাপন করেছিলেন। এ সংশয় আব্দো রয়ে গেছে! তাঁর জন্মভূমি বোনগাও সাখাবিব। গ্রাম; গুরুব নাম তাহের মামুদ সবকার, পিতাব নাম বামদেব দাস, মাতার নাম পঞ্চমী, বচষিত। তিনি নিজে এবং লেখক তাঁর শিষ্ম হরনাবায়ণ দাস। তণিভায় তিনি বলেহেন,—

> হরনারায়ণ দাসে লেখে রচে কৃষ্ণহবি শিরে যার সত্যপীব কণ্ঠে বাগেছরী।

কবির জন্ম তারিখ অফ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে। তিনি বাউল-দরবেশ সম্প্রানারের শিশ্ব।৪১ হিন্দু ও মুসলিমেব সময়বমূলক ভণিতা বিশেষ লক্ষ্যণীয

> হবনাবাষণ দাসে লিখে বচে কৃষ্ণহবি মুসলমান বলে আল্লা হিন্দুতে বলে হরি। (পুঃ ১১৭)

অথব।—

এই পর্যান্ত হলাম ক্ষান্ত বাধাকান্ত ন্মরি মুসলমানে বল আর্লা হিন্দুবা বল হবি। (পৃঃ ২১৬)

কৃষ্ণহরি কি কোন প্রেরণায কাব্য বচন। কবেছিলেন ? কবি নিজে তাঁব ভণিতায় বলেছেন,—

> শতেক বন্দেগী মোর সচ্যপীবের পার তোমার আদেশে গান কৃষ্ণহরি গার। (পৃঃ ১৮৬)

এই সুবৃহৎ কাব্যেব ভাষ। কিন্তু প্রাঞ্চল। এইরূপ বৃহদাকার কাব্য ক্রিকে বছশ্রমে সমাপ্ত করতে হয়েছে। করি তাই লিখেছেন,—

## এই পর্যান্ত পুথিখান সমাপ্ত হইল। বছশ্রমে কৃষ্ণহবি দাস বিরচিল।

ভাবৰী ও ফাবসী শব্দেৰ সাথে কিছু ইংরাজী শব্দও এতে প্রবেশ ক্ষরেছে। বাংলা ও সংস্কৃতে মিগ্রিত করেকট শ্লোক এব লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য। নবেশ কিছু বর্ণগুদ্ধি আছে। অনেক স্থলে পদান্তে অসমাপিকা ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়েছে।

কাব্যখানি মুদ্রিত। জাকৃতি ১"×৬"। পৃষ্ঠাগুলি সেমেটিক রীতিতে ( তান থেকে বামদিকে ) সজ্জিত। ছন্দঃ পরাব—বিপদী এবং ত্রিপদী। পংজিগুলি গল্যের আকাবে সাঞ্চানো। প্রথম পংজিব শেষে তৃই দাঁতি এবং বিতাব পংজিব শেষে তারকা চিক্রেব ছেন। মধ্যে মধ্যে কমা' ব্যবহাত হয়েছে। পৃষ্ঠ। সংখ্যা—২২০। পাব পাঁচালী কাব্যে চিত্র সংযোজন একান্তই বিবল। কিন্তু সর্বমোট ছরখানি ছবি সন্নিবিক্ট ববেছে এই পাঁচালীতে। পীব পাঁচালী কাব্যের ইতিহাসে এটা একটি সক্ষ্যণীর বৈশিক্ষ্য। ধুরা, দিসা এবং ল্লোকেব সংখ্যা সতেবো। তাদেব মধ্যে একটি মন্ত্র। সমগ্র কাহিনী তিয়ান্তবটি শিরোনামার বিভক্ত। এতে আছে নিম্নিথিত দশটি পালাঃ—

- ১। যালঞাব পালা,
- ২। শিশুপাল বাজাব পালা,
- ৩। হীবা মূচিব পালা,
- ৪। শশী বেন্থাব পাল।,
- ৫। জসমন্ত সাধুব পালা,
- ৬। শুন্দি সঞ্জাগবেৰ পাল।
- ৭। কাশীকান্ত বাজাব পালা.
- ৮। ধনঞ্চৰ গোষালাৰ পালা,
- ১। মঙ্গলু বাদ্যকবেব পালা ও
- ১০। ময়েন গিদালের পালা।

#### चानकात भाना ३

মালঞ্চার বাজ। মৈদানব। বড়ই পাবগু তিনি। ফকিব তাঁব প্রম শক্ত। তিনি বৈষ্ণব সম্নাসীব পূজা কবেন, সেবা কবেন। ফকিবকে তিনি জিঞ্জির দিয়ে বেঁষে কাবাগাবে নিক্ষেপ কবেন। আল্লাল্ ভালা দেখ্লেন পাষণ্ড মৈদানবকে দমন করা দবকার। নবীক পরামর্শে কলিকালের অবভার বাপে সভ্যপীবকে আল্লাহ্ ভালা মর্ভে পাঠাভে মনস্থ করলেন। স্থিব হল বেহেস্তের চান্দবিবি জন্ম নেবেন মৈদানব বাজাক পত্নী প্রিয়াবভীর গর্ভে।

যথাসময়ে প্রিয়াবতী এক কন্সা-সন্তান প্রস্ব কবলেন। তাঁব নাম বাখা-হল সন্ধ্যাবাতী।

সন্ধ্যাবতী বন্ধঃপ্রাপ্তা হলেন। সধি সমভিব্যাহাবে তিনি একদিন স্নান করতে গেলেন এমর নদীতে। সেখানে ভেসে-আসা এক ফুল পেযে সন্ধ্যাবতী বেইমাত্র তাব ত্রাণ নিলেন অমনি তাঁর গর্ভসঞ্চাব হল। এ সবই হল আল্লাহ্ ভালার ইচ্ছার।

্বাণী প্রিয়াবতী বিব্রত হয়ে পডলেন যখন জান্লেন কুমারী সদ্যাবতী হয়েছেন গর্ভবতী। দাই-এব সাহায্যে তিনি সদ্যাবতীর গর্ভপাত করাতে চাহলেন, কিন্তু ব্যর্থ হলেন। অগত্যা তাঁকে বনবাসে পাঠাতে হল ,—সঙ্গে পেল ছই সখী। কোটাল তাঁদের সঙ্গে কৰে নিয়ে গেলেন কুলবনে। সেখানে বেখে মালঞ্চার ফিবে সে খবব দিল বাজাকে। ইটোপথে ফিবতে তাব সাতিদিন সমর লাগল।

বনমধ্যে সদ্ধাবতী ক্ষ্পেপাসায় আকুল হলেন। তাঁৰ ক্রন্সনে দীননাথেব আসন উঠ্ ল কেঁপে। নিবঞ্জন তখনই ফেবেস্তাকে কোটালবেশে পাঠালেন। মধ্য নির্দেশে ফেবেস্তা অবিলয়ে সন্ধ্যাবতী ও তাঁব সধীন্বয়েব আহাবেব ব্যবস্থা করে দিলেন।

কুমাৰী সন্ধ্যাবতীৰ গৰ্ভেৰ সন্তানই সত্যপীব। গৰ্ভে থেকেই সত্যপীব ডেকে পাঠালেন লোকমান হাকিমকে। তাকে বল্লেন,—এই বুলবনে মুন্দর পুৰী নির্মাণ করে দাও। লোকমান হাকিম তা-ই কবল।

মাঘ মাসেব বাত। সন্ধ্যাবতী প্রসব কবলেন। কিন্তু একি! সন্তান কোথায়। এ যে মাত্র একদলা বক্ত! সন্ধ্যাবতী অতি হৃঃখে সেই বক্তের দলা বেগবতী নদীব জলে ভাসিয়ে দিলেন। এক পাপীষসী কছবিনী ভক্ষণ করল সে রক্তেব দলা। বক্ত-দলাকপী সভ্যপীরেব স্পর্শে পাপ থেকে সেই কচ্ছবিনীর মুক্তি ঘটল। পীরকে বন্দনা কবে সে চলে গেল স্বর্গে। পাঁচ বছবেব শিশুরূপে সত্যপীর মাত। সন্ধ্যাবতীর নিকট স্থপ্নে আপনার: পবিচয় দিয়ে ফকিববেশে ফিরে এলেন। সন্ধ্যাবতী তাঁকে সাদবে কোলেত তুলে নিলেন। সত্যপীব এবার মায়েব হুঃখ দূব কবতে মনস্থ কবলেন।

কুলবনে কিছু জনবসতি গড়ে ওঠা দবকাব। বাডখণ্ডেব কিছু প্রজাকে সেখানে আনতে তিনি চেন্টা করলেন,—কিন্তু প্রজাগণ আসতে রাজী হল না। সত্যপীব এবার বোগীশ্বরীর শবণাপন্ন হলেন। বোগীশ্বরীর সহায়তায় কুর্চ—মডকেব প্রোক্ষচাপে চান্দ খাঁ প্রমূখ প্রজা বাডখণ্ড থেকে কুলবনে এল। বাডখণ্ডের বাজা বসন্ত এ সংবাদ শুনে জুল্ব হলেন। প্রজাগণকে ফিরিয়ে আন্তে সৈশ্য পাঠালেন। কিন্তু সৈশ্যগণ 'সোটাব' (লাঠি-সোটা) বাড়ি থেবে পলাখন কবল। ব্রাজা নিজে এলেন যুদ্ধে। সেখানে সত্যপীবেব শ্বীব হল ফেন্ডু প্রকাণ্ড পাথব।

বন্দুকেব গুলি যেন তাবা হেন ছুটে।
আঙ্কে সাগি গুলী সব পক্ষী ডিম্ব ফুটে।
সভ্যপীব "চতুত্বু'জ মূর্তি তবে করিল ধারণ।
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম নিল চাবি হাতে,
আসিবা হইল খাডা বাজাব সাক্ষাতে।

ৰাজা এবাৰ গলবন্ধে সভ্যপীবেৰ স্তব কবলেন এবং নিজ দেশে প্ৰভ্যাবৰ্তন কবলেন।

মাতা সন্ধ্যাবতীব নিকট তাঁব প্রথম জীবনের আবে। হৃঃথকথা সত্যপীব তনে নিলেন। পাষণ্ড বাজা মৈদানবের উপর তাঁব প্রচণ্ড বাগ হল। তিনি মালঞ্চায গিয়ে এব মথাবিহিত করে মাতার কলঙ্ক দূর করতে চাইলেন। মাতৃহদর ব্যাকৃল হয়ে উঠ্ল—পাছে পুত্রকে হারাতে হয়। তিনি পুত্রকে নিষের করলেন মালঞ্চায় যেতে। সত্যপীর অবস্তু তথনকার মতন মাতার কথায় সন্মত হলেন।

একবাত্রে সভাপীর মাভাকে নিপ্রিভ। অবস্থায় বেখে গৃহত্যাগ করলেন।
প্রদিন পুত্রকে না দেখে সন্ধ্যাবভী কেঁদে আকুল হলেন। শুষাপক্ষীকে ডেকে
ভিনি পুত্রের থবর জানতে চাইলেন। শুষাপক্ষী সভ্যপীবের মালঞ্চ। অভিমুখে
গমনের কথা সন্ধ্যাবভীকে জানালো। পুত্রশোকে আকুল জননী কেঁদে কেঁদে
অন্থিব হবে উঠ্লেন।

া মালঞ্চার পথে সত্যপীব এলেন গোমনি নদীব কুলে। নদী পাব হওয়া দবকাব। ঘাটেব পাটনী কে? পাটনী এক কুন্তাব। তাব থেয়ায় পার হতে হলে কভি সে নেবে না,—নেবে একটি ছাগল। অগ্যথায় সে সোভযাবীব অর্দ্ধেক ভক্ষণ করে। সত্যপীব এই উদ্ধত কুন্তীবেব পেটেব মধ্যে প্রবেশ কবলেন এবং পবক্ষণে পেট চিবে বাহিব হয়ে এলেন। এ কুন্তীবও আগে থাক্তে অভিশপ্ত ছিল। সত্যপীবেব স্পর্ণে সে পাপমৃক্ত হল ছাদশ বংসর পর। সে পাপমৃক্ত হয়ে বিদ্যাধবীকপে পীবেব বন্দন। কবে চলে গেল স্বর্গে।

সত্যপীব এগিয়ে চলেছেন। পথে দেখা ভীমা নমঃশৃদ্রেব সাথে।

'সে চোর। সেবার নামে ছলনা কবে সে পীবেব সুবর্গ-কঙ্কন চুবি কবল।

ফলে মবল ভার চাব পুত্র। সভ্যপীব বললেন,—অকুল্লপুবে ভোকে 'শৃলে'

'যেতে হবে। ভীমা বলল—প্রভিজ্ঞা কবছি, নষ টাকা খবচ কবে 'শিবনি'
দেবে।। সভ্যপীর দয়াপববশ হযে পুত্রগণসহ ভাকে সে যাত্রা রক্ষা কবলেন;

কিন্তু পীবেব অভিশাপে সে পবে অকুল্লপুবে চুবিব লাষে ধবা পডল এবং শৃলে

'যেতে হল।

সন্ন্যাসীর বেশ ধরে সভ্যপীব এগিষে চলেছেন গ্রামকে গ্রাম পাব হযে। এবাব সভ্যপীব যাঁর বাজ্যে এলেন ভিনি বাবেল্স ব্রাহ্মণ, ভিনি মালঞ্চাব বাজা, ভিনি সন্ধ্যাবভাঁব পিডা মৈদানব।

সভ্যপীব প্রথমে গেলেন বাস্ত—অন্তঃপুবে বাণী প্রিষাবভীব নিকট।
পবিচব পেষে বাণী শঙ্কিত হলেন, পাছে বাজার কোপে তাব কোন অন্তল
হয়। তিনি সভ্যপীবকে দূবে সবে যেতে পরামর্শ দিলেন। কিন্তু সভ্যপীর
বেপবোষা। দাবোষানকে দিয়ে খবব পাঠালেন রাজাব কাছে—জনৈক
ফকিব ভাঁব সাক্ষাভ প্রার্থী। বাজা সাক্ষাভ-প্রার্থনা মঞ্জুব কবলেন না,—
ভিক্ষা নিয়ে বিদার হতে বললেন। ফকিবকে ভিক্ষা এমনকি মানিক দিয়েও
বিদায় করা গেল না। বাজা অবশেষে সভ্যপারকে বন্ধন করে নিক্ষেপ
করলেন কারাগারে। পরেব দিন ভাঁব শিবংশ্রেদ করা হবে। সভ্যপীব শ্ববণ
করলেন আল্লাহভালাকে। আল্লাহভালার দ্যা হল। ফুলেব আঘাতে
কপাট গেল যেটে,—সভ্যপীব মুক্ত হলেন।

সাত বছবেৰ বালক-ৰূপ ধৰে সভ্যপীৰ এলেন নালাবভীপুরে। 'না

হৈল সম্নাসী বেশ না হৈল ফকির।" সেখানে ক্রীভাষত রাখাল-বালকগণেব সাথে তিনি চৌগান খেলাষ যোগদান করলেন। ক্রীভা বিদ্যায তিনি সকলকে পরাজিত করলেন এবং সেখান খেকে প্রস্থান করে ব্রাহ্মণ বালকেব কপ ধারণ করলেন।

চলাব পথে সাক্ষাত হল কুশল ঠাকুবের সঙ্গে। কুশল ঠাকুব নিঃসভান। তিনি বালকেব সাধাবণ পবিচয় পেবে আপনার বাটীতে নিরে আসেন। তদীয় পত্নী ব্রহ্মণী আনন্দী ক্ষুধাত বালককে পোত্তপুত্র কপে গ্রহণ কবেন। তিনি পুত্রকে বন্ধন কবা খাদ্য আহাবেব জন্য পরিবেশন কবে জান্তে পেলেন,—

জনম অবধি আমি অন্ন নাহি খাই। কাঁচা হ্ব আটা বস্কা ফল-মূল আদি, তাহা খাইতে শিবিবাছি জনম অবধি।

বাজকার্য্যে বসে বাজা মৈদানবের মনে প্রভল বন্দী সেই ক্ষকিবের কথা।
কালী পূজায় তাকে বলি দিবার জন্ম কোটালকে হকুম দিলেন। দর্পচুর,
শোভা সিংহ্রায়, মনোহ্ব রায়, দগু বায় প্রমুখ আনেকেই সেই ফ্রকিবকে
বলিদান দিবার কাজে এগিয়ে এল। পোভা মারি এগিয়ে গেল কারাগারের
দিকে, কিন্তু ফ্রকিব কোথায়। ফ্রকির ভোনেই। সে ক্রত এসে খবর
দিল রাজাকে। শুনে বাজা বিশ্বিত হলেন, চিন্তিত হলেন,—বাাপার কি।

্ কুশল ঠাকুৰ পুত্ৰেৰ শিক্ষাৰ ব্যৱস্থা করলেন, কিন্তু বালকের পড়াওনাষ মড়ি নেই। ব্রাহ্মণ অসন্তই হবে ভিৰন্ধাৰ করতে সভাপীবরপে ব্রহ্মণকে ব্যাপ্ত আপনাৰ পবিচয় দিলেন। ব্রাহ্মণ সে কথা প্রকাশ করলেন না।

ন্ব নদী থেকে রান কবে ফেবাব পথে কুশল ঠাকুবেব পোছ্য-পুত্র
-কুডিবে পেলেন একখানি কোবাণ। পুত্র বললেন,—

আমাৰ পড়াও বাপ কোবাণ কেমন
কথা তানি স্তব্ধ হইল কুশল ব্ৰাহ্মণ।
কহিছে লাগিল ঠাকুৰ হবে ক্ৰোধভাব
কি কাৰণে চাহিদ তুই কোবাণ পড়িবাব।
ব্ৰাহ্মণে কোবাণ পড়ে কোন শাস্ত্ৰে বলে
এই ক্ষণে কোবাণ ভাসাবে দেহ ছলে।

সভ্যপীৰ বলে কোবাণ পভিলে কিব। হব

ছিল্ক বলে কোবাণ পভিলে জাতি ষার।

এক ব্রহ্ম বিনে আব হুই ব্রহ্ম নাই

সকলের কর্ত্তা এক নিবঞ্জন গোসাই।

সেই নিবঞ্জনেব নাম বিছমিল্লা কয

বিষ্ণু আর বিছমিল্লা কিছু ভিন্ন নব।

কেহ কোন নদী বইষা কোন দিকে যার

সমৃদ্রে যাইরা সব একত্ত মিশার।

তেমন ছত্তিশ জাতি এক জাত হইষা

একপথ দিয়া সবে যাবে মিশাইযা।

ব্রহ্মজ্ঞান শুনে ঠাকুব শুশ্ভিত হলেন। তিনি কোবাণ প্ততে উংসুক হলেন। খোদার আজ্ঞায় তিনি সন্থরে কোরাণেব হবফ চিনতে পাবলেন এবং তা পাঠ কবলেন। এবাব তিনি কোবাণখানি স্বত্নে গৃহে বেখে দিলেন।

বাজবাটীতে ভাগুাবী এল পুবোহিত কুশল ঠাকুবকে ভাকতে। সভ্যপীবেব ছলনার পুরোহিত তে। অসুস্থ। অগভ্যা তাঁব পুত্র অর্থাৎ সভ্যপীব দশকর্ম-পুঁথি নিরে পুজা কবতে গেলেন।

বালক পুবোহিত শ্রীবিষ্ণু স্মবণ কবে আচমন কবলেন, বিছমিল্লা বলে কর্ণে হাত দিলেন এবং শেষ পর্য্যন্ত মহম্মদাদি কলমা দিয়ে সকল কাজ সমাধা কবলেন। পবে তিনি সেখান থেকে দক্ষিণা নিষে ঘবে ফিবে এলে মাতা আনন্দীব তে। মহা-আনন্দ।

কুশল ঠাকুব বাজ-পাঠশালের শিক্ষকও বটে। তিনি শিক্ষকতায অবসব নিলেন। তাঁব আসনে এলেন (সত্যপীব) তাঁব পোয়পুত্র। বাজাব পুত্র শ্যামসুন্দব এবং দামুদব গজনেই পড়ে সে পাঠশালায। শিক্ষক মহাশ্বেব তাজনা তারা সহ্য কবল না। গুক-শিয়ে দেখা দিল সংঘর্ষ। তাতে শ্যাম-মুন্দবেব মৃত্যু হল। সংবাদ পেলেন রাজা। ক্ষিপ্ত হযে তিনি শিক্ষককে কামানেব গোলাব আঘাতে হত্যাব আদেশ দিলেন। কামান গর্জ্জে উঠল কিন্তু সত্যপীবেব মৃত্যু হল না। তাঁব গলায় পাথব বেঁধে জলে নিক্ষেপ কবা হল। সেই পাথর হল তাঁব ভেলা। ভেলার ভেসে তিনি বিবে এলেন কুশল ঠাকুবেব বাডীতে। বাজ-দববারে কুশল ঠাকুব আটক পড়লেন। সভাপীবেব কাবণে কুশল ঠাকুব বাঁধা পডেছেন, অভএব আনন্দী ঠাকুবাণী বাঁধলেন সভাপীবকে। পীব বললেন,—

বন্ধন দাকণ জালা সহিতে না পাবি। ··
সত্যকালে জন্ম মোব নাম সভ্যপীব,
কলি কালে জন্মিয়া হইনু জাহিব।
হিন্দুব দেবতা আমি মোমিনেব পীব,
বে যাহা কামনা কবে তাহাবে হাসিল।

এ দিকে বাজা মৈদানৰ খজাঘাতে ব্ৰাহ্মণ কুশল ঠাকুবকে হত্যা কৰতে উদ্যত হলেন। এমন সময়ে পীব এসে উপস্থিত হলেন সেখানে। পিতার বন্ধন নিজেব হাতে নিলেন;—ব্ৰাহ্মণ ফিবে গেলেন গৃহে। সত্যপীব আপনার পরিচর দিলেন বাজাব কাছে। তবুও তিনি শান্ত হলেন না। পীবকে নিয়ে যাওয়া হল ব্যাভ্নমিতে। সেখানে তিনি শ্বেত মাছিব কপ ধবে অভাইত হয়ে সাহায়েয় জহ্ম গেলেন অমবাপুবাব রাজা ইক্রব নিকট। সেখানে আছে আবর্ত্ত, সাবর্ত্ত প্রভূতি বাবোখানা মেঘ। সেই মেঘ থেকে ভয়াবহ বৃদ্ধি হল মালকায় । তাতে ভেসে গেল মালকা!। রাজা জলবন্দী হলেন। রাজাব পুত্রবধূ রূপবতী এবং মালাবতী অলীকাব কবলেন যে তাঁয়। সত্যপাবকে পূজা দেবেন। সত্যপীব বললেন বে, শিরনি পেলেই তিনি সকলকে উদ্ধার কববেন। বধৃষ্ব মহামূল্য কন্ধনেব বিনিম্বে শিবনি আনালেন কিন্ত বাববল ছলনা কবায়, সত্যপীর গেলেন সেখানে। বাববল প্রহাব কবতে এল সত্যপীবকে। পার অদৃষ্য হ্যে গেলেন এবং এক কন্ম ফকিবকণে পূনবাষ বাববলের নিকট এলেন। তবুও পীব অপ্যানিত হলেন। ফলে বাববলের পুত্র সর্পাঘাতে মরল।

এবাব বীববলেব সম্বিং ফিবল। সে ফকিবেব পা জড়িয়ে ধবল।
দমাব পাব ভাব পুত্রেব জীবন ফিবিয়ে দিলেন। রূপবতী-মালাবভী পেলেন কঙ্কন ও আধ্যন চিনি।

কপবতী ও মালাবতীর স্ততিতে সন্তঠ হবে সত্যপীব মারাভবীর সাহায্যে রাজা মৈদানবকে উদ্ধাব কবলেন। বিশ্বকর্মাকে ডাকিষে দশ দণ্ডের মধ্যে বাজপুবী পুনর্গঠিত হল সুন্দব কপে। তবুও বাজা অন্তীকৃত হলেন সভ্যপীবেব শিবনি দিতে। তিনি বললেন,—

### সকলি পাইনু আমাব হবিহব কোথায়।

হবিহব বাবে। বছব বয়সে কুমীরেব পেটে নিহত হয়েছিল। সত্যপীব ডেকে পাঠালেন কুমীব-বাজকে। ব্যাপাব গুনে কুমীব-বাজ তিমিবিঙ্গা তো অবাক। হরিহবেব খোঁজ পদ্ভল এখন। কুমীর-বাজা ডেকে পাঠাল অনেক কুমীবকে। কেউই তো হরিহরকে খায় নি। ছেদভা নামক কুমীব বলল যে তার ঠিক স্মবশ হচ্ছে না। সত্যপীব তখন জিগীব (অর্থাৎ চীংকাব) ছাডলেন। ছেদভা দ্বিখণ্ডিত হল ঃ— প্রথম খণ্ড কুমীব নিজে আব দ্বিতীয় খণ্ড হল হরিহব। কুমীর জলে নেমে গেল; হরিহবেব জীবন বমবাজেব বাডী সন্ধ্যামণিনগর থেকে এনে তাকে পীব সঞ্চীবিভ কবলেন।

সত্যপীবেব সাথে হবিহব এল বাজ-দববাবে। বাজা আনন্দে যেন আত্মহাবা হবে সিংহাসন থেকে নামলেন এবং লক্ষ টাকা ব্যয়ে সত্যপীবেব শিবনি দেবাব ব্যবস্থা কবলেন। সাজস্ববে শিরনি দেওষা হল। বাজার সম্বন্ধী গোকুল ঠাকুব এতে অবজ্ঞা কবলে ভাব জ্যেষ্ঠ পুত্রেব মৃত্যু হল। অবশ্য ক্ষমা প্রার্থনা কবায় পীব সদয় হবে তাকে ক্ষমা কবলেন।

মৈদানৰ ৰাজাকে এবাৰ সত্যপীৰ আদেশ কৰলেন সন্ধ্যাৰতীকে ফিৰিষে আনাৰ জন্ম। ৰাজা তাতে সম্মতি দিলেন। পুত্ৰ হরিহৰ হাতীৰ পিঠে চডে চলল কুলবনে। সত্যপীৰ চললেন নৌকাষ চডে।

নোকা চলেছে নুব নদাঁ বেষে। অনেক গ্রামেব পব এল 'বাইনট' নামক গ্রাম। সেখানকাব বাজা, শক্র দারা আক্রান্ত হ্বেছেন ভেবে সসৈতে অগ্রসব হলেন। সত্যপীবেব কোন কথাই তিনি জনলেন না। অবভা মাষাবলে সত্যপীব বৃদ্ধে জ্বী হলেন। বাজা নিজ কথা লীলাবতীব সঙ্গে হবিহবেব বিবাহ দিলেন। বিবাহান্তে লীলাবতীও চলল হবিহব ও সত্যপীবেব সঙ্গে।

সভ্যপীব সকলকে নিষে মাত। সন্ধ্যাবতীৰ নিকট এলেন এবং সাথী, সকলেব সঙ্গে পৰিচয় কৰিষে দিলেন । পৰে তাঁকে মালঞ্চাতে ফিবিষে নিয়ে যাবাৰ কথা জানালেন । অকম্মাং একথা গুনে সন্ধ্যাবতীৰ সন্দেহ হল । হবিহব সমস্ত ব্যাপাৰ বুৰিষে বলতে তবেই তিনি বাজী হলেন মালঞ্চায় ফিবে- যেতে। তথন সমস্ত ধন-সম্পদ চাঁদ খা মণ্ডলকে বুৰিষে দিয়ে— সদ্ধ্যাবতী চডিলেন দিব্য মহাকার।
অবিলম্বে এলেন মালঞ্চাষ।
মহাকা হইতে তবে নামে সন্ধ্যাবতী,
মাথেব চবণে পডে কবেন প্রণতি।
প্রিবতী বলে বাছা দেবী সন্ধ্যাবতী
সত্যপীবে কৈল মাও এতেক ছর্গতি।
ত্ব কলা আনিরা দিলেন মালাবতী,
খাইলেন সত্যপীবাঁহইয়া কুপামতী।
তবে পুনঃ সত্যপীব হইল অর্জনান,
অমব শহবে গিয়া দিল দবশন।

#### শিশুপাল রাজার পালা ঃ

সভ্যপীব সন্ন্যাসীব বেশে অমব শহবে গেলেন। সেখানকার রাজার নাম শিশুপাল। রাজা, নরবলিইদিয়ে,অর্জকালী পূজাইকরেন।

সেদিন পূজা। সুদর্শন এক বালককে বলিদানের ব্যবস্থা কবা হবেছে। অসহায় বালকটিকেট্র দেখে পীবেব প্রাণে জাগল মায়া। তিনি বাজাব কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন এবং ভিক্ষা প্রার্থনা করলেন। রাজা ভিক্ষা দিতে বাজী হলেন। সভাপীব সেই বালককে উপহার স্বন্ধ চাইলেন। রাজা বললেন,—রযং ব্রন্ধা-বিষ্ণুকেও এই ভিক্ষা দেওয়া হবে না। সক্রোধে সভ্যপীব স্থান ভ্যাগ কবলেন। বালক এক মনে সভ্যপীবকে স্মুবণ কবতে লাগল।

বলিদানেব জন্ম বালকের হৃদ্ধে খজাঘাত কবা হল, কিন্তু খজোব আঘাত তাব লাগল না, ববং খজা ভূতিতে হল ত্ব'খণ্ড। বাজা চিন্তান্থিত হবে ছকুম দিলেন,—নিবে এস 'সোম ছেদা' খাঁডা। আনা হল খাঁডা। তাতে মন্ত্র পডে দেওবা হল। ইতিমধ্যে সত্যপীব স্থেতমক্ষি—কপে বালকেব হৃদ্ধে এসে বসলেন। তিন তিন বাব বালকেব হৃদ্ধে সে খাঁডা নিক্ষেপ করা সড়েও. যখন বালকেব কোন আঘাত লাগল না তখন,—

বাজা বলে দাওলিয। ফেলাও হাতেব দাও। খিল খসাইষা ছেলেব মুখে জল দাও বাজা নদীতাবে উপনিষ্ট সন্ন্যাসীব বিববণ জেনে নিলেন এবং তাঁকে ডেকে পাঠালেন সন্ন্যাসী বাজ-আহ্বান প্রত্যাখ্যান কবে বাজাকেই তাঁব কাছে আসতে বললেন। বাজা এলেন ফকিবেব নিকট।

কবজোডে শ্রন্ধা নিবেদন কবে বাজা বললেন,—বংশ বক্ষাব জন্ম এইনপ বলিদানের ব্যবস্থা ,—

> সত্যপীব বলেন বাজা গন্ধ পুষ্পে কব পূজা নববলি দিতে না জুষায়। নববলি দিতে চাই পুত্ৰেব কাবণ। প্ৰকালে কি হইবে না বুঝ বাজন্॥

সজ্যপীব আত্মপবিচয় দিলেন এবং বললেন,—পাঁচ বাণী যদি 'নিলা' নদীডে স্নান কবে ভপস্থা করেন তবে পাঁচটি বস্তা পাবেন। সেই বস্তা প্রাপ্তি-বোগের কার্য্যক্রমে বান্ধার বংশ বক্ষা হবে।

বাণীগণ যথা-পরামর্শ ব্রভ পালন কবে পাঁচটি বস্তা পেলেন। নদী থেকে ফেরাব পথে সাক্ষাত হল এক ফকিরেব সাথে। ফকির বল্লেন,—আমি ক্ষুধার্ড, ঐ ফল আমার খেতে দাও। চার বাণী ফকিবকে অবহেল। কর্লেন। ছোটবাণী বিন্দুমতী ভাবলেন,—"ফলদানে ফল পার লোকমুখে শুনি।" তিনি তাঁব বস্তা ফলটি ফকিবকে দিলেন। ফকিব সেটি খেরে শুবু চোচা খান বাণীকে ফিবিফে দিয়ে বল্লেন,—

ধব বাছা চোচার ধুইব। খাও জল। অবশ্য খোদায ভোবে দিবে বংশ বল॥

চাব বাণী চাব ফল আনায় বাজ। খুশী। ছোট বাণী 'চোচ।খান' আনায বাজ। তাঁকে গালি দিলেন। কিন্তু ভাগোব কি পবিহাস,—

> ছোট বাণীব গর্ভ হইল সভ্যপীবেব ববে, চাবজন বাস্থা হইল অভাগ্যের ফলে।

দ্ব্যাপবাষণ হয়ে দাই-এব সাহায্যে ছোট বাণীর গর্ভ নফ্ট কবাব জন্ম চার বাণী চেষ্টা কবলেন; কিন্তু পাবলেন না। সত্যপীব তাঁকে রক্ষা কর্মেন এবং দাই-এব নাক্-কান কেটে শাস্তি দিলেন।

ষ্থাসময়ে ছোট বাণীব অপকপ এক ছেলে হল। খল দাসাগণ বাজাকে জানাল,—

### ছোট বাণীৰ হৈল এক চামেব বালক।

বাজ। বিমর্থ হলেন। অন্ত বাণীরা হলেন আনন্দিত। তাঁবা কোশলে এসই ছেলেকে বাল্প-বন্দী কবে গঙ্গার জলে নিক্ষেপ কবলেন, কিন্তু তাঁকে বন্ধা কবলেন গঙ্গাদেবী। খোওয়াজেব অনুবোধে বসুমতী শিশুকে ত্থ দিয়ে বাঁচালেন। বসুমতীব সহিত খোওয়াজেব কলিকাল-বিষয়ক কথোপকথন হল। শেষে সত্যপীর নিষে গেলেন শিশুটিকে।

পুত্রশোকে কাতব হয়ে ছোট রাণী বাঁপে দিতে গেলেন 'নিলা' নদীতে। সত্যপীব সেখানে হাজিব হলেন। শিশুপুত্রকে ফিবিবে দিয়ে তিনি বল্লেন,—

> পূর্বে বেই ফকিবকে কলা দিছ ভিক্লা, সেই ফকিব আসি ভোমাৰ পুত্রকে কৈলাম রক্ষা।

বাণী ডো মহা খুণী। বাজাব কাছে সংবাদ গেল। পুত্রকে পেয়ে বাজা মৃতি দিলেন বন্দীদেব, বভষস্থকাবী বাণীগণকে যব থেকে বেব কবে দিলেন, পুত্রেব নাম-কল্প কবে সত্যেব সেবার ব্যবস্থা কবলেন। সভ্যপীর এবার ভেল্লেন মাইলানিনগবে হীবা মৃচিব বাজী।

### হীরা মৃচির পালা ৪

সভাপীৰ হাব। মৃচিৰ বাজীৰ সামনে এসে জিগীৰ ছাভলেন। হার। মৃচী তো মহাধুশী। কিন্তু হার। ফকিবকে দিবাৰ মত তাব ববে তো কিছু নাই। পুত্র মধুবামেৰ সঙ্গে সে পৰামর্শ করলে।। কোনও উপায় না দেখে, ফকিবকে অপেক্ষা কবতে বলে, সে বাজাৰে চল্ল ভূতা বিক্রী কবতে। পাথমধ্যে সভাপীৰ, পেরাদাৰ বেশে তাব ভূতো কেডে নিলেন,—দাম দিলেন না। হীরা ফিরে এল বাভীতে। বেঙ্গা মৃদীর দোকানে পুত্রেৰ কাজ করার সর্তে আগাম টাকা নেবাৰ প্রামর্শ কবতে মধুরাম তো ক্ষুক্ত হল। প্রবশেষে মধুবাম রাজী হল। তখন পিতা-পুত্রে চল্ল বাজারের দিকে।

সত্যপীব, হীবাকে পৰীক্ষা কৰাৰ উদ্দেশ্তে মধুৰামকে জীয়তে থেয়ে কেলার জন্ম নাগেশ্বৰী নায়ী বাঘকে আদেশ কৰলেন। নাগেশ্বৰী তা-ই কৰল। হীবা শোকে-হংখে আহত হয়ে ভিক্ষা কৰতে গেল মোগলেব বাড়ী। মোগল বল্ল যে যদি হীবাৰ স্ত্ৰী তাৰ মসজিদ তৈষাৰ।ৰ সূৰকা কুটে দিতে পাৰে তবে সে আগাম চাব আনা দেবে। হীবা ক্ষত বাড়ী ফিরে পড়ী মহেসীর ( মহেশীর)

সম্মতি চাইল। পতিব্রতা মহেশী সম্মতি দিলে, পত্নীকে সঙ্গে নিয়েই হীবা গেল মোগলেব কাছে। সেখান খেকে যখন সে ককিরেব কাছে ফিবে এল, ততক্ষণে বিলম্বের দরণ ককিব অথৈষ্য হয়ে গেছেন। তিনি এর জন্ম হীবাকে তিরস্কার কবলেন। হীরা বল্ল,—

মে জন ফকিব হয় বৃক্ষ ইইতে ছোট।
ফকিবে না কবে ক্রোথ সিধা হয়ে চলে,
হইবা থাকিবে ষেন তক্ব সামিলে।
ভকাইয়া গেলে বৃক্ষ জল নাহি পায়,
গাছ-সম হৈতে পাবে ফকিব বলি তার।
মালিকেব নিজ নাম জপিয়া অন্তরে,
হইয়া নিবঘিন বেশ দেশে দেশে ফিরে।
শোনহা ফকিব সাহেব আমাব বচন,
ফকিব হইবা এত ক্রোথ কি কারণ। …
ম্চাবে কহিল এহি শাস্ত্র-মুক্তি কথা,
ভনিয়া লজ্জিত ওলি হেট কৈল মাধা।

ফকির সম্বন্ধ হযে হীবাকে আটা, কলা, যি, মধু প্রভৃতি কিনে আন্ডে বলুলেন। হীবা তা-ই কবল।

> হীবা বলে মোর হাতে কেহ নাহি খার, তুমি যে খাইতে চাহ গুনি লাগে ভষ। সভ্যপীব বলে মোব জাতি-ভেদ নাই, যে জন ভক্তি কবে তাব হাতে খাই।

ফকিবেব শিরনি প্রন্তত হল। বস্ত্রছাবা আডাল কবে তিনি আহার কবতে
চাইলেন। হীরার বস্ত্রের অভাব কিন্তু চর্ম আছে ঘবে। তা দিয়ে আহাবেব
জারগা আডাল করা হল। ফকিব জিগীব ছেডে সেই চর্ম স্পর্শ কবতে তা সুন্দব
দেওয়াল হল। ফকিব এবাব হীবাব পৰিবাবেব সকলকে কাছে ডাকলেন;
কিন্তু হীরা ছাডা কাউকে পেলেন না। সমস্ত বিববণ জেনে ফকিব ফিবিয়ে
আানলেন মধ্বামকে।

সত্যপীৰ বলে তৃমি ধন্য বে মুচাব তোমাৰ সমান ভক্ত কেহ নাহি আৰ । পিতা-পুত্র ও মত্যপীব একসাথে শিরিনি গ্রহণ করলেন। মত্যপীব এতক্ষণে আপনার পরিচয় দিলেন।

এ দিকে মোগল, সুন্দরী মহেশীকে সম্ভোগ কবাৰ ব্যবস্থা কবল। সভ্যপীব খেত-মক্ষিকপে মহেশীকে অভয় দিলেন। সভ্যপীবের অভিশাপে মোগল অছ হল। মোগল, মহেশীব পায়ে ধরতে দয়াপববশ হয়ে মহেশী বল্ল,—

### সভ্যপীর ককক ভূমি পাও চকুদান।

পীরের দরার মোগল চক্ষুমান হল। তখন সে মহেশীকে একশত টাকা, কিছু অলঙ্কাব দিয়ে হুই জন দাসীব সাথে সসম্মানে বাড়ী পাঠিয়ে দিল। পত্নীকে দেখে হীবা হল খুশী।

হীরাব হঃখ মোচনেব জন্ম সভাপীব ভাকে হুই-বভা ধন দিভে চাইলেন---,

হীবা মৃচি বলে সাহেব ধনের নাই কাম, ডিক্ষা করিরা আমি লব ভোষার নাম।

শেষে হীরা সে ধন নিতে বাজী হল। ফেবার পথে বুনন কোডালিনী এক ঘডা ধন চাইল। হীবা তাকে কৌশলে এডিয়ে বাডী চলে এল।

সভ্যপীর বিশ্বকর্মাকে দিয়ে এক গৃহ নির্মান করিয়ে দিলেন। হীরা খুশী হয়ে সেখানে বাস করতে শুকু করল।

হীবার বাড়ী বেন বাজপুরী। নাম তাব হীবাগঞ্চ। হিংসার উদ্মন্ত বুনন কোটাল গিরে সে বিবৰণ জানালো বাজা মানসিংহের কাছে। মানসিংহ কুল্ব হরে সৈগ্রঘারা হীরাকে বেঁথে রাজসভার আনালেন। বাজা বললেন,— 'সব ধন নিয়ে এস।' হীরার সজে লোকজন গেল। মোহর, মোভি, হীবা, পানা দেখে তো ভারা অবাক। কিন্তু হার। সে সব সিক্লুকে পুবে ভারা দেখল—সবই 'খোলা আব খাপাব।' হীরাব চাতৃবী মনে করে তাকে খ্ব প্রহার করা হ'ল। হাতে কড়া, পারে বেড়ী ও বুকে পাথর দিয়ে ভাকে বন্দীশালায় নিক্ষেপ কবা হল। হীরা কারাগাবে বসে সভ্যপীরেব চৌভিশা পাঠ কবতে লাগল, অভিমান ভরে অনেক মন্দ্র কথা বলতে লাগল।

সত্যপীর কর, প্রাণে নাহি ভর, কেনে মোরে মন্দ বল।

## -পোহাক তিমিব, দেখাব জাহির ষতেক কবিব আমি ঃ

স্ত্যপীর নিশি শেষে রাজা মানসিংহকে স্বপ্নে বললেন,—তোমাকে মাবিষা রাজ্য মুচাবকে দিব।

ষপ্পতকে ভীত বাঞ্চ। মানসিংহ পরদিন কোটালকে ডেকে হীরাকে মৃক্ত কবালেন এবং সমস্ত ধন-সম্পদসহ বাডীতে ফেরবাব ব্যবস্থা কবলেন। হীবা বাডীতে ফিরে এলে মহেশী খুব খুশী হল। হীবা আবাব সভ্যপীরের শিবনি দিল। সভ্যপীর, ভাদেবকে সুখে থাকবাব আশীর্বাদ কবে স্থানান্তবে চলে গেলেন।

#### ननी (रक्षांत्र शाला ह

সভ্যপীর চলেছেন বগজোড সহবে। আজাজিল তাঁকে ছলনা করবার জন্ম পাটনী সেজে চেক্টা করে ব্যর্থ হলো,।-, সে ভগ্ন-মনোরথ হলো না। শশী বেখাকে মাধ্যম করে পুনরায় চেক্টা কবতে-লাগল।

শশী মাঝপথে সত্যপীবকে ধরে রাখতে চাইল! সত্যপীর ছেলেব মুর্ভি ধবতে শশী তাঁকে কোলে নিতে গেল। সত্যপীর ভংক্ষণাং ,ভয়া, পক্ষী হয়ে উডে গেলেন। শশী হাব মানল; ক্ষমা প্রার্থনা কবল। সমস্ত ধন—সম্পদ বিভরণ ক'রে সে সত্যপীরের নিকট আছা—সমর্পন করল। পীরেব নির্দেশে সে সবষ্ নদীতে রান কবে নীল শাড়ী পবিধান কবে পীবের চবণে পতিত হল এবং জ্ঞান,হাবিয়ে ফেলল। পীবের নির্দেশে সে প্নবায় সবষ্ নদীতে রান করে ভীবে প্রাপ্ত পাথর বয়ে আনতে ব্যর্থ হয়ে সেখানে মাথা কুটে মবডে চাইল। সত্যপীর সেই পাথবকে সেবা কববাব জন্ম শশীকে বললেন। শশীর বেক্ষা নাম-মুচে গেল; নৃতন নাম হল জসি ফ্রিকাণী। সেই নীলবর্ণ পাথর স্বেত পাথর-হল। 'সত্যপীর তাতেই গায়েব ইলেন।

এক মালিনী বাজাবে চলেছে ফুল বৈচতে। ফকিবাণী তাব কাছে পীবৈৰ পূজার জন্ম ফুল চাইল। সে ফুল দিল না। বাজাবে গেলে আকমাং সে ফুলে আগুন জলে উঠল। মালিনীর সন্ধিং ফিবে আসতে সে ককিবাণীর নিকট এসে কমা চাইল। পরদিন সে ফুলের সুন্দব একটি মালা এনে খেত-পাথবে পবিয়ে দিল। অমনি বাজাবে তাব ফুলেব চাছিদা বেভে গেল। যোল কাছন কভি পেয়ে সে সত্যপীবেব শিবনি দিল।

### क्रमस्य माधुत्र भालाः

কদম বৃক্ষের তলে পাথররূপে সভ্যপীব অবতার হর্মেছেন। "যে যেমন কামনা কবে সিদ্ধ হয় তাব।" জসমন্ত সাধু বাণিজ্য-যাত্রা কবেছেন। তিনি কদম্বতলে এসে ফকিবাণীকে বললেন,—ভেলঙ্গা পাটনে গিয়ে যদি দশগুণ বেপাব হয় তবে ধন–পুত্র নিয়ে ফেববাব সময় যত বেপাব লাভ হবে তাব সবই সভ্যনারায়ণকে দিয়ে যাবেন। ফকিবাণী তাঁকে আশীর্বাদ করলেন।

জসমন্ত সাধ্ব নোকা সবয় নদী বেয়ে হস্তিনানগব অভিক্রম করে দিল্লী থেকে আরো এগিয়ে চলল। তিনি ত্রিপুবার ঘাটে এসে নোকা ভিভালেন। চা'ল, গম, সরষে, কলাই প্রভৃতিব ব্যবসায় কবে তাঁর দশগুণ বেপাব হল। ব্যবসায়-অতে তিনি ফিয়ে এলেন বগজোডে, কিন্তু সভ্যপীরকে প্রভিক্রত এক ডিঙ্গা ধন না দিয়ে, দিতে চাইলেন কেবল মাত্র শিরনি। সভ্যপীর অসন্তই হযে জসমন্ত সাধ্ব প্রধান ডিঙ্গা হংসমোভার দাঁভি-মাঝিকে নদীতে ফেলে দিযে সেই ভিঙ্গাকে কদরেব তলে এনে বাঁধলেন। সকালে তিনি নিম্রাভঙ্গে ঘটে ডিঙ্গা নেই দেখে কেঁলে কেললেন। পুত্রেব হল্প-বৃদ্রাভ থেকে অবগত হয়ে তিনি পুত্রসহ সভ্যপীরেব দরগাহে আবাব এসে কেঁলে প্রভলেন। সাধুব পুত্র ঘটে সেই ডিঙ্গা পেষে হল আনন্দিত।

### छन्ति मधनांशस्त्र भानाः

সভাপীৰ এলেন বনগ্ৰামে। সেই অঞ্চলেৰ কৰ্ণপুৰ গ্ৰামে নিঃসন্তান ভিন্দি সওলাগর থাকেন। পুত্ৰ কামনাৰ ভিন্নি ককির-বৈশ্ববকে গুৰছত্ত দেন। গুৰছত্ত দিতে দেখে পীৰ সেখান থেকে চলে ষেতে উন্নত হলেন। ভান্দি ভো নাছোভবান্দা। পীৰ বলনেন,—

> হ্ব খাওরাইর। তুমি দোওরা শিথাও আগে। এহি সে কাবণে কারো দোওরা নাহি লাগে॥

সভাপীবেব কথানুষায়ী সওদাগর তদীয় পত্নীকে বাভীব বাইরে ডেকে আনলেন। তাঁবা প্রতিজ্ঞা করলেন ষে,—ষদি হুই পূত্র লাভ হয় ডবে কনিষ্ঠ পুত্রকে তাঁরা পীবের নক্ষর হিসাবে দান কববেন। পীব তাঁদেরকে মুচিকান্ত ও নিশিকান্ত নামে হুটি ফুল দিলেন। সেই ফুল-বোওয়া জল খেয়ে সওদাগব-পত্নী গর্ভবন্তী হলেন। ষথা সমষে তাঁর অপরুগ হুই পূত্র ভূমিষ্ঠ হল। কনিষ্ঠ-পুত্রকে ত্যাগ করতে হবে—এ কথা ভাবতে তাঁদের হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যায়।

বারো বছর পর পীব এসে উপস্থিত। তিনি কনির্চ পুত্রকে চাইলেন।
সওদাগব বললেন,—কনির্চ জন তো পুত্র নয়,—কলা। পীব বুরলেন
সওদাগরের কপটতা। পীব বললেন,—আমি তাদেবকে আশীর্বাদ করতে
চাই। সওদাগর অগত্যা পুত্রকে আনলেন নাবীব সাজে। পীব তখন
প্রনের সহায়তায় তাকে বিবন্ধ করলেন,—সওদাগ্রের কপটতা ফাঁস হয়ে
গেল। সওদাগর পীবের পায়ে বরলেন,—তব্ও পুত্রকে দিতে হল। পীর
ভাকে সঙ্গে নিয়ে চলে গেলে সওদাগর পুত্রশাকে নিদারুণ অভিভূত হলেন।

## কাশীকান্ত রাজার পালা ঃ

সত্যপীর এলেন শশ্বহাটা নামক গ্রামে। সেখানে অনেক বান্ধণের বসতি। পীরেব বেশ এবাব অর্জসম্যাসী-অর্জককিবের।

সে প্রামে এক পাঠশাল। চলছে। পীব সেখানে গিষে উপস্থিত। তাঁর চেহাবা দেখে তাঁকে কেউ বলল—পাগল, কেউ বলল—নাডা, কেউ বা বলল শাস্ত্র ছাডা। পীব বললেন,—কাঁচা হ্ব, পাকা রস্তা, মধু, চিনি ও আটা দিয়ে ফলাহার দাও, আব দাও একটা পৈতা। এক ছাত্র পীবকে একটি সংস্কৃত লোকে গালি দিল। পীর তাকে সাত পুক্ষ মুখ থাকবাব অভিশাপ দিয়ে চলে

পীব এক পুকুবেৰ ধাবে গিয়ে আসন কবলেন এবং অলোকিক শক্তিতে সেখানকাব সমস্ত ব্ৰাহ্মণের পৈত। হবণ কবলেন। ব্ৰাহ্মণণণ এসে পীবকে ধবলেন—

কে তুমি কপট বেশে,
ফিবি সব দেশে দেশে,
দন্ধা করি দেহ পবিচয়।
কেনে মনে ক্রোষ কবি, ষঞ্জসূভ নিলে হবি,
ডোমাব এমত ধর্ম নয়॥

পীর বললেন-

ভোমৰা ব্ৰাহ্মণ বটে, কেহ নহ বড ছোট, কাল সর্প-সকলি সমান।
সন্ন্যাসী ফকিব প্রভি,
কিছু কব ভব ভক্তি
ভোবা হৈলি পডাবা শ্বতান।

অতঃপৰ তিনি আছা-পৰিচ্য দিলেন। ৰাহ্মণগণ আছা-সমৰ্পণ কৰ্টায় পীৰ তাঁদেৰকে আশীৰ্বাদ কৰলেন। সকলে মিলে সভ্যনাবায়ণের ভোগ দিলেন এবং তা ছাতিভেদ বিচাৰ না কৰে সকলে বন্টন কৰে খেলেন।

বাজা কাশীচন্ত্ৰ এ ঘটনাৰ কথা ভনে বেগে আগুন। পেয়াদা এসে শন্ধহাটির ব্ৰাহ্মণগণকে বেঁধে নিষে চল্ল। সেই সাথে সন্ন্যাসীও চললেন।

বিপ্রগণ বাজাকে সভ্যপীবের কথা জানালেন। বাজা বল্লেন,— আপনাবা রাজণত্ব হাবিয়েছেন। সম্নাসী তাঁব পীরত্ব জাহিব ককক ভো নদেখি।

পীব শ্বেড মক্ষিকপে বাজ-অন্তঃপুবে গেলেন এবং বমণীগণের সুবৃদ্ধি হরণ কবলেন। ভাবা তখন বেক্যাবং "বিদ্যাধবি হইবা সবে নাচিতে লাগিল।" ব্যাপার দেখে সকলে স্তম্ভিত। বাণীও কি পাগলিনী হলেন। বাজাও বিশ্বিত হলেন—

### বীবভূমেৰ ৰাজ। আমি বাচে বঙ্গে নাম। কলম্ভ বাখিল বাণী ছাডি নিজ ধাম।

সভ্যপীব বাজাকে বললেন,—আব কি জাহিব দেখতে চান ? বাজা বেগে পীৰকে ইন্দাবাতে ফেলে দেওয়ালেন।

এক গাছি সৃত। বেবিরে এসে বাজাব গলায় আবদ্ধ হল। বাজা আকৃষ্ট হলেন কুপের মধ্যে। কোন অস্ত্রে কোন উপায়ে সে সৃতা কাট। গেল না। বাজা গিয়ে পডলেন কুপের মধ্যে। বাজা বল্লেন, অপরায় মার্জনা ককন। স্পীরের দয়া হল। তিনি ক্ষমা করে বাজাকে কলেমা শোনালেন। বাজা পারকে সমত্নে নিজ পুরীতে নিষে বকু-সিংহাসনে বসালেন। লক্ষ টাকা বায় করে স্পীরের ভোগ দিলেন। পীর সম্ভষ্ট হয়ে পুর্বদিকে চল্লেন।

#### धनक्षत्र श्रीत्रानात भाना :

ধনঞ্জয় গোষালাব বাঞাঁ। সে বড অহঙ্কারী। সভাপীব এলেন ধনঞ্জবেন বাডী এবং তাঁর আগমন-বার্তা জিগীব ছেডে জ্ঞাপন কব্লেন। ধনঞ্জয গোরালা ঘরেব বাইরে এল। ফকিবকে সে দিল তাব এ টো অর। পীব অভিশাপ দিলেন,—আজ থেকে তোব লক্ষ্মী ছাড্ল। পর জন্মে তুই শৃগাল-কুকুর হয়ে পরের এ টো খেয়ে জীবন কাটাবি। গোয়ালা তাঁকে পাগল বলেঃ গালি দিল। সেই মূহুর্তে এক শছাচিল গোষালাব হাতের থালা উঠিযে নিষে তার মাথায় নিক্ষেপ কবল। ধনঞ্জব গোয়ালা নিদাকৰ আঘাত পেয়ে ভূমিতলে, পতে গেল।

ধনঞ্জেব ধানের গোলা মাটির তলাব গেল। হাজাব গরু মৃগ হবে বনে প্রবেশ কবল। তাকে নিঃশ্ব হরে চাব পুত্রের হাত ধবে ভিক্ষাব বেকতে হল। শেষে সে এমন অবস্থার এল যাতে তাকে লুটিয়ে পডতে হল পীবেব পদতলে। দয়ার পীর সত্যপীর তাকে ক্ষমা করলেন।

### मक्स वांचकत्त्रत्न भाना ।

ছবাদল নগব। মঙ্গলু বাদ্যকরের সেখানে বাডী। কু'ডে-আডুবকপে সত্যপীব এলেন তার বাডীডে। তিনি কিছু বাবাব চাইলেন। মঙ্গলু বড গবীব। সে সময় তাব খবে একটু জলও আনা ছিল না। আছা। ফকিবকে সে কি দেবে। ফকিব বল্লেন,—ভোর খবে ছ'হাডি ভর্তি কাঁচা হুধ, আটা ও র্ভা আছে। মঙ্গলু ভো অবাক্। খবে গিয়ে সে দেখ্ল,—কথা সভ্য বটে। সেগুলি যুত্ত করে এনে সে ফকিরকে খেতে দিল। ফকিব ভা সান্দে আহাব করলেন। ভিনি মঙ্গলুকে আশীকাদ কবে বল্লেন,—

> বোজা ও নামাজ পবে কাষেম বহিবে, গবীৰ হঃখীৰ পর রহম কবিবে।

তিনি আরো বল্লেন,—সে যেন মইন গিদালের গৃহে ভাব কন্মাব বিবাহ দেয় !

সভ্যপীৰ সেখানে আৰে। কিছুদিন বইলেন। মঙ্গলুৰ পুত্ৰ ভূমিষ্ঠ হল। ভাকে আশীৰ্বাদ কৰে সভ্যপীৰ চল্লেন মধেন গিদালের বাডীৰ দিকে।

#### यद्मम शिकारलब शाला ३

রাজা মধেন গিদালের প্রাসাদ জয়দগবে। তিনি মুসলিমেব শক্ত।
মমিন-মুসলমানকে পেলে তিনি মা কালীব মন্দিবে বলি দেন। সতাপীব সে
অঞ্চলে গিষে জিগীব ছাভলেন। হর খেকে বেবিষে এল বৃড়ী। বালক
ফকিবকে দেখে বৃড়ীর বড মাল্লা হলু। বালকেব কেহ নেই শুনে বৃড়ী তাকে
আপনাব হরে স্থান দিল। সে বৈলক-ফকিব খেলেন হ্ধ-কলা এবং আটাব
তৈবী খাদ্য।

পবেব দিন বালক-পীৰ ধবলেন আসলকপ। সত্যপীর এবাব এলেন রাজবাজীব কাছে। তিনি জিগীব ছাজলেন। বাজ। এলেন প্রাসাদেব বাইরে কিন্তু পীরের প্রতি কোন ক্লক্ষ ব্যবহার কবলেন না। ববং তিনি খুবই নম্র ব্যবহার কবলেন। কোন এক অজ্ঞাত কাবণে তাঁব মনের এই পরিবর্তন হযেছিল। তিনি পীবকে প্রণতি জানালেন। পীবের নামে তিনি শিরনি দিলেন এবং তাঁর চিবদাস হলেন।

সত্যপীবেৰ মাহাদ্ম্য বৰ্ণনা এবং হিন্দু ও মুসলিম ধর্মেব একটা মিলনের চেক্টা এই কাব্যেৰ মূল লক্ষ্য।

বিভিন্ন পাঁচালী কাব্যের প্রভাব এই কাব্যে সুস্পন্ট। কয়েকটি দৃষ্টান্ত লক্ষ্যনীয়।

পীব একদিল শাহ কাব্যে আছে,—আশক নুবী, 'সান' নদীতে স্নান কবতে গিবে ভেনে আসা 'ছলাল' ফুল পান। তাব ছাণে আশক নুবীব পর্ত সঞ্চাব হয়। এ কাব্যেও অনুকশ ঘটনায় দেখা যায়, সন্ধ্যাবতী, এরব নদীতে স্নান কবতে গিষে ভেনে আসা ছলাল ফুল পান। তাব ছাণে সন্ধ্যাবতীয় গর্ভ সঞ্চাব হয়।

সভাপীরেব পৃবিত্র স্পর্নে পাপীরসী কচ্ছবিনী মৃক্তি পেরে স্বর্গে যাওষার কাহিনী অহল্যাব শাপ-মোচনেব কাহিনীকে স্মবণ কবিষে দেয়।

সভ্যপীবেৰ গলায় পাথৰ বেঁধে তাঁকে জলে নিক্ষেপ কৰা হল, তাতেও তাঁৰ মৃত্যু হল না। পুৰাণে বৰ্ণিভ গ্ৰহ্লাদেৰ চৰিভ-কাহিনীৰ সংগে এবং সাদৃশ্য বিদ্যমান।

সভ্যপীব এই কাহিনী-অংশেব একস্থানে বল্ছেন,—
'বন্ধন দাকণ জালা সহিতে না পাবি।"

ননী চোব কৃষ্ণেৰ বন্ধন জ্বালাৰ কথা আমাদেৰ মনে পডে। এখানে কৃষ্ণ-কাহিনীর প্রভাব লক্ষণীয়।

মুসলিম বিছেষী মৈদানবেব পুত্রবর্ষর যথাক্রমে রূপবর্তী ও মালাবতী
পীব-ভক্ত। বধুষর পারকে পুক্ত। কবলেন। মনসামঙ্গল কাব্যে মনসা বিছেষী
চাঁদ সওদাগবের পুত্রবধু বেছল। মনসা-ভক্ত। মানিক পীব কাব্যেও দেখা
যার পীব বিছেষী এক হুদ্ধা ঘোষ জননীর পুত্রবধু সনকা, মানিক পীবকে
শ্রহাদি নিবেদন কবেছেন।

শিওপাল রাজার পালায দেখা যার বাজা শিওপাল অর্থকালী ভক্ত।
তিনি নববলি দেন। সত্যপীবকে জনৈক বালকেব প্রাণ বক্ষাব জন্ম বাজাব
সঙ্গে তাঁকে সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হয়েছে। পীর গোরাচাঁদ কাব্যে দেখি জনৈক
মমিন এবং তাব পবিবাৰ ঠিক অনুবপভাবে হাতিয়াগতেব অধিপতি
কর্ত্বক অনুস্ত বলিদান কুপ্রখাব শিকাব হয়েছে। এব বিক্জে এবং উক্ত
পবিবারের প্রাণ রক্ষার জন্ম পীর গোরাচাঁদকে সংগ্রামে অবতার্ণ হতে
হয়েছে। অবশ্য সত্যপীরকে সংগ্রামেব সাফল্যেব সাথে পীর গোবাচাঁদের ভায়
শহীদ হতে হয় নি।

এক স্থানে হীরার কথায় আছে,—

ফকিরে না কবে ক্রোধ সিধা হবে চলে, সহিয়া থাকিবে যেন তকর সামিলে। শুকাইয়া গেলে বৃক্ষ জল নাহি পাষ, গাছ সম হৈতে পাবে ফকিব বলি ভায়।

এই অংশে বৈঞ্চব প্রভাব সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

ডঃ সুকুমার সেন লিখেছেন,—"হীরা মৃচিব কাহিনীতে ধর্মপুজ। পদ্ধতিব সদাই ভোমেব উপাধ্যানেব প্রভাব আছে।" অক্তর আছে রাজা কাশীকান্ত, সভ্যপীবেব কিছু কেরামতিব পবিচর পেতে চাইলেন। সভ্যপাব আপনাব যথাযথ পরিচয় দিলেন। পীব গোবাচাঁদ কাব্যে দেখা যাব বাজা চক্রকেতৃ, পোবাচাঁদেব অলোকিক শক্তির পবিচয পেতে চাইলেন। "সেক শুভোদধায" পেসককে অনুবাপ অলোকিক শক্তির পবিচয দিতে হয়েছে।

এই কাব্যে মানব চরিত্রই প্রধান,—পণ্ড চবিত্র প্রাধ অনুপাস্থত। কোন

দেব-চবিত্রও নেই। কাহিনী কিছুটা উপকথা জাতীয়। কাহিনা ঐতিহাসিক মনে হলেও বস্তুতঃ ইতিহাসের বস্তু এতে নেই। চর্ব্যাপদের স্থায় এর সাধন-ভজন প্রকাশক পদ সক্ষ্যণীয়:—

বুবিলোম ২ গুককথা কহি সাব
ফকিবেব অন্ত এই শরীব বিচার।
পভিলে সে পভা নহে বুবিলে সে হয়,
বুবিলে সে বছ নহে সাধনে সে পার।
এক গোটা ভালবৃক্ষ দেখিতে সুন্দর,
একটা ছাগল বাদ্ধা তলার তাহার।
ভালেব শিকভ যদি ছাগলে না চাটে,
তবে আর ভালগাছেব যাঞ্জা নাহি ফুটে।
ছাগল চাটেন বদি ভালগাছেব গোড়,
বুঝ বাবা সভ্যপীব ফকিরেব ওড়। ইভ্যাদি।

সভাপীৰ এই কাব্যের মূল চবিত্র । তাঁকে কেন্দ্র কবে দশটি খণ্ড কাহিনী গড়ে উঠেছে। খণ্ড কাহিনীগুলি অবশ্ব এক-একটি বরং সম্পূর্ণ কাহিনী। বনবিবি কাব্যে অবশ্ব নাবারণী জন্ম পালা ও ধোনা-হ্যে পালা নামে ছটি খণ্ড কাহিনী আছে; মানিক পীর কাব্যে কিন্ গোয়ালার কাহিনী ও রঞ্জনা বিবির কাহিনী নামে ছটি খণ্ড কাহিনী আছে, বড়খা গাঞ্জীকে নিষে বাষমঙ্গল কাব্য, গাভ্ছী সাহেবের গান এবং কালু-গাজী-চম্পাবতী কাব্য পৃথক পৃথকভাবে বচিত হ্যেছে—কিন্তু বভ সভ্যপীব ও সন্ধ্যাবতী কথার পৃথির খায় এডগুলি খণ্ড কাহিনী এদের আব কারো মধ্যে দেখা বায় না যাদেব প্রভ্যেকটির আলাদা তালাদা বৈশিষ্ট্য বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

মালঞ্চাব পালায় মৃসলমান-বিদ্বেষী রাজা মৈদানবের গৃহে জন্মগ্রহণ কবে সভ্যপীব তাঁকেই দমন কবেছেন।

শিশুপাল বাজাব পালায় দেখা যার, অন্ধ সংস্কারাচ্ছন বাজা, অর্থকালীর পূজার নববলি দিয়ে (নব) সন্তান কামনায় উন্মন্ত। তাঁব সেই উন্মন্ততাকে সত্যপীব দৃঢ়তাব সঙ্গে প্রতিহত কবেছেন।

হীবা মৃচিব পালায় দেখা ষায়—হীবা দবিদ্র কিন্তু প্রবম অতিথি-বংসল।

হীরা তার এই সদ্গুণেব অনেক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হযে সত্যপীব কর্তৃক পুবস্কৃত হয়েছে।

শশী বেশ্বাব পালায় দেখা যায়—হিন্দু সমাজ ব্যবস্থায় যাদেব চিবকালেব মত স্থান নেই দয়াব পীর সত্যপীর তাঁব আদর্শ মাধ্যমে সৃপথে আগমনকারী শশীকে শুধু সত্যপীবেব সেবার অধিকার নম,—সে যাতে সমাজে পৃজাবিণীকপে স্থান পায় ভার ব্যবস্থা করেছেন।

জসমন্ত সাধুব পালায়, জসমন্তব ন্যায় প্রতাবককে সত্যপীব উপযুক্ত শিক্ষা দিয়েছেন। তান্দি সওদাগরের পালায়ও তিনি অনুকপভাবে তুন্দি সওদাগরকে সমূচিত শিক্ষা দিয়েছেন।

কাশীকান্ত রাজার পালায় দেখা যার যে, বর্ণাশ্রম প্রথার অপপ্রয়োগকাবীকে , সত্যপীর উপযুক্ত শাস্তি ও শিক্ষা দিয়েছেন ।

ধনঞ্জ গোরালার পালার দেখা যার ধনঞ্জর বড অহস্কাবী। মানুষ হরে মানুষকে ঘুণা কবার সভ্যপীর তাকে উপযুক্ত শিক্ষা দেন।

মঙ্গলু বাদ্যকরেব পালায় দেখা যায়,—ভক্ত মঙ্গলুকে সত্যপীর উপযুক্তভাবে পুরস্কৃত করেছন।

মরেন গিদালের পালার দেখি, পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাবে ময়েন গিদাল আপনা-আপনিই পরিবর্তিভ হয়ে ধর্মবিদের থেকে মৃক্ত হয়েছে।

সভ্যপীবেৰ নামে এ পর্যন্ত নিম্নলিখিত পাঁচালীকারেব কাব্যগুলিব কথা জানতে পারা গেছেঃ—

- ক। ডঃ সুকুমাব সেন কর্তৃক তাঁব বাঙ্গালা সাহিত্যেব ইতিহাস ( ১ম খণ্ড অপরাধ ) গ্রন্থে উল্লিখিত ;—
  - ১। ভৈববচন্দ্ৰ ঘটক--১৭০০-১৭০৯
  - ২। ঘনরাম চক্রবর্তী--১৩৫১ সালে বর্ধমান সাহিত্য-সভা কর্তৃক প্রকাশিত।
  - ৩। রামেশ্বর (ভট্টাচার্য্য) চক্রবর্তী—অফ্টাদশ শতাব্দীব প্রথমার্থ।
  - ৪। ফকিব দাস

- ে। বিকল চট্ট--১৬৩৪
- ৬। দ্বিজ গিবিধব---১০৭০
- ৭। অম্বিকাচরণ বন্মচাবী--১০৭০
- ৮। মৌজিবান ঘোষাল
- ৯। কৃষ্ণকান্ত
- ১০। শিবচরণ
- ১১। বামশঙ্কর সেন
- ১২। দ্বিজ কৃপারাম—১৭৭৯-১৮৩২
- ১৩। কাশীনাথ ভট্টাচার্য্য সার্ব্বভৌষ-১৭৪০
- ১৪। দ্বিজ বামধন
- ১৫। বিজ নন্দরাম-১২৩২ সাল
- ১৬। অবোধ্যাবাম রার কবিচন্দ্র
- ১৭। শ্বিক বামভদ্র
- ১৮ ৷ শ্বিক বিশ্বেশ্বর--১১৫১ সাল
- ১৯। ভারতচন্দ্র রার—১৭৩৭ ইং
- २०। विक क्नार्कन-->>१०
- ২১। দ্বিজ অমব সিংহ
- ২১ ৷ বিজ বামচল্র-উনবিংশ শতাকীর শেবার্ব
- ২৩। তুর্গাপ্রসাদ ঘটক--১২১০
- ২৪। ঈশান গোস্বামী-১২৫৬
- ২৫। নবহবি
- ২৬। মধ্স্দন
- -२१। विक कानिमान
- -২৮। দ্বিজ বিশ্বনাথ
- ২৯। গোবিন্দ ভাগবভ
- **.... मिवाल स्मिन**ः क
- ৩১। বিপ্রনাথ সেন
- তহ। দ্বিজ বামকিশোৰ

- ৩। লালা জয়নারায়ণ সেন
- ৩৪। শ্বিজ বামানন্দ
- ৩৫। শ্বিজ বযুনাথ--১২৬৬
- ৩৬। শ্বিজ রামকৃঞ
- ৩৭। ফকিবচাঁদ
- ৩৪। দ্বিজ দীনরাম---'অবসর' পত্রিকার ১৩১২ ফাস্কুন সংখ্যা।
- ७ । नम्रनानम
- ৪০। ছিজ রঘুবাম
- 85 । विक श्विमात्र
- ৪২। বিজয় ঠাকুব
- ৪৩। শিবরাম বাজা
- ৪৪। দেবকীনন্দন
- ৪৫। গঙ্গাবাম
- ৪৬। শিবনারারণ
- 89। क्यूमानन मख
- ৪৮। বুক্তারাম দাস--১১৮৭ সাল
- ৪৯ ৷ বিদ্যাপতি—১০১০ মল্লাব্দ
- ৫০। বল্লভ (শ্রীকৃবি বল্লভ)—১২২১, বল্লভ দাস স্বতন্ত্র কবিও হতে পাবেন।
- ৫১। কিঙ্কব,—ভনিভায় শঙ্করও পাওয়া বায়
- ৫২। ফকির বাম-১২০৫
- ৫৩। কৃষ্ণবিহাবী
- ৫৪। আবিফ-১২৫৩
- ৫৫। দ্বিজ গুণনিধি
- ৫৬। লালমোহন—১২৫৩, চল্ৰকেছু পালা
- ৫৭। দরাল-শঙ্কর গুড়া পালা
- ৫৮। কৈজুল্লা
- ৫৯। শঙ্কব আচার্য---১০৬২ মন্ত্রান্দ। শঙ্কর আচার্যের ভনিতার এক ছোট পৃথক পাঁচালীও পাওয়া যায়। লিপিকাল---১২৫২
- ৬০। কৃষ্ণহরি দাস-উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ।

- খ। আৰুল কৰিম সাহিত্য-বিশাবদ কর্তৃক তাব পৃথি পরিচিতি গ্রন্থে উল্লিখিত—
- ১। ওয়াজেদ আলি
- ২। লেংটা ফকিব---উনবিংশ-বিংশ শতাব্দী
- ৩। শেখ তনু—অফীদশ শভাকী
- ৪। সেববাজ চৌধুবী—অফ্টাদশ শতাব্দী
- ৫। গৰীবৃল্লাহ্
  - গ। পঞ্চানন মণ্ডল তাঁব পুঁখি পবিচয়ে উল্লেখ কবেছেন,—
  - ১। থোকনরাম দাস--১০৮৭
  - ২। অজ্ঞাত--১১০৪
  - ৩। অজ্ঞাভ--১১৩১
- ৪। বিজ রামপ্রসাদ--১১৩৫
- ৫। অজ্ঞাত-১১৪৩
- ৫। অল্লাভ--->>৪৮
- ৭। অজ্ঞাত---১১৬২
- ৮। অজ্ঞাত-১২১২
- ১। অজ্ঞাত--১২৮২
- ১০। *অজ্ঞাত--- ১২৪*৮
- ১১। অজ্ঞাত-১৩০১
- ১২। হবেকৃষ্ণ দাস চক্রবর্তী-১৩১২
- ১৩। অজ্ঞাত--১৩১৬
- ১৪। অজ্ঞাত---১৩৭০
  - য। আরো যে সমন্ত পাঁচালীর সন্ধান পাওয়া গেছে,—
  - ১। রখুনাথ সার্বভৌম 🕬
  - ২। তাবিণী শক্ষর ঘোষ 🕫
  - ত। নন্দবাম মিত্র 🕬
  - ৪। দ্বিজ শুকদেব 💆
  - ৫। বেচারাম ৫৩
  - ৬। কৌতৃকরাম চট্টোপাধ্যার ৫৩
  - ৭। কালাচাঁদ ৫৩

৮। অভাত ৫৩

৯। তাজাত ৫৩

১০। জৈমিনী ৫৩

১১। কালীচবণ ৫৩

১২। মথুরেশ ৫৩

১৩। নায়েক ময়াজ গাজী २৯

১৪। वामानक १३

# ঙ। বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষদ্ গ্রন্থতালিকা অনুবায়ী,—

১। সভানাৰায়ণ ইতিহাস ও জীবনী (বচনা ঘনবাম কবিবছু)---

|             | न <b>म्पां</b> गनां <b>त</b> | মহেন্দ্ৰনাথ খোষ            |
|-------------|------------------------------|----------------------------|
| 41          | সভ্যনারায়ণ কথা              | মন্মথনাথ স্মৃতিবত্ন        |
| 01          | সভ্যনাবায়ণ পাঁচালী          |                            |
| 81          | সভ্যনাৰায়ণ ব্ৰভক্থা         | অক্ষয়কুমাৰ বিদ্যাবিনোদ    |
| ¢Ι          | সত্যনাবায়ণ ব্ৰতক্থা         | মেখনাদ ভট্টাচার্য্য        |
| 61          | সভ্যনাবারণ ত্রভকথা           | হোগেজনাথ কাব্যবিনোদ        |
| ۹ ۱         | সভ্যনাৰায়ণ বভক্থা           | রাধানাথ মিত্র              |
| ы           | সত্যনাবারণ ব্রতক্থা          | সবোজাক চক্ৰবৰ্ত্তী         |
| ۵1          | সভ্যনারারণ বভক্থা            | সুবনাথ ভট্টাচার্য্য        |
| 20 1        | সভানাবারণ সেবাব পাঁচালী      | রুন্দাবনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী |
| 1 66        | সভ্যনাবায়ণ পাঁচালী          | প্রঃ গুক্চবণ নাথ           |
| 1 54        | সভ্যনাবায়ণ পাঁচালী          | জগদদু বিদাবিনোদ            |
| 201         | সভ্যনাবায়ণ পাঁচালী          | ত্ৰ্গাপ্ৰসাদ ঘটক           |
| 78 1        | সভ্যনাবায়ণ পাঁচালী          | সঃ যাদবেশ্বব তর্কবত্ন      |
| <b>56 1</b> | সভ্যনাবায়ণ পাঁচালী          | সঃ যোগেজনাথ গুপ্ত          |
| <b>५</b> ७। | সভ্যনারায়ণ পাঁচালী          | ব্যণীমোহন গুপ্ত            |
| 1 94        | সত্যনাবায়ণ পাঁচালী          | ্ বাধামণি গজোপাথ্যায়      |
| 2A I        | সভ্যনাবায়ণ পৃস্তক           | বীবচন্দ্ৰ চক্ৰবুৰী         |
| 35 [        | সভ্যনাবায়ণ ব্ৰভক্থা         | ঈশ্বৰচন্দ্ৰ গুপ্ত          |
| ۱ oş        | সত্যপথ বা সত্যনাবায়ণ বউকথা  | ূহ্ৰৰীকেশ দত্ত             |
| 221         | স্ত্যপীর ব্রতক্থা            | গণপতি চক্রবর্ত্তী          |

२२। সভাপীবেব কথা সঃ নগেলানাথ ভঙ্জ বাজকৃষ্ণ বাখ

২৩। সভামগুল বা সভানাবাষণ লালা বাজকৃষ্ণ বাব ২৪। সভানাবায়ণ বা সভাপীবেব পাঁচালী দ্বিজ কৃষ্ণধন।

চ। নিম্নলিখিত ঘ্ইখানি পাঁচালীব সন্ধান পাণ্ডয়া গেছে ;—

১। সভ্যনারাষণের পাঁচালী সম্পাদনা কালীপ্রসন্ধ বিদাব্তু-

২। সত্যনারাষণ দেবের পাঁচালী সম্পাদন। কুম্প বিহারী বসু ১৯৩৪ ইং।

বলাবাছল্য কন্ত শন্ত কবি কর্তৃক যে প্রায় তিন শন্ত বছব ধবে সভ্যপীবেৰ পাঁচালী বা সভ্যনাবাষণেব পাঁচালী বচিত হবেছিল ভার আজো ইয়ন্ত। হয় নি। সভাপীরের মাহান্ম্য প্রচার এই সব পাঁচালীব মূলগভ উদ্দেশ্য হলেও কাহিনাগত ঐক্য সর্ব্বত্র দুই হয় না।

সচ্যপীব পাঁচালীর শতাধিক বচরিতাব প্রাচীনতম কে তা আছে। নির্ণীত হয় নি। কেছ মনে কবেন কবি ফরজুল্লা বচিত সত্যপীবেব পাঁচালীই প্রাচীনতম। তি ওঃ এনামূল হক্ ১৩৪৯ বঙ্গাব্দেব মাসিক মোহাম্মলী পত্রিকার (ভান্ত) লিখেছিলেন,—

> এবে কহি সভাপীৰ অপূৰ্ব কথন মূনি বস বেদ শশী শাকে কহি সন।

ডঃ সুকুমার সেন লিখেছেন যে 'মুনি বস বেদ শনী' পাঠ
নিশ্চবই আড, ভদ্ধ পাঠ 'মুনি বেদ রস শনী' হবে। সভাপীবেদ
সবচেরে পুবানো পাঁচালীগুলি হচ্ছে ভৈবৰচক্র ঘটকেব, ঘনবাম চক্রবন্তীর,
বামেশ্বব (ভট্টাচার্যা) চক্রবন্তীব, ককিবাম দাসেব ও বিকল চটেব।
বর্ধমান জেলার সাহাবাদ প্রকাণার অন্তর্গত ভাকহা গ্রাম নিবাসী ছিল্ল
গিবিধবেব নিবন্ধ ১০৭০ সালে লেখা হয়েছিল, অন্থিকাচবণ ব্রক্সচারীব মতে।
১০৭০ মল্লান্য না হলে এইটিই প্রাচীন্তম পাঁচালী। ভবে এই ভাবিখের
ম্থার্থতাব প্রমাণ নেই।
৪১

সত্যপীবেব নামে বহু পাঁচলী কাব্য বচিত হবেছে শুধু ভাই নয়,—অনেক লোককথাও প্রচাবিত আছে। উত্তব চব্বিশ প্রগণা জেলার বাবাসত মহকুমাব অধীন কালসব। গ্রামে সত্যপীরেব মে স্থামী থান বা দ্বগাহ আছে সেখানকাব একটি লোককথা এধানে প্রদত্ত হল,— সত্যপীর ছদ্মদেশী এক আম্যমান ফকিব। কৃষ্ণনগবেৰ বাজাব তবফ-থেকে নাকি ফকিবকে আদেশ দেওয়া হয়ঃ—কালসরা অঞ্চলেব প্রজাগণেব ৰকেয়া খাজনাব হিসাব সংগ্রহ কবে অবিলম্বে বাজদববারে পাঠাও। সংসার-বিরাগী ফকিব এতে বিক্লুক হলেন। তিনি রাজ-আদেশ মানলেনঃ না। অনেক দিন পবে রাজ-প্রতিনিধি বাজস্ব আদায়েব জন্ম নিজে এলেন। কালসরা গ্রামে। এসেই তিনি ধৌজ কবলেন সেই ফকিবকে।

কবিরকে ডাকতে গেল লোকে। ইভিমধ্যে অনেক লোক জমে গেছে সেখানে। রাজ-প্রতিনিধিবও পেরেছে পিপাসা। তিনি ডাব খেতে চাইলেন। কাছেই ছিল ডাব-গাছ। গাছটি এত উঁচু বে কেউ তাতে উঠতে বাজী হল না। ভীড়েব মধ্য থেকে বেবিরে এলেন এক ফকিব। তিনি বললেন,—আমি আপনার পিপাসা নিবাবনের জন্ম ডাবেব ব্যবস্থা কবতে পারি।

রাহ্ণাব প্রতিনিধি পিপাসায় অন্থিব হয়ে উঠেছিলেন। তিনি বললেন,— ভাই কবো।

ফকির ডাব-গাছকে অবনত হতে বললেন। আশ্চর্যা! তখনই ডাব-গাছ অবনত হল। রাজ-প্রতিনিধি বিশ্বিত হলেন।

গাছ থেকে ডাব পাভা হল। বাজ-প্রতিনিধি তাব রিম্ম জল পান করে 
তৃপ্ত হলেন। ফকিরকে তিনি অন্ত কথা বললেন না; তব্ অনুবোধকবলেন,—আপনি অনুগ্রহপূর্বক একদিন বাজ-দরবাবে আসুন,—আমবা
খুবই খুশী হব।

কিছুদিন পরে ফকিব বাজ্ব-দববারে গিয়েছিলেন। তিনি নাকি দেওযালেক উপর সওরার হয়ে যাওরার তাঁর সেই অলোকিক শক্তি দেখে সকলে। আরো বিশ্মিত হন।

# পরিশিষ্ট

# বাংলা পার-সাহিত্যের প্রস্থতালিকা

| ſ | क | ٦ | পীব-কা | ব্য |
|---|---|---|--------|-----|
| L | ~ | ₽ | 11.4   | 7/  |

- ১। আদমখোৰ আকানন্দ-ৰাকানন্দের পুথিঃ আবদ্দ লভিফ
- ২। কালু-গাজি-চম্পাবতীঃ মহন্মদ মুনশী সাহেব
- ৩। কালু-গাজি-হামিদিয়াঃ অজ্ঞাত
- ৪। কালু-গাজি-চম্পাবডীঃ আবহুল পফ্ফব
- ৫। গোরাটাদ পাঁচালীঃ শেখ লাল ও শেখ জয়নদি
- ৬। বওশন বিবির পুথিঃ অজ্ঞাত
- ৭। গাজী-কালু-চম্পাবতী কন্থাব পুথিঃ আবহুর বহিম
- ৮। शाकी সাহেবেব গান: कल्माकी शासन (नरशक्तनाथ वसू সংকলিছ)
- ১। গাজী-কালু-চম্পাবভী: গোলাম খন্নবর ও আবহুব রহিম
- ১০। ভরিকায়ে কাদেরিয়া ও পীব গোরাচাঁদের পুথি
  - ঃ মহম্মদ ওমর আলি ওরফে রামলোচন ঘোষ
- ১১। ভিতুমীবেৰ গান: সাঞ্চন গান্ধী
- ১২। পীর গোরাচাঁদ পাঁচালী: মহম্মদ এবাদোল্ল।
- ১৩। পীর একদিল শাহ্ পাঁচালী: আশক মহম্মদ
- ১৪। ফাতেমার সুবতনামা: শেখ তন্
- ১৫। ফাভেমাব সুরতনামাঃ শেখ সেববান্ধ চৌধুবী
- ১৬। ফাডেমাব জন্তরানামাঃ আজমতৃল্লান্ খোন্দকাব
- ১৭ ৷ ফাতেমাৰ সুৰতনামাঃ কাজী বদিউদ্ধীন
- ১৮। বাদশাহ আলাউদ্ধীন ও পেয়াবশাহের পৃথি

#### ঃ মোহমাদ আবচুল বাবি

- ১৯। বিবি ফাভেমাব বিবাহ: জঞ্জাভ
- ২০। বোনবিবির জহুরানামা: মোহমুদ মুনশী
- ২১। বোনবিবি জহুবানামা: মূনশী মোহম্মদ খাডের

1 68:

২২। বনবিবি জহুরানামাঃ বয়নউদ্দীন ২৩। বছ সভ্যপীর ও সন্ধ্যাবভী কন্তার পৃথিঃ কৃষ্ণহ্বি দাস ২৪। বভখাঁ গাজীঃ সৈয়দ হালুমিয়া ২৫। মুনশী পীব গোবাচাঁদঃ খোদা নেওয়াজ ২৬। মছনদলীব গীতঃ জন্মনুদ্দীন ২৭। মানিক পীরের কেচ্ছাঃ মুনশী মহম্মদ পিঞ্জির উদ্দীন ২৮। মানিক পীবেব গীতঃ ফকির মহম্মদ ২৯। মানিক পীবের গানঃ নসর শহীদ ৩০। মানিক পীবেব জহুরানামাঃ জয়রজীন ৩১। মানিক পীবেব গানঃ বয়নদ্বীন ৩২। মানিক পীবের গানঃ খোদা নেওয়াজ ৩৩। মাববকভেব মেজমানিঃ মুহম্মদ আলিমৃদ্ধীন ৩৪। মোবারক গাজীর কেছোঃ ফকিব মুহম্মদ ७८। द्वांत्रभक्षणः कृष्णद्रायनाम ৩৬। লালমোনের কেচ্ছাঃ আরিফ ৩৭। শশি সেনা ( সথি সোনা ) ঃ ফকিববাম কবিভূষণ ৩৮। শহিদ হজবত আব্বাস আলির পুথিঃ মুনশী আহম্মদ শাহজী ৩৯। শহীদ হজবভ গোবাচাঁদের পুঁথিঃ মুনশী নেরামভুলাহ্ ৪০ ৷ শাহ ঠাকুববব ঃ নছিমন্দীন শাহ, সুফী সুলতান বা পাঁড ুয়ার কেচ্ছাঃ মহীউদ্ধীন ওস্তাগর ৪২। শাহ মাদার: ছায়াদ আলি খোন্দকার ৪৩। সেক ওভোদরা (সংস্কৃত)ঃ হলায়ুধ মিশ্র সভাপীরের পুঁথিঃ ফরজুলা 1 88 স্ত্যপীবের বা সত্যনাবারণের পাঁচালী: ওরাজেদ আলি 86 1 ভৈরবচন্দ্র ঘটক 86 I খনবাম চক্রবন্তী 89 1 রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য 8F 1 (চক্ৰবৰ্ত্তী)

22

ফকিরবাম দাস

| 60 1             | 99                        | 27            | F   | বৈকল চট্ট               |
|------------------|---------------------------|---------------|-----|-------------------------|
| 621              | 29                        | 39            | ſ   | ইজ গিরিধর               |
| 6२ ।             | <b>39</b>                 | **            | c   | মজিরাম ঘোষাল            |
| 100              | 97                        | <b>&gt;</b> 7 | 3   | <b>শ্বিক</b>            |
| 681              | 29                        | ,,            |     | भेवहब्र                 |
| 1 20             | y*                        | 27            | 3   | রামশক্তর সেন            |
| ଓଡ଼ ।            | ,,                        | "             |     | ইজ কৃপারাম              |
| 69 1             |                           |               |     | চাশীনাথ ভট্টাচার্য্য    |
| • • •            | 33                        | "             |     | ার্ব্বভৌম               |
| <b>ራ</b> ৮ ፣     |                           |               |     | জি রাম্থন               |
| <b>ሴ</b> ኤ ፣     | ,,                        | 17            |     | হজ নন্দবাম              |
| ৬০ ৷             | ,,                        | 97            |     |                         |
| 90 1             | "                         | 27            |     | ব্যোধ্যাবান রার         |
|                  |                           |               |     | विरुख                   |
| 921              | "                         | 22            |     | वेष विरम्भयव            |
| ७५ ।             | 91                        | 99            |     | াবতচন্দ্ৰ বায়          |
| GO 1             | ,,                        | 31            | f   | वेष जनार्जन             |
| <b>68 1</b>      | n                         | 33            | f   | <del>বৈজ</del> অমর সিংহ |
| <b>७</b> ७ ।     | 39                        | **            | f   | ৰজ বামচন্দ্ৰ            |
| <b>66</b> 1      | সভ্যদেৰ সংহিতা কাৰ্য      |               | : f | वेक वामधन               |
| ७५ ।             | সভ্যপীরের বা সভ্যনারারণের | পাঁচালী       | : 1 | গাঁপ্ৰদাদ ঘটক           |
| ৬৮।              | 19                        | 20            |     | শান গোহামী              |
| ৬৯।              | 29                        | 23            | -   | াবহৰি                   |
| 90 1             | ,,                        | 39            | 3   | <b>।</b> थू मृगन        |
| 951              | 29                        | 33            |     | षेष कामिनाम             |
| <b>१२</b> ।      | 99                        | 22            | f   | ইজ বিশ্বনাথ             |
| 106              | 2)                        | "             | C   | গাবিন্দ ভাগবভ           |
| 98 I             | 22                        | 2)            |     | ণবচন্দ্ৰ সেন            |
| 901              | £ ,                       | 21            |     | ক্ষ রামকিশোর            |
| 96 !             | ,,                        | 22            |     | ালা জন্নারারণ সেন       |
| 99 1             | 30                        | 23            |     | वेष्ट द्वाभानन          |
|                  |                           |               |     | मध्य ज्ञानाम् । मुन्य   |
| 4 <del>5</del> 1 | 35                        | 22            |     | वेक द्रघूनाथ            |

| ৫০২             | বাংলা পীর-                  | বাংলা পীর-সাহিত্যের কথা |                        |  |
|-----------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|--|
| <b>ዓ</b> ል ፤    | 99                          | **                      | দ্বিজ রামকৃষ্ণ         |  |
| Po I            | ,,                          |                         | <b>ফকিবচাঁ</b> দ       |  |
| P2 1            | * ***                       | 22                      | দ্বিজ দীনরাম           |  |
| P5 1            | 23                          |                         | नव्यनानन               |  |
| Po !            |                             | >>                      | বহুবাম<br>-            |  |
| 184             | 29                          | ,,                      | •                      |  |
| <b>ት</b> ሴ I    | 29                          | "                       | দ্বিজ হরিদাস           |  |
| <del>५</del> ७। | 79                          | 99                      | বিজয় ঠাকুব            |  |
|                 | "                           | 99                      | শিবরাম রাজা            |  |
| P4 1            | 27                          | 23                      | দেবকীনন্দন             |  |
| 1 44            | <b>&gt;</b> 9               | 27                      | গঙ্গারাম               |  |
| P9 1            | 93                          | 19                      | শিবনারায়ণ             |  |
| 1 06            | >,                          | "                       | কুমুদানন্দ দন্ত        |  |
| ३५।             | 33                          | <b>,,</b>               | যুক্তারাম দাস          |  |
| ৯২ ৷            | 99                          | 25                      | বিদ্যাপভি              |  |
| ৯৩।             | 22                          | 25                      | ৰল্লভ ( শ্ৰীকবিবল্লভ ) |  |
| à8 I            | 11                          |                         | কিন্ধর (ভণিতা শঙ্কর)   |  |
| ৯৫ ৷            | 99                          | 99                      | ককিরুর <u>া</u> ম      |  |
| ৯৬ ৷            |                             |                         | কৃষ্ণবিহারী            |  |
| 39 I            | ***                         | 99                      | দ্বিজ গুণনিধি          |  |
|                 | 99                          | 99                      | লালমোহন                |  |
| 29 I            | 29                          | 99                      |                        |  |
| \$91            | 39                          | 23                      | मञ्जाम                 |  |
| <b>≥</b> 00 l   | 39                          | >>                      | ওয়াজেদ আলি            |  |
| 707             | ,,                          | 22                      | শঙ্কৰ আচাৰ্য্য         |  |
| ১०२। न          | ভ্যপীরেষ বা সভ্যনাবায়ণের গ | नैंा जिले :             | লেংটা ফকির             |  |
| 1 604           | 29                          | 33                      | শেখ ভন্                |  |
| 1 802           | 9#                          | >>                      | সেববাজ চৌধুবী          |  |
| 1 204           | 23                          | 92                      | গৰীবুলাহ               |  |
| 204 l' 1        | ***                         | 22                      | খোকনবাম দাস<br>অজ্ঞাত  |  |
| 207 IC :        | 22                          | 22                      | অজ্ঞাত                 |  |
| 202 I           | 27                          | ,,                      | অজ্ঞাত                 |  |
|                 | ••                          | **                      |                        |  |

>>

\$50 1

| -2221         | ,.         | 72 | অক্তাত               |
|---------------|------------|----|----------------------|
| 225 1         | 21         | 22 | অন্তাভ               |
| 2201          | 22         | "  | দ্বিজ বামপ্রসাদ      |
| 2281          | 29         | 33 | অম্বাভ               |
| 220 1         | ,,         | 33 | অক্তাভ               |
| 2261          | 33         | 12 | অজ্ঞাত               |
| 1 P66         | 19         | 23 | হবেকৃষ্ণ দাস চক্রবভী |
| 22A I         | 35         | 27 | অজ্ঞাত               |
| 2221          | ,,         | 3, | অজ্ঞাত               |
| 1 054         | 5*         | "  | রঘুনাথ সার্বভোম      |
| 5 <b>45</b> I | 37         | 31 | ভারিণীশঙ্কব খোষ      |
| ১২১।          | • • •      | ,, | নন্দবাম মিত্র        |
| 2501          | <b>3</b> * | 52 | শ্বিচ্ছ শুকদেৰ       |

১২৪। হজবত শাহ সোন্দলেব পৃথিঃ মুনশী কাসিম উদ্দীন

১২৫। হজবভ সৈয়দ শাহা মোবারক গাজী সাহেবেব সংক্ষিপ্ত জীবনী

ঃ নুর মহম্মদ দেওয়ান।

১২৬। শৃত্যপুৰাণ (নিরম্বনের কল্মা)ঃ বামাই পণ্ডিত

**५५१। मन नामातः आणी (थान्यकात** 

### .[খ] পীৰ গদ্য-বচনা

- ১। খাজা মৈনুদ্দীন চিশ্তী: মৌলভী আজহাব আলী
- ২। থাজ। মৈনুদ্দীন চিশ্তীঃ আবহুল ওয়াহীদ কাসেমী
- ৪। ধন্ম জীবনেব পূণ্য কাহিনী: আবগুল আজিজ আল আমীন
- ৫। ফুরফুবা শরীফেব ইতিহাস ও আদর্শ জীবনী ঃ

গোলাম মহমদ ইয়াছিন

- ৬। বালাণ্ডাব পীব হজবভ গোবাচাঁদ বাজীঃ আবগুল গফুর সিদ্দিকী
- বাইশ আউলিয়াব পৃথি ঃ বিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায় ওরফে শামসূল হক্
  - ৮। বাউল বাজাব প্রেম: পরেশ ভট্টাচার্য
  - ১। মেবেদেৰ ব্ৰভকথা: পণ্ডিত গোপালচক্ৰ ভট্টাচাৰ্য
- ১০। শহীদ ভিতুমীবঃ আবহুল সমূর সিদ্ধিকী
- ৯১। সাই সিবাজ বা লালন ফকিবঃ শ্রীদেবেন নাথ

### ৫০৪ বাংলা পীর সাহিত্যের কথা

- ১২। হজবত বডপীরের জীবনী: মৌলভী আবহুল মজিদ
- ১৩। হজবত বভপীরের জীবনী ও আকর্য কেবামতঃ

মৌলভী আজহাব আলি

- ১৪। হজরত বডপীরেব জীবনী: কাজী আশরাফ আলি
- ১৫। হজবত ফাতেমাঃ মনির-উদ্দীন ইউসুফ
- ১৬। হছরত ফাতেমাঃ মনির-উদ্দীন ইউসুফ
- ১৭। হজরত সৈয়দ মোবাবক শাহ সাহেবের জীবন চরিতাখ্যান

ঃ গৌৰমোহন সেন

- ১৮। ফুরফুরার হজরত দাদাপীর ছাহেবেব বিস্তৃত জীবনী
  - ঃ মৌলানা কছল আমীন
- ১৯। বঙ্গ ও আসামের পীর আউলিয়া কাহিনী ( প্রথম সংস্কবণ ১৩৪২ বাং )
  - ঃ মৌলানা কছল আমিন
- ২০। তাপস সন্ধানে-হজবত শাহ ছকু দেওরানি । মহন্দ আযুব হোসেন

# [গ] পীর নাটক

- ১। কালু-গাঞ্জী-চন্দাবতীঃ সতীশচন্দ্র চৌধুবী
- ২। কালু-গাজী: হাছাম উদ্দীন
- ৩। গোরাচাঁদ ও চন্দ্রকেডুঃ হরমুক্ত আলী
- ৪। ভিতৃমীর: শ্রামাকান্ত দাস
- ৫। বাঁশের কেলাঃ প্রসাদকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য
- ७। বনবিবি : সভীশচন্দ্র চৌধুরী
- १। माँ हिं तिंदाक वा नाननं कंकिवं : श्रीतरदन नाथ
- ৮। শহীদ তিতুমীব: বাংলাদেশ বেভার থেকে এচারিত নাটক

# श्रष्ट निर्घणे

অন্নদামঙ্গল ৪৬৫ অভিনয় ১৯০ আজাদ (পত্রিকা) ১৩৬ আল্লোপনিষদ ৪৫০ ইসলামি বাংলা সাহিত্য ২৮৫, ৩২২ এক্ষণ পত্রিকা ৮ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা (১৯৭৫) ৩৩৪, ৪৪৭, ৪৪৯ কোরাণ প্রচার ২৮ কথোপকথন ৭৫ কুশদহ (পত্রিকা) ১৫১, ৩৩০ কালু গাজী চম্পাবতী ২৪৮—৬১, ২৮৯ কালু গাজী ২৬৯-৭০ কালু গাজী হামিদিয়া ২৮১ কিভাব্ আত্তহকীক আল-হিন্দ্ ৬ কুশদহের ইতিহাস ১৪৮, ১৭২ কালিকামঞ্চল ৪৬৫ খাজিনাতৃন আফসিয়া ১০৭ খাজা মৈনুদ্দীন চিশ্তী ১৮, ১০৬ খাজা মৈনুদ্দীন চিশ্ভীর জীবনী ১০০. ১০৫ খাঁটুয়ার ইতিহাস ও কুশদ্বীপ কাহিনী ১৭২, ১৮৫ গওস উল্ আজম ৩০১ গোড কাহিনী ১০৭ গোরাচাঁদ ও চন্দ্রকেতু ১২৯ गांकी সাহেবেৰ গান ১৩৫, ২৬৪-৬৯, ২৮৯ গান্দীর গীত ২০৪

গাজী কালু-চম্পাবতী কগ্যাব পুঁথি ২৩০-৪৮ গাজী-কালু-চম্পাবতী ২৭০

গাজী বিজয় ২৮৯

গান্ধীর পুঁথি ২৮১

গোলরওশন বিবিদ্ন পুঁথি ৩৩০

গোডের ইতিহাস ৪৪৯

গঙ্গাইক ৪৬৫

চল্রকেডু ও গোরাচাঁদ ১২৯, ১৪২-৪৪

চর্যপদ ৩৩৭

ছোলভান বল্ৰি ৩৫০

জোবেদা খাডুনের বোজানাম্চা ২০৬

জামাই-বাবিক ১৬, ৪১৮

জন্ম (পত্রিকা) ১৬০

ঢাকা রিভট ৯৮

ভিত্মীর ১৮, ১৭৮—১৯২

ভিতৃমীর ও নাবিকেল বেডিয়াব লডাই ১৭৯

ভিতৃমীবের গান ১৮৩--১০

ত্রিনাথেব পাঁচালী ২৮৩-৮৫

পমমাদাৰ ৩২২--২৬

ৰয় জীবনেৰ পুণ্য কাহিনী ১৭, ১০৭, ৭৮, ৯১, ১৯৬

নাগফক ৪৬৫

পূৰ্ব-পাকিস্তানেব সুফী সাধক ৬

শীব গোবাচাঁদ (পাঁচালী) ১৩, ৩৬, ১২৮, ১২৯-৩৫, ১৬২

পুঁথিব ফসল ১৬

পীর একদিল শাহ কাব্য ১৭, ১৯, ৪০, ৫০, ৭৭, ১২৮, ১৩৪, ২২২

পূর্ব-পাকিস্তানে ইসলামেব আলো ৪০, ২২০

পুঁথি পবিচিতি ৭৪, ৭৫

পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণ ও মেলা ১২৫, ২২৭, ৩১৪

পশ্চিমবঙ্গেব সংস্কৃতি ৩১৫

পাঁড ুযাব কেচ্ছা ৩৪৮–৫০

ফাডেমাব সূরত নামা ২০৬ ফুরফুবা শবীফেব ইতিহাস ও আদর্শ জীবনী ১৮,

779---500

ফুবফুবাব দাদাপীব সাহেব কেবলার বিস্তাবিত জীবনী ১৯৬ ফাতেমাব জহবানামা ২০৬
বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ৪৬৫
বঙ্গল সেটেলমেন্ট রেকর্ড ৩৪, ৪৫৯
বাঙ্গালা ইতিহাস ৬
বাঙ্গালী সংস্কৃতির রূপ ৯
বাঙ্গালা সাহিত্যেব ইতিহাস ১৬
বড সভ্যপীব ও সন্ধাবতী কলার পুঁথি ১৭, ১৩৪, ৪৬৯, ৮৯
বনবিবি ৪০৯, ১৭, ২৪৯
বাঁশেব কেলা ১৮, ১৮১-৮০
বালাগ্যার পীব হজ্বত গোরাচাঁদ বাজী ৩৭, ১২৯, ১৩৬, ৪২

বাংলা সবকারের গেছেট ৭২
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা ৭৪, ১৭২, ৩৩০, ৪৪৭
বডথাঁ গাজী ৭৫, ৭৬, ২৮৯
বিশ্বকোৰ ৯৮
বেতাব জগং ১১২
বাংলা সাহিত্যের কথা ১৪১
বিবি ফাতেমাব বিবাহ ২০৬
বাউল বাজার প্রেম ৩৩৫, ৩৪০
বাংলাব প্রাচীন পুঁথিব বিবরণ ৩৮২
বনবিবি জহুবানামা ৪১২
ভাবতের ইভিহাস ১৭৮, ১৮০
ভাবতীয মধ্যযুগে সাধনার ধারা ৮
ভাবতেব মুসলমান ১৭৮
ভাবতেব কৃষক–বিদ্রোহ ও গণভান্তিক সংগ্রাম ১৭৬

মিহির (পত্রিকা) ৭৫, ৭৬, ১৪৫-৪৮ মানব ধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধ্যমুগ ৬ মিজান (পত্রিকা) ১২, ১৮, ১৪৮, ১৯৪ মেরেদের ব্রভকথা ১৮ মনসা বিজয় ৭৪ মৃক্তির সন্ধানে ভারত ১৮০ মানিক পীরের জহুরানামা ২২৩ মৈমনসিংহ গীডিকা ৪৪৮ মছন্দলী গীত ৩১৬ महन्ननो পुथि ७১৭ মসনদ আলী ৩১৯ মা বরকভের মেজমানি ৪১৩ মানিক পীরের গীত ৪১৭, ৪২৩ মানিক পীরের গান ৪২২ মোবাৰক গাজীর কেচ্ছা ২৮৯, ৪১৭, ৪২৩ যশোহর-খুলনার ইডিহাস ১৪৮, ১৫১, ১৭০, ২০১, ২০৩ ব্যার্থকল ৭৪, ১৩৫, ২৫৪, ২৬১-৬৪, ২৮৮ রসমগ্রবী ৪৬৫ **লালন** ফকির ৩০, ১৯২, ৩৩৪-৩৫, ৩৪০-৪২ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত ২১ শহীদ ভিতুমীর ১৭৮-৮১ শুভা পুরাণ ৩২১, ৪৪৮ সভাপীর/সভানারায়ণের পাঁচালী ১৮, ৪৫৩-৪৭০ मुकीवान ७ आभारनंद्र नमांख ১, ৫, ৩৩, ১०৭, ১০৮, ২২०, ২২৩, ৩২১

সাধক দারা শিকোই ৭, ৮
সাংস্কৃতিকী ২৯
সাঁই সিরাজ ৩০, ১৯২, ৩৩৪-৩৫, ৩৪০-৪২
সেক গুভোদয়া (সংস্কৃত) ৭২, ১৩৪, ১৫২
সরাকল আখতাব ১০৭, ১০৮
মৃক্ররনেব ইতিহাস ১৫২

সভ্যপ্রকাশ ১৪৮, ৩১২
সান্ডফি স্বৃশতান ৩৪৮-৫০
সাতবিবির গান ৩৭৫
হবিলীলা ৪৪৭
হজ্বত ফাতেমা ১৭, ১৮, ২১০-১৭
হজ্বত গাজী সৈষদ মোবাবক আলী শাহ সাহেবেৰ
জীবন চরিতখান ১৮, ২৭১-৮১

হজবত বড পীবেব জীবনী ১৮, ৩০১-১০
হজবত একদিল শাহের জীবনী ১৮
হজেতাম পেঁচাব নকশা ২৯
হগলী জেলাব ইতিহাস ও বঙ্গ-সমাজ ১৯৩
হজবত ফাতেমা জোহরাব জীবনচবিত ২০৬-১০, ২১৭
হজবত সৈয়দ শাহা মোবাবক গালী সাহেবের
সংক্ষিপ্ত জীবনী ২৮১-৮৫

হজরত বড় পীরের গুণাবলী ৩০১, ৩০৪
হজরত বড় পীবের জীবনী ও আক্ষর্য কেরামত ১৮
হজরত ফাতেমা ১৭, ২০৬
হজরত মোহমদ মোস্তাফার জীবনচবিত ২০৭
হিজলীব মসনদ-ই আলা ৩১৬, ৩১২

# अप तिर्घके ( हैश्वाको )

Akbarnama ৪০ Life of Mahmmad ২৮ Notes on Arabic and Perrian Inscription in the Hooghly District ২৮৬

Sufi saints and shrines in India 3
Bengal Settlement Record 98

# গ্রন্থকারসহ অন্যান্য ব্যক্তি-নির্ঘণ্ট (১)

অরবিন্দ পোদ্ধার ভ
অনুকৃলচন্দ্র দাস ৩৭
অমূল্যচবণ দাস ৯৬
অনিল ভট্টাচার্য্য ১৮১
অব্দণচন্দ্র চৌধুরী ৪১২
অক্ষয়কুমার করাল ৪৫৫
অমরনাথ চৌধুরী ৪১২
আবহল ওয়াহিদ আল্ কাশেমী ১০৬
আবু ইশহাক চিশ্ভী ই১০৮
আকবর ১০৫, ১০৯, ৪৫০
আবহল ওয়াহাব ৩৬
আবহল গুযুর সিদ্ধিকী ৭৪, ৭৭, ১১২, ১৩৫, ১৮১, ২৮৭

আক্রবাম খাঁ ৬
আজ্হাব আলি ১৮, ১০৫
আবগুব রহিম ২৭০
আবগুল কবিম (সাহিত্য বিশারদ)
৭৪, ৭৬, ১৫১, ৪৪৭, ৪৯৫
আবগুব বহুমান সিদ্ধিকী ১১০

আশক মহম্মদ ২৪, ৭৫ আবহুল আজিজ আল আমীন ১৭, ৭৮, ৯১, ১০৭, ১৯৬

जानम महीन ८, ७८ जादहन कात्मद जिनानी ১৫

আলবেকণী ৬

আনোয়ার আলী ৪৬ আহামদ আবদাল ১০৮ আবহুল ওহুদ ১১৫ আবহুস সুকুৰ ১১৫ আবগ্ৰ আজীজ ১১৮ আবহর বসুল ১৩৬ चांनाউप्हीन थिनषी ১৫০, ১৫১ আবুল ফজল মহম্মদ আবিগ্ল ১৫২ আজমতৃল্লাহ্ খোন্দকাৰ ২০৬ আজিজ দেওয়ান ২২৬ আভিয়াৰ বহুমান ২৬৯ আশরাফ আলী ১৮ আবগুল ওয়াহীদ ১৮ আরিফ ২৪, ৪৬২ আবাল সিদ্ধি ৩৬–৩৯ আছাগুর রহমান ৩৭ আহম্মদ উল্লাহ ৪০ আজিজাব বহুমান ৭৪ আবহুল করিম (ডঃ) ১০৭ আবুবকর সিদ্ধিকী ১৯৩ (ফুরফুবা) আশরাফ জাহাঙ্গীব সিমনানী ২২০ আবহুল মঞ্জিদ ৩৫০ আজিবৰ মোল্লা আহম্মদ শৰীফ ৩৭৩

আজিবর রহমান ৩৮০ ইব্রাহিম ৪ ইমাম মালিক ৪ ইখতিয়ার-উদ্দীন বথ্তিয়াব ৫ ইব্রাহিন শকী ২২০ ঈশ্বচন্দ্র গুপ্ত ২৬, ৪৬৪, ৪৯৬ ইষাহিষা ৩৩ ইবন বতুতা ১৫২ ইমাম হোসেন ২ ইউনুস বিশ্বাস ৩৯০ উইলিয়াম কেরী ৭৫ উবষগুল হক ২১৯ ইন্দ্ৰনাবাৰণ চৌধুরী ৪৬৫ बनायून इक् ১৭৯, ७३১, ৪৯৭ এইচ্. ব্লক্ষ্যান ২৮৬ धकिमिन 80-25 এসাবত মগুল ৩৮০ একব্ৰৰ আলি ৩৮৭ এসারত শাহজী ৪৫১ ওয়াসা ওমালী ৭২ ওলাবিবি ৩৭৩-৭৭ কলেমদ্দী গায়েন ২৬৪ কৃষ্ণচবণ পণ্ডিত ১৮ কৃষ্ণবাম দাস ৭৪, ২৬১, ২৮৮ কৃষ্ণহ্বি দাস **59, 885** কতিবা ২ কেবামত আলি ২৭ কৃষ্ণচন্দ্ৰ বায় ৩৪, ৪৩, ৪৫২, ৪৮৫ कांकी आंक्षिकांत्र त्रश्यांन 80, 60 কান্ত দেওবান ১২

কালু গাজী ১৬ কুতুবৃদ্ধীন বখডিয়ার কাকী কসিমৃদ্ধীন শাহ্জী ক্যাণ্টোয়েল স্মিথ ১৭৮ কান্ধী বদিউদ্দীন ২০৬ ক্ষেত্ৰমোহন তেওয়াবী ৪২ কামদেব বায় ১৬৫ কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যান্ন ১৮৯ কাজী আশরক আলি ৩০৮ কাজী গোলাম রহমান ৩৫১ কফিলদিন ৪৩৭ খাজা মৈনুদ্দীন চিশ্ভি ৫, ১০০-১০৮ খুঁজি বিবি ৭৮-৮১ খোন্দকাৰ আহম্মদ আলী ১৮৮ গোপাল হালদাব গোপালচজ ভট্টাচার্য ১৮ গোপেজকৃষ্ণ বসু ৩৭৫, ৩৭৭ গোলাম মহম্মদ ইরাছিন **36, 336, 060** গোবাটাদ ১১১-৬০ भोनस्माहन स्मन ५४, ५१५-४५ গোলাম মাওলা সিদ্দিকী ১৩৫ পিয়াসুদ্দীন ১৪৯, ২৮৭ গাজী সাহেব/গাজী বাবা ২২৪

চম্পাবতী ১৬৫ ছায়াদ আলি খোন্দকাৰ ৩২২ হেকু দেওয়াল ৩৪৩-৪৪ জনিদ ২ काराकीत ३३० জাফর খাঁ ২০৪, ২৮৭ জাহাঙ্গীৰ সিমনানী ২২০ 'खिरहर वानि शांछ ३७% জমায়েত আলী কান ৪৭ ष्टिमि २२७, ८८७ জসিমদ্দিন বিশ্বাস ৩৮০ জন্নবন্দিন ৪২৩, ৪৪৫ জরনাবায়র্গ সেন ৪৪৭ ঠাকুরবর সাহেব ১৬৮-৭৫, ২৮৫ ঠাণ্ডাবালা বায় ৩৭৬ ভব্লিউ হান্টাব ১৭৮ ভিতুমীব ১৭৬-৯২ ভারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় 255 -তৈয়েব আলি ১২৮ তৈলোক্য পীর ৩৮২-৮৫ তছিরদ্দিন শাহজী ৪৫১ থৰ্ণটৰ্ন ১৮০ দীনমহম্মদ ভবফদাৰ ১১৭ দীনবন্ধু মিত্র ৪১৮ ·দেবেন নাথ ৩৯, ৩৪০ দববেশ আলি ১২৮ षिनीश वरन्ताशांशां**श** ১৯0 দাদাপীর ১৯৩ দাবা শিকোহ ৭ হুৰ্লভ সৰ্দাৰ ৩৬০ **भीत्नगांक्स स्मन** 889, 866

पाउँप जानि गारुको 865 ধরণীমোহন বাষ ৪১ নগেন্দ্রনাথ বসু ২৬৪ নুকদ্দীন ৩৮, ৩৯ নবেজনাথ কৰ্মকাব—৪৭ নেসার আলি ৪৯ নুব বাঁ ৭৯ নবিষ মোলা ১২৫ নিৰ্ঘিন শাহ ২০১ বুব কুতবুল আলম ২২০ নানাজী ১২৬ নুব মহম্মদ দেওয়ান ২৮১ নগেন্দ্ৰনাথ গুপ্ত নবেজনাবায়ণ রায় প্রভাতকুমার পাল ১৭৯, ১৮৪ প্রসাদকৃষ্ণ ভট্টাচার্য ১৮, ১৮১ প্যাবীমোহন বার ৪২ প্রভাপাদিত্য ১০৯, ২৮৬ পাঁচু সাধুখাঁ৷ ২০৬ পিজিবদ্ধিন ১৩৪, ৪১৭, ৪২৩ পাঁচকডি খাঁ৷ ১৬৫ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৭১ পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায ১৭২ পবেশচন্দ্র ভট্টাচার্য ৩৪০ পাগল পীব ৩৮৬ ফকিব আহম্মদ ফাতেয়াল যাদা 202 ফাতেমা বিবি ২০৫-১৮ ফকিব মহামাদ ২৮১, ৪২৩, ৪৩৭, ৪৪ ফৈজুলা/ফরজুলাহ/ফেজল্যা/ফউজুলু ফউজুল্ব ২৪, ৪৫৪-৫৫

বিপ্রদাস পিপলাই ৭৪ বাহাউদ্দীন নকুশবন্দ ১৫ বসওযার্থ স্মিথ ২৮ বদতকুমাব চট্টোপাখ্যায় ৪৫, ৮৫ -বদকদ্দীন ৪৬ বসন্তবস্তম মোদক ৪৬ বাকা-উল্লা বিশ্বাস ৪৯ বিলায়েত আলি ৪৯ বাহাৰ আলী ৫০ বিনোদ মগুল বেচু কৰ্মকাৰ ১৩ -বেলাষেত হোসেন ৪৯. ১১৭ বিহাবীলাল সরকার ১৭১ বিহাবীলাল চক্রবর্তী ১৮০ বৰধান গাজী ২০৪, ২২৪ বদবপীর ২১৯ -বডখা গাজী ২২৪-৯৫ বায়োজিদ বিস্তামী ৪.৫ বড়পীব ১৯৬-৩১০ ন্বাবন পীব ৩১১ বিনয় যোষ ৩১৫, ৩৭৫ বিপিনবিহাবী সরকার ৩৮০ বারিত্লাহ ফকিব ৩৮৬ ববোদাকান্ত ঘোষ ৩৮৯ বনবিবি ৩৯০-৪১২ বয়নউদ্ধিন বিবি ববকত ৪১৩-১৫ বসন্তবঞ্জন বাষ ৪৪৭ বাসাৰত শাহজী ৪৫১ বসিবউদ্দিন শাচন্ত্রী ১৫১ বল্লভ ৪৮৩

ভূপেজ্ৰনাথ দম্ভ (ডঃ) ৫ ভূদেবচন্দ্র ভেওয়াবী ৪২,৪০ ভাৰতচন্দ্ৰ রায় ২৪, ৪৬৪, ৪৬৫ মেহেৰ আলী ৩৭ মহম্মদ এবালুলা ৩৭, ১১২, ১২৮ মনসুব আলী ৪৬ যাসচটক ৪৭ মুহম্মদ শহীহল্লাহ (ডঃ) ১২৯, ১৪৮, ২৮৬ মৌলভী আবহুল মজিদ ৩০৪ যানিক পীর ৪১৭ যনির উদ্দীন ইউসুক ১৭, ২০৬, ২১০-১৭ মহেন্দ্রনাথ করণ ৩১৬-১৭ भाककः जान कत्रथी 3 মসনদ আলি ১৬, ৩১৫-৩২০ মেহের আলি ৩৬ মতেজ সবদাব ৩৭ মাখন চন্দ্ৰ মোদক ৪৬ মহিন রার ৮৪ মুনশী বদকদ্দীন ৯৩ মনসুর আলি সিদ্দকী ১০৯ মোজান্মেল হোসেন ১১৬ মুনশী ফকির ১১৮ মোকসেদ আলি ১১৮, ১৬১-৬৩ মহম্মদ মুচ্ছিবব রহমান ১২৮ युष्कक्षिव आहम्बर ५०७ মুজিম বিশ্বাস ১৮০ মহম্মদ সহবালি .১৮৪ মাসুৰ বহুমান ১৯৫ মনসূব বাগদাদী ১৯৫, ৪৪৭ মোবাবক শাহ গাজী ২২৪

মব্রাগাজী ২২৪ মুকুট বায় ১৬৫, ২৮৫, ২৮৭ মহম্মদ মুনসী সাহেব ২৮৮, ৪০৫ মাদাৰ পীর ৩২১-২৭ মহীউদ্ধিন ওস্তাগৰ ৩৪৮ মঙ্গলজান ফকিব ৩৭৮ মহেশচন্দ্র দাস ৩৮৩, ৩৮৫ মনোহর সেন ৩৮২ মৌলানা কহুল আমিন মুনশী মুহমাদ খাভের ৪১২ মুহস্মদ আলিমুদ্দিন যোগেশচন্দ্ৰ বাগল ১৮০ ব্লাসবিহাবী ধর ৩৬ ৰামেশ্বর ১৮ বেজাউল করিম ৭ রামমোহন রাষ ৪২, ৪৩, ৮৪ বোরাব মণ্ডল ১১৯ বামেশ্বৰ ভট্টাচাৰ্য ২৪, ৪৯২ ৱামগলা ৩৮২ ন্ধপৰাম চক্ৰবৰ্তী ৪৪১ ৰজনীকান্ত চক্ৰবৰ্তী ৪৪৯ বামাই পণ্ডিত ৪৪৮ বামচন্দ্র মুন্সী ৪৬৫, ৪৬৯ বেয়াজুদীন আহম্মদ ২০৬ বামচল্ড খান ২৮৫ ক্ৰুনুদ্দীন কৈকাউস ২৮৬ ব্যুত্তশন বিবি ৩২৮-৩৩ রভেশ্বব বায় CNS ব্ৰামেশ্ব দাস ৫৪৫ লালন শাহ ৩৩৪-৪২

২০৬ শেখ লাল ১২১, ১৪১ শাহ জালাল এয়মনি ৪ শৈলেন্দ্রকুমার ঘোষ শুকুবউল্লাহ 776 শেখ জয়নদি ১৪৯ শামসুৰ বহুমান চৌধুৰী ১৪৯, ২২০ (मश क्रांगांग 365 শইখ শবফুদ্ধীন 265 শাহজালাল তবরেজী ১৫২ শান্তিময় বায় ১৭৯, ১৮১ শ্বামাকান্ত দাস ১৮, ১৮১, ১৯০ শুকজান বিবি ২০৬ শেখ সেববাজ চৌধুবী ২০৬ শামসুজ্জোহা মোল্লা ৩২১ শ্রীচৈতন্ত ২৮৫ শায়েন্ডা খাঁ ২৮৬ শঙ্কবাচার্য 24 শেখ দারামালিক ১২৯ শেখ মৌজাম্মেল হক ১৬৫ শেখ আবহুল হক দেহলভী ৩২১ শফীকুল আলম ৩৪৩-৫৫ শাহসুফী সুলতান ৩৪৬-৫০ শাহটাদ ৩৫১-৫৫ সুনীতি কুমাব চট্টোপাধ্যায় ৮, ২৯ ১৬, ১৫২, ২৮৫, ৩২২, সুকুমাব সেন ৩৫০, ৩৮২, ৪৪৯, ৪৬৫, সভীশচন্দ্র চৌবুরী ১৭, ২৪৮-৬১, ২৮৮, 805, 855

সভ্যেন রায় ১৬০, ৪১৮, ৪২২ সভোজনাথ মুখোপাধ্যায় ১২২ সাদেক উল্লাহ ১৮ সহল তম্ভরী ১ সালেহা খাতুন ১১৭ সুৰ্য্যকান্ত মাইভি ১২২ সরুৎ উল্লাহ ১২৪ সভীশচন্ত্র মিত্র ১৪৮, ১৫০ স্থাব ষহনাথ সরকার ১৫০, ১৫২ সুপ্রকাশ বায় ১৮১ সাজন গাজী ১৮৪ সৈয়দ আলি ২২৬ সুফী খাঁ ২৮৬ সভাপীব/সভানাবারণ ৮, ৪৪৭-৯৮ সাই সিরাজ *৩*০ সুভঞা বায় ১৬৫ সোকৰ আলি ৩১৯ সাভবণ পীর ৩৫৬-৫৯ माहांकी माहिव ७५०-५६ সদাই সরদার ৩৬০ সন্তোৰ কুমার ঘোষ ৩৮৮ হারুণ-উর্-রসিদ ৫ হোসেন শাহ্ ৪০, ১১২, ১৫১, ৪৪৭, 884 হাজেৰ মণ্ডল

হালু/হেলু মিরা ৫০, ৭৫

হাজের গাজী ১৬ नारकत नार्की ১১৭ হবি মণ্ডল ১১৮ হাসনু হেনা ১২৬ হরমুজ আলি ১২৯, ১৪২, ১৪৪, ১৪৮ হাসিরাশি দেবী ১৪৮ হাছামুদ্দীন ২৬৯-৭০ হজবত আন্তুল কাদের জিলানী ১৫ হজরত বাহাউদ্দীন নকশবন্দ 🖁 ১৫ হাজের মণ্ডল ৪৬ হবি শৌগুক ১৬৯ হাবাণ আলি শাহজী ৩৫৬ হাসান পীৰ ৩৬৬-৩৬৮ হজবভ মহশাদ (দঃ) ১, ২, ৪, ইভ্যাদি হেয়াত মামুদ ৪৪৫ Bos Worth Smith & H. Blochman 356 Mr. Farnest Makay 096 Sunderlal Hora 996 Mankhaios/Manichee 839 John A. Subhan >

### অতিরিষ্ণ নাম-নির্ঘণ্ট (২)

অম্বিকারচণ ব্রন্মচাবী ৪৯৩ অযোধ্যাবাম রাম্ন কবিচন্দ্র ঈশান গোস্বামী ৪৯৩ ওয়াজেদ আলি ৪৯৫ ক্ষ্ণকান্ত ৪১৩ কাশীনাথ ভট্টাচার্য সার্বভৌম ৪৯৩ কুমুদানন্দ দত্ত ৪৯৪ কিন্ধর ৪৯৪ কুষণবিহাৰী ৪৯৪ কৌতুকবাম চট্টোপাধ্যায় ৪৯৫ কালাটাদ ৪৯৬ কালীচরণ ৫৯৬ কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত ৪৯৭ কুমুদ বিহারী বসু ৪৯৭ খোকনরাম দাস ৪৯৫ গোবিন্দ ভাগবভ ৪৯৩ গঙ্গাবাম ৪৯৪ গৰীবৃল্লাহ ৪৯৫ গুকচবণ নাথ ৪৯৬ গণপতি চক্রবর্তী ৪৯২ ঘনবাম চক্রবর্তী ৪৯২ ঘনবাম কবিবত ৪৯৬ জগবন্ধ বিদ্যাবিনোদ ৪৯৬ জৈমিনী ৪৯৬ তাবিণীশঙ্কর ঘোষ ৪৯৫ দুৰ্গাপ্ৰসাদ ঘটক ৪৯৩, ৪৯৬ দ্বিজ দীনবাম ৪৯৪ দ্বিজ ব্যুরাম ৪৯৪

দ্বিজ হবিদাস ৪৯ : থিক গুণনিধি ৪৯৪ দ্বিজ শুকদেব 848 দ্বিজ কৃষ্ণধন ৪৯৪ দ্বিজ বিশ্বেশ্বব ৪৯৩ দ্বিজ গিরিধব ৪৯৩ দ্বিজ কুপাবাম ৪৯৩ দ্বিক্ষ নন্দ্ৰাম ৪৯৩ দ্বিজ বামভদ্র ষিজ জনার্জন ৪৯৩ দ্বিক অমৰ সিংহ ৪৯৩ বিজ বামচন্দ্র ৪৯৩ দ্বিক্ত কালিদাস ৪৯৩ দ্বিজ্ব বিশ্বনাথ ৪৯৩ দ্বিজ বাম কিশোর ৪৯৩ থিজ বামানন্দ ৪১৪ দ্বিজ বঘুনাথ ৪৯৪ দ্বিজ বাসকৃষ্ণ ৪৯৪ দেবকীনন্দন ৪৯৪ দ্যাল ৪৯৪ নবহৰি ৪৯৩ ন্যনানন্দ ৪৯৩ নন্দবাম মিত্র ৪৯৫ নায়েক ময়ান্ধ গান্ধী ৪৯৬ নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ৪৯৭ পঞ্চানন মণ্ডল ৪৯৫ ফকিরদাস ৪৯২ ফকিবচাঁদ ৪৯৪

ফকিবরাম ৪৯৪ वृन्तावनाट्य ठकवणी ८४७ বিপ্ৰনাথ সেন ৪৯৩ বিজয় ঠাকুর ৪৯৪ বিদ্যাপতি ৪৯৪ বিকল চট্ট ৪৯৩ বেচাৰাম ৪৯৫ বীৰচন্দ্ৰ চক্ৰবৰ্তী ৪৯৬ ভৈবৰচন্দ্ৰ ঘটক ৪৯২ মৌজিরাম ঘোষাল ৪৯৩ মুক্তারাম দাস ৪৯৪ মহেজনাথ ঘোষ ৪৯৬ মধুসুদন ৪৯৩ মন্মথনাথ স্মৃতির্ভু ৪৯৬ মথুবেশ ৪৯৬ বোগেলনাথ কাব্যবুড ৪১% যাদবেশ্বৰ ভৰ্কবছ ৪৯৬ বোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ৪৯৬ বামশন্তৰ সেন ৪৯৩

বন্ধুনাথ সাৰ্বভৌম ৪৯৬ ব্রাবানাথ মিত্র ৪৯৬ त्रभनीरभार्न ७७ ८৯७ রাধামণি গঙ্গোপাধার ৪১৬ রাজকৃষ্ণ রার ৪৯৭ রামামক ৪৯৬ नाना क्यानायाय (सन 858 শেংটা ফকির ৪৯৫ লালযোহন ৪৯৪ শিবচন্দ্র সেন ৪৯৩ শিব নারায়ণ ৪৯৪ শঙ্কৰ আচাৰ্য্য ৪৯৪ শিবচরণ ৪৯৩ সেববাজ চৌধুরী ৪৯৫ সবোজাক চক্রবর্তী ৪৯৬ সুবনাথ ভট্টাচার্য্য ৪৯৬ হরেকৃষ্ণ চক্রবর্তী ৪৯৫ হুষীকেশ দৰ্ভ ৪৯৬

# गकार्थ

শব্দার্থ ভালিকার অধিকাংশ শব্দ আববী ও কারসী। ধর্মীয় আদর্শ ও লৌকিক বিশ্বাদে কোন কোন শব্দের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ ও থাকভে পারে।

| অলি/ওলি  অভিভাবক, রক্ষক অর্ধ প্রভাৱ উপকরণ অন্ত্র/ওজু নামান্ধ পভবার আগে হাত-মুখ ধোরা আরজ আজি বা প্রার্থানা আরজ আজার আসন আলিম/আলেম বিষান আবের অন্ত সকলের আলান নামান্ধ পডিতে সাধারণকে আহ্রান আলান নামান্ধ পডিতে সাধারণকে আহ্রান আজব অভুত আজব আভ্রত আজব আভ্রত সাধারণকে আহ্রান আজব অভুত আজব আজব অভুত আজব আজব অভুত আজব                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | অগণিতে  | আগুনে                   | আওয়াল                                | আউলিয়া শব্দের       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| অর্থ প্রভার উপকরণ অন্ত্ব/ওজ্ব নামান্ত পভবার আগে হাত-মুখ ধোরা আরজ আর্জি বা প্রার্থনা আরজ আর্জার আসন আর্লি বা প্রার্থনা আর্লাল আর্লি বা প্রার্থনা আর্লি বা প্রার্থনা আর্লি বা প্রার্থনা আর্লাল আর্লি বা প্রার্থনা আর্লি বা প্রার্থনা আর্লাল বালি বা ক্রিলে বা ক্রার্থনা আর্লাল বালি বা প্রার্থনা আর্লাল বালি বা প্রার্থনা আর্লাল বালি বা প্রার্থনা আর্লাল বালি বা প্রার্থনা আর্লাল বা ক্রার্থনা আর্লাল বা ক্রার্ | অলি/ওলি | অভিভাবক, রক্ষক          |                                       | অপ্ৰংশ               |
| হাত-মুখ ধোরা আরজ আজি বা প্রার্থণ না আরজ আজার আসন আলম আজার আসন আলম বিধান আবের অত্য সকলের আদম ইসলামী, রীফ্রীয় ও ইছলী পুরাণোক্ত প্রথম সৃষ্ট মানুবেব নাম আত আভাল আভাল আভাল আভাল আভাল আভাল আভাল আভাল                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | পৃজার উপকরণ             | আজমায়েস                              | যুক্তি-পৰামৰ্শ       |
| হাত-মুখ ধোরা আরজ আজি বা প্রার্থানা আরজ আজি বা প্রার্থানা আরজ আজি বা প্রার্থানা আরজ আজি বা প্রার্থানা আরজ আজার আসন আলিম/আলেম বিধান আবের অত্য সকলের আদম ইসলামী, প্রীক্রীয় ও ইছলী পুরাণোক্ত প্রথম সৃষ্ট মানুবেব নাম আজে আভাল আডাল আডাল আডাল আছিজেলগগফুল পুথিব গুর্বোধ্য মান্ত্রিব গ্রেণ্ড আডিলিরা আউল সম্প্রদারের লোক অভরত রুমণী, পড়ী                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | অজু/ওজু | নামাঞ্চ পডবার আগে       |                                       | ( স্থানীয় শব্দ )    |
| আরশ আল্লার আসন আলিম/আলেম বিধান আনের অন্থ সকলের আদম ইসলামী, রীন্দ্রীয় ও ইছলী পুরাণোক্ত প্রথম সৃষ্ট মানুবেব নাম আজন ভালবাসা আড আভাল আছমান আকাশ আছিজেলগপফুল পৃথিব ছর্বোধ্য শব্দ আজিন ভাই হোক্ আউলিয়া আউল সম্প্রদারেব লোক অওরত রুমণী, পড়ী                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | হাত-মুখ ধোরা            | আঞ্চর                                 | বোগ, পীভা            |
| আলিম/আলেম বিশ্বান আবের অন্ত সকলের আদম ইসলামী, রীন্দ্রীয় ও ইছলী প্রাণোক্ত প্রথম সৃষ্ঠ মানুবেব নাম আত আভাল আত আভাল আছমান আছিছেলগপফুল পৃথিব ছর্বোধ্য শব্দ আমিন ভাই হোক্ আউলিরা আউল সম্প্রদারের লোক অওরত রুমণী, পড়ী                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | আরজ ,   | আজি বা প্রাথশা          | আশা/আসা                               | পীব বা ফকিবের        |
| আবের অন্ত সকলের আজন ইসলামী, প্রীক্ষীয় ও ইছলী প্রাণেক্ত প্রথম সৃষ্ট মানুবেব নাম আজ আজন আজন আজন আজন আজন আজন আজন আজন আজন                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | আরশ     | - আল্লার আসন            | ,                                     | হাতেব দণ্ড ( লাঠি )  |
| আদম ইসলামী, প্রীম্ক্রীয় ও ইছদী পুরাণোক্ত প্রথম সৃষ্ট মান্বেব নাম আজব অভ্ত শাহট ক্লেতের আইলেব পাশে বা গারে ছোট ছোট মাটিব চিবি। 'আইল' আছমান আছমান আছাজলগপফুল পুথিব ছর্বোধ্য শব্দ আছিজলগপফুল পুথিব ছর্বোধ্য শব্দ আমিন ভাই হোক্ আউলিয়া আউল সম্প্রদারেব লোক অভরত রুমণী, পড়ী                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | আলিম/আ  | লেম বিশ্বান             | আজান                                  | নামাজ পড়িতে         |
| পুরাণোক্ত প্রথম সৃষ্ট মানুষের নাম বা গারে ছোট ছোট মাটিব চিবি। 'আইল' মাটেব চিবি। 'আইল' মাটেব চিবি। 'আইল' মাজন আকাশ আছিজেলগগড়ুল পুথিব গুর্বোধ্য শব্দ আমিন ভাই হোক্ আউলিয়া আউল সম্প্রদারের লোক অওরত রুমণী, পড়ী                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | আবের    | অন্য সকলের              |                                       | সাধারণকে আহ্বান      |
| মানুষের নাম আতেক ভালবাসা আড আডাল আছমান আকাশ আছিজেলগগজুল পৃথিব দুর্বোধ্য শব্দ আমিন ডাই হোক্ আউলিয়া আউল সম্প্রদায়ের লোক অওরত রুমণী, পড়ী                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | আদম     | हेमनामी, बीखीय ७ हेल्नी | আজৰ                                   | অভূত                 |
| আলেক ভালবাসা আভ আভাল আছমান আকাশ আছিজেলগপফুল পুথিব হুর্বোধ্য শব্দ আমিন ভাই হোক্ আউলিয়া আউল সম্প্রদায়েব লোক অওরত রুমণী, পড়ী                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | পুরাণোক্ত প্রথম সৃষ্ট   | অশইট                                  | ক্ষেতের আইলেব পাশে   |
| আড আডাল আছমান আকাশ আছিজেলগগফুল পৃথিব দুর্বোধ্য শব্দ আমিন ডাই হোক্ আউলিয়া আউল সম্প্রদায়েব লোক অওরত রুমণী, পড়ী                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | মানুষেব নাম             |                                       | বা গায়ে ছোট ছোট     |
| আছমান আকাশ পারে। (আঞ্চলিক শক) আছিজেলগগড়ুল পুথিব ত্র্বোধ্য শক আমিন ডাই হোক্ আউলিয়া আউল সম্প্রদায়েব লোক অওরত রুমণী, পড়ী                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | আলেক    | ভালবাসা                 |                                       | মাটিৰ চিবি। 'আইল'    |
| আছিজেলগপফুল পৃথিব হর্বোধ্য শব্দ আমিন ভাই হোক্ আউলিয়া আউল সম্প্রদায়েব লোক অওরত রুমণী, পড়ী                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | আড      | আডাগ                    |                                       | শব্দেব অপভাংশ হতে    |
| শব্দ আমিন তাই হোক্ আউলিয়া আউল সম্প্রদায়েব লোক অওরত রমণী, পড়ী ইয়াব বন্ধু, ফাজিল ব্যক্তি                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | আছমান   | আকাশ                    |                                       | পারে। (আঞ্চলিক শব্দ) |
| আমিন তাই হোক্ আউলিয়া আউল সম্প্রদায়েব লোক অওরত রমণী, পড়ী ইয়াব বন্ধু, ফাজিল ব্যক্তি                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | আছিজেলগ | পফুল পুথিব হুৰ্বোধ্য    | ইমান                                  | পবিপূর্ণ বিশ্বাস     |
| আমিন তাই হোক্ আউলিয়া আউল সম্প্রদায়েব লোক অওরত রমণী, পড়ী ইয়াব বন্ধু, ফাজিল ব্যক্তি                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | শ্ব                     | <i>ইমাম/এমাম</i>                      | •                    |
| অভিলিয়া আডল সম্প্রদায়েব লোক অভরত রুমণী, পড়ী ইয়াব বন্ধু, ফাজিল ব্যক্তি                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | আমিন    | তাই হোক্                | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |                      |
| and courte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | আউলিয়া | আউল সম্প্রদায়েব লোক    |                                       |                      |
| আখেব পরিণাম ইয়াদ স্মবণ, থেষাল                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | অওরত    | রমণী, পড়ী              | ইয়াব                                 |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | আখেব    | পরিণাম                  | ইয়াদ                                 | স্মবণ, খেষাল         |

| <b>ইনসালা</b>                    | প্রকৃতিক নিরমানুসারে                |  |  |
|----------------------------------|-------------------------------------|--|--|
|                                  | আল্লাৰ ইচ্ছাৰ বিকাশেব               |  |  |
|                                  | থাৰায়।                             |  |  |
| <b>উজ্বা</b> ৰা                  | উন্ধৃত্                             |  |  |
| উবস                              | পীরের জন্ম/মৃত্যু স্থাবণে           |  |  |
|                                  | বিশেষ জিয়াবং অনুষ্ঠান              |  |  |
| 'উতাবে                           | নামিয়ে দেয়                        |  |  |
| এলাহি/এলা                        | री/रेगारी आक्षीर जाना               |  |  |
| একিন                             | নিশ্চয়, দৃচ বিশ্বাস                |  |  |
| ત્વવા                            | এখানে, অত্র                         |  |  |
| -এছা                             | धमन                                 |  |  |
| ঞানাগুলি                         | (৯০ পৃষ্ঠা স্রফীব্য )               |  |  |
| ঞনসালা                           | (ইনসাল্লা প্রফীব্য )                |  |  |
| -এয়ছায়                         | धयन                                 |  |  |
| এয়ছা/এইসা                       | , ध्यम                              |  |  |
| এক্তিয়াব/এখ                     | তিয়াৰ ক্ষমতা                       |  |  |
| -একিদা                           | ধর্মে বিশ্বাস                       |  |  |
| শ্ব নৈ                           | গৰুৰ পাৰের ক্ব-সংশ্ব                |  |  |
| এব                               | চৰকম বা (আঞ্চলিক শৰ্ম)              |  |  |
| <b>-এসাভি</b>                    | এই রকম                              |  |  |
| ·এসমাল/এজঃ                       | ণালি -ৰৌথ                           |  |  |
| এন্তেকাল/ই                       | ভকাল মৃত্যু                         |  |  |
| <b>এমাম</b>                      | (ইমাম দ্রফ্রব্য)                    |  |  |
|                                  | বিবেৰ একটি স্থানেৰ নাম              |  |  |
| 'ওডন<br>ওলি                      | ত্ৰীলোকেৰ পাতলা চাদৰ                |  |  |
| ওন্ধ/ওয়ান্ড/                    | (অলি দ্রস্কব্য )                    |  |  |
| -0/04:0/                         | অক্ত বাৰ, সময়  <br>বংশধৰ           |  |  |
| ওবালেদ                           |                                     |  |  |
| ভষালেদ<br>ভফে <sup>-</sup> /ভৰফে | ভাক নাম, বেনাম                      |  |  |
|                                  | ডাক নাম, বেনাম<br>নামা, দাস্ত হওয়া |  |  |

অপ্রয়োজনীয় কাজ ওয়ারা ওয়াজ বক্তৃতা কাফেব/কাফির ইসলামে অবিশ্বাসী লোক কবুল ্ শ্বীকার কেনে (কেন শব্দের অপভ্রংশ) কবিলে কলে কাহিনী কেচ্ছ কাওরাল যে দববেশী সূরে গান কবে কালাম ' জ্ঞানের বাণী কোন্তভ/কোন্তভ পুৰাণে কথিত মণি বিশেষ কৈনু কহিলাম (পদে ) যোটা, গৰুর গলার কোলা কোলা বোগ বিশেষ ' কমিয়া কুমে কাঁড/কাঁডি ভূপ, গৰুর কাঁধের चा वित्नव কাঁকালি/কাঁকল কোমর কুঙার কুমাৰ কনি কণা, আত্মতৃপ্তি কিন্নব দেবলোকেব গায়ক কাওবালি/কাওয়ালী দববেশী সুব ইসলাম ধর্মেব মূলমন্ত্র কল্মা তীৰ্ব যাত্ৰীব দল, কাফেলা धर्म-श्राह्म क्रम কৃতব সাধক শ্রেণীব এক পর্যায় কেবামড শক্তি, বাহাগুৰি কুদর্ভ বহুস্য কোরবান মুসলিম শাস্ত্রানুয়ায়ী

বলি (পত্ত)

| কামেল                 | পৰিপূৰ্ণ                           |
|-----------------------|------------------------------------|
| খালে                  | খাইল                               |
| খিদা                  | কুষা                               |
| থোতাজ/খোও             | _                                  |
|                       | দৃত বিশেষ                          |
| খেতি                  | ক্ষতি                              |
| থাপা                  | ক্ষিপ্ত                            |
| থোশাল                 | খুশি                               |
| খচম/খসম               | স্বামী, পতি                        |
| খুব-ছুর্ড/খুব-য়      | <b>্বং/</b> খ্বস্বত খুব            |
|                       | সুন্দৰ বা সুন্দরী                  |
| থালাছ/খালাস           | মৃক্তি                             |
| খামস                  | সংযত হওয়া                         |
| খেলাফত খ              | লকা সংক্ৰান্ত [ ধলিকা              |
|                       | सकेंग ]                            |
| খ্ররাভ/খ্ররাৎ         | বিভরণ, দান                         |
| খোর                   | গকৰ একপ্ৰকার বোগ                   |
| খোরাব                 | ষপ্প                               |
| খলিফা/খলীফা           | মুসলিম জগতে শ্রেষ্ঠ                |
| নূপা                  | ভি ও ধর্মনেতার উপাধি               |
| গায়েব                | <b>অ</b> দৃ <b>শ্ব</b>             |
| গেহে                  | গৃহে                               |
| গাতি অল               | জোত-জমা                            |
| গোনাগার               | অপবাধের শাস্তি                     |
| গোশা                  | অপরাধ                              |
| গুণের চট 🗼            | ণনের সৃতোয় তৈরী চট                |
| গোশ্বা/গোশ্বা         | বাগান্বিভ                          |
| গোর                   | কবর, সমাধি                         |
| গোসাই/গোসা<br>গোজারিল | ঞি গুকু, গোম্বামী<br>অভিবাহিত কবিল |
| - · · · · · · ·       |                                    |

উনান, চিত চিত্তা চাহা ইচ্ছা চুলি চুল ছালাম/সালাম/সেলাম মুসলিম প্রথায় অভিবাদন ধর্মযুদ্ধে নিহত ব্যক্তি ছোন্দল/সোন্দল শোভাযাত্রা ( আঞ্চলিক ভাবে ব্যবহৃত )-ছেদেক শুদ্ধ, পবিত্ৰ শিবে: ছেবে ছিলিমিলি ঝিলিমিলি ছেপাই/সিপাই সিপাহী, প্রহরী পবিত্র ছোবহান হামনেতে সমূখে আকৃতি, চেহাব। ছুরভ/সুরং পাতলা পায়খানা কবে. ছ্যাডার লুকাষ ছেপায় শিক্ষা ছবক জীবরিল বাহক ফেবেন্ডা জ্বিন জয় কৰে জমিন জমি জোনাব/জনাব ম হা শস্ত্র (মুশলিম আদর্শে ব্যবহৃত) জেকের/জিগীব/জিগিব উচ্চ-ধ্বনি জাহের/জাহির প্রচাবিত-জরিপানা জরিমানা প্রতিজন জোনাজাত ভফাৎ জুদা ন্ত্ৰী জৰু/জেক জি**ঞ্**ব শিকল

| জারগীর/জ        | ায়গির পুৰস্কাৰ প্ৰাপ্ত     | দোয়া          | আশীর্বাদ                               |
|-----------------|-----------------------------|----------------|----------------------------------------|
| ·               | নিষ্কৰ ভূ-সম্পত্তি          | দোজখ           | নরক-                                   |
| জার             | ভালিকা, বিস্তৃত হিসাব       | <b>मि</b> णा   | সন্ধান                                 |
| জেনা/জিন        |                             | দস্তগীব        | যিনি হাত ধরে নিয়ে                     |
| জাহান           | <b>জগ</b> ং                 |                | ষেতে সাহাষ্য কৰেন                      |
| জারনামাজ        | নামাজ পডবাৰ জন্ম            | ছ্যা<br>ধিয়ান | विकार<br>धान                           |
|                 | ব্যবহৃত বিছানা              | श्र            | ছিল্ল মন্তক দেহ                        |
| জিয়াবং         | পীবের বা ডংস্থানীর          | নবি/নবী        | প্রগম্বর                               |
|                 | ্যক্তিৰ আত্মাৰ শান্তির জন্ম | নজবগাহ         | নজৰ দেওয়া বা                          |
|                 | প্রার্থনা কবা               |                | ন্ত্ৰৰ বৈত্যা বা<br>লক্ষণ অবস্থান কৰার |
| জেহাদ           | অন্তব এবং বাহিবের শক্রর     |                | ন্ধান্ত-পূৰ্ব জা <b>ষণা</b> ।          |
| 64414           | বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা        |                | নোকা<br>নোকা                           |
| <del>यु</del> ज | विकारक यूक्त स्थापना<br>यूक | নাও            | ভাগ্য                                  |
| জানাতৃল         | বেহেন্ত বা স্বৰ্গ সংক্ৰান্ত | নসিব/নছিব      |                                        |
| ভগ              | শীর্ষদেশ                    | নিখাবান/নিগাব  | ান পাহাবাদাৰ<br>নিশানা                 |
| <b>ভূ</b> তিড়  | খোঁত করে                    | নেগানি         | ানশাৰ।<br>নাহি                         |
| তুডির <b>া</b>  | ভাক।                        | नांधिः         |                                        |
| ভেবা            | তোদের                       | নৰ্জ্ব         | গণংকাৰ                                 |
| ভৌহিদ           | সাম্য, শান্তি ও স্বাধীনতা,  | নুৰ            | আলো                                    |
|                 | আল্লার একত্বে বিশ্বাস       | নান্তা         | খাবার                                  |
| ভাজব            | অভুড                        | নাচার          | নিকপার                                 |
| ভেবিজ           | পাশ কাটিয়ে যাওয়া          | পৃছিলেম        | জিজাসা করলাম                           |
| ভবিখ/ভবী        | কা ধাৰা                     | পেষাৰ/পিয়ার   | আদৰ                                    |
| তামাম           | সমগ্র                       | পিছন্দে        | পিছন দিক থেকে                          |
| ভরস্থ/ভবস্ত     |                             |                | ( আঞ্চলিক শব্দ )                       |
| ভওৰা            | পীৰ কৰ্তৃক সংসাৰত্যাগ ও     | পোলাপান        | ছেলেপুলে.                              |
|                 | াহৰ এবাদভে মশগুল থাকা       | পাষৰ           | পাপিষ্ঠ, নবাধম                         |
| ভছবি/ভসবি/ভসবী  |                             | প্ৰদা          | সৃষ্টি                                 |
|                 | মুসলিমের জপমালা             | পৰওষাৰ         | শক্তিমান                               |
| ভদাউওফ          | পবিত্ৰত।                    | গেবেশান        | পবিশ্রাস্ত                             |
| দ্বগা/দুরগ      | াহ সমাধি, কবব               | পেষ্টাই        | পিষ্ট কবা জিনিসা                       |
|                 |                             |                |                                        |

| .044                             | 41/41 418-41                           | ।१६८०)व ४               |
|----------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| -পরমাই                           | পরমায্                                 | বাতুন                   |
| পিঞ্জিরা                         | খাঁচা                                  | বেউব/বে                 |
| পয়জাব                           | চটীজুতা                                |                         |
| ফবজন্দ                           | সন্থান                                 | বীরবৌ                   |
| <b>ফিকে</b>                      | ছুঁডে                                  |                         |
| <b>ফভে</b>                       | জয়, সিদ্ধি                            | বএ                      |
| ফেরেন্ডা                         | আল্লাহেব দৃত                           | বিজ্ঞএ                  |
| ফরমাইস/ফরমা<br>কণ্ডড             | স আদেশ<br>সর্বস্থান্ত, শেষ             | ভাতার<br>ভেজিবে<br>ভেজে |
| কভোরা                            | নিজ বিপদেব ঝুঁকি নিয়েও পবেব উপকার কবা | মাজা<br>মানষির          |
| বগ                               | বক                                     | মোনাজ                   |
| বিচে                             | মধ্যে                                  | মামদোৰ                  |
| বেগব                             | ব্যতীত :                               | ।<br>মন্কবীক            |
| -বোরে                            | বোৰো ধান বিশেষ                         | युकि<br>युकि            |
| বাও                              | বাভাস                                  | ब्र                     |
| ব্যানা                           | তৃণ বিশেষ                              | মোমিন                   |
| বেহেন্ত                          | <b>ৰ</b> ৰ্গ                           | মৰ্জি                   |
| বাত                              | কথা                                    | মাজার                   |
| বন্দেগী<br>বদকাম                 | সেলাম<br>খাবাপ কাজ                     | মকবৃল<br>মোবসে          |
| বাহানা<br>বিধু<br>বেভাব<br>বাহাল | বাষনা<br>চল্ল<br>ব্যবহার<br>নিয়োগ     | মাগ<br>মৃছিবত<br>মৃতে   |
| বকবি                             | ছাগী                                   | মুবিদ                   |
| বেপিব                            | ষিনি পীব নন                            | মবদ                     |
| বাথান                            | গোশালা,                                | মগ্ৰব                   |
| বেশোমার/বে                       | পণ্ডপালন<br>শুমাৰ অসংখ্য               | মভম্ব।                  |
|                                  |                                        | •                       |

বাডী বউড বাঁশ কাঁটাযুক্ত বাঁশ বিশেষ नि পুক্ষেব কুগুল বা কর্ণাভরণ বহন কৰে বিজ্ঞধে वानी পাঠাইবে স্ত্রৈণ, ভেডাুবা কোমৰ মানুষেব প্রার্থনা াত বাজি/মামদো যুসল্যান ভূত তামাসা কবা বেশ यूदथ আমার ধর্মনিষ্ঠ মুসলমান খুশি ক্বৰ প্রিয় াদ/মূৰশিদ গুক ন্ত্ৰী বিপদ প্রস্রাব করে ( আঞ্চলিক শব্দ ) শিশ্ব বীব পুক্ষ পশ্চিম মভাব মতন

| <b>মুছ</b> ল্পি | যাঁবা মসজিদে নামাজ       | সোভার          | <i>শ্ৰো</i> ত            |
|-----------------|--------------------------|----------------|--------------------------|
|                 | সমাধা কবেন।              | সেবাইড/সেব     | ায়ড জিম্মাদার           |
| মেকাইল          | আল্লাহের দৃত             | সরাঅওলা        | নিষ্ঠাবান                |
| युर्ख           | ভাঁজ কবে                 | সরা/শরিয়ত     | ইসলাম ধর্মশাস্ত্র বিষয়ক |
| <b>मून</b> णी   | কেরাণী, শিক্ষক, বিদ্বান  | সাঃ স          | াল্লালাহ আলায় সালাম     |
| মকছেদ           | মনোবাসনা, সংকল্প         |                | ( মুসলিমগণেব ছারা        |
| মোভাবেক         | অন্যায়ী                 |                | পরগন্ধরেব প্রতি সম্মান   |
| <b>মাজাইয়া</b> | চাহিয়া                  |                | জানানোর জন্ম ব্যবহৃত     |
| মজলিস           | সভা                      |                | भक् )                    |
| মোকাম           | বাসন্থান                 | <b>TIME 18</b> | বদাক্তভার সহিত বা        |
| মকুব            | বেহাই                    | <b>मञ्</b> ष   |                          |
| <b>শরিকত</b>    | প্রকৃত জান               |                | স্থার সহিত               |
| -८मोटन          | মধুসংগ্রহকারী            | <b>স্থাগু</b>  | <b>মহাদেব</b>            |
| বওজা            | সমাধি-স্থান              | সাভে           | সাথে                     |
| व्रवाना         | जाहार <b>्</b>           | কুপিয়া        | সমর্পণ করে               |
| -লায়-লাহা      | "There is no God.        | সাদী           | বিবাহ                    |
|                 | সেই জভ ইহা নফি বা        | সরমেন্দা       | লক্ষিড                   |
|                 | Negation ইল্লাহা। But    | সোবহান         | (ছোবান শব্দ দেখুন)       |
|                 | there is God. H:         | সাজাল          | গোরালের মধ্যে মশা        |
|                 | মতিলাল দাশ ও পীষ্ষ       |                | ভাড়ানোর জন্ম ধোঁরা      |
|                 | কান্তি মহাপাত্র সম্পাদিত |                | দেওয়া                   |
|                 | লালন গীতিকা, কলিকাডা     | সাই/সাঁই       | ধর্ম গুক                 |
|                 | विश्वविमानम्, ১৯৫७।      | হুর            | অঞ্চবী                   |
| শুখা            | শোধ করা                  | হাসেল/হাসি     | ল সমাপ্ত করা,            |
| শবীফ/শরি        | ফ মহানুভব                |                | আদায় কৰা                |
| निवनी/मी        | বনী পীরেব উপেন্তে        | হামেশা         | প্রায়ই                  |
|                 | धमख मिके सवाानि          | इंख् इ         | কার তীর্থ দর্শন ও অখায   |
| শোকরানা         | /শোকৰ কৃতজ্ঞতা           |                | ধর্মানুষ্ঠান করা         |
| শোরশাব          | মেবামন্ড                 | रूब            | হয়ে                     |
| শহীদ            | ধর্মযুদ্ধে নিহত ব্যক্তি  | হটে            | <b>হটকারিতা</b> র        |
| সিবনী           | শিরনী দ্রস্কব্য          | হাসারভ         | ইচ্ছা                    |

## **. শুদ্দিপত্র**

| পৃষ্ঠা      | গংক্তি    | পঠিতব্য      |
|-------------|-----------|--------------|
| <b>90</b>   | ¢         | তিতুমীবেব    |
| 82          | \$        | স্বাৰ্থাবেষী |
| 86          | ২১        | যান          |
| 98          | ъ         | ৩২           |
| 509         | ২২        | 62           |
| <b>\$09</b> | <b>48</b> | 78           |
| ১২৯         | <b>2</b>  | বালাণ্ডাব    |
| 869         | <b>\8</b> | সাতৃনা       |

## তথ্যপঞ্জী

১। আকববনামাঃ আবৃল ফজল। ( জন্মঃ ১ পৃষ্ঠা ১৮ ) ২। ইসলামি বাংলা সাহিত্যঃ ডঃ সুকুমাব সেন। ইসলায়ি বাংলা সাহিত্যঃ (ধিসিস) ডঃ ওসমান গণি। একণ (ষষ্ঠ বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা, ১৩৭৫)ঃ বাংলাদেশে চিল্ব-ম্সলিম শিল্পবীতিব ধারাবাহিকতা: ডেভিড ম্যাককাচিয়ন। কুশদহ পত্রিকা ( ১৩১৮ বাং আশ্বিন )। কুশদহ পত্রিকা ( ১৩১৮ বাং কার্ন্তিক )। ৭। কুশদহ পত্ৰিকা (১৩১৮ বাং পৌষ)। কুশদহ পত্ৰিকা (১৩২২ বাং ভাজ )। 71 কুশদহের ইতিহাসঃ হাসিবাশি দেবী। اد কৃষ্ণবাম দাসের গ্রন্থাবলী ( আলোচনা) ডঃ সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য্য ! 1 04 খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী: মৌলভী আজহার আলী। 77 1 খুলনা গেন্ডেটিয়াবঃ পৃষ্ঠা ১৮২ 25 1 গাজী-কালু-চম্পাবতীঃ আবহুৰ ৰহিম সাহেব। 20 I গৌড কাহিনীঃ শৈলেজকুমার বোষ। 78 1 গাজী সাহেবেৰ গান: কলেমদ্দী গারেন (সংকলন: নগেজনাথ বসু) 1 26 Journal of Royal Asiatic society of Bengal 1818. 56 I ১৭। ঢাকাব ইভিহাস (১ম খণ্ড)ঃ - ষভীজ্ঞমোহন রায়। ১৮। ঢাকা বিভিউঃ Voll. VIII +১৯। ধশ্য জীবনেব পুণ্য কাহিনী :- আবগ্ৰ আজীজ আৰু আমীন। \*২०। (नेनाय टेमलां २३ ( ১०७৫ वार ४व मरशा )

#২১। পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্ব্বণ ও মেলা: (তর খণ্ড) ১৯৬১ সবকারী

গেজেট।

- २२। शीद शांत्रांठाँम (शांठानी): महम्मम धवारमाञ्चा।
- ২৩। পুঁথি পরিচিতিঃ আবহুল কবিম সাহিত্য বিশাবদ।
- श्र्व-शांकिक्डात्न हेमलात्मव कात्लाः नाममूत्र ब्रह्मान क्रीवृतौ ।
- २৫। পूर्व-शांकिखान मुकी मांधकः शांनाम मांकनारमन।
- २७। श्रृँथिव कमलः आहमा नवीक।
- २१। कृतकृता नतीरकत देखिहान ७ जाननं जीवनी : शानाम महमान देशाहिन
- ২৮। ফুবফুবাব হজবত দাদাপীব সাহেব কেবলার বিস্তাবিত জীবন: মাওলানা কছল আমীন।
- ২৯। বঙ্গভাষা ও সাহিত্যঃ ডঃ দীনেশ সেন।
- ৩০। বন্ধীয় মুসলিম সাহিত্য পত্রিকাঃ ১৩২৫ বাং ৪র্থ সংখ্যা
- ৩১। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকাঃ ১৩২০ বাং
- ৩২। বঙ্গীয় সাহিত্য পৰিষদ পত্ৰিকাঃ ১৩২৩ বাং
- ৩৩। বঙ্গীয় সাহিত্য পৰিষদ পত্ৰিক।ঃ ১৩২৫ বাং
- ৩৪। বঙ্গীয় সাহিত্য পৰিষদ পত্ৰিকাঃ ১৩৩৫ বাং
- ৩৫। বঙ্গে সুফী প্রভাবঃ ডঃ এমামূল হক
- \*৩৬। বনগ্রাম উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় পত্রিকার প্রবন্ধ (১৯৩৬): শ্রীজগদীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
  - oq | India Through the Ages: Sir J. N. Sarkar.
  - ২৮। বাংলার লৌকিক দেবতাঃ শ্রীগোপেজকৃষ্ণ বসু।
- 1 History of Beagal (Vol-II)—Sir Jadu Nath Sarkar
- ৪০। বালাণ্ডাব পীব হজরত গোবাচাঁদ রাজীঃ আবহল গফুর সিদ্ধিকী।
- ৪১। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস: (প্রথম খণ্ড, অপবার্ধ): ভঃ সুকুমার সেন।
- 8२। वाकानी नःकृष्टित क्रमः शामान शनमात ।
- ৪৩। বাঙ্গালা সাহিত্যের রূপরেখাঃ গোপাল হালদার।
- 88 | Bengal Settlement Record-1928-31.
- ৪৫। নগেজনাথ ওপ্ত সম্পাদিত রামেশ্বর ভট্টাচার্য্যের সভ্যপারের কথা।
- 86 | Bengal Gazette-1928, 1953.
- 89 | Bengal District Gezetteer
- ৪৮। वाःनारमरनव ইতিহাস: ७: त्रामहत्त्व मक्यमाव।
- 83 ! History of India: Dr. R. C. Majumdar.
- ৫০। ভারতীয় মধ্যমূপে সাধনাব ধাবাঃ ক্ষিভিমোহন সেন।

মিহির পত্রিকাঃ (মার্চ ১৮৯২)
মানবধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধ্যযুগঃ ডঃ অরবিন্দ পোদ্দাব।
যশোহর খুলনার ইতিহাসঃ সতীশচন্দ্র মিত্র।
রায়মঞ্চল কাব্যঃ কৃষ্ণবাম দাস।
শতক্রপা—(৩য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা ১৩৭৯ বাং)

( রচনা ঃ শ্রীঅমিতাভ মুথোপাধ্যায় )।

শহীদ ভিতুমীর ঃ আবদ্ধ গফুব সিদ্ধিকী।
প্রীঅমিয় নিমাই বচিত (৫ম সংস্কবণ, ৩ম খণ্ড) ঃ শিশিরকুমার খোষ।
প্রীহট্টেব ইভিবৃত্ত ঃ (২য় খণ্ড, ২য় ভাগ)
সাংস্কৃতিকী (১ম খণ্ড) অধ্যাপক ডঃ সুনীভিকুমার চট্টোপাধ্যায়।
সুন্দরবনের ইভিহাস ঃ আবুল ফজল মহন্মদ আবহল।
সুকীবাদ ও আমাদেব সমাজ ঃ ডঃ কাজী দীন মৃহ্মদ,

ভঃ আবহুল কৰিম, মনিব-উদ্দীন ইউসুফ প্রমুখ।
Sufism and Its Saints and Shrines: John A. Subtan.
সাধক দাবা শিকোহ: রেজাউল করিম।
হজরত বড পীবের জীবনী: মৌলভী আবহুল মজিদ।
হজরত বড পীবের জীবনী: মৌলভী আজহাব আলী।
হজরত কাতেমা: মনিব-উদ্দীন ইউসুফ।
হজরত ফাতেমার জীবন চরিত: বেষাজ্বনিন আহম্মদ।
হজরত ফাতেমার জীবন চরিত: বেষাজ্বনিন আহম্মদ।
হজরত গাজী সৈরদ মোবারক আলী শাহ সাহেবের জীবনচরিতাখ্যান:
—ক্যোর্যোহন সেন।

পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি ঃ বিনয় বোষ। হিজ্পনীর মসনদ-ই আলা ঃ মহেন্দ্রনাথ করণ। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস ঃ ডঃ আন্তভোষ ভট্টাচার্য্য। মধ্যমুগের বাঙ্গলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম ঃ

শ্রীসুখমর বন্দ্যোপাধ্যার। লালন-শাহ ও লালন গীডিকাঃ মোহাম্মদ আবু তালিব। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা সাহিত্য পত্রিকা (১৯৭৫)

রচনা ঃ জাহ্নবী কুমার চক্রবর্তী ;: Islam in India and Pakistan : M. T. Titus. বাংলাব বাউল ও বাউল গান : উপেজ্ঞনাথ ভট্টাচার্য্য।

```
·৫২৮
```

#### বাংল। পাব-সাহিত্যের কথা

- ৭৭। বাংলাৰ ইতিহাসেব হু'শ বছৰঃ শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায়।
- \*१৮। विश्वकायः नाम्याया वसू।
  - ৭৯। তাজকিবা আউলিয়ায়ে বাঙ্গালাঃ মৌলানা মোহশ্বদ আবিহুল হক।
- \*bo। বাঙ্গলাব ইতিহাস: ডঃ ভূপেজনাথ দত।
- \*৮২। মিজান (পত্রিকা)
- \*৮৩। কোবাণ প্রচার
- \*৮৪। ছতোম পেঁচাব নক্সাঃ কালীপ্রসন্ন সিংহ
- \*৮৫। সেকণ্ডভোদয়াঃ (সংস্কৃত) হলাযুধ।
- \*৮৬। বাংলা সবকাবেব গেজেট ( এল. এস. এস. ওমালী )
- \*৮৭। বেডাব জগৎ (১৯৭০)
- ebb। আজাদ (পত্ৰিকা)
- -\*৮৯। জন্ম (পত্রিকা) ১৩৭১
- \*৯0 ৷ ভাবতেব মুসলমান ( ডবল্য ডবল্য হান্টাব )
- #১১। ভিতুমীবঃ শান্তিময় বায়।
- \*৯১। তিতুমীব ও নারিকেল বেড়িয়াব লডাই ঃ বিহারীলাল সবকাব।
- \*৯৩। ভাবতে আধুনিক ইসলামঃ ক্যান্টোয়েল স্মিথ।
- 🚓 🖁 । ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রামঃ সুপ্রকাশ বায়।
- \*৯৫। খাঁটুবাৰ ইতিহাস ও কুশ্দীপ কাহিনীঃ বিহারীলাল চক্রবর্তী
- ♣৯৬। ভাবতেব ইতিহাসঃ র্থনটন।
- \*৯৭। মুক্তির সন্ধানে ভাবতঃ যোগেশচন্দ্র বাগল।
- \*&b! Note on Arabic and Persian Inscriptions in the

#### Hooghly District: J. A, S. XII

- ৯৯। শ্রীশ্রীবামকৃষ্ণ কথায়তঃ শ্রীম
- ১০০। বঙ্গ ভূমিকাঃ ডঃ সুক্মাব সেন।
- ২০১। সভ্যপ্রকাশ পত্রিকা।

# जैन विश्व भारती वर्द्धमान ग्रंथागार

## लाडनू' [राजस्थान]

| विनांक स्लीप श्रेगी सं अर्थी |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |